

[ जागमे ४५८८ माल )

# **च्चा**पिमित खाशास्मानङ



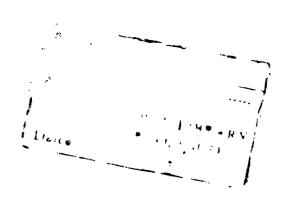

প্ৰকাশক:

रेयजानी यूर्याणाधाय

বিংশ শতাব্দী, ৭৫/সি, পার্ক শ্রীট, কলিকাতা-১৬

ৰোভিয়েত গ্ৰন্থ The Moment of Truth (In August '44 )—

গ্রন্থের বাংলা শংকরণ

অনুবাদ: বিংশ শতাকী

মুদ্রণ: বিংশ শতাব্দী প্রিন্টার্স, ৫>, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯

# ১। আলিওখিন, তামান্তসেভ, ব্লিনভ

"যুদ্ধ দীমান্তের পাল্টা-গোরেন্দ। বিভাগের গুপু তদন্ত দল" হিসাবে সরকারী ভাবে মনোনাত হয়েছিল এই তিনজন। ড্রাইভার সার্জেন্ট খিঝনিয়াক সমেত একটা গাজ-আ লরী তাদের দেওয়া হয়েছিল।

ছ'দিন ধরে ব্যাপকভাবে বার্থ তল্লাসী চালিয়ে ক্লাস্ত, অবসর হয়ে তারা যখন সদর দপ্তরে ফিরল তখন সন্ধা। উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, এবং এ বিষয়ে প্রা নিশ্চিত হয়েছিল যে অন্ততঃপক্ষে কাল সকাল পর্যস্ত তারা ঘুমোতে পাবে আর ক্লান্তির ভাব কাটিয়ে উঠে শক্তি ফিরে পেতে পারবে। অথচ তাদের ভারপ্রাপ্ত-আধিকারিক ক্যাপ্টেন আলিওখিন পোঁছানো সংবাদ দাখিল করা মাত্র সঙ্গে হকুম পেলাে শিলােভিচি জেলায় গিয়ে তল্লাসীর কাক্ষ অবাাহত রাখার। ত্ ঘন্টা পরে—লরীতে তেল ভরা আর পরিশা-খননকারী দলের একজন অতি উৎসাহী অফিসারকে দিয়ে দলটিকে নির্দেশ ইত্যাদি দেবার পর, ভারা বেরিয়ে পড়লাে।

ভোরের আগেই তারা প্রায় একশ মাইল পথ পিছনে ফেলে এগিয়ে এসেছে। সূর্য এখনও ওঠে নি, কিছু অফ্ককার ফিকে হতে শুরু করেছে, তখন খিজনিয়াক লরা থামালো, পাদানীর ওপর দাঁড়িয়ে লরীর পিছন দিকে ঝুঁইকলো, আলিওখিনকে ঝাঁকিয়ে খুম ভালাতে হবে।

ক্যাপ্টেন ছিপছিপে মানুষ, মাঝারী উচ্চতা, রোদেপোড়া ভামাটে মুখ, সূর্যের আলো লেগে সাদা হয়ে গেছে জ্রগুলো, যার ফলে তার মানবিক অনুভূতিগুলোর ষরূপ বোঝা যায় না। যে ওভারকোটটা ঢাকা দিয়ে সে ওয়ে ছিল সেটা দরিয়ে উঠে বসলো, কাঁপুনি ধরেছে। লরীটা দাঁড়িয়ে ছিল রান্তার

অবিউ মৃহুকে—১

পাশ ঘে<sup>2</sup>ষে। চারদিক বেশ শাস্ত, বাতাঙ্গে টাটকা শিশিরের গন্ধ। সামনে মাইলখানেক দূরে কয়েকটা কুঁড়ে ঘরকে ছোট ছোট কালো পিরামিডের মতো দেখতে লাগছিল।

"শিলোভিচি" ঘোষণা করলো থিজনিয়াক। তার পর বনেটের একদিকে চাকাচী খুলে ইঞ্জিনটা েখতে লাগলো। "আরো কাছে এগিয়ে যাবো কি ?" "না", আলিওখিন চারদিকটা দেখে নিয়ে উত্তর দিল, "এতেই চমংকার কাজ হবে।"

বাঁ-দিকে বয়ে চলেছে ছোটু একটা নদী, পাডগুলো শুকনো, আর ঢালু-ভাবটা ভাষণভাবে খাড়াই। রাস্তার ডান দিকে অনেক দূর পর্যস্ত প্রদারিত কাটা-ফদলের ক্ষেত্ত, তারপর কিছুটা ঝোপঝাড ভতি মাঠ, তারপর একটা বন। এই বনটা থেকেই প্রায় এগারো ঘন্টা আগে বেতার মাধ্যমে সংবাদ পাঠানো হয়েছিল। দ্রবীণ দিয়ে ভাল করে দেখলো আলিওখিন একবার, তারপর লরীর পিছন দিকে ঘুমস্ত অফিশার হুজনকে জাগাবার বাবস্থা করল।

ওদের মধ্যে একজন হলো হালকা রঙের চুলওল। আন্দেই ব্লিভ, বয়স প্রায় কৃডি, গাকা দেওয়ার সজে সজে ও খড়ের ওপর উঠে বসলো, ঘুমের আবেশে গাল তখনও ফোলাফোলা। চোখ রগডে তাকালো আলিওখিনের দিকে, কী হচ্ছে দেটা যেন একট্ও বুঝতে পারছে না।

অনু যে অফিসারটিকে জাগানো আদে সহজ হচ্চিল না, সে হল সিনিয়র লেফটেনাল তামান্তদেভ। একটা বিনা হাতার বর্গাতিতে মাথা চেকে ঘুমোচ্ছিল সে এবং ওরা যথন ওকে জাগাবার চেফা করছিল তখন আধ ঘুমন্ত অবস্থাতেই গলা-বন্ধ করার দডিটা টেনে চোখ বুঝে এলোপাথাড়ি পা চালাতে শুরু করল, আর ধণাদ করে পাশ ফিরে আবার শুয়ে পড়ল। ওকে আর শুয়ে থাকতে দেওয়া হবে না, এটা বুঝতে পারার পর শেষ পর্যন্ত বর্গাতিটা ছুঁড়ে ফেলে উঠে বসলে ও। শিরালের মঙো ঘন জ্রাজোড়ার নীচে তার বিষাদময় গাঢ় বাদামী চোখ দিয়ে কি যেন দেখার চেফা করল, তারপর বিশেষ কারুর দিকে না তাকিয়ে প্রশ্ন করল, "কোথায় আছি আমরা ?"

ব্লিনভ আর থিঝনিয়াক আগেই নেমে গেছে নদীর পাড়ে, হাত-মুখ ধুচ্ছে, সেদিকে নামতে নামতে অলিওখিন বললো, "চলে এসো, ক্লান্তি কাটিয়ে একটু ঝরঝরে হয়ে নেওয়া যাক।" উ কৈ মেরে নদীটা দেখলো তামান্তসেভ, জোরে থুতু কেলে লরীর পাশটা প্রায় না ছু হৈই শরীরটাকে ভাসিয়ে মাটিতে নেমে এলো লাফিয়ে। ব্লিনভের মতো তামান্তসেভও বেশ লম্বা, তবে কাঁধটা আরও চওড়া, কোমরটা আরও সক, পেশীবছল পেটানো শরীর। হাত-পা টান টান করে দাঁড়ালো, জ কু চকে চারপাশটা দেখে নিয়ে নদীর পাড়ে নেমে গেল। উদিটি খুলে রেখে হাত-মুখ ধুতে শুকু করল।

জলটা ঝরণার জলের মতো ঠাণ্ডা থার কাকচক্ষু। তব্ধ তামাস্তসেভ মস্তব্য করল যে পাঁকের গন্ধ বের হচ্ছে। "আরে বলচি শোনো, সব নদীর জলেই পাঁকের গন্ধ থাকে, এমন কি দ্নীপার নদীতেও।"

"সমুদ্র ছাড়া আর কিছুতে ভোমার মন ভরবে না জানি", মুখ মুছতে মুছতে বললো আলিওখিন।

"নিজেই ত্যাখো। নাং, তুমি বুঝতে পারবে না", দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললো তামান্তদেভ ক্যাপ্টেনের দিকে অনুকম্পার দৃষ্টিতে তাকিয়ে; তারপর চকিতে মুখ ফিরিয়ে অধিনায়কোচিত রুক্ষ অথচ আমুদে গলায় বললো খিঝনিয়াক, প্রাতরাশ ক নেই নেই ।"

"চেপে যাও ভাই, প্রাতরাশ-টাতরাশ আর হচ্ছে না। স্যাণ্ডউইচ দিয়েই চালিয়ে নিভে হবে", আলিওখিন হাত তুলে দেখালো।

"আহা কি সুখেরই নাসময়। খাওয়ার ব্যবস্থা নেই, শোয়ার ব্যবস্থা নেই।···"

মাঝপথে বাধা দিয়ে আলিওখিন ছকুম দিল, "তোমাদের সঙ্গে লরীতে ফিরছি", তারপর খিঝনিয়াকের দিকে ফিরে বলল, "তুমি চারপাশটা একটু ঘুরে নাও।"

অফিসারর। ফিরে এসে লরীতে উঠলো। সিগারেট ধরিয়ে নক্শার খাপ থেকে বড়-দ্কেলের একটা নতুন নক্শা বের করে প্লাইউডের সুটকেসের ওপর বিছিয়ে দিল। জায়গাটা আল্লাজ করে নিয়ে শিলোভিচির ঠিক উত্তর দিকে একটা জায়গা পেলিল দিয়ে চিহ্নিত করল।

"এইখানে আছি আমরা।"

"ঐতিহাসিক জায়গা।" রাগে ঘেঁাৎ ঘোঁৎ করে উঠলো তামান্তসেত। "কোমর বাঁধো।' কড়া গলায় বলল আলিওখিন আর ওর মুখে চোখে অফিসারসুলভ ভাবটা ফুটে উঠল। "নির্দেশগুলো ঠিকমত শুনে নাও।… এইখানে একটা জন্মল আছে দেখতে পাচছ", অলিওখিন নক্শার একটা জায়গা দেখালো, "গভকাল সঞ্জো ৬টা আন্দান্ধ এর কাছাকাছি কোন জায়গা থেকে স্ট-ওয়েভ বেতার যন্ত্রের সাহায্যে একটা খবর পাঠান হয়েছিল।"

"তুমি বলছ এটা সেই বেতার-প্রেরক যন্ত্রটা", ব্লিনভ প্রশ্ন করল সামান্য থিধার সংজ্ঞা

"彰川"

"ব্বর্টা কি ছিল ?" সজে সজে তামান্ত্রেভ জানতে চাইল।

কথাটা যেন কানে যায় নি এমন ভাব দেখিয়ে আলিওখিন বলতে থাকল, "বিশ্বাস করার সক্ত কারণ আছে যে খবরটা পাঠান হয়েছিল এই খোলা চত্ত্রটা থেকেই ৷ এবং আমরা…।"

"এ ব্যাপারে এন. এফ.\* কি বঙ্গেন ?". মাঝপথে টুক করে বলে উঠল ভাষাস্তস্ভে।

এ প্রশ্নটা ও সব সময়ে করবে বলে ঠিক করে রাখে। প্রায় প্রভাকেবারই ও জানতে চায় এন. এফ. কি কি বলেছেন, এন. এফ. কি ভেবেছেন এবং ব্যাপারটা এন. এফ,-র সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে কি না।

"জানি না, উনি ওখানে ছিলেন না", আলিওখিন বলল, "চল, যাওয়া খাক, জললটাকে দেখতে হবে ভাল করে…"

"যে খবর পাঠান হয়েছিল তার বরানটা কি∙∙••ৃ" তামান্তদেভ-নাছোডবান্দা।

গলাটা সামান্য একটু চড়িয়ে আলিওখিন আবার আগের কথার পুনরার্ত্তি করল, "জললটাকে দেখতে হবে ভাল করে। সভ সভ মাতারাত করা হয়েছে এমন একটা পথের চিহ্ন খুইজে পাওয়া আমাদের দরকার। এক দিনের বেশি পুরনো না হয় যেন দাগটা। এটা হবে ভোমাদের এলাকা", বলে পেন্সিলের হালকা দাগ দিয়ে জললের উত্তর দিকটা তিনটে ভাগে ভাগ করল আলিওখিন। কোন বিশেষ বিশেষ জায়গাতে

<sup>\*</sup> এখানে যুদ্ধ সীমান্তের পালটা-গোয়েন্দা বিভাগের তদন্ত বিভাগের অধিনারক লেফটেনান্ট-কর্ণেল নিকোলাই ফিওদরোভিচ পলিয়াকভের কথা বলা হচ্ছে—লেখক

গিয়ে কি করতে হবে সেটা অফিসারদের দেখিয়ে দিয়ে আর বিশুারিজ-ভাবে বর্ণনা করার পর সে বলতে লাগল, "এই চত্ত্রটা থেকে আমরা যাত্রা করব, যেটা বিশেষ সাবধানে পরীক্ষা করে দেখে নিতে হবে, ভারপর আমরা বনটার একেবারে ধারে চলে যাব। সন্ধাে ৭টা পর্যস্ত ভামরা তল্লাস চালিয়ে যাবে, ভারপর কোন কারণেই আর বনের মধ্যে থাকা চলবে না। শিলোভিচিতে আমাদের দেখা হবে। ঐ ছোট ঝোপটার পাশে কোন এক জায়গায় আমাদের লরীটা থাকবে।"

আলিওখিন হাত বাডিয়ে একটা দিক দেখালো, আল্রেই আর তামাস্তদেভ সেই দিকটা দেখে নিল। "কাঁণ থেকে তক্মা আর মাধা থেকে টুপি সরিয়ে নাও, কাগজপত্র সব রেখে যাও—অন্তওলোও লুকিরে রাখবে যাতে চট করে চোখে না পডে। বনের মধ্যে হঠাৎ যদি কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তবে অবস্থা বুঝা বাবস্থা নেবে।"

তামাপ্তদেভ আর আল্রেই উদি থেকে কলার আর কাঁধ থেকে তক্মা-গুলো খুলে নিল, জোরে শ্বাস নিয়ে আলিওখিন বলল, "প্রতিটি মুহূর্ত সতর্ক হয়ে এগোবে। মাইন পাত। আছে কিনা সব সময়ে লক্ষ্য রাখবে। হঠাং আক্রান্ত হলে লুকিয়ে পড়ার জন্যে তৈরী থাকবে। ভুলে খেও না এই বনেই ওরা বাসোসকে মেরেছে।"

সিগারেটের শেষ টুকরোটা ছু<sup>\*</sup>ডে ফেলে দিয়ে, ঘড়িটা এক ন**জরে** দেখে নিয়ে আলিওখিন উঠে দাঁডাল, নির্দেশ দিল, "এগোনো যাক!"

# ২। অভিযান সংক্রান্ত নথীপ**ত্র**•

প্রতিবেদন

যুদ্ধ সীমাত্তে লাল ফৌজের পশ্চাদভাগে অবস্থিত নিরাপত। বাহিনীর প্রধানের উদ্দেশ্যে। যুদ্ধ সীমান্তের "স্যার্শ?\*\* পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের স্বাধিনায়কের জন্য একটি প্রতিলিপি।

১७३ ब्यागके, ১৯८८

আক্রমণ শুরু হবার পর থেকে (১১ই আগস্ট তারিখ পর্যস্ত এই শেষ সাত সপ্তাহ গরে আমাদের যুদ্ধ সীমান্তে ও পশ্চাদভাগে অভিযানের ক্রিয়াকলাপ সংক্রান্ত পরিস্থিতিকে নিম্নলিখিত চুয়টি ভাগে সংক্রেপে বলা যেতে পারে—

- ১। আমাদের সেনাদল একটি অভিযানে সফল হরেছে যদিও
  যুদ্ধ-সামান্ত বরাবর সর্বত্র ভাদের অগ্রগতি সমান হয় নি, কোন
  কোন ক্ষেত্রে ভারা শক্রবাহিনী ভেদ করে অনেকটা এগিথে
  গেছে। তিন বছরেরও ওপর জার্মানদের দখলে থাক।
  পুরো বাইলোরুশিয়া আর লিথুয়ানিয়ার বেশীর ভাগ অঞ্চলকে
  এখন মুক্ত করা হয়েছে:
- ২। প্রায় ৫০টিরও বেশি ডিভিশন বিশিষ্ট শক্ত বাহিনীর কেন্দ্রায় দলটিকে ছত্রভঙ্গ করা গেছে:
- ৩। মুক্ত করা রাজ্যগুলি শক্র পক্ষের পিটুনি দল আর পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের এজেন্টে এবং তাদের তৃপ্তর্মের সহযোগী ও মাতৃভূমির বিশ্বাস্থাতকে ভরে গেছে, তাদের মধ্যে অনেকে, নিজেদের ক্রিয়াকলাপের অজ্হাত দেখানোর ব্যাপারটা এড়াবার জন্যে আত্মগোপন করেছে, এবং দল বেঁধে জ্লালে আর বিচ্ছিল্ল হয়ে থাকা খামারগুলিতে লুকিয়ে থাকতো।
- ৪। আমাদের পশ্চাদবতী অঞ্চল এখন মূলবাহিনী থেকে

টীকা-টিপ্পনী (যেমন পাঠাবার তারিখ, প্রেরকের নাম, প্রাপক ও অনাান্য ব্যক্তির নাম) এবং সরকারী কাগজপত্ত্রের সংখ্যাগুলিও বাদ দেওয়া হবে। সরকারী দলিলপত্ত্রের বয়ানে এবং উপন্যাসটির অন্যান্য ক্ষেত্রে কিছু সেনাপতি ও উচ্চ পদমর্ঘাদার অফিসারদের পদবী বদলানে। হয়েচে এবং সেই সঙ্গে কিছু সামরিক সংগঠন ও দলের এবং পাঁচটি ছোট গ্রামেরও নাম বদলানে। হয়েচে—লেখক

<sup>\*\* &</sup>quot;স্মার্শ" কথাটি "স্মার্ট শপিওনাম" (গোয়েলার জনা মৃত্যু)

হলো ১৯৪০ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নে সামরিক
পাল্টা-গোয়েলা বিভাগের নাম। এই বিভাগটি ছিল প্রতিবক্ষার গণকমিসারিয়েতের অধীনে। এই কৃত্যকের সংস্থা স্রাসরি দায়ী থাকতো
সর্বোচ্চ স্বাধিনায়ক এবং প্রভিরক্ষা কমিসার স্থালিনের কাছে—লেথক

বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া দলছুট শত্রু, সৈন্য ও অফিসারদের শত শত দল বুরে বেড়াচ্ছে ,

- ে। মুক্তিপ্রাপ্ত রাজাগুলিতে সশস্ত্র সংগঠন এবং জাতীয়তা-বাদী সংগঠনের নানা গুপ্ত দল আছে এবং রাহাজানির ঘটনা প্রায়ই ঘটছে ,
- ৬। স্তাভকা থেকে পাওয়া নির্দেশ অনুসারে আমাদের সেনাদলকে যখন নতুন ভাবে দলবদ্ধ করা হচ্ছে এবং নতুন জারগায়
  কেন্দ্রীভূত করা হচ্ছে, তখন শত্রু পক্ষ সোভিয়েত উচ্চ কর্তৃপক্ষের
  পরিকল্পনা জানবার জন্যে চেন্টা করছে এবং পরবর্তী অভিযান
  কোথায় চালানো হবে এবং কি পরিমাণ বাহিনী নিয়ে, ভা
  জানতে চাইছে।

#### অতিরিক্ত বিষয়—

- ১। ঘন ঝোপঝাড়ে ভরা বড় বড় এলাকাসহ বনভূমির প্রাধান্য যুদ্ধার্থে স্থিভিত করার ব্যাপারটা এড়ানোর জন্যে দলচুট শত্রু, নানা ধরনের দল আর মানুষদের দলগুলির পক্ষে আত্মগোপনের পক্ষে যথেফ সহায়ক:
- ২। যুদ্ধ ক্ষেত্রে বহু সংখ্যক যুদ্ধান্ত ফেলে যাওয়া হয়েছে, ফলে
  শক্রর লোকেরা সুযোগ পাছে নিজেদের সশস্ত্র করে নিতে;
  ১। সোভিয়েত শাসন-ক্ষমতা এবং সংস্থার পুন:প্রতিষ্ঠিত
  স্থানীয় সংস্থাগুলিতে, বিশেষ করে সর্বনিয় ভারে ক্মির্নের
  অভাব ও তাদের অপটুতা পরিলক্ষিত হচ্ছে;
- ৪। যুদ্ধ সীমান্তের একটা বড় অংশে যোগাযোগ ব্যবস্থার
  সম্প্রদারণের জন্যে স্থাপিত বছসংখ্যক যন্ত্রপাতির জন্য নির্জরযোগ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে;
- ে। যুদ্ধ সীমান্তের দলগুলিতে উল্লেখযোগ্যভাবে মানুষের ঘাটতি আছে, ফলে যখন শক্রর পশ্চাদভাগের পরাজিত শক্র বাহিনীর অবশিষ্ট দৈনিকদের খুশজে গ্রেপ্তার করার অভিযান চালাবার দরকার হবে তাদের সহায়তার উপর নির্ভর করা কঠিন হয়ে উঠবে।

### ममङ्गे कार्यानस्य करमकि मन

জুলাই মাসের প্রথমার্ধে শত্রুপক্ষের সৈন্য ও অফিসারদের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা দলগুলি একটিমাত্র সাধারণ অনুসরণ করে চলেছিল। তারা গুপ্তভাবে কিংবা লড়াই করে পথ তৈরা কেরে নিয়ে পশ্চিম দিকে এগিয়ে চলেছিল, আমাদের সেনাদলের যুদ্ধাবস্থানের মধা দিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল, উদ্দেশ্য নিজেদের দলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা। যদিও ১৫ই জুলাই থেকে ২০শে জুলাইয়ের মধ্যে জার্মান উচ্চ-কর্তৃপক্ষ সাংকেতিক ভাষায় বেতারের মাধামে নির্দেশ পাঠিয়ে ছিল এইসব দলছুট দলগুলিকে, যদি অবশ্য তাদের কাছে প্রেরক-যন্ত্র আর সংকেত-লিপির বইগুলো তখনও থেকে থাকে, যেন তারা আমাদের যুদ্ধ-সীমান্ত রেখা ভেদ করে এগোবার চেন্টা না করে, পক্ষান্তরে তার। যেন আমাদের অভিযান সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপের পশ্চাদভাগে খাকে এবং লাল ফৌজের দলগুলির অবস্থা, শক্তি ও গতিবিধি সম্বন্ধে গুপু সংবাদ সংগ্রহ করে পাঠাতে পারে। এ বাাপারে সুপারিশ করা হয়েছিল (যে, ষাভাবিক পদ্ধতিতে নিজেদের গোপন রেখে এই দলগুলির উচিত সাবধানের সঙ্গে আমাদের রেলপথ আর স্থলভাগের উপর দিয়ে যোগাযোগ বাবভার উপর নজর রাখা. যে সব মাল পাঠানো হচ্ছে সেগুলি কি ধরনের এবং তাদের পরিমাণ কি তা জানানো এবং দৈন্দের এককভাবে বন্দী করা এবং তার চেয়েও ভাল হয় যদি অফিসারদের বন্দী করা এবং ক্ষিজ্ঞাসাবাদ করার পর ভাদের খতম করে দেওয়া হয়।

#### আত্মগোপনকারী জাভীয়ভাবাদী সংগঠন ও দল

১। যেটুকু তথা আমাদের করায়ন্ত হয়েছে সেই অনুসারে লগুনন্থ দেশান্তরী পোল সরকার কর্তৃক সম্থিত নিম্নলিখিত গুপু সংগঠনগুলি আমাদের পশ্চাদ্বতী অঞ্চল স্ক্রিয় হয়ে আছে। নারোদোই সাইলি জ ব্রোজনে, আরম্জা ক্রাজোরা।
এবং নিয়েপোদলেগলোক্ষ, সম্প্রতি কয়েক সপ্তাহ হল গঠিত
হয়েছে ভিলনিয়াস দি ডেলিগাটুরা রজাত্ শহরের নিকটস্থ
লিথুয়ানিয়া এস.এস.আর রাজ্যে।

উপবোক্ত বে-আইনী দলগুলির আসল অংশ গড়ে উঠেছিল পোলাণ্ডের অফিসার, সংরক্ষিত বাহিনীর নন-কমিশগু অফিসার, বুর্জোয়া সম্প্রদায় ও ভূমি-মালিক শ্রেণীর প্রতিনিধিদের নিয়ে। এই দলগুলিকে নির্দেশ পাঠাতেন লগুন থেকে জেনারেল সোসনকান্ধি তাঁর পোলাগুল্বিত প্রতিনিধিদের ও জেনারেল "বোর" (কাউন টডিইসজ কোমোরোম্কি) এবং "গ্রেজেগর্জণ (পোলেজিনিষ্কি) এবং "নিল" (ফিলডফ্রণ) এই চুজন কর্ণেলের মাধামে।

এ কণা প্রমাণিত ইয়েছে যে লণ্ডম কেন্দ্র পোল আত্মগোপনকারীদের কাছে নির্দেশনামা পাঠিয়েছিল লাল ফৌজের
পশ্চাদবর্তী অঞ্চলে প্রচণ্ড মাত্রায় ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চালাবার
জন্য এবং এ ব্যাপারে তাদের বলা হয়েছিল আত্মগোপন করা
অবস্থাতেই বেশির ভাগ ডিটাচমেন্ট ও আগে থাকভে
ভাপিত বেতার কেন্দ্র ও অন্তর্শস্ত্র কার্যোপ্যোগী করে রাখতে।
এই বছরের জুন মাসে কর্ণেল ফিলডফ্রণ যখন ভিলনিয়াস এবং

<sup>\*</sup> এ.কে. (আরমিজা ক্রাজোয়া)—লগুনন্ত পোল দেশান্তরী সরকার কতৃ ক গঠিত গুপু সামরিক সংগঠন—যা খোদ পোল্যাণ্ড, দক্ষিণ লিথুয়ানিয়া এবং বাইলোকশিয়া আর ইউক্রেনের পশ্চিমাংশে সক্রির ছিল। ১৯৪৪ ৪৫ সালে লগুন কেন্দ্রের নির্দেশে বছ এ.কে. ডিটাচমেন্ট সোভিয়েত পশ্চাদবর্তী অঞ্চলে অন্তর্যাতমূলক ক্রিয়াকলাপ চালার, লাল ফৌজের সেনা ও অফিলারদের এবং দেই সলে স্থানীয় সোভিয়েতের পদস্থ কর্মীদের হত্যা করে; তাদের নিযুক্ত করা হয়েছিল গুপ্তচর ও অন্তর্যাতমূলক কাজ চালাবার জন্যে এবং স্থানীয় অধিবাদীদের স্বক্রু লুঠ করে নিতে। প্রায়শই এ.কে. সেনারা লাল ফৌজের উদি পরিখান করত—লেখক

নোয়োগ্রোদেক পরিদর্শনে এসেছিলেন তখন তিনি তাঁর সেনাদের সরেজমিনে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে লাল ফৌজ পৌছলে তাদের কাজ হবে (ক) সামরিক ও অসামরিক কত্পিকের কাজকর্মে অন্তর্গাত করা; (খ) সামরিক যোগাযোগ বাবস্থা বিচ্ছিন্ন করা এবং গোভিষ্ণেত অফিসার, সৈন্য, স্থানীয় নেতা ও পার্টির লোকজনদের বিরুদ্ধে সম্ভ্রাসমূলক কাজকর্ম চালানো; (গ) লাল ফৌজ এবং তার পশ্চাদবতী অঞ্চলের পরিস্থিতি সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করা এবং সাংকেতিক লিপির মাধ্যমে তা সরাসরি লগুনস্থ গোয়েলা বিভাগকে ও জেনারেল "বোর"কে (কোমোরোফ্র) পাঠানো।

২৮শে জুলাই "ধরে-ফেলা" বেডার সংবাদের সাংকেতিক লিপির পাঠোদ্ধার করে দেখা গেল লওন কেন্দ্র সকল ওপ্ত সংগঠনগুলিকে নির্দেশ দিচ্ছে লুবলিনে স্থাপিত, পোল জাতীয় মুক্তি কমিটিকে বাঁকতি না দিতে এবং তার কর্মতংপরতায় বাধা দিতে, বিশেষ করে ওজস্কো পোলস্কিয়েতে লোক ভতি করার ব্যাপারে। ঐ সংবাদেই যুদ্ধক্ষেত্রে সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর পশ্চাদবতী অঞ্চলে সক্রিয় সামরিক অনুসন্ধানকার্য চালানোর প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল, যার জন্য সমস্ত রেলজংশনে সব সময় নজর রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

সবচেয়ে সক্রিয় সন্ত্রাস্বাদী ও অন্তর্ঘাতী দলগুলির নেতৃত্ব দিচ্ছেন ভোক্ (রুদনিংস্কি বনাঞ্চলে), ক্রিস (ভিলনিয়াস শহরের কাছে) এবং রাগ্যনার (প্রায় ৩০০ জন) লিডা শহরের কাচে।

২। নিজেদের "লিথুয়ানীয় পাটিজান" হিসেবে উল্লেখকারী তথাকথিত এল.এল.এ-র সশস্ত্র জাতীয়তাবাদী বিতাড়িত ব্যক্তিদের দলগুলি লিথুয়ানিয়ার মুক্তাঞ্চলে সক্রিয় হয়ে উঠেছে স্থানীয় জ্বল আর গ্রামে আশ্রয় নিয়েও আস্মগোপন করে।

এই বে-আইনী দলগুলির মেরুদণ্ড প্রধানতঃ গড়ে উঠেছে যাদের নিয়ে তারা হল প্রাক্তন পুলিশ, জার্মানদের অন্যান্য সফ্রিয় হৃষ্ণমের সহযোগী, প্রাক্তন লিথুয়ানিয়ার সৈন্যবাহিনীর অফিসার ও নন-কমিশগু অফিসারবর্গ, ভূষামী ও কুলাক শ্রেণীর প্রতিনিধির্ন্দ ও অন্যানা শক্রভাবাপন্ন দল। উক্ত দলগুলির কর্মতংপরতা সমন্থিত হয় লিথুয়ানীয় জাতীয় ফ্রন্ট কমিটির দ্বারা, যাদের উল্লোক্তা ছিল জার্মান উচ্চ কত্ পক্ষ এবং তার গোয়েন্দা বিভাগগুলি।

বর্তমানে গ্রেপ্তার হওয়া এল.এল.এ. সদস্যরা একথা সত্য বলে ঘীকার করেছে যে লিথুয়ানিয়ার গুপু প্রতিরোধকারী দলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, শুধু সোভিয়েত কর্মচারী ও স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের উপর সন্ত্রাসের বীভংস অত্যাচারের উল্লানি দেওয়ার জন্যই নয়. সেই সঙ্গে শাল ফৌজের পশ্চাদবর্তী অঞ্চলের ও তাদের সুবিস্তৃত যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর পরিদর্শন পরিক্রেমা চালাবার জন্যও এবং এর ফলে প্রাপ্ত সংবাদগুলি পাচার করার জন্য।

এ ব্যাপারে বহু বে-আইনী দলকে সট-ওয়েভ বেতার-প্রেরক্যন্ত্র, সংকেতলিপি ও জার্মান সংকেতলিপি পাঠোদ্ধারের পাাড দেওয়া হয়েছে।

#### অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে শত্রুর কর্মতংপরতার

ছাতি সাম্প্রতিককালে (১০ তারিখসহ ১ থেকে ১০ই আগস্ট)।

ভিলনিয়াস এবং তার খুবই কাছাকাছি স্থানগুলি থেকে সাতজন অফিসারসহ এগারজন লাল ফৌজের সেনা হয় মারা গৈছে নয় নিরুদ্দেশ ঘোষিত হয়েছে, বেশির ভাগই রাতের বেলায়। ঐ একই এলাকায় ওজয়ো পোলয়্রয়ের একজন মেজর নিজের পরিবারবর্গ নিয়ে কয়েকদিনের ছুটিতে বাড়ি ফিরেছিলেন, তিনিও নিহত হয়েছেন।

২রা আগস্ট। বাস্তুনি সেশনে একটি জ্বের পাস্প হাউসে বোমার বিস্ফোরণ হয় এবং সেটি আগুনে পুড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে।

২রা আগস্ট। ভোর চারটের সময় প্রাক্তন পার্টিজান

বাহিনীর ভি. আই. মাকারেভিচ, যিনি বর্তমানে লাল ফৌজে যোগ দিয়েছেন, তাঁর পরিবারবর্গ (স্ত্রী, কনাা এবং ভাইঝি, যে ১৯৪০ সালে জন্মগ্রহণ করেছিল) কালিতানসি গ্রামে অজ্ঞাত অনুপ্রবেশকারীর দারা নৃশংসভাবে নিহত হয়েছে।

তরা আগস্ট। লিড। শগরের পনের মাইল উত্তরে বিরমিনির কাছে ভ-্লাসোভাইট দুসাদের একটি দল সৈন্য বাহিনীর গাডির ওপর গুলি চালিয়ে পাঁচজন লাল ফৌজ দৈনাকে নিহত এবং একজন কর্ণেল ও মেজরকে গুরুতরভাবে আহত করেছে।

৪ঠা আগস্ট। রাতের বেলায় নিয়েমেন এবং নোভো-ইয়েলনিয়া স্টেশনের মধাবতী তিন জায়গার রেলপথ উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

৫ই আগস্ট। তুরচেলার মত বড় গ্রামে (ভিলনিয়ালের ২০ মাইল দক্ষিণে) একজন কমিউনিস্টকে, যিনি গ্রাম পোভিরেতের একজন ডেপুটি, রাস্তা থেকে জানল। দিয়ে বোমা মেরে হত্যা করা হয়।

৭ই আগস্ট। ভইতোভিচি গ্রামের কাচে বিশেষভাবে তৈরী আজাগোপন করার স্থান থেকে ৩৯তম বাহিনীর একটি গাড়ির উপর আক্রমণ চালান হয়। এর ফলে তেরজন মারা যান, যার মধ্যে এগারজন মারা যান অগ্রিদগ্ধ হয়ে, কারণ গাড়িটা পুরো পুড়ে গিয়ে নইট হয়ে গিয়েছিল। বে-আইনী দলের লোকেরা তুজনকে ধরে নিয়ে গেছে জললে, দেই সলে সব অস্ত্রশস্ত উদি এবং বাক্তিগত ও সরকারী কাগজপত্রও নিয়ে গেছে।

৬ই আগস্ট। ছুটিতে রাজ্ন গ্রামে আসা ওজস্কো পোলস্কিয়ের একজন সার্জেন্ট অজ্ঞাত বাজিদের ছারা বন্দী ও অপহত হয়েছে।

৮ই আগস্ট। লিভা এবং ভিলনিয়াসের মধ্যে রেলপথে অস্ত্রশস্ত্র সমেত একটি গৈনাবাহী ট্রেনকে লাইনচ্ত করে দেওয়া হয়েছে। ১০ই আগস্ট। সিয়েসিকিতে এন.কে.ভি.ডি.৩-এর একটি গ্রামীণ জেলা আফিসে ভোর সাড়ে চারটার সময় আজ্মণ চালায় লিথ্যানিয়ার বে-আইনী দলগুলি, সংখ্যায় কভজন ছিল তা বলা যাছে না। চারজন স্থানীয় সৈনিক নিহত হয় এবং ছয় জন শক্তপক্ষের লোককে মুক্ত করা হয়।

১০ই আগন্ট। মালিয়ে সোলেশনিক গ্রাম-সোভিয়েতের সভাপতি ভাসিলিয়েভয়্কি ও তাঁর স্ত্রী ও তেরে। বছরের মেয়েক গুলি করা হয়েছিল, মেয়েটি তার বাবাকে বাঁচাতে চেটা করেছিল।

আগস্ট মাদের প্রথম দশ দিনে যুদ্ধ সীমান্তের পিছনে পাল ফৌছের ১৬৯জন ব্যক্তি নিহত, অপহাত বা নিরুদ্ধে বলে ঘোষিত হয়েছিল। মৃতদের অধিকাংশের অন্ত্রশন্ত্র, উদি এবং সামরিক কাগজপত্র পাওয়া যায় নি।

উক্ত দশ দিনের মধ্যে স্থানীয় সরকারী সংস্থার তেরোজন প্রতিনিধি নিহত হন এবং তিনটি গ্রামে গ্রাম-সোভিয়েতের বাড়িগুলি পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

লাল ফৌজের সেনাদের এইভাবে হত্যা ও লুঠন করার অসংখ্য ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমর। এবং সৈনাবাহিনীর সেনানারকরা নিরাপতা ব্যবস্থা জ্যোরদার করেছি। সকল কেন্দ্র ও সংগঠনের সেনাদের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ সীমান্তের সেনানারক একটা নির্দেশজারী করে অস্ততঃপক্ষে তিনজনের দলে ও প্রত্যেকের হাতে ষয়ংক্রিয় রাইফেল থাকবে এই শর্ভে ঘাঁটির বাইরে যাওয়া ছাড়া অন্যভাবে যাওয়াটা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। ঐ একই নির্দেশ যথোপযুক্ত প্রহরী বাতিরেকে গ্রামের বাইরে সন্ধ্যা এবং রাত্রিবেলায় গাড়ির যাতায়াত নিষিদ্ধ করেছেন।

এই বছরে ২৩শে জুন থেকে ১১ই আগস্টের মধ্যে ১০৯টি

 <sup>ৢ</sup> এন.(ক.ভি.ভি.ভি.ভি.ভিলের অভ্যন্তরত গণ কমিদারিয়েভ—
অনুবাদক (ইং)।

শক্ত সৈনোর সশস্ত্র দল ও নানা ধরনের বে-আইনা দলকে নিশিচ্ছ করা হয়েছে। পরাজিত সৈনাদের সম্পূর্ণ নিমুপল করার ব্যাপারটি সাল করা হয়, ২২টি গোলা নিক্ষেপকারী মটার, ৩৫৬টি মেশিনগান, ৩৮০০টি রাইফেল ও টমিগান, ১৯০টি ঘোড়া, ৪৬টি বেভার কেন্দ্র, যার মধ্যে ২৮টি ছিল স্ট-ওয়েভ বেভার, দখল করা হয়।

যুদ্ধ সীমান্তের নিকটবতী অঞ্চলের নিরাপত। বাহিনীর দেনানায়ক,

यिजत (जनार्तन (मार्थ

আর. টি.\* সংবাদ

जक्रती !

মাতিয়ৃশিন স্মাপে, মৃদ্ধো ৭.৮.৪৪ তারিখের টেলিগ্রাম নং---এর সংযোজনী

নিয়েমন ঘটনা সম্পর্কে যে অজ্ঞাত বেতার কেন্দ্রটি আমরা
খু°জে বেড়াচ্ছি এবং যে কেন্দ্রটি কে.এ.ও. বেতার-সংকেত
ব্যবহার করছে (৭.৮.৪৪ তারিখে হঠাৎ ধরে ফেলা সংবাদটি
কালবিলম্ব না করে আপনাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে), তা
আজ—১৬ই আগস্ট তারিখে—বারানোভিচি অঞ্চলে
শিলোভিচির কাছে এক জল্পল থেকে আবার সংকেত পাঠানো
শুরু করেছে।

ধরা-পড়া বেতার সংবাদে বাবহাত গুপ্ত-লিখনের সংকেতগুলি এর সঙ্গে পাঠাচিছ এবং সনিবন্ধ অনুরোধ গানাচিছ যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ধরা-পড়া প্রথম ও দ্বিতায় সংবাদের মূল বিষয়বস্তুর পাঠোদ্ধার করা হোক কারণ এখানে যুদ্ধ সীমাত্তের

আর.টি. (রেডিও-টেলিফোন)—উচ্চ-পরিসংখ্যান বিশিষ্ট বেভার-দ্রাভাষ যোগাযোগ ব্যবস্থা—লেখক

 <sup>→</sup> ১৯৪৪ সাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বরের পর লিডা ও শিলোভিচি শহর

 তিকে গ্রোদনো অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত করা হয়—লেখক

পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগে আমাদের কোনো দক্ষ সাংকেতিক লিপিবিশারদ নেই।

ইগোরভ

বেতার-দূরাভাষ সংবাদ

जकती !

স্মার্শ পাল্টা-গোরেন্দা-সংস্থার কেন্দ্রায় পরিচালন দপ্তরের প্রধান সমীপেয়।

#### বিশেষ সমাচার

আছ, ১৩ই আগস্ট তারিখে সন্ধ্যা ৬টা ৫ মিনিটে আমাদের অনুসন্ধানী কেন্দ্রগুলি দ্বিতীয়বায় কে.এ.ও. বেতার সংকেতের সাহাযো একটি অজ্ঞাত সট-ওয়েভ প্রেক-যন্ত্রের দ্বারা আমাদের পশ্চাদবতী অঞ্চলে পাঠানো সংবাদ ধরতে পেরেছে।

প্রেক যন্ত্রের অবস্থানটা ক্রমশ: কমিয়ে এনে শিলোভিচি জঙ্গলের উত্তরাংশে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। বাবহাত পরিসংখ্যান হলো ৪৬২৭ কিলোহাটজ এবং ধরা-পড়া বেতার সংবাদের মধ্যে পাঁচ অংকের সংখ্যাগুচ্ছ পাওয়া গেছে। সংবাদ পাঠানোর গভি ও সুস্পুষ্টতা দেখে বোঝা যায় বেতার যন্ত্রটি অসাধারণ দক্ষ।

ইতিপূর্বে স্তোলবংসির দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত জ্লাল থেকে এই বছরের ৭ই আগস্ট তারিখে কে.এ.ও. বেতার সংকেড বিশিষ্ট একটি সংবাদ ধরা পড়েছিল।

প্রথমবার প্রেরক-যন্ত্রটির অবস্থান খু<sup>\*</sup>জে বের করার চেইচা কোন প্রতাক্ষ সুফল দেয় নি।

অনুমান করা হয়েছে যে সংবাদ প্রেরণ করছিল শক্ত পশ্চাদপসরণ করার পর যে সব প্রতিনিধিকে ঐ অঞ্চলে রেখে গৈছে তারা, কিংবা আমাদের পশ্চাদবর্তী অঞ্চলে কাজ করার জন্যে বিশেষ ভাবে পাারাসুটের সাহায্যে তাদের নামানো হয়েছে ওখানে।

তবে আরমিজা ক্রাজোয়ার আস্থগোপনকারী দলগুলির

একটি থে কে.এ.ও. বেতার সংকেতের সাহাযে। সংবাদ পাঠাচ্ছে সে সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়। সংবাদগুলি যে দলছুট জার্মান দলের ঘারা প্রেরিত হচ্ছে এমনও সম্ভব হতে পারে।

শিলোভিচি জললের যে স্থান থেকে ওই সংবাদ পাঠানো ইচ্ছে ভার সঠিক অবস্থানটিকে সনাক্ত করার জন্ম, পায়ের ছাপ ও অন্যান্ম সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করার জন্ম বাবস্থা অবলম্বন করা ইচ্ছে। সেই সঙ্গে সব রকমের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে এই সংবাদ পাঠানোর সঙ্গে জডিত বাক্তিদের সনাক্ত করা ও পরে গ্রেপ্তার করার জনা তথ্য সংগ্রহ করার। যদি আবার কোন সংবাদ বেতার মাধ্যমে পাঠানো হয় তবে সঙ্গে যাতে প্রেরক-যন্ত্রের অবস্থান সনাক্ত করা যায় ভার জন্মে যুদ্ধ সীমান্তের সকল বেতার-গোয়েন্দা দলগুলিকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

এই মুহূর্তে ক্যাপ্টেন আলিওখিনের ছোটু দলটি সরেজমিনে অনুসন্ধানের কাজে বাস্ত।

প্রেক-যন্ত্রটি ও সেটিকে যে চালাচ্ছে তার সন্ধানের জন্য যুদ্ধ দীমাস্তের দকল পাল্টা-গোয়েন্দা কেন্দ্র, পশ্চাদবর্তী অঞ্চলের নিরাপত্তা দলের অধিনায়ক ও যুদ্ধ দীমাস্তের আশেপাশের পাল্টা-গোয়েন্দা কর্মীদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

ইগোরভ

## ৩। মপার-আপ• সিনিয়র লেফটেনাণ্ট তামান্তসেভ

সকাল থেকেই আমার মন-নেজাজ ভীষণ খারাপ, নিজেকে খন্তম করে ফেলতে ইচ্ছে করছিল, কারণ এই জললেই ওরা আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু

কথাটি সোভিয়েত পাল্টা-গোয়েলা বিভাগের কর্মীরা ব্যবহার
 করে সামরিক পাল্টা-গোয়েলা বিভাগের উচ্চ-শ্রেণীর কর্মীদের বৃঝাবার
 জন্যে।—লেখক

<sup>(</sup> Mopper-up-সম্পূর্ণভাবে নিম্ লকারী: স-বাং স: )

আলিওশা বাসোদকে, ছনিয়ার সেরা ছেলেটাকে মেরে ফেলেছে। ঘটনাটা তিন সপ্তাহ আগে ঘটলেও সারাটা দিন কেটে গেল ওর কথা চিস্তা করে।

সে সময় একটা বিশেষ কাজ নিয়ে আমি অনাত্র গিয়েছিলাম ফিরে আসার আগেই বাসোদকে সমাধিস্থ করা হয়ে গিয়েছিল। খবর পেলাম যে ওর শরীরে অসংখা ক্ষতচিক্ত আর প্রচণ্ডভাবে পুড়ে যাওয়ার দাগ ছিল। আহত হবার পরেও ওর ওপর ভাষণ অভ্যাচার চালানো হয়। পেট থেকে কথা আদায় করার জনো ভারা ওকে ছুরি দিয়ে আঘাত করেছিল। পায়ের তলা, বুক আর মুখ পুড়িয়ে দিয়েছিল। তারপর ওকে খতম করার জনো মাধার পিছন দিকে হবার গুলি করে।

বুদ্ধ দীমান্তের সৈন্যদলে জুনিয়ার অফিসার হিসাবে প্রশিক্ষণ নেবার সময় প্রায় এক বছর আমরা পাশাপাশি ব্যাঙ্কে শুতাম এবং আজ তার মাধার পিছন দিকটা ভাষণভাবে মনে পড়ছে আমার, মাধার চাঁদিতে ত্টো ঘুণিচিহ্ন আর ঘাডের কাছে কোঁকডানো চুলের বিশেষ ভঙ্গীটা আজও আমার সুস্পইট মনে আছে।

তিন বছর ধরে ও যুদ্ধ সীমান্তে ছিল; অথচ যুদ্ধ ক্ষেত্রে তার মৃত্যু হল
না। এখানেই কোথাও ওরা তুঁড়ি মেরে এগিয়ে এসে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে
পড়েছিল, খুব সন্তব আড়াল থেকে গুলি চালিয়েছিল, তারপর অত্যাচার
এবং পোড়ানো, সব শেষে গুলি করে হতা৷ করা—এই অভিশপ্ত জললকে
ভীষণভাবে ঘুলা করছি আমি। সকাল থেকেই প্রতিশোধ নেবার স্পৃহায়
পাগল হয়ে উঠেছি—মনে প্রাণে চাইছিলাম ওর হত্যাকারীদের মুখোম্থি
হতে, মৃত্যুর বদলা নিতে।

আমার মনের ভাব যাই হোক না কেন, হাতে ষে কাজটা নিয়ে এসেছি তা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। আমরা এখানে এসেছি আলিওশার কথা স্মরণ করতে নয়, বা তার প্রতিশোধ নিডেও নয়।

গতকাল বিকেল পর্যন্ত ভালবংসির কাছে যে জললে তল্লাসী চালিয়ে ছিলাম, সেখানে যুদ্ধের ছাপ পড়েনি বললেই চলে, তবে এখানকার চিত্র ভিন্নতর।

একেবারে গোড়ার দিকেই জ্লেপ দীমা থেকে মাত্র ছশো গজ যাওয়ার পর দেখতে পেলাম জার্মান অফিসারদের ব্যবহার্য একটা আগুনে পোড়া গাড়ি। বোমার আঘাত লাগে নি এতে, জেরীরা নিজেরাই এ কাজটা

অন্বিউ কণে—২

করে গেছে; ধখানে পথটা গাছে-গাছে এমনভাবে ভণ্ডি (ব গাড়ি চালিয়ে এগোনো হুদ্ধর।

আর একটু এগোবার পর ছটি মৃতদেহ দেখতে পেলাম, খুব সঠিকভাবে বলতে হলে বলা উচিত টাাংক বাহিনীর আধপচা জার্মান উদিপরা ছটি ছুর্গন্ধে ভরা কংকাল। ঐ গভীর জললের ঘাস গজিয়ে যাওয়া পথের ওপর আমি যত এগোচ্ছি তত খুঁজে পাচ্ছিলাম মরচে পড়া সলিন, বলটা বিহীন রাইফেল, ভুকিয়ে যাওয়া রক্তের দাগে লালচে-বাদামা রঙের বাাত্তেজ ইত্যাদির কাপড, কাতৃজের খাপ আর পরিতাক্ত গোলাবাক্তদের বাক্স, খালিটিন, কাগজ পত্রের টুকরো গোকর চামড়ার থলের মধ্যে রাখা খাবার আর ইদন্দের শিরস্তাণ।

দেই দিন বিকেলের দিকে গভার জঞ্চলের মাঝে আমি ছটো কবরের চিপি দেখতে পেয়েছিলাম, মাটিগুলো বেশ বদে গেছে দেখে ব্ঝলাম অভ্তঃ মাস খানেকের পুরনো কবর। বার্চ গাছের ডাল দিয়ে তৈরা ক্রশ চিহ্ন পোঁতা আছে মাধার দিকে, আড়াআডি ভাবে লাগানো ডালটায় থোচীন ভার্মানীর গথিক ভাষায় অক্ষরে কিছু লেখা আছে, লেখা হয়েছে পুড়িয়ে:

কাল' ফন তিলেন মেজর

8866-4665

অটে। মাদের ওবের**লি**উটনান্ট

>>06->288

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে;পালাবার সময় জার্মানর। তাদের কবরকে চধে দিয়ে চলে যেতো, পাছে শক্রর হাতে পড়ে ওগুলি অপবিত্র হয়ে যায়। কিছে এখানে এই নিজন স্থানে ওরা সব কিছু যধাধপ ভাবে রেখে চলে গেছে, হয়তো ওরা মনে করেছিল কোন না কোন দিন ফিরে আসতে পারবে। হাররে মানুষের আশা।

কাছেই একটা ঝোপের পাশে পড়ে আছে রণক্ষেত্রের হাসপাতালের ট্রেচার। আমি যা আন্দান্ত করেছিলাম তাই, ঐ হুজন জার্মান এখানেই মারা গেছে , আহত হবার পুরে করেক ডজন, হয়তো কয়েক শো মাইল ওদের বয়ে আনা হয়েছিল। কাজটাকে হালকা করার জনো ওদের গুলি করে মেরে ফেলা হয় নি, বা ফেলে রেখে আসাও হয় নি। এবং এ কাজটা খুব সামান। নয়, ব্ঝিয়ে বলছি আমি। শারাদিন ধরে জার্মানদের দ্রুত পশ্চাদপদরণের স্ক্রাব্য স্বরক্ষের চিহ্ন আর যুদ্ধের ধ্বংশাবশেষ দেখতে শেরেছিলাম। কিন্তু জ্ললে ঠিক সেই জিনিস্টাই আমি পাই নি, যা খু দেও বেড়াচ্ছিলাম আমরা—টাটকা চিহ্ন যা থেকে জানা যাবে এখানে গত চবিবশ ঘন্টার মধ্যে মানুষ ছিল। আর মাইনের বাাপার—শয়তানকে যতে। ভয়াবহ করে আঁকার চেটা করি আমরা ততাে খারাপ যে সে নয় একথা জাের করে বলতে পারি। শারাদিনে একটি মাত্র মাইনের স্ক্রান পেরেছিলাম, জার্মানীর শুধু মানুষ-মারা মাইন ছিল ওটা। যে পথ ধরে যাচ্ছিলাম সেখানে ঘাসের মধ্যে চকচকে একটা পরু লােহার তার দেখতে পেলাম, মাটি থেকে প্রায় ৬ ইঞ্ছি উ টুছিল তারটা। যাদি ওটা ছু যে ফেলতাম তাহলে আমার নাড়ীভূ ডি ও দেহের অনাানা অংশ আশ্বাপানের গাছের শোভা রাদ্ধ করতে।

যুদ্ধের এই তিন বছরে আমাকে প্রায় দব রকমের কাজ করতে বলা ংয়েছে। কিন্তু মাইন থেকে ফিউজ তার সরিয়ে ফেলার কাজ কদাচিৎ করতে হয়েছে কিনা দল্দেং। আজকেও দে কাজটা করে অযথা দময় নস্ট করা উচিত মনে করলাম না আমি। মাইনের তুপাশে কাঠ এমন ভাবে পুঁতে দিলাম যাতে দ্বারই নজরে পড়ে, তারপর এগিয়ে চল্লাম।

সেদিন একটি মাত্র মাইন দেখতে পেলেও জঙ্গলের জায়গায় জায়গায় বে মাইন পাতা আছে এবং যে-কোন মুহূতে মানুষ টুকরো টুকরো টুকয়ে থেতে পারে এই ভয়টাই মুহূতের জনে। আমাদের স্বস্তিতে থাকতে দেয় নি। সব সময়ে একটা চাপা উত্তেজনা মনটাকে কুরে কুরে থাচ্ছিল এবং তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া মুদ্ধিল।

পুরের পর আমি একটা ছোটু নদীর ধারে পৌঁছলাম। জুণো জোড়া তাডাতাড়ি খুলে ফেলে পায়ের ফেটিওলো রোদে মেলে দিলাম। মুখ ছাত পাধুরে দামানা খাবার থেলাম। পেট পুরে জল খেয়ে একটা গাছের উডিতে পা তুলে দিয়ে মিনিট দশেকের জনো মাটিতে ভায়ে নিলাম, এবং যাদের অনুসন্ধানে ঘুরে মরছি তাদের কথা চিস্তা করতে লাগলাম।

গতকাল তারা এই জঙ্গল থেকেই সংবাদ পাঠিয়েছে এবং এক সপ্তাহ আগে স্তোলবিংসির কাছে অন্য একটি জঙ্গল থেকে পাঠানো হয়েছিল। হয়তো আগামীকাল সম্পূৰ্ণ নতুন কোন জায়গা থেকে ওরা খবর পাঠানো শুকু করতে পারে—গ্রোদনোর অপর দিক থেকে, ব্রেস্ট-এর কাছে বা বাণিটক উপকৃলের কাছে আরও উত্তর দিক থেকে। আমরা যেন সাত্যিকারের একটা যাযাবর বেতার দলের পিছু নিয়েছি—আজ এখানে, কাল অনুত্র চলে গেছে। এই ধরনের জললে একটা প্রেরক-যন্ত্র কোথায় আছে তা নির্ধারণ কয়ার চেউটা করা খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজার মতই হাস্যকর বাাপার। বাড়ির পিছন দিকের বাগানে কোন কিছু খোঁজার মত কাজ এটা নয়, যে বাগানের প্রভিটি আগাছা আর প্রভিটি পায়ে-চলা পথ পুরনো বয়ুর মত সুপরিচিত। আমাদের একমাত্র আশা ছিল কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া, এমন একটা কিছু পাওয়া যার অনুসরণ করা যায়। অথচ কেনই বা তারা আমাদের জল চিহ্ন রেখে যাবে। স্তোলবিংসি জললটাকে চিহ্নণী দিয়ে আঁচডাবার মত করে তয় তয় করে খুঁজি নি কি আমরাণ সম্প্রো হয় দিন খেটোছলাম। কিছু এত করেও বা কি পেলাম আমরাণ বলবার মত কিছু না! আর এ জললটা তো আরও বড়, আরও ঘন আর নানা ধরনের জঞ্জালে ভরা।

এ কাজ্চী করার জনো টাইগারের মত একটা সুদক্ষ কুকুর আন। উচিত ছিল, যে ধরনের একটা কুকুর আমার ছিল যুদ্ধের আগে। কিন্তু এটা তো নিছক সীমান্ত পাহারা দেওরা নয়। শিকারী কুকুর সঙ্গে আনলে জানাজানি হয়ে যেত যে আমর। কাউকে খুলতে এসেছি, ফলে কুকুর আনার বাাপারটা সরকারী অনুমোদন পায় নি। এ ব্যাপারে যার। ভারপ্রাপ্ত ছিল তারাও আমাদের মত চাইছিল ব্যাপারটাকে গোপন রাখতে।

দিনের শেষে আমি আবার চিন্তা করতে লাগলাম। আমরা যা চাইছি তা হল মূল পাঠটার বিষয়বস্তু। তা থেকেই কোন-না-কোন সূত্র প্রকাশ পাবে কোথায় লোকগুলি লুকিয়ে আছে, আর তারা কা করতে চাইছে। মূল পাঠের বিষয়টিই আমাদের পথ নির্দেশ দেবে…

আমি জানতাম যে সংকতলিপির পাঠোদ্ধারকারীর। তেমন সংস্থোষজনক ফল এখনও দেখাতে পারে নি এবং ধরা-পড়া সংবাদটা মদ্ধোতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বারোটা যুদ্ধ সীমান্তের মহড়া ওদের নিতে হচ্ছে, সবকটি সামরিক জেলার এবং নানা ধয়নের কাজে তারা আপাদমল্ডক ডুবে আছে। কী করতে হবে এ কথা মদ্ধোকে কেউ জানায় নি, তারা যা ভাল বুঝছে তাই করছে। এদিকে জেমশং চাপটা আমাদের ওপরেই বাড়ছে। সেই

এক পুরনো গঁং ···একই পুরনো কাছিনী···ষাই ঘটুক না কেন কা<del>জ</del>চী করতেই হবে।

## ৪। শিলোভিচিতে

গ্রামের কাছে একটা ঘন ঝোপের আডালে লরী সমেত থিঝনিয়াককে রেখে লহা লহা ঘাস জন্মে যাওয়া ভাগের ভমিগুলো পার হয়ে আলিওধিন রান্তার দিকে এগিয়ে গেলো। ভোরের সূর্যের ঝলমলে আলোতে আলিওখিনের সঙ্গে প্রথম যার দেখা হলা সে একটা বাচ্চা ছেলে. রোদে পুডে মুখে ফুটকি ফুটকি দাগ হয়ে গেছে তার, একটা হাঁসকে উতাক্ত করে মারছিল। ঐ ছেলেটা গ্রাম-সোভিয়েতের "প্রধানের" বাডিটা দেখিয়ে দিল। গ্রাভলা পডা ছাদওয়ালা মেটে রঙের প্রায় এক ধরনের বাড়ির মধ্যে এই বাডিটা একটু অন্য ধরনের লাগার কারণ হলাে এই যে, বাড়িটার বেড়ার মাঝখানে সাধারণ গেটের বদলে একটা জার্মান গাড়ির দরজা লাগান আছে। সভাপতির নাম যে ভাসিয়্কভ এটাও ছেলেটা জানিয়ে দিল আলিওখিনকে।

গাড জিরজিরে একটা ক্রক্র আলিওখিনের বুটে কামডাবার চেষ্টা করছিল, ওদিকে জ্রম্পে না করে বাড়ির দরজায় গিয়ে ধাকা দিল সে, দরজাটা ভেতর থেকে খিল দিয়ে বন্ধ করা।

ভেতরে কেউ যেন হাঁটছে, শক্টা শুনতে গেল আলিওখিন এবং মুহূর্ত পরে ঢাকা বারান্দায় কেউ যে ভারী ভারা পা ফেলে আশু আশু এগিয়ে আসছে এটা ব্ঝতে পারা গেল, হঠাৎ শক্টা মিলিয়ে গেল। আলিওখিন অনুভব করতে পারলো কেউ ভকে আপাদমগুক লক্ষা করছে এবং সে যে চল্লবেশী এ. কে.-এর চর নয় বা "সবুজের দলের" কেউ নয়, বরং লালফৌজের একজন রুশ সেটা দরজার পেছনের মানুষটিকে বুঝিয়ে দেবার জনো গুণ গুণ করে লালফৌজের একটা গান গাইতে শুরু করে দিল। অবশেষে দরজা খুলল।

আলিওখিনের মুখে:মুখি দাঁড়িয়ে একজন বেঁটেখাটো মানুষ, বরদ বছর পাঁরত্রিশ, রোগাটে ফ্যাকাশে মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ক্রাচের ওপর ভর

লিথুয়ানীয় দেশভক্ত-অনুবাদক (ইং)

দিয়ে রুক্ষ এবং সতর্ক দৃষ্টিতে দেখতে লাগল আগস্তুককে, বাথায় তার জ্রাজ্ঞাত কুঁচকে উঠেছিল। ওর গায়ে পোলাণ্ডের সৈদদের কোট আর ঝলমলে পালি। বাঁ পা-টা নেই, পালিটর পা-টা হাঁটু পর্যন্ত গোটানো, কতকগুলো আঁকোবাঁকা ফোঁড দিয়ে সেলাই করা। ডান হাতে পিন্তল, তাক করে ধরে আছে আলিওখিনের দিকে।

সশরীরে দাঁতিয়ে গ্রাম সোভিয়েতের সভাপতি ভাসিয়ৢকভ। একটা নোংরা খালি বারালা দিয়ে তুজনে বাডির ভেতরে গিয়ে চুকলো, সেখানে যে আসবাবপত্র না থাকলে নয়, সেইওলি মাত্র ছিল, একটা পুবনো কাঠের খাট, একটা জরাজার্ন সক সরু পা-ওলা টেবিল আর একটা বেঞ্চ। কালচে হয়ে যাওয়া গাছের গুডি বসানো দেওয়ালে কোন আন্তরণ নেই. চুল্লীর মাথায় রাখা একটা ছেঁডা তোশক আর গাদা কবে রাখা কম্বল। ভজার তৈরী ট্রেলের ওপন একটা মাটির পাত্র, একটা প্লেট, তাকে পডে আছে কটির টুকরো কয়েকটা, একটা য়াস, তাতে কোন এক সময়ে চ্থ ছিল। অপর "আসবাবটি" হল একটা জার্মান হালকা মেশিনগান জানলার দিকে মুখ করে রাখা। খাটের মাথার কাছে শতচ্চিক্ত একটা সৈনাবাহিনীর ওভারকোট দিয়ে ঢাকা জার্মান সাব-মেশিনগান, ওটা বোধ হয় দখল করা হয়েছে। ঘরের বাতাদে সংগ্রাতসেতে বাসী-বাসী গন্ধ।

একটা পুরনো কাজ করা ভোয়ালে দিয়ে ভাসিয়,কভ বেঞ্চা পরিস্কার করে মুছে দেবার পর আলিওখিন ওখানে বসল। ক্রাচটা ধরা অবস্থাতেই ঝুইকে পড়ে ভাসিয়্কভ থাটে বসে আগদ্ভকের দিকে একদ্ষ্টিতে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

আদল কথায় আদার জন্যে বেশ কিছুটা সময় নিল আলিওখিন: প্রথমে জিজেদ করল এই গ্রাম সোভিয়েতের অধীনে কতগুলো গ্রাম আর বামার আছে, চাষ-বাদ কেমন চলছে, কাছাকাছি অনেক মানুষ থাকে কিনা, ভারবাহী গোকে ঘোড়া অনেক আছে কিনা, ভারবাহী গোকে ঘোড়া অনেক আছে কিনা, ভারবাহী প্রাকরল।

কাটা হাঁটুটা বাঁ হাতে ধরে ভাসির কভ ধীরে ধীরে খুব ভেবেচিন্তে বড় করে উত্তর দিচ্ছিলেন, মাঝে মাঝে যন্ত্রণায় মুখটা বেঁকে উঠছিল। এই এলাকা এবং এখানকার মানুষদের উনি ভালভাবেই চেনেন, কথায় প্রাচীন পোল ভাষা বা বাইলোকশিয়ার ভাষার টান ছিল; তব্ও আলিওখিনের ব্ঝতে একটুও অসুবিধা হলো না যে ভাসিয়ৃকভ "ছানীয়" লোক নন।

'আপনি তাহলে এখানকার লোক নন ?' উপযুক্ত সময় বুঝে কথায় কথায় প্রশ্নটা করে বসলো আলিওখিন।

না, আমি স্মলেনস্কের লোক। ৪১ সালে এই এলাকায় আমার দলটা বেরাও হয়ে যায় এবং পাটি জানদের সঙ্গে আমি চিলাম প্রায় তিন বছর। তারপর থেকে এখানে থেকেই গেছি। কিন্তু আপনি এখানে কি কাজে এসেছেন ? এবার কৌতূহল দেখাবার পালা ভাসিয়ুকভের।

আলিওখিন উঠে দাঁড়াল, পকেট থেকে পরিচয়পত্র বের করে দেখতে দিল ভাসিয়ুকভকে।

" এক বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ কাজ করার জন। পাঠান হয়েছে । বশ ক্ষ করে পড়ল ভাসিয়ুকভ। সরকারী সীলমোহরের ছাপ দেখে নি ভিন্ত হলেন। একটুথেমে কাগজপত্রগুলো ফেরং দিলেন, তবে রঙচটা উদি পরা পদাতিক বাহিনীর এই কাাপ্টেনটিকে যুদ্ধ সীমান্ত থেকে ৬০ মাইল দ্রে শিলোভিচিতে কা কাজের দায়িত্ব । দয়ে পাঠানো হয়ে থাকতে পারে তার বিন্দ্যাত্র আভাসও ওগুলো থেকে থু টে নিতেপারলেন না। এবং এটা ব্যাবার জনো আলিওখিনকে শুধু ভাসিয়ুকভের মুখের দিকে তাকাতে হয়েছিল।

ঘরের মধ্যে হালকা পাটিশনের আড়ালে অন্য কেউ আছে কি না একথা ভাসিয়ুকভের কাছ থেকে জানার পর আলিওখিন এক-পাওলা সভাপতির চোখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকাল এবং তারপর শান্তভাবে আছা রাখার সুরে বলল, 'আমি এসেছি দৈনিকদের থাকবার জায়গার বন্দোবস্ত করতে…আমার দৈলুদের কোয়াটার চাই…ওদের হয়ত এখানে থাকতে হবে।…হয়ত এই মুহুর্তে নয়। শীতকালের দিকে…এই ধরুন ৬ থেকে৮ সপ্তাহ পরে, তবে তার আগে নয়। কিছু কাউকে একথা বলা চলবে না, বুঝোছেন তো!'

'কী ভাবেন আপনি আমাকে', ভরসা দেবার ভঙ্গীতে হাসল ভাসিরুকভ, এই ভাবে গোপন কথা ওকে জানাবার জনো মনে মনে বেশ গর্ব হচ্ছিল ওর।

'আপনার কি মনে হয় এসব ব্যাপার আমি বুঝি না ? পোকজন কি অনেক পাঠান হবে ?' 'আমার মতে শিলোভিচে এক কোম্পানীর মতো পাঠালেই চলবে, তবে স্বটাই নির্ভর করছে স্দরদপ্তরের সিদ্ধান্তের ওপর। আমার কাজ হলো এখানে এসে পরিস্থিতি দেখা আর জারগাটা দেখে নিয়ে রিপোর্চ দেওয়া।'

'এক কোম্পানী হলে কোনরকমে সামলানো যাবে, তবে তার বেশি হলে খাপ খাওরানো মুশ্কিল', একটু চিন্তায়িতভাবে বলল ভাসিয়ুকভ। 'সেটা কিন্তু আগে থাকতে বলে রাখতে হবে। এক কোম্পানীর বেশি আমরা নিতে পারব না। আমি নিজে সৈনাবাহিনীতে চিলাম তিন বছর, একটা স্কোয়াড চিল আমার অধীনে, ফলে বাাপারটা আমি বুঝি। যুদ্ধকেত্রে সৈনিকের জীবন খুব কঠের হয়, কিন্তু তারা যখন কোয়াটারে ফিরে আসে, তখন সব প্রয়োজনীয় জিনিস তাকে দিতেই হবে। কিন্তু এখানে ওসব পাব কোথায় গুণ দার্ঘ্যাস কেলে প্রায় আপন মনে কথাটা বললেন ভাসিয়ুকভ।

'এখানকার জলের অবস্থা কেমন ?'

'ওটা কোন সমস্যা নয়, প্রচুর জল আছে। জ্বালানী কাঠও পাওয়া যায়। ঠাণ্ডা পড়লে বাড়ির জন্যে ওগুলোর দরকার পড়ে, বেশির ভাগ বাড়ির মেঝে মাটির, ভীষণ ঠাণ্ডা।'

'আলানী কাঠ আপনারা পান কোথেকে ?' আলোচনাটাকে ঠিক পথে চালিয়ে নিয়ে যাবার জনো আলিওখিন এই প্রশ্নটা করল।

'ওই ওখান থেকে, রান্তার ওপারে,' ঘরের যে দিকে চুল্লাটা আছে ওই দিকে অর্থাৎ বাঁ দিকে ঘাড় হেলিয়ে বলল ভাদিয়ৃকভ।

'কিন্তু নাকের তগাতেই তো একটা বন আছে', উল্টো দিকটা দেখিরে বেশ আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করল আলিওখিন। এই জল্পটা সম্বন্ধে তার আগ্রহ বেশি, ঐ ব্যাপারে যতটা জানা যায় তার চেন্টা করতে হবে।

'রান্তার ওপাশে জার্মানরা অনেক কাঠ কেটে ন্তুপাকার করে ফেলে গেছে। এই কাঠগুলো শুকনো আর বেশ নরম, কাটবার দরকার হয় না। লোকেরা ঐগুলো নিয়ে আদে', ভাসিয়ুকভ ব্ঝিয়ে বলল, 'তাছাড়া ঐ অন্য জললটা নিষিদ্ধ এলাকা!'

'কেন !'

'মনে হয় পিছু-ছটা জার্মানরা ভেবেছিল ওরা আবার ক্ষমতায় ফিরে

আসতে পারবে, শক্রদের গতিরোধ করতে সক্ষম হবে। কিংবা এও হতে পারে থে ওরা চেফ্টা করেছিল যাতে আমরা ওদের পিছনে ধাওয়া না করতে পারি। তবে যাই গোক না কেন ওরা ওখানে অনেক মাইন পুঁতে গিয়েছে।

'৬, ভার বুঝি।'

'৽য়ত ত্-চারটে নাইন পেতে গেছে, ওবে কেউ তো জানে না কোথায়া এবং কতগুলো। যেদিন আমাকে এই কাজের ভার দেওয়া হয়েছিল, পেই দিনাতন জন কম বয়গা ছোকর। ওখানে গিয়েছিল, ওর মধ্যে ত্জন টুকরো টুকরো হয়ে বায়। তারপর আমরা ওখানে জললের পারে প্রবেশ নিষিদ্ধ করার একটা নোটিশ দিয়ে সাধারণ মাতুষকে সাবধান করে দিয়েছিলাম যে এলাকাটি নিষিদ্ধ, ওখানে মাইন পোঁতা আছে। শিলোভিচির কেউ ওখানে যাবে না! তবে একবার কিছু সৈনিক ওখানে যাওয়ার চেউা ক্রেছিল।

र्क स्त्राचेत्र रेमिक १

সিগনাল বিভাগের করেকটা মেরে একবার এখানে এসে সপ্তাহ খানেক ছিল। ভাজা টগবলে কয়েকটা ছুকরা, একটু ছাড় পেরেছে আর তার সুযোগ কাজে লাগিয়েছিল, ব্ঝতেই ভোপারছেন বাাপারটা…। জললে প্রচুর মাশক্ষম আর রসালো ফল পাওয়া থেভো। তুটো মেয়ে জললে চুকেছিল, ওরা আর ফোরে নি।

এটা কি অনেক দিন আগের ঘটনা ?'

'আজ থেকে দিন দশেক আগে। স্বাই ওদের খোঁজ করতে শুরু করল, জললের মধ্যে প্রায় ৩০০ গজ ভেংর...ওই-..ওইখানে ওদের স্কান পাওরা গেল..." দেওয়ালে যেখানে সাব-মেশিনগানটা ঝুলছিল সেই দিকটা দেখাল ভাসিয়ুকভ , 'ওরা ওদের ধর্ষণ করেছিল, তারপর মেরে ফেলেছিল। ওদের উদি আর কাগজপত্রও নিয়ে নিয়েছিল।'

'কারা মেরেছিল ওদের ?'

'সঠিকভাবে কিছুই বলা যাছে না--পরে লিডা থেকে এন.কে.ভি.ডি-র লোকেরা এদে ছিল। যুদ্ধ দীমান্তের সৈন্য, তিনটে লরা ভতি করে এদেছিল, সক্ষেক্ক রও ছিল। মনে ১য় ওরা কিছু লোককে খুম্ভে পেয়েছিল এবং তাদের মেরেও ফেলেছিল। এখানকার সকলে বলে যে সেবার মাইন ফেটে কেউ একজন মারাও যায়। আমি অবশ্য এ বাাপারে নিশিচত-ভাবে কিছু জানি না। জঙ্গলটাকে তন্ন তন্ন করে খেঁ।জার জনো ওরা এখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিল; কিন্তু ফিরে আসে নি। মনে হয় জঙ্গলের উল্টো দিকে কামেনকা দিয়ে ওরাচলে গিয়েছিল।

'আপনি বলছেন এটা ঘটেছে সপ্তাহখানেক আগে। ছু এক দিন আগে কার খবর জানেন কাছাকাছি নতুন কোন লোককে দেখেছেন? মানে সৈন্য বাহিনীর কাউকে। প্রশ্নটা এই জন্যে করাছ যে আমি ছাডাও আরও তিনটে দলকে এই এলাকায় পাঠাবার হুকুম দেওয়া হয়েছে সৈন্যদের থাকবার কোয়াটারের সন্ধান করার জনো। অভএব বুঝতেই পারছেন আমরা স্বাই যদি আগি আর একই গ্রাম আর খামারওলোকে খেণজখবর নিতে শুকু কবি তবে স্ব ব্যাপারটাই ভগুল হয়ে যাবে গ

'বুঝেছি...না. গত ত্-একদিনের ভেতর আর কেট সৈনাদের থাকবার জায়গা সম্বন্ধে খেশজ নিতে আসে নি। তবে গতকাল ছুজন অফিসাসকে দেখেছিলাম। মনে ২য় ভরা আপনাদের দল থেকেই এসেছিলেন । একটু দিধা করে বললেন ভাসিয়ুকভ—'তবে ভরা আমার কাছে আসে নি।',

'কোথায় দেখেছিলেন ওদের ? গ্রামে ?

'না। গতকাল গ্রামের একটা ঝগড়া মেটাচ্ছিলাম আমি। জমির সীমা নিয়ে তেসিনস্থি আর সেমাসকো নিজেদের মধ্যে মারামারি করছিল। আমরা মাঠে গেলাম এই দিক দিয়ে।' পেছন দিকটা দেখালেন ভাসিয়ুকভ, 'সব কিছু মাপ-জোক করে সীমানা চিহ্নিত করার জনো খুটি পুঁতে দেওয়া হল। তার পরে আমরা যাকে বলে উৎসব পালন করা, একটা বোতল শেষ করে তাই করলাম। একটা খড়ের গাদার পাশে বসে আমরা সামানা খাবার খাচছলাম, ঠিক তখনই দেখলাম জলল থেকে তুজন মানুষ বেরিয়ে আসছে। অফিসার। ওরা হয়তো আপনার দল থেকেই এসেছিল।'

'কখন ... তখন কটা বাজে ?' আলিওখিন জানতে চাইল।

'সংস্কার সময়, সূর্য অভয় যাবার বেশিকশ আবো নয়। মনে হয় আটটা নাগাদ।…'

'ওদের দেখতে কেমন ? কী ধরনের লোক ছিল ওরা ?' 'তেমন বিশেষত্ব কিছুই ছিল না। একজন বেশ শান্তশিষ্ট, একটু বেশি বয়সের, নীরেট চেহারা। আগে আগে সেই হাঁটছিল। অনা বাজি বোগাপাতলা বয়সও কম, তবে লম্বায় বেশি।

'বরেস বেশি, গায়ের রঙটা একটু ময়লা, একেবারে বাঁশীর মতো নাক । ওই হলো আমাদের লেসচেক্ষো,' বেশ খুশি খুশি সুরে বললো আলিওখিন, মাথার শুধু পদবীটাই এদেছিল, 'ও হল ক্যাপ্টেন। আচ্ছা ও কি চামডার বুট আর জ্যাকেট পরেছিল । ওর মাথার টুপিব সামনের বেরিয়ে থাকা অংশটা কাপ্ডের তৈরী।'

'ওরা প্রায় ছুশো গভ দূরে ছিল. আরও বেশিও ১তে পারে। অতো দূর থেকে কার কি পদম্যাদা বোঝা যায় না। তবে এটা সঠিকভাবে বলতে পারি যে গলাবন্ধ চাপা কোট আর ফোরেজ টুপি ছিল। •

'তাহলে হয়ত ওরা তকাচেভ আর ঝুরবা ?'. নিজের মনে বিড বিড করে বলল আলিওখিন. 'ওরা কি ঠিক তখনই জঙ্গল গেকে বেবিয়ে এগেছিল ? হাতে কিছু ছিল ?'

'আমি, যখন ওচের দেখতে পেয়েছিলাম. তখন ওরা জললের সামনে দিয়ে এগিয়ে আসছিল। ওরা জললের ভেতরে ছিল কিনা তা বলতে পারব না। হাতে কিছু ছিল কি না, তা লক্ষ্য করিনি। একজনের হাতে একটা বর্ধাতি ঝোলান ছিল, আর যতদূর মনে পড়ে অনাজনের হাতে কিছুই ছিল না।'

'আর বাকার: তেসিনিয়ি আর দেমাদকো—ওরা ওদের দেখতে পায়নি গ ওরা হয়তো ভাল করে লক্ষ্য করে থাকতে পারে।'

'না. আমার চোখ খুব ভাল। আমি যদি ঠিক মত দেখে থাকতে না পারি, ওরাও পারে নি। হাঁা, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।'

আবিও মিনিট দশেক কথাবার্তা হল। দরকারী প্রায় সব প্রশ্নের উওর আলিওখিন ধীরে ধীরে পেয়ে গেল এবং চিন্তা করতে শুরু করল ওর কি এখন সোজা কামেনকাতে যাওয়া উচিত, না জল্লের সীমানার কাছে যে-সব খামার আছে সেগুলোতে গিয়ে তল্লাসী করে যাবে।

ভাসিয়ুক্ত এতক্ষণ খোলের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসেছেন, আলিওখিনের ওপর আস্থা বেড়েছে, তখন তিনি বললেন যে গ্রামের একজন চাষীকে চেনেন যার কাছে "অভুত দেখতে একটা যন্ত্র" আছে। তারপর একটু রহ্সাময় হাসি হেসে বললেন, 'এখানে যদি আপনি কিছুটা সময় অপেক্ষা করেন তবে আমরা একদক্ষে বের ছবো, চাষীটার সঙ্গে দেখা করবো। ওর তৈরী চোলাই মদে প্রথম চুমুকেই মনে হবে এ জগতে আর নেই।'

মদ খাবাৰ কথা উঠলেই দিলখোলা মাতালদের মুখে সুগের উত্তেজনা ফুটে ওঠে, আলিওখিনের তাই হল. যদিও বাল্ডবক্ষেত্রে মদের প্রতি ওর এক অন্তৃত অনীহা ছিল। গাতে বাডাবাডি না হয়ে যায় তার জন্যে নিজেকে সংযত করে নিয়ে আলিওখিন চোখ নামালো এবং ঘাড নেডে সায় দিয়ে বলল. ইটা, যদি আমরা এখানে থাকি, কিছু ত করতেই হবে। সেব্যাপারে আপনি আমাদের ওপর নির্ভর করতে পারেন!

চলে আদার জনো উঠে দাঁডিয়েছে আলিওখিন এমন সময় চুল্লীর পাশে কম্বলের গাদার তলায় কি যেন নডে উঠল। চমকে উঠে ওই দিকে তাকাল আলিওখিন এবং সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে হয়ে উঠল ক্রাচে ভয় দিয়ে ভাসিয়ৢকভ লাফাতে লাফাতে চুল্লীব কাছে গেল এবং যতটা নাগাল যায় সেখানে হাত চুকিয়ে একটা বাচচা ছেলেকে টেনে নামিয়ে আনল মেঝের ওপর, ছেলেটার বয়স আডাই বছর হবে, চলটা হালকা রঙের, গায়ে একটা জামা, বহুবার শোলাইয়ের ফলে রঙটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

"আমার ছেলে", ভাসিয়ু কভ বলল।

বাবার পায়ের পাশ দিয়ে তাকাচ্চিল ছেলেটা চোটু হাত দিয়ে নীল চোখগুলো ঘষতে ঘষতে উদিপরা আগজুককে একবার দেখল, তারপর হঠাৎ ওর মুখে হাসি ফুটে উঠল।

'নাম কি তোমার ?' খুশি খুশি সুরে আলিওখিন প্রশ্ন করল। 'পলতিদান।' চটপট উত্তর এল।

একটু হেসে ভাসিয়্কভ একপাশে সরে দাঁড়াতেই আলিওখিনের নজরে পডল ছেলেটার বাঁ হাতটা নেই। জামার হাতা থেকে বেরিয়ে আছে কাটা অংশটা, লাল। কাটা হাত দেখতে অভ্যস্ত আলিওখিন, কিন্তু এত ছোট হাত নয়।

ষভাবের দিক দিয়ে খুব একটা ভাবপ্রবণ কোমল মনের লোক আলিওখিন নয়, আর যুদ্ধের কলাাণে অনেক কিছু দেখার তুর্ভাগা তার হয়েছে। কিন্তু তবুও এই ছোটু বিকলাক শিশুর মুখে বিজয়ীর হাসি দেখে বুকের মধ্যে একটা তীত্র আঘাত অনুভব করল গে। প্রশ্নটা না করে থাকতে পারল না, 'এটা হল কি করে ?' 'পাটি জানদের সংক্রেও ছিল। নালিবোকির কাছে ওরা আমাদের কোণ ঠাসা করে ফেলে, তখনই মাইনের টুকরো ছিটকে লেগেছিল ওর হাতে, দীর্ঘশাস ফেললেন ভাসিয়ুকভ, তারপর ছেলেকে বললেন, 'যাও মুখ ধুয়ে নাও।'

এক ছুটে পার্টিশনের আড়ালে চলে গেল ছেলেটা।

'আপনার স্ত্রী কোথায় ?' আলিওখিন প্রশ্ন করল।

'আমার স্ত্রা বেরিয়ে পড়েছিল', এইটুকু বলে ভাগিয়ুকভ ক্রাচটা সরিয়ে আলিওখিনের দিকে পেছন ফিরলেন, পার্টিশনের দিকে এগোতে এগোতে বললেন, 'মোডকেল অর্দালী নিয়ে ও ছুটেছিল শহরে…।'

ক্রাচের ওপর ভর দিয়ে দাঁভিয়ে জগ থেকে জল ঢালতে লাগলেন আর একটা চটা ওঠা ওঠা এনামেলের গামলার পাশে দাঁভিয়ে নিজের নোংরা মুখটা জোরে জোরে ধুতে লাগল ছেলেটা, কাজটা যত তাড়াভাড়ি শেষ করা যায়।

ভাসির্কভের স্ত্রীর কথা জিজেদ করার জানো নিজের ওপরে ভীষণ রাগ হচ্ছিল আলিওখিনের শেষ উত্তঃটুকু দেবার পর থেকে উনি চুপ করে গেছেন, মুখের উপর নেমে এসেচে বিষাদের ছায়া।

মুখ হাত ধোয়ার পর ছেলেটা সেই তোয়ালেটা দিয়ে মুখ মুছলো, যেট।
দিয়ে ভাসিয়্কভ বেঞ্টা মুছোছলেন আলিওখিনকে বসতে দেবার জনো।
তারপর তার বাবা চোখের পলক ফেলার আগেই ছেলেটা ঘাসের-দাগ
লাগ।পাাণ্টটা চট করে গলিয়ে নিলো।

আলিওখিনের দিকে একবারও না তাকিয়ে, বা একটা কথাও না বলে ভাসিয়্বকভ পাউরুটির একটা টুকরে। কেটে ছেলেটার হাতে দিলেন, ছেলেটা আগে থাকতেই হাত বাড়িয়ে ছিল। ভারপর ঝোলানো সাবমেশিন গানটাকে নামিয়ে নিয়ে বুকের ওপব ঝুলিয়ে নিলেন সেটাকে।

আলি ধাবন আগে আগে ইটিছিল শিশির ভেজা খাদের ওপর বড় বড় পা ফেলে, হঠাৎ পেছন থেকে চাপা গোঙানির শব্দ শুনে শা করে বুরে দাঁড়ালো সে। ভাসিয় কভ দাঁড়িয়ে পড়েছেন, দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁতে দাঁত চাপা, চোখবন্ধ। ফ্যাকাদে হয়ে যাওয়া মুখে ফুটে উঠেছে ঘামের কোঁটা। ছেলেটা দরজা ছেড়ে সামান্য একটু এগিয়ে এসেছিল, সে এই খানেই দাঁড়িয়ে পড়েছে পাথরের মতো। বাবার দিকে তাকিয়ে আছে ঘাড়

ফিরিয়ে, চোখের দৃটিতে আতংকের ছাপ, যে চোখে এরই মধ্যে যতোটা দেখা উচিত তার চেয়ে অনেক বেশি ছঃখকফ দেখে ফেলেছে।

`কী হলো °় আলিওখিন টে চিয়ে জানতে চাইলো এবং স**লে সেজে** ছুটে এলো।

পামরিক হাসপাতালে যাওয়া উচিত আপনার, আলিওখিন মস্তব্য করল, আর মনে মনে ভাবতে শুরু করল কি ভাবে হাসপাতালে পাঠানোর বাবস্থাটা করা যায়। 'পরিবহণ বিভাগের সঙ্গে খোগাথোগ করব। ওরঃ আপনাকে আজই লিডাতে নিয়ে যাবে!

'না, না, ভার কোনো দরকার নেই', মাধ। নাডাতে নাডাতে ভাসিয়ুকভ আপাত জানালেন। তারপর বগলে ভাল করে ক্র:চচা চেপে ধরণেন আর সাবমেশিন গানটাকে একটু সরিয়ে দিলেন যাতে ঠিকমতে। ঝোলে।

'বাচ্চাটার জনো চিপ্তা করছেন গো, কারুর কাছে ওকে রেখে যাবার উপায় নেই, না ?'

শা, ভা নয়। কোন, শামরিক হাসপাতালে থেতে আমি পারবো না।'
যন্ত্রণায় তখনও মুখটা কুঁচকে উঠাছল ভাসিয়্কভের, ক্রাচটা সামনে এগিয়ে
নিয়ে লম্বা পা কেলে এগিয়ে গেলেন। 'গ্রাম সোভিয়েত ছেডে থেতে আমি
পারব না।'

'কেন ়', বেড়ার গায়ে লাগানো ফটকটা খুলে ধরে আলিভাষন প্রশ্ন করলো ভাসিয়্কভকে আপনার কোন সংকারী নেই কি ৷'

'ওকে ডেকে নিয়ে গেছে। একটা লোকও আর নেই। সেঞ্চোরী বলতে আছে একটা রোগামতন মেয়ে। নিজেকে আমার জায়গায় বদান।
…আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়।' রাস্তার মাঝিখানে পৌছে তগছেন ভাসিয়্কভ, চারপাশটা দেখে নিয়ে বলতে লাগলেন, 'বদমাস, লুঠেরারা আশেপাশেই আছে। এই ক'দিন আগে প্রায় চল্লিশজন হাজির হয়েছিল পোলোমেস্তদিতে। গ্রাম-দোভিয়েতের সভাপতি, তার স্ত্রা আর মেয়েকে খুন করে চলে যায়। সরকারী সীলমোহরও নিয়ে গেছে।

এই বদমাসদের দলটার কথা আলিওখিন শুনেছে তবে সোলোমেস্কৃষ্ণির ঘটনাটা কানে আসে নি তার। ঐ গ্রামটা কিন্তু খুব দ্রে নিয়, আলিওখিন মনে মনে চিন্তা করলো, যে জঙ্গলে তল্লাসা চালানো হবে সেখানে শুসুমাইন বা শক্রদের ছোট ছোট দলের নয়, সেই সঙ্গে ঐ বদমাস লুঠেরাদের পুরো বাহিনার সঙ্গেও দেখা হতে পারে।

'ভাছাড়া হাদপাতালে আমি যাবোই বা কি করে ? আমি তো এখানে একটা ঘাটির মতো আছি। দবটাই আমার একার ব্যাপার, সরকারী দীলমোহরটা প্রস্তু এগিয়ে দেবার কেউ নেই। পুরো গ্রামটা আমার দিকে তাকিয়ে বদে আছে। আমি যদি হাদপাতালে চলে যাই, ওরা মনে করবে আমি ভয় পেয়ে গেছি। ফলে যাওয়া আমার চলবে না। দোভিয়েত ক্ষমতার প্রতীক হিদেবে আমি আছি এখানে আপনি কি তা ব্যতে পারছেন না ?'

'পারছি ঠিকই, তবে কিনা যদি কোন দল আক্রমণ করে,—আপনি কি করতে পারবেন ং'

াসব কিছুই করতে পারব!' পূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে মুখের ওপর জবাব করলেন ভাসিয়ুকভ। রাগে মুখ লাল হয়ে উঠল, প্রায় চিৎকার করে বললেন, আমি পার্টির লোক, শেষ পর্যন্ত লড়াই করব।'

তুজন মেয়ে মাপুষ হাঁটতে হাঁটতে ওদের কাছে এল, খালি পা, মাধার কুমাল বাঁগা। প্রথানুসারে "শুভদিন" জানিয়ে ওরা একপাশে দরে গিয়ে হাঁটতে লাগল। পরিদ্ধার বোঝা যাচ্চিল ওরা সভাপতির সলে কথা বলতে চায়, তবে আলিওখিন আছে বলে বলতে চাইছে না, বা লক্ষা পাছেছ।

একটা মোড়ের মাথায় এদে আলিওখিন বিদায় নিল। সভাপতি চাসবার বার্থ চেটা করলেন এবং বেশ লজ্জা লজ্জা মুখ করে বিষাদের সুরে বললেন, 'কেমন সভাপতি আমি, সবই তো দেখলেন-শুনলেন: একটা প্রাথমিক স্কুল ছাড়া আর কিছু নেই। কিছু আর তো কোন লোক নেই!

করেক মিনিট পরে আলিওখিন মুখ ফিরে তাকাল। জ্রাচে ভর দিরে

রাস্তার মাঝখান দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছেন ভাসির্ক্ড, ঐভাবে ইাটতে হাঁটতে কথা বলছেন ঐ মেয়েমানুষ হৃজনের সঙ্গে। ওঁর সঙ্গে ভাল রাখার জন্মে বাচচা ছেলেটা প্রাণপণে ছুটছে, মুঠিতে পাউরুটির টুকরোটা ভখনও ধরা আছে।

# ে। লেফটেনাণ্ট আব্দ্রেই ব্লিনভ—শিক্ষানবিশী মপার-আপ

মাঝে মাঝে জঙ্গলটাকে সভিাকারের নির্জ্ঞন পরিতাক্ত জঙ্গল বলে মনে হচিছল। সরু সরু পথগুলোতে ঘাস-আগাছা গজিয়ে উঠেছে, কোথাও কোথাও হর্তেন্ত ঝোপঝাড। অথচ খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে দেখলে দেখা যাবে থে প্রথম নজ্জরে একে যভটা অহল্যাবনভূমি বলে মনে হয় তভটা নয়। যুদ্ধের ধ্বংসাবশ্বের আর ব্যাপক হত্যার চিহ্ন এখানে বর্তমান।

সব রকমের জিনিসই চোখে পড়েছিল আল্ফেইয়ের—জার্মান সৈলাদের পচে-ওঠা মৃতদেহ নানা বাহিনীর উদি গায়ে, গোলাবাকদের বাক্স, সৈলদের জিনিসপত্র রাখার খলে, জার্মান ভাষায় লেখা হলদে হয়ে আসা খবরের কাগজ, খালি সিত্রেটের খোল, জলের বোতল, সৈনিকদের খাবার পাত্র, পুরনো রামের বোতল, বল্ট্রিহীন মরচে পড়া সাবমেশিনগান আর রাইফেশ, সাইড-কারসমেত একটা পোড়া মোটর-সাইকেল, একটা মটার, যার চোখ দিয়ে দেখার কলটা ভেজে গেছে, এমন কি একটা জার্মান কামানও দেখা গেল, যেটাকে এই গভার জললে কা ভাবে যে নিয়ে আসা হয়েছিল কে জানে।

যেহেতু আন্দেই যা খুঁজছে তাব সঙ্গে এগুলির কোন সম্পর্ক নেই তাই সে গ্রাহ্মনা করে এগোতে থাকল, এমন কি জিনিসগুলি প্রীক্ষা করে দেখার জনো একটুও থামণ না।

শোদন সকালে প্রথম যে জিনিসটা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সাময়িক-ভাবে তা হল একটা গলিত মৃতদেহ, গায়ে গেঞ্জি আগুরিওয়ার, গলায় জড়ান একটা লম্বাদিডি। বোঝাই যাছে মানুষটাকে ফাঁদী দেওয়া হয়েছে, নয় দম বন্ধ করে মারা হয়েছে—কিন্তু লোকটা কে, এ কাজটা করলই বা কে এবং কেন শৃ•••

জীবনে আল্রেই একসঙ্গে এত মাসকৃম আর ফল কখন দেখে নি, এই

পরিত্যক্ত জললে যত দেখছে। একটাও নাপেড়ে আল্রেই ইাটতে হাঁটতে ব্রতে পারছিল থে ধ্সর-নীলচে রঙের বিলবেরীর আর বেশী পেকে-যাওয়া বুনো স্ট্র-বেরীর গুচছগুলি অবিশ্বাসা রকমের মিষ্টি, মনে মনে প্রতিজ্ঞাকরল যে কাজের কিছু সন্ধান পেলে পরে পেট পুরে ফল খাবে।

তবে সম্প্রতি, গত চিকিশে ঘনীর মধ্যে এখানে কেউ ছিল তার কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না। না আছে পায়ের চিহ্ন, এমন কি মাকড়দার জালগুলি পর্যস্ত ভালে নি, ছাই বা খাবারের পরিতাক্ত অংশ পর্যস্ত পড়ে নেই, নোয়ানে। গাছের ভাল বা পায়ের চাপে চ্যাপ্টা হয়ে যাওয়া ঘাদ-পাতা, বা সহা ভালা ভাল — এদব কোন কিছুর চিহ্ন পর্যস্ত পাওয়া গেল না।

এক আশ্চর্য নৈঃশব্দ ঘিরে রেখেছে জ্লেলটাকে, মনে হচ্ছে যেন সারা পৃথিবটাকেই। গাঢ় নীল আকাশে ছিল্ল মেঘের ট্করো পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। খোলা জালগাল আসার সলে সলে চড়া রোদে মাধা পুড়ে যেভে লাগল রিনভের, ঘাড় আর কাঁধ বেল্লে আগুনের হলকা যেন নেমে যাচ্ছে উদির তলায়।

হুপুরবেলার একটা ঝাণার ধারে আন্তেই বদে পড়ল – কয়েক মিনিট বিশ্রাম নিতে ২বে। কালো পাউরুটির একটা টুকরো আর টিনের মাংদ এক টুকরো দিয়ে খাওয়া দারল ঝাণার জলে মুখ-হাত ধুয়ে এক পেট জল খেয়ে নিল, তারপর পায়ের ফেট্টি। আবার নতুন করে জড়িয়ে নিয়ে হাঁটতে শুরু করে দিল।

মাইনের কথা মুহুতের জন্যেও ভোলে নি আন্দেই, তবে দাকাং পেয়েছিল মাত্র কয়েকটার, জললের রাস্তাটা যেখানে তৃ'ভাগ হয়ে গেছে সেখানে। দূর থেকেই একটা বড় পকেট রুমালের মতো জায়গার ঘাদগুলো যে হলদে হয়ে গেছে, শুকিয়ে এসেছে এটা চোখে পড়েছিল তার। কাছে গিয়ে ওটার একপাশে বসে পড়ল আন্দেই, আর যেভাবে শেখানো হয়েছিল সেইভাবে প্রথমে সে ঘাসের শুরটা ধারে ধারে সরিয়ে ফেলল এবং তলার মাটিটা সাবধানে খুঁজলো, হাতে ঠেকলো একটা গর্ভ, কয়েক মুহুর্তের মধ্যে গর্ভের তলা থেকে পাওয়া গেল একটা শিস্পং-মাইনে এস-৩৪, সৈনিক মারবার জনো জার্মানরা যে সাধারণ মাইন ব্যবহার করে থাকে সেই জিনিস। বিস্ফোরণ ঘটাবার যন্ত্রটা খুলে ওটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল একটা ব্যোপের পেছনে।

षचिके गुरूर्छ—०

শাননের দিকে মাতে গজ কৃড়ি যাবার পর, আবার ঐ রকম একটা হলুদ ঘাদের চাপড়া দেখা গেল সবুজ রঙের ঘাদের মাঝে। আগের দিন যে-সব নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সেগুলি আল্রেইয়ের ক্লেত্রে একেবারেই অনাবশ্যক হয়ে উঠেছিল। আলেনয় আর ভিতেবয়ের আলে-পালে যখন সে তার রেজিমেন্টের সজে ছিল, তখন শুধু কয়েক শো কেন কয়েক হাজার মাইনের আঘাত লাগার সজে সজে ফেটে ৬ঠা ফিউজ, দেরীতে কার্যকর ফিউজ এবং সাধারণ মাইন বা একটু বাড়তি "চমক লাগানো মাইনের ফিউজ গুলে ফেলতে হয়েছিল। অম্বকারে চোখ বুজে সে মাইনগুলোকে নিজ্ঞিয় কয়ে ফেলতে পারে। আর আজ আট ঘন্টা ধরে জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে কোন কাজের কাজ না কয়তে পারার পর এই কাজটা কয়তে পেরে খুব আনন্দ পেল আল্রেই। চতুর্থ মাইনটা থেকে ফিউজ খোলার সময় হঠাৎ তার মনে হল, এ সব কাজ আমি কেন কয়িছ এবং কীসের জনো কয়িছ।

যুদ্ধ সামান্তে কতগুলো মাইন থেকে ফিউজ খুলে ফেলা হয়েছে এটা যেমন লেটুনের বিশেষ করে প্লেটুনের অধিনায়ক হিসেবে আল্রেইয়ের দক্ষতার পরিচায়ক ছিল, এখানে কিন্তু সে ব্যাপারে কাকর কোন তেমন আগ্রহ নেই, বিশেষ করে হাতে যে গুরু দায়িত্বভার আছে—বেতার প্রেরক-যন্ত্র আর শক্ত পক্ষের এজেন্টদের অনুসন্ধান করার সঙ্গে। এটা হল সেই জারগার একটা সাধারণ লক্ষণবৈশিক্টা যেখানে তল্লাদীর কাজ চলছে।

এই সিন্ধান্তে আসার পর আব্রেই আর এ কাজে সময় নই করল না।
মার্কা লাগানো বাকী ছোটা মাইন এমনি তুলে নিল, ফিউজ খুলে ফেলল না।
তারপর আবার গভীর জললের মধ্যে চুকে পড়লো আব্রেই, নিচের
দিকে গুটিয়ে থাকা বা মাথার দিকে ছড়িয়ে থাকা ডালগুলোকে ধাকা
দিয়ে সরিয়ে দিতে দিতে বড বড় সুদৃচ পদক্ষেপে এগিয়ে চলতে লাগল
ঘন ঘাসের ওপর দিয়ে। গরমে মুখ লাল হয়ে উঠেছে, মাকড়সার জাল
ছিঁড়তে ছিঁডতে, এপাশ-ওপাশ ঘন ঘন তাকাতে তাকাতে এগিয়ে চলেছে
আব্রেই, এইভাবে বারবার ঘাড় ঘুরোনোর জন্মে ঘাড় ব্যথা করতে
শুক্র করেছে তার। পিশুলের ভারটা ক্রমশঃ অসহ্য হয়ে উঠেছে, পকেটটা
এমন ঝুলে গেছে যে উরুর একটা কাটা জায়গায় বারবার ঘদালাগছে।
ঘামে ভেজা চাপা কোট আর পাান্ট শরীরের সলে একেবার সেঁটে গেছে।

অতিরিক্ত হাঁটার ফলে জুতোর মধ্যে পায়ের পাতা আগুনের মতো গরম হয়েউ েছে।

অন্যান্য সঙ্গাদের মতো গত কয়েক সপ্তাহ থেকে আন্তেইও রাজে চার-পাঁচ ঘন্টার বেশী ঘুমোতে পারছে না। এইভাবে ক্রমাগত ঘুমোতে না পারার জন্যে তামান্তসেভের মতো পুরনে। ঝানু সৈনিকেরও অবস্থা কাহিল। মাঝে মাঝে আল্রেইয়ের এমন মনে হয়েছে যে সে আর এক মুহূর্তও দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। ও এমন একটা ভয়ানক অবস্থায় চলে এসেছে যেখানে ঘুম ছাড়া আর কিছু চিন্তাই করতে পারছে না—্যে কোন জায়গায় গা এলিয়ে দিয়ে ঘুম, প্রাণ ভরে ঘুমোতে চাইছে মন। এখানে ওখানে উল্টে পড়ে আছে গাছের শেকড়, ক্লান্ত পা টেনে টেনে মাঝে মাঝে হোঁচেট খেতে খেতে এগিয়ে চলেছে আল্রেই—ঘাস গজানো রান্তার ওপর দিয়ে গোঁয়ারের মতো।

## ৬। ভারপ্রাপ্ত দলটির নেতাঃ ক্যাপ্টেন পাভেল ভাসিলিয়েভিচ আলিওথিন

প্রথম দিনের কাজে তেমন কোন দত্যিকারের দরকারী তথ্য পাওয়া গেল না। শিলোভিচি বাদে আমি শিলোভিচি জল্লের উল্টে। দিকে কামেনকা আর নভোসিয়োলকি গ্রামেও গিয়েছিলাম এবং কাছাকাছি ডজন-খানেক খামারেও।

খাদের আমরা জললে খুঁজছিলাম তাদের পক্ষে ঐ জললে তথনও থাকাটা ছিল খুবই অসম্ভব একটা ব্যাপার। মনে হচ্ছিল খুব সম্ভব তারা গতকাল বা পরশু এখানে এসেছিল এবং তারপর খবরটা বেতার মারফং পাঠিয়ে তাড়া হুড়ো করে চলে গেছে। তাদের জললে চ্কতে বা বেরোতে দেখাও যে সম্ভব, এটাও অনুমান করে নেওয়া ঘাভাবিক।

কয়েকটি শর্তসাপেকে আমাদের তল্লাসীর ব্যাপারে আদে কোন সত্তর হিসাবে ধরা যায় না এটা ধরে নিলেও ভাসিয়ুক্ভের দেখা সেই অচেনা মানুষ তুটি সম্বন্ধে খোঁজ খবর চালিয়ে যাওয়া যে ঠিক হবে একথা সুস্পউ হয়ে উঠেছিল। প্রথমত: ভাসিয়্কভ লোক তৃটিকে জলল থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেন নি, বা দেখার আগে তারা কি জললের প্রান্তসীমা ধরে এগোচ্ছিল তাও লক্ষা করেন নি। এও হতে পারে তারা জললে আদে ছিল না ? দিভীয়তঃ, জ্বলার যে অংশ থেকে খবরটা পাঠান হয়েছিল সেটা শিলোভিচির চেয়ে বেশি কাছে ছিল নভোসিয়োলকির এবং যত ভাড়াভাড়ি সম্ভব জ্বল ছেড়ে চলে যাওয়াটা ও জ্বলার মধ্যে দিয়ে দীর্ঘতর পথ পরিক্রমা করার বদলে খবর পাঠানোর জারগাটা থেকে চলে গিয়ে কোন বাস্ত বড় সড়কে উঠে বিনা ভাড়ায় কারুর গাড়ি করে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তার শেষ কথাটাই ছিল আমাদের কাছে সবচেয়ে হতাশাবাঞ্জক, যে ভাসির্ক্ত লোক তুটিকে দেখেছিল বেশ দূর থেকে, ফলে

গ্রামের লোকের সঙ্গে উভয় পক্ষের বোধগম্য ভাষার কথা বলতে আমাকে কখন কট্ট পেতে হয় নি এবং আমার জিজ্ঞাস্য বিষয়টিও ছিল খুব সোজা এবং আপাতদৃষ্টিতে একবারে নির্দোষ। জঙ্গলের ধারে বা তার কাছাকাছি কোধাও গত কয়েক দিনে তারা কি কোন আচেনা লোক দেখেছে? আমি সোজাসুজি এ প্রশ্নটা তাদের করতে পারলাম না এবং স্বভাবতই সঠিক পদ্ধতিতে আসল কথায় পৌছবার পথটি অনুসন্ধান করতে হয়েছিল আমাকে।

কমপক্ষে প্রায় পঞ্চাশ জনের সঙ্গে কথা বলেছিলাম তার মধ্যে বেশির ভাগই ছিল নারী, র্দ্ধ এবং যুবক এবং যতদূর দেখলাম স্তি।কারের এগিয়ে আসা যাকে বলে, সে ভাবে এগিয়ে এসেছিল মাত্র ছৃদ্ধন, এরা আবার পাটিজান। বাকারা বেশ স্তর্কভাবে আমার দিকে তাকিয়ে বলল তারা কিছুই জানে না।

লিডা শহরের মিলিশির। কেন্দ্রের প্রধান অভিযোগ করলেন, 'এখনকার লোকগুলে! একেবারেই সপ্রতিভ নয়; চোখ রাঙ্গিয়ে এদের বশে রাখা যায়। ওদের পেট থেকে একটা কথাও বের করতে পারবেন না আপনি।'

বেশ করেকবার এই ধরনের অভিমত আমার কানে এপেছে এবং তার কিছুটা যে সত্য নর তা নয়। তবে এই "সপ্রতিভ নর এমন মানুষগুলোকে" যে অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছিল সে সম্বন্ধে আমি ভীষণভাবে ওরাকিবহাল।

গত পাঁচ বছরে এখানকার অধিবাসীদের জীবনে চারটে বড় বড় বিপর্যয় ঘটে গেছে। প্রথমতঃ পোল্যাণ্ডের 'আরোগ্যকারী' সরকার, তারপর হল সোভিয়েত বাইলোকশিয়াতে অন্তভুক্করণ, তারপর এলো যুদ্ধ, যা শুকু হবার পরের দিনই এখানে চড়িয়ে পড়েছিল এবং সেই সলে এনেছিল জার্মান দখলীকারদের নৃশংসতা এবং সব শেষে এখানে গত মাস থেকে আবার তারা সোভিয়েত শাসনের অধীনে আছে।

পরিস্থিতি আরও খারাপ হবার আর একটা কারণ ছিল—সরকারী প্রশাসন ছাড়াও এই অঞ্চলে অবৈধ পাটিজানরা অবাধে ঘুরে বেড়াচছে বেশ জোরদার ভাবে। জার্মান অধিকারের সময় স্থানীয় জললে গুপুদলগুলি সক্রিয় হয়ে পরিস্থিতি নিয়য়ৣণে রাখত। এখন সেখানে নানাধরনের লুঠেরার দল ঘুরে বেড়ায়, দলছুট জার্মান সৈন্য আর সাধারণ পলাতক সৈনাদের ছোট ছোট দলের কথা আর নাই-বা বললাম।

এই অবৈধ দলগুলির মধ্যে কয়েকটা লক্ষণবৈশিষ্টোর বেশ মিল পাওরা যায় —হঠাৎ-১ঠাৎ আক্রমণ করা, নিষ্ঠুরতা এবং মাহুষের জীবন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অশ্রনা—আবার শত্রুদের এই গোষ্ঠীবদ্ধতার মধ্যেও বেশ কিছু নিজয় বৈশিষ্টাও দেখা যায়<sub>।</sub> ৩.কে.-এর (আরমিজা ক্রাজোয়া) গুপ্ত সামরিক সংগঠনের লোকেরা রান্তার ধারে আত্মগোপন করে থাকত এবং গাড়ির ওপর গুলি চালাত এবং সব সময়ে তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল সোভিয়েত সামরিক বাহিনীর লোকেরা এবং মাঝে মাঝে লাল ফৌ**ভের** ভোট ছোট দলগুলির ছলুবেশে আক্রমণ করত। "স্বুজ দল" ব। লিথ ুয়ানিয়ার জাতীয়তাবাদীদের দলগুলি, উত্তর দিক থেকে এই অঞ্লের উপর আক্রমণ চালাবার সময় কমিউনিস্ট এবং সোভিয়েতের সদস্যদের নিমূ'ল করত এবং মাঝে মাঝে নিবিচারে গোটা পরিবারকে হত্যা করত ও কৃষকদের সর্বম্ব নিষ্বভাবে লুঠ করত। জার্মান ও ভ-্লাদোভাইটরা একট্র বেশি সাবধান ছিল। তারা সচরাচর গ্রামে যেত না এবং কেবল জললে, নির্জন রান্তায় ব। খামার-বাড়িতে আক্রমণ চালাত, তবে কোন জীবন্ত সা**কী** যাতে না থেকে যায় সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে ফিরত, কারণ ফেরার পথ ধরে তাদের খু<sup>\*</sup>জে বের করে ধ্বংদ করার দন্তাবনার ঝু<sup>\*</sup>কিটা নিতে চাইত না ওরা।

এই স্ব ভরত্বর আগদ্ভকদের করুণার পাত্র হয়ে থাকত স্থানীয় অধিবাসীরা। তারা স্ব সময়ে আশ্কার মধ্যে থাকত এই বৃ্ঝি কোন নতুন আগদ্ভক এসে হিংস্রতা, লুঠ অথবা হত্যালীলা চালাবে,। এবং তাদের সম্বন্ধে যত কম কথা বলা যায় ততই বিপদের আশক্ষা কম হবে। এটা বিশ্বাস করার সম্পত কারণ ছিল যে আমার সৈনিকের পোশাক্ও তাদের মনে আস্থা জাগাতে পারে নি. কারণ এ.কে. সংস্থার লোকেরা, "সবুজ দল". ভ্লাসোভাইটা এবং এমন কি জার্মানরা পর্যন্ত লাল ফৌজের সৈনিকের পোশাক পরে আসত।

এমন কি স্থানীয় সরকারী কমীরাও কোন রকমের দায়িত্ব নিতে রাজী হত না। কামেনকা গ্রামে এই জাতীয় আলাপ আমার হয়েছিল।

ওই গ্রামে গ্রাম-সোভিয়েতের সভাপতির কাজকর্ম দেখাশোনা করত একজন দীর্ঘনাসা কৃষক। ও ছিল বাইলোকশিয়ার মানুষ, রঙ কটা হয়ে আসা খড়ের চোট্র আটির মত গৌফ জোড়া, ঠোঁটে ঝুলত হাতে-তৈরী সিগারেট। আমি যখন পৌছলাম কৃষকটি তখন একটা প্রায় ফাঁকা, নোংরা কুঁড়ে ঘরের মাঝখানে পাতা টেবিলে বসে দাবা খেলছিল একটা রোগা-পাতলা ছোকরার সঙ্গে, ছোকরাটি খবর দেওয়া-নেভয়ার কাজ করত। খেলায় বাধা দেবার জন্যে কৃষক যে বিরক্ত হয়েছিল সেটা লুকোবার চেইটা প্রস্থ করে নি সে।

গ্রাম-সোভিয়েতের দপ্তবের বাইরে পাহারা দিচ্ছিল তিনজন র্দ্ধ. তাদের হাতে জার্মান রাইফেল। তারা আমার পিছন-পিছন ঘরে চুকে চুপ করে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে লাগল কিভাবে তাদের "প্রধান" আমার কাগজপত্র পরীক্ষা করেন, তারপর দরজার পাশে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তারা ঐ ছোকরাটির সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

শিলোভিচিতে যা করেছিলাম, এখানেও সেইভাবে সৈন্যদের থাকবার জারগা ঠিক করার ভারপ্রাপ্ত অফিসার বলে নিজের পরিচয় দিলাম এবং তারপর আমার কমাণ্ডিং অফিসারের চিঠি বা নির্দেশ এবং অফিসার হিসাবে আমার পরিচয়পত্র ওর হাতে তুলে দিলাম, আমার লাল পাশটা অবশ্যই দিলাম না যাতে মানসিক উত্তেজনা বাড়িয়ে দেওয়ার মত কয়েকটি কথা লেখা আছে—পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগ—স্মার্শ।

র্ম্বটিকে আপাতদৃষ্টিতে বেশ সহজ, সরল, আর বাচাল মনে হয়েছিল, কিন্তু সেটা শুধু প্রথম দর্শনে।

নানা বিষয় নিয়ে কথা বলছিল র্ছটি, যেমন ফসল, চড়া দাম, মোট বইবার পশু আবে মাহুষের ঘাটভি পড়েছে—এইসব। গাড়ি টানা পশুর অভাবের কথাও বার তিনেক বলল, যাতে স্পেইটই বোঝা যাচ্ছিল পাছে আমি একটা গরুর গাডি চেয়ে বিসি। অথচ আমাদের আলাপ-আলোচনার সময় বৃদ্ধ বে-আইনী দলগুলোর একটারও নাম উল্লেখ করল না বা একটা কথাও বলল না, যেন ওসব কিছুই ওখানে নেই। আমার অবশ্য মনে হল ঠিক এই ধরনের মানুষদের সহক্ষে বৃদ্ধের আতঙ্ক আছে।

যারা জার্মানদের সক্ষে সংযোগিতা করেছিল বা তাদের সক্ষে চলে গেছে তাদের সক্ষেরে যে-কোন রকমের আলোচনা র্দ্ধ খুব কৌশলে এডিয়ে গেল, এবং শিলোভিচি জঙ্গল সক্ষেরে প্রশ্ন করাতে শুধু ওর ভেতরে আমরা যাই না' এইটুক্ুবলে অনু প্রসঙ্গে চলে গেল।

আমার প্রতিটি মুহূর্তর যথেষ্ট গুরুত্ব চিল অথচ রৃদ্ধটি অনেককণ ধরে কথাবার্তা চালাতে লাগল। ওর গল্প শুনতে আমি বাধা চলাম। কীভাবে প্রতিবেশিনীর ছেলেমেয়েরা তার বাড়িতে প্রায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল, কিংবা কীভাবে ফিওফিনা নামের এক মহিলা গত বসন্তে যমজ সন্তানের জন্ম দিয়েছিল, য'র একটা আশ্চর্য রকমের সোনালী চুলের মেয়ে, অপরটা গ'ঢ় রঙে চুলওলা ছেলে।

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত র্দ্ধ সিগারেটে টান দিতে দিতে ভাল মানুষের
মত আমার দিকে তাকিয়ে হাসছিল, অথচ তার মুখে-চোখে এমন এক
ভাষা ফুটে উঠেছিল যার অর্থ — কিছুই কি বুঝতে পারছেন না ? আপনি
এসেছেন আবার নিজের পথে চলে যাবেন, আমাকে তো এখানে
থাকতেই হবে !

কামেনকায় যাবার পর আমি গেলাম শিলোভিচি জললের উত্তরপশ্চিম প্রান্তের খামার-বাড়িগুলিতে। বহিবাটি সমেত ক্ষকদের বাড়িগুলি
নিঃদলভাবে দাঁড়িয়ে, জললের সামা বরাবর বাড়িগুলি একে অপর থেকে
বেশ দূরে দূরে; তরকারী বাগান, গাছের করেকটা ঝাড় আর
ছোট ছোট মাঠ নিয়ে বাড়িগুলি ষয়ংসম্পূর্ণ। আমি যে-সব বাড়িতে
গিয়েছিলাম ভার প্রত্যেকটিতে কেউ না কেউ ছিল, তবে
আমার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে এমন কিছুই দেখি নি বা

তুটোর সময় একটা নির্ধারিত জায়গায় আমার জন্যে থিঝনিয়াকের অপেক্ষা করার কথা। তুটো বাজার সঙ্গে সঙ্গে আমি বড় রাস্তার দিকে পা বাড়ালাম, জললে আমার এলাকার অংশটাকে পরীক্ষা করে দেখার আগে তক্মা, টুপি আর কাগজ-পত্ত লরীতে রেখে যেতে হবে।

হ্যাজেল-বাদাম গাছের ঝোপগুলির মধ্যে দিয়ে আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাফিলাম এমন সময় কানে এলো পেছন থেকে কে যেন আসছে। ফিরে তাকালাম না:, কেউ নেই। ভাল করে শোনার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়লাম। না এবার আর কোন ভুল নয় কে যেন হেঁটে এসে আমাকে ধরতে চাইছে। পিন্তলের সেফটি কাাচটা খুলে প্যান্টের পকেটে রেখে চট করে একটা ঝোপের আডালে লুকিয়ে পড়লাম।

অল্পক্ষণের মধ্যেই দেখতে পেলাম দ্রুত পায়ে কে একজন আমার দিকে এগিয়ে আসছে। প্রায় পৌডোবার ভলীতে এগিয়ে আসছিল ছোটখাট, কালো চুলওলা একটা মানুষ, পিঠে কু জের মতো কিছু একটা আছে। গায়ের কোটটা চলচলে, প্যান্টাও জরাজীর — হাঁট র আর পাছার কাছে তালিমারা। প্যান্টের পাছটো নোংরা বুটের মধ্যে গোঁজা। ঘন্টাখানেক আগে ক্ষকের সঙ্গে যে বাডিটাতে কথা হয়েছিল সেখানে আরও চুহন ছিল, ক্ষকের স্ত্রী আর শ্লাভড়ী, সতদ্র মনে হয় আমি পৌছবার আগে পর্যন্ত ওখানে কিছু একটা ঘটছিল, হয় ঝগডা, নয় জোর তর্কাতকি। তিন জনেরই মুখে ভয়ের বা উছেগের ছাপ ছিল। স্ত্রীলোক ছুজন, বিশেষ করে শ্লাভটীটি যে কাঁদিছিল তা বুঝতে অসুবিধে হয় নি। তাদের চোখ লাল আর চোখের পাতা ফুলে উঠেছিল। এই কু জো লোকটার চোখেও ভয়ের ছাপ, শত চেটাতেও তা যেন লুকোতে পারছে না, লোকটি পোলিশ ভাষায় কথা বলছিল এবং যথা সম্ভব কম কথায়, শাস্তভাবে একই উত্তর দিয়ে চলেছিল: 'নিয়ে রোজুমিয়য়য়৽নিয়ের উইয়েম।"\*

আমি যেখানে অপেকা করছিলাম দে জায়গাটা পার হয়ে কয়েক পা এগিয়ে দাঁডিয়ে পড়ল মানুষটা, তারপর কান পেতে কিছু শোনার চেটা করলো. হয়তো চিল্ডা করছিল আমি কোথায় অদৃশ্য হয়ে যেতে পারি। যাডটা ঘোরতেই থামাকে দেখতে পেল, একট্ব এগোবার চেটা করে চমকে উঠে বিনা বাধায় তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল "দ্ভিয়েন দোবরি…।"\*\*

আমি ব্ঝতে পার্ছিনা, আমি জানিনা (পোলিশ ভাষায় )—
লেখক।

<sup>\*\*</sup> সূপ্রভাত ( পোলিশ ডাষায় )—লেখক।

আমি ধ্ব শাস্তভাবে পাল্টা শুভেচ্ছা জানালাম। যদিও কিছুক্ষণ আগেই আমরা শুভেচ্ছা বিনিময় করেছি এবং সেই যুক্তিতে আমার প্রশ্ন কবা উচিত হত কি চায় সে আমার কাছ থেকে।

স্পেষ্ট বোঝা যাচ্ছে ও দৌডে এসেছে আমার কাছে, আমি ও জ্ঞাসুর দৃষ্টিতে ভাকালাম তার দিকে। দাড়ী না কামানো মুখ ঐ ভাবে ছুটে আগার জনো লালচে হয়ে উঠেছে, সেখানে ছু-চার ফোঁটা ঘাম চিক চিক করছে। তার বুকের খাচার গঠনটা বিকৃত এবং কদাকার, নিঃশ্বাদ নেবার জন্মে জোরে জ্ঞারে শ্বাদ টানছিল সে, ফলে বুকটা ওঠা-নামা করছিল থুব ফ্রন্ড। খদখদে চামডার বুট জুতোর ওপর পর্যন্ত শুকিয়ে যাওয়া সারের দাগ লাগা। "পান ভোভারিশ—", ভয়ে ভয়ে চারপাশে তাকিরে কথাগুলো বলল।

"পান্ ভোভারেশ---", ভয়ে ভয়ে চারপাশে তাকেরে ক্যাগুলো বল্প। আবার বলার আগে কী হেন শোনার জনো একট্র থামল, তারপর বলল, পান অফিজিয়ের---"

. . .

র্দ্ধ পোলিশ ভাষায় কথা বলছিল, উত্তেজিত হয়ে ওঠার ফলে কথাগুলো খানিকটা ফিদ্ফিস্করে বলার মতো মনে ইচ্ছিল। তার অনেক কথা আমি ব্যতে পারি নি এবং কথাগুলো বাববার বলার জনো বলেছিলাম আমি এবং এইভাবে প্রায় আধ্যন্টা কথা বলার পর ও কি বলতে চাইছে ভা ব্যতে পাবলাম।

কথা বলার কাঁকে কাঁকে কৃষকটি মাঝে মাঝে চার পাশে তাকাচ্চিল এবং কী যেন শোনার চেফা করছিল ইশারায় আমাকে চুপ করতে বলে। কেন ও ভর পাচ্চে একথা ছবার প্রশ্ন করেছিলাম আমি, কিছু ছবারই যেন বেশ হতভম্ব হয়ে গেছে এই ভাবে কাঁগ ঝাঁকিয়ে উভারটা এডিয়ে গেল বোদ হয় আমার প্রশ্নটা সঠিকভাবে বুঝতে পারেনি কৃষকটি।

কৃষক ফিরে যাবার পর আমি লরীর দিকে এগোতে এগোতে ও যা বলে গেল সে সম্বন্ধে চিল্পা করতে লাগলাম। তার বর্ণনা থেকে পশ্চিতি সম্বন্ধে যা বুঝতে পেরেছিলাম তা চল, এই ভোর বেলায় গতকাল সন্ধা। থেকে চারিয়ে যাওয়া গকর সন্ধান করে বেড়াচ্চিল এই স্থানিয়ু সুইরিড। শিলোভিচি জললের সীমানার কাছে সোভিয়েত সামরিক পোশাক পরা ভিন জনকে ঘুরে বেডাতে দেখেছিল ও। তারা ওর কাছ দিয়ে পর পর লাইন করে হেঁটে চলে গেল কিছুটা দৃশ, স্থানিয়া কিন্তু একটা ঝাকডা ফার গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছিল ফলে ওরা ওকে দেখতে পায় নি। সামনের লোকটিকে ও চিনতে পেরেছিল কাজিমিয়েরজ পাওলোফ্টি বলে, বাকী হুজনকে আগে দেখেনি।

ন্তানিস্লের মতে এই পাওলোদ্ধি জার্মান অধিকারের সময় ওয়ারশয়ের কাছে কোন একটা জায়গায় জার্মানদের হয়ে কাজ করেছিল। খুব সম্ভব পুলিশ বাহিনীতে বা অনা কোন কর্তৃত্বপূর্ণ পদে, তবে যাই হোক না কেন মোটা মাইনে পেত ("মোটা মাইনে" কথাটা তিন বার উচ্চারণ করেছিল স্তানিস্ল, ৬৯ কণ্ঠয়রে ঈগার সুরটা লক্ষা করেছিলাম আমি)। কয়েরকবার পাওলদ্ধি তার বাবার খামার-বাভিতে এসে রাত কাটিয়ে গিয়েছিল; ওই খামার-বাভিটা ছিল স্তানিস্লের খামার-বাভির পাশেহ। ও সব সময়ে অসামরিক পোশাকে আসতো, মাথায় থাকতো ট্পি, কিন্তু স্পাউই বোঝা থেতে। যে ওকে অফিসার করা হয়েছিল এবং জার্মানরা তাকে সম্মানে ভূষিত করেছিল।

দুইবিডের মতে পাওলোদ্ধির বাবা ছিলেন জার্মান বংশোদ্ভ্ত, এখন
লিডাতে গ্রেপার হরে আছেন, অথচ ওর পিদামা বাদ করছেন কামেনকাতে।
একথা দ্বাই জানে যে জার্মান পুলিশ বাহিনীর প্রাক্তন দদ্যাদের দল
এবং জার্মান দৈনা বাহিনীর অধিকাংশের দলে ফিরে যেতে পারে
নি এমন দ্ব সহযোগীরঃ জল্পলের মধ্যে খুরে বেড়াছে। তাদের
মোকাবিলা করত স্থানীয় সংস্থাগুলি বা এন.কে.ভি.ডি-র ভ্রামামান দলগুলি —
দৈন্যবাহিনীর পক্ষে তারা বিপজ্জনক এবং দৈনাবাহিনীর পশ্চাদ্বতী
অঞ্চলের তাদের দ্মথিত সংগঠন দ্পাক্তি মাত্র আম্বা আগ্রহী
ছিলাম।

যে কথাটার জনে। আমি সতর্ক হয়ে উঠেছিলাম তা হল সুইরিডের বিশেষ জোর দিয়ে বলা যে ঐ তিনজনেই সোভিয়েত অফিসারদের উদি পরে ছিল এবং ত্তুলের হাতে ছিল সোভিয়েত সাব-মেদিনগান। কারণ এই অবৈধ দলগুলি নানা ধরনের পোশাক আর অন্ত্রশস্ত্র সাধারণতঃ বেশ লোক-দেখিয়েই ব্যবহার করত।

আর যে ঘটনাটার জব্যে আং≭চর্য হয়েছিলাম তা হল এই থে ওয়ারশক

কাছাকাছি জায়গায় কাজ করার পর পাওলোদ্ধি কোন এক কারণে হঠাৎ হাজির হয়েছিল শহরের দেড়শ মাইল পূর্বদিকে। যুদ্ধ সীমান্তের এই পাশে ও কেন ছিল এবং জার্মানদের অন্যান্য পুলিশদের মত সেও বা কেন জার্মানদের সঙ্গে চলে যায় নি ? পক্ষান্তরে, সেই রহস্যময় বেতার যন্ত্র থেকে সংবাদটা পাঠাবার প্রায় তের ঘন্টা আগে শিলোভিচি জক্ষলের কাছে তার উপস্থিতি নিছক কাকতালীয় ঘটনাও হতে পারে।

সুইরিড কেন অত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল এবং বাডিতে কিছুই বলে নি অথচ পরে আমাকে অনুসরণ করে এসে তার সব কথা আমাকে কেন বলল এটা নিয়ে চিন্তা না করে আমি থাকতে পারি নি।

পাওলস্কি সম্বারে আরও অনেক কিছু আমার জানার ছিল এবং থথাসন্তব তাড়াতাড়ি লিডাতে ও এখানে সরেজমিনে খেশজ খবর নেওয়া দরকার। অথচ এখন নফ্ট করার মত একটা মুহূর্ভও আমার নেই। জঙ্গলের মধ্যে আমার দলটা তখনও আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে।

## ৭। লেফটেনাণ্ট ব্লিনভ

একটা প্রাচীন ওক গাছের ওঁড়ির গায়ে মাথা থেকে প্রায় তিন ফুট উচ্তে ছোটু একটা গর্তের ওপর নজর পড়ল আল্রেইয়ের। কয়েক সেকেও ওখানে দাঁড়িয়ে চিন্তা করে নিল। "বলা যায় না!" তারপর লাফিয়ে ওঁড়ির ছ্পাশটা ধরে শরীরটাকে টেনে ভুলল, গাছের ছালের ওপর জ্তোর ডগার চাপ দিয়ে নিজেকে ধরে রাখলো এবং গর্তটার মধ্যে হাত ঢোকাতেই শুধুলো ছাড়া আর কিছু হাতে ঠেকালো না, ওখানকার কাঠটা পচে গেছে। ঠিক সেই মুহুর্তে পা-টা পিছলে যেতেই হুড়মুড় করে পড়ে গেল আল্রেই, পড়ার সময় ঘষা লেগে হাত ছড়ে গেল এবং কবজির কাছে অনেকটা কেটে যাওয়ার ফলে রক্ত পড়তে লাগল।

এই ঘন এবং কিছুটা পরিমাণে সাধারণ জক্ষণটা সেই দিন সকালে রিনভের কাছে বিশিষ্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল এবং ওর মনে হয়েছিল এই জল্প থেকেই বেতারে সংবাদ পাঠান হয়, কিন্তু সন্ধা। ঘনিয়ে আসার আছা ফলে নিজের ওপর আর আশা হুই-ই রাখতে পারল না সে, কিছু পাওয়ার আশাতে উত্তেজনাও হচ্ছিল না, বারবার তার একটা ধারণাই হচ্ছিল যে খালি-হাতেই ফিরতে হবে অনুসন্ধানের কাজ সেরে। এই ধরনের জললে বেতার-প্রেরকযন্ত্র বসিয়েছিল যারা তাদের চিহ্ন থুঁজে বের করা আদে সহজ কাজ নয় এবং তারা যে চিহ্ন রেখে যাবে তার কোন প্রতিশ্রুতিও কেউ আগে থাকতে দেয় নি । তাছাতা প্রথমে কিভাবে বেতার মাধামে খবর পাঠান হয়েছিল তার সঠিক জায়গাটা যে নির্ধারণ করা হয়েছে সে সম্বেরেও তো সন্দেহ আছে । ব্লিনভ জানে যে প্রকৃত জায়গাটা স্ব সময়েই হিসাবের থেকে একটু আলাদা হয় এবং স্থান নির্দেশ করার বাাপারটাও যে ভুল হয়, কখনও কখনও তা কয়েক মাইলের বাবধান ও হয়ে থাকে ।

অন্য কিছুর তুলনায় নিজের অযোগ্যতা সম্বন্ধেই সে বেশি মনমরা হয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধ সীমান্তে নিজের রেজিমেন্টে থেকে লড়াই করার সময় আছত ছবার আগে অন্যান্য প্লেট্ন কমাণ্ডারের সঙ্গে নিজের প্লেট্নটাকেও সংযুক্ত রেখেছিল ব্লিনভ। তিনজনের মধ্যে তারই ছিল সবচেয়ে কম অভিজ্ঞতা, বিশেষ জ্ঞান আর দক্ষতা। ষভাবতই এর প্রভাব পড়ল পরিণামের ওপর। যত কঠিন পরিশ্রমই করুক না কেন আগে কিংবা পরে ব্লিনভকে আলিওখিন এবং তামান্তসেভের প্রচেন্টার ফলের ভাগ নিতে হয়েছিল এবং এই চিন্তা সব সময়ে তাকে জালিয়ে মারত।

সূর্যদেব দিগন্ত রেখার দিকে ড্বতে শুক করলে ব্লিনভ পূর্ব দিক লক্ষা করে হাঁটতে লাগল, রাত বাড়ার আগেই শিলোভিচিতে পোঁছতে চায় ও। দেখতে দেখতে শ্যাওলা আর অল্ডার গাছের ঝোপঝাডে ভর্তি একটা জ্লাভ্মিতে এদে পড়ল ব্লিনভ। পথ সোজা রেখে এগিয়ে চলল, কিছু পাক্রমশ: বদে যাক্তিল কাদার মধ্যে। আবদ্ধ, মরচে রঙের জল উপছে পড়ছিল ব্টের ডগার ৬পর।

অনেক কট করে নক্শায় কোথায় কি আছে মারণ করা চেটা করেছিল বিনন্ধ, এই জায়গায় জলাভূমি চিহ্নিত করা আছে কিনা কিছুতেই মনে পডল না, আবার এও হতে পারে মনোযোগ দিয়ে দেখে নি নক্শাটা। চার দিকেই সমান দ্রে জললের সীমা চোখে পড়ল তার। এখন ঠিক করতে হবে কোন দিক দিয়ে গেলে বেরোনো সম্ভব হবে।

চারদিকে তাকিয়েদেখছে, ঠিক তখনই কিছু দৃর থেকে সাব-মেশিনগানের জোডা গুলির শব্দ ভেদে এল পর পর এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা কয়েকটা গুলির শব্দ হল। প্রথমেই মনে হল আলিওখিন আর তামান্তদেভের কথা। এক মুহূর্তও সময় নইট নাকরে ব্লিন্ড ছুটল ডান দিকে, যে দিক থেকে গুলির শব্দ এসেছিল, পাঁকে পা আটকে যাচ্ছিল, জলাভূমি আর নিজের ভাগাকে অভিসম্পাত দিতে দিতে ছুটছিল সে। ব্লিন্ড ছুটতে ছুটতে কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করছিল শিসের শব্দ। ওদের মধ্যে কথা ছিল বিপদে পড়লে বিশেষ ধরনের শিল দিয়ে সঙ্কেত পাঠান হবে। কিছু আবার নি:শুক হয়ে গেল জললটা। কি হচ্ছে ওখানে ? আলিওখিন বা তামাস্তলেভ কারুর কাছেই তো দাবমেশিনগান নেই—তাহলে প্রথম গুলিটা চালালো কে? কে কাকে লক্ষা করে গুলি করল ? বাসভের মত ওং-পেতে থাকা আলিওখিন বা তামাস্তলেভর ওপর কেউ নিশ্চরই আক্রমণ চালার নি ?…

ততক্ষণে শরীরের সব শক্তি নিংশেষ করে ব্লিনভ জলাভূমি পার হয়ে এপেছে! অন্ততঃ পায়ের তলার মাটি এখন বেশ শক্ত, বড় জোর গোড়ালির গাঁট পর্যস্ত ভ্বছে। সক্র এক ফালি জায়গায় অল্ডার গাছের ঝোপঝাড়, তার পাশ থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে বড় বড় গাছ। ঝোপের পাশ দিয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে যেতেই ব্লিনভ পৌছে গেল একটা ছোটু ফাঁকা জায়গায়, হোগলা জাতীয় ঘাসে ভরা। বাঁ-ধায়ে কৃল কলে বয়ে চলেছে একটা ঝণা, তার ধারগুলো কালো, পোড়া মতন আধপোঁতা খেলটা দিয়ে ঘেরা।

হাঁট্ মুড়ে বদে পড়ল ব্লিভ, লোভীর মত জল খেতে লাগল, সেই সঙ্গে তেতে ওঠা মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে নিল। জলাভ্মির গন্ধ এই জলে, আর এত ঠাণ্ডা যে দাঁত কনক্নিয়ে উঠল।

উঠে দাঁড়াল ব্লিনভ, কান খাড়া করে শোনার চেড়া করতেই হঠাৎ পাথরের মত জমে গেল ও, নিজের চোথকেই যেন বিশ্বাস হচ্ছে না। মাত্র তিন ফুট দূরে জল কাদার ওপর সারাদিন ধরে যা খুঁজে বেড়াচ্ছে তারই সন্ধান পেল, অবশ্য যা আশা করছিল তার থেকে অনেক বেশিই যেন পেয়ে গেছে—দৈনিকের বুট জুতোর টাটকা দাগ কাদাতে, এখনও শুকিয়ে যায় নি।

## ৮। সিনিয়র লেফটেনাণ্ট তামান্তসেভ

প্রায় ৬টা বাজে। ফেরার সময় প্রায় হয়ে এসেছে এবং প্রায় দেড় মাইল দক্ষিণে-আলকাতরা চোলাই করার পরিত্যক্ত কারখানাটা একবার দেখে আসবে ঠিক করল তামাস্তলেভ। সকাল থেকেই ওখানে যাবার জন্মে মনের মধ্যে একটা ভাগাদা অনুভব করেছে সে, কারণ জললের মাঝধানে নি:সলভাবে দাঁড়িয়ে থাকা বাড়ির নিজয় ভীত্র আকর্ষণ আছে।

জায়গাটায় পৌছবার অনেক আগে থাকতে একটা পচা গন্ধ তার নাকে আসছিল। সূর্যকে কম্পাঁসের মত বাবহার করে সে যখন শেষ পর্যস্ত সেই জায়গাটায় পোঁচলো যেখানে এককালে আলকাতরা তৈরী হতো, তখন জীণতার পচা গন্ধ তার পক্ষে সহা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল।

একটা ঝোপের ধারে নিজেকে আডাল করে রেখে তামান্তসেভ কয়েক
মুহূর্ত চুপ করে দাঁডিয়ে কান পেতে শোনার চেন্টা করল, ফাকা জায়গাটা
এবং সেখান দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝণ্টোকে আর কারখানায় যা কিছু পড়ে
আছে তা খুটিয়ে খু<sup>হ</sup>টিয়ে দেখল।

ভানধারে কাঠের গু'ডি দিয়ে তৈরী বাডিগুলো ভেকে পড়ছে, জায়গায়
ভায়গায় পুড়েও গেছে। ঐ ভান গারেই আধ-ভাকা চুলীর ওপর মাধা তুলে
দাঁডিয়ে আছে চিমনি, চুলীর সকে আঁটা বিরাট কড়াইয়ের ভগাবশেষ এখনও
পড়ে আছে। লড়াই চলার অনেক আগে থাকতেই এটা ধ্বংসের মুখে
এগিয়ে চলেছিল কারণ বাডিগুলির চুলার ভগ্নস্থপের মধ্যে জায়গায়
জায়গায় এরই মধ্যে লতা-পাতা গজাতে শুক করে দিয়েছে, শ্যাওলা
ভমে গেছে।

বা-দিকে, তামান্তসেভ যেদিকে দাঁড়িয়েছিল তার দিক ঘেঁষে একটা বেশ উচু আর মজবৃত ভিতের ওপর দাঁতিয়েছিল একতলা বাড়ির একটা কাঠামো, ছাদ বা বরগা কিছুই নেই। জানলার ফাঁকা জায়গাগুলোর ওপর নজর পড়ল তামান্তদেভের, কিংবা আরও সঠিকভাবে বলতে হলে বলা যায় নজর পড়েছিল ছ্দিকের শূন্য জায়গাগুলির তলায় দেওয়ালের যে অংশ আছে তার ওপর, দেখানে ছোট ছোট ফোকর, যেগুলি খুব সম্ভব কেটে করা হয়েছে। পরিস্কার বোঝা যাচ্ছিল সম্প্রতি এখানে গুলিগোলা চলেছে। ঝোপঝাড় আর গাছের গুট্ততে পাওয়া চিছ্ন থেকে একথা সে কিছু আগেই অনুমান করে নিয়েছিল, বুলেটের আঘাতে পাতা আর পল্লবগুলো কেমন যেন ছমড়ে মুচড়ে শুকিয়ে গেছে, এ থেকে অনুমান করা যায় ঘটনাটা আট-দশ দিনের আগেকার হতে পারে না।

হুগন্ধ আর নিস্তর্কতার মধ্যে ঝর্ণার অস্পাই কলকল শব্দ এবং শাস্ত গোধ্লিতে ঘরে-ফেরা পাখিদের কলকাকলী ভেলে আদছিল জলল থেকে, তবুও আশেপাশে সম্প্রতি যে মানুষ ছিল তার কোন শব্দ বা চিহ্নের আভাস পর্যস্ত পেল না তামাস্তবেত।

বোপের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে তিরিশ চল্লিশ গছ এগিয়ে গেল বঁ!
দিকে সেখানে কয়েকটা বাড়ির কয়াল দাঁড়িয়ে আছে, আর দেওয়াল এবং
গাডি-বারান্দার মাঝখানে পড়ে আছে ভীষণভাবে বিকৃত, ফুলে ওঠা একটা
মৃতদেহ — জার্মান দৈনিকের। মুখের ওপর, বরং বলা উচিত শকুনের
ঠোকরানিতে বেরিয়ে পড়া করোটির ফাাকাশে হাড়ের ওপর নিশ্চলভাবে
বলে আছে একটা বিরাট নীলচে কালো রঙের গলিত মৃতদেহ ভোজী কাক,
তার ঠোঁটটা লম্বা আর বাঁকানো। সব মিলিয়ে গড়ে উঠেছে স্থির চিত্রের
এক সুন্দর রূপ।

তামান্তসেভ পিছনের পকেট থেকে পিন্তলটা বের করে এনে পাশের পকেটে রাখল, তারপর ছুটে এগিয়ে গেল গাড়ি-বারান্দার সি<sup>\*</sup>ড়ি পর্যন্ত। এই অন্ধিকার প্রবেশের ফলে খুব অছিচ্ছা সন্তেও কাকটা উড়ে গিয়ে একটা উ<sup>\*</sup>চু জায়গায় বসল। বাড়ির মধ্যে চুকে পড়ার সলে সলে কয়েক ডজন ঐরকম কাক বিকট শব্দ করতে করতে জানলা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

খাবারের খালি টিন, খদে পড়া প্লাফীরের তাল, বাবহার করা কাতু জের অসংখ্য খোলের মত নোংরা জিনিসে ভরা মেঝের ওপর বিচিত্র ভঙ্গীতে পড়ে আছে সাতজন মৃত জার্মান সৈনিকের দেহ। তাদের জ্তো আর চামড়ার বেল্ট কেউ যেন খুলে নিয়েছে। কাকেরা ঠুকরে পরিস্কার করে দিয়েছে অঙ্গ-প্রতাল আর মাথার খুলিওলোকে। ছজনের গায়ে সৈনিকের উলিছিল না এবং একজনের পাাল্ট ছিল না, শুধু একটা নোংরা আশুরপ্যাল্ট পরা অবস্থার পড়েছিল। শত শত নালচে মাছি মৃতদেহের মাংসের ওপর কিলবিল করে ঘুরে বেড়াছেছ।

পাশের অপেকাকৃত ছোট ঘরটিতে জানশার ধারে পড়ে আছে আরও চারজনের মৃতদেহ, শকুনের ঠোকার আর পচনের ফলে ভাষণভাবে বিকৃত হয়ে গৈছে দেহগুলি।

জার্মানদের একটা পাঁচমিশেলী দল—একজনের গায়ে ট্যাংক বাহিনীর গাঢ় রঙের উদি, ছ'জন ছিল এম.এম. বাহিনীর পোসাক পরা, বাকীদের পদাতিক বাহিনার ধূমর রঙের উদি। জানালার কাছে পড়ে থাকা কাতু জির খালি খোলের আন্তরণ, দেওরাল থেকে খদে পড়া প্লাস্টারের টুকরো, মৃতদেহগুলির একসঙ্গে পড়ে থাকা থেকে প্রতিফলিত হচ্ছিল এখানে যা খটে গেছে চারপাশ থেকে বেরাও হয়ে যাবার পর জার্মানরা নিশ্চরই প্রাণপণে লড়েছিল আক্রমণ ঠেকাবার জল্যে, শেষ পর্যন্ত ওরা প্রতাকে একে একে রাইফেল, মেশিনগান আর হাত বোমার ঘায়ে মরে যায়। এই অঞ্চলের গরম আর সংগাতসেতে আবহাওয়ার কথা স্মরণে রেখে এবং নতুন সূত্র হিসাবে রক্তের দাগের রঙ দেখে তামান্তসেভ হিসেব করে দেখল মৃতদেহগুলি কমপক্ষে ৫ থেকে ৭ দিন আগেকার।

অসহ তুর্গন্ধে দম প্রায় বন্ধ হয়ে আসছিল তার এবং জায়গাট। থেকে যত দূরে হোক তাড়াতাডি পালাতে পারলে থেন প্রাণ বাঁচে। অথচ এত দূরে এসেই থখন পড়েছে তখন নিয়মমাফিক পুরোদস্তর তল্লাদী যে করে যাওয়া উচিত এটা তার মনে হল।

বা-দিকের প্রথম ঘরটাতে জানলার কাছে পড়ে আছে এস.এস. বাহিনীর উদি পরা ছটি মৃতদেহ। একটা বড, অনুটা ছোট, ভাল করে দেখার পর তামাস্তদেভ বুঝতে পারল ছোটাঃমৃতদেহটা মহিলার।

উপুড় হয়ে পড়েছিল মহিলার দেহ, পরণে এস. বাহিনীর প্যান্ট, কিছে কোটটা রোআ। কর ; যণিও তাতে কোন তক্মা আঁটো নেই। ঘণায় প্তৃ ছিটোল তামান্তসেভ এবং ঠিক সেই সঙ্গে চোখের পাশ দিয়ে দেখতে পেল ফাকা জায়গার শেষ প্রান্তে একটা ঝোপের ডাল একটু নড়ে উঠেছে। মূহুর্তের মধ্যে মাথা মূইয়ে বদে পড়ল দে, আর সঙ্গে সঞ্গোর ওপর দিয়ে সাব-মেশিনগানের গুলি চলে গেল বাতাস বিদার্গ করে। জানলার গোবরাটে রিভলবারের নলটা রেখে ঝোপ লক্ষ্য করে ছটো গুলি চালাল তামান্তসেভ মুখ না তুলে। পরের মুহুর্তে ও চলে গেল ঘরের এক কোণে টালি বদানো চুল্লীর আড়ালে, ওরা যদি হাত বোমা ছোঁড়ে, সামনে একটা আড়াল অন্ততঃ থাকবে। বাইরে কজন আছে এবং তারা কে হতে পারে ? গুলির শব্দ গুনে মনে হচ্ছে জার্মানদের সাব-মেশিনগান থেকে ছোঁড়া। সঙ্গে ছটো বিভলবার, আর গুলির মালা আছে, ফলে তামান্তসেভ

রোজা—রিজার্ডওফিজিয়েরসানওরারটার (জার্মান ভাষায়)—
বিজার্ড অফিসারে পদপ্রার্থী।

বেশ বেগ দিতে পারবে শক্রদের। ও আশা করেছিল বাইরে কথা শুনতে পাবে, ছক<sup>ু</sup>ম চালাবার ষর—আক্রান্ত হবার আশস্কা করছিল, এমন সময় কানে এল পালিয়ে যাওয়া মানুষের পায়ের শক।

সংখ্যার ওরা খুব বেশি নিশ্চরই ছিল না এবং বোঝাই যাচ্ছে আক্রমণকরার ঝুইকি নিতে চাইছে না। মৃত দেহগুলির পাশ দিয়ে বুকে হেইটে দরজার কাছে এগিয়ে এল তামান্তসেভ চারপাশটা দেখে নিয়ে, বাডির উল্টো দিকের ঝোপটার মধ্যে চলে এল কয়েক মৃহুর্ত পরে। কেউ গুলি চালাচ্ছে না, কোন রকম শব্দও শোনা যাচ্ছে না। এক মিনিট অপেক্ষা করে, হাতে পিশুল বাগিয়ে ফইকা জায়গাটাকে পাশ কাটিয়ে ও এগিয়ে গেল যেখান থেকে একট্র আগে গুলি চালান হয়েছিল। মাটিতে পডে আছে বেশ কিছু কাতুর্ণজ, রঙ ফ্যাকাশে আর মরচে পড়তে শুরু করছে, অতএব এ গুলি নিশ্চয়ই বেশ কিছুদিন আগেকার। তামান্তসেজ যা খুইজছিল চট করে তা পেল না। অথচ সাক্ষা প্রমাণ সামনেই ছিল। চারটে এবং বেশ কিছুটা দুরে আর একটা তাজা কাতুর্ণজ পড়ে আছে, জার্মান সাব-মেশিনগানের গুলি। আরও একট্র ধেইজাখুইজি করতেই রক্তের দাগ দেখা গেল ঘামে আর নিচের দিকের গাছের ডালো। আহত মানুষটা যেদিকে দেটড়ে পালিয়েছে রক্তের ফেঁটার দাগগুলি সে-দিকে ছুইচলো হয়ে গেছে।

এবার ও নিশ্চিন্ত হয়ে বলতে পারে চ্জন লোক জার্মান মেশিনগান থেকে গুলি চালিয়েছিল। তাদের একজনকে তামাস্তলেভ আহত করতে পেরেছে এবং তারা পালিয়ে গেছে তামাস্তলেভকে হতা৷ বা গ্রেপ্তার করার চেন্টা না করেই। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে তামাস্তলেভ চ্জন আখ-পাগল জার্মান দল্লছুট বা আরমিজা ক্রাজ্যোর গুপু সামরিক সংগঠনের কারুর মুখোমুখি হয়েছিল।

প্রথমে তার ইচ্ছে হয়েছিল তাড়। করে ওদের ধরে। কিন্তু হাতঘড়ি দেখার পর সিদ্ধান্ত পাল্টে নিল। সূর্য অন্তাচলে যেতে বসেছে, দ্রুত সন্ধা। নেমে আসছে। আসন্ধ অন্ধকারে গভার জললের মধ্যে শক্র পক্ষের একটা ছোট দলকে বা সম্ভবত: মাত্র একজনকৈ খেম্জার চেষ্টা করা কঠিন, প্রায় অসম্ভবও বলা চলে।

জঙ্গলের সীমান। ধরে তামান্তসেও ফিরে গেল শিলোভিচিতে, ঘটনাটার কথা চিন্তা করে নিজেকে ধিকারে দিতে দিতে। ওরা যে আসছিল ওখানে অথিট মুহুর্তে—৪ সেটা ও কেন খেরাল করে নি। তার অর্থ এই যে জার্মানরা ওখানে আগেই উপস্থিত ছিল, ওর পায়ের শব্দ পেয়ে আড়ালে চলে গিয়েছিল এবং সময় মত ওদের খুঁজে পায় নি তামান্তসেত। 'উঃ। ···কি বোকা আমি।'

# অভিযান সংক্রান্ত নথীপত্র বেতার-দূরাভাষ সংবাদ

ककत्रो !

পালয়াকভ সমীপেয়ু টেলিগ্রাম নং--ভাং ১৩. ০৮. ৪৪

১। নিয়েমেন অভিযানের সঙ্গে যুক্ত বেতার-প্রেরকখন্ত্রের ধ্বনি তরজের যে অনুসন্ধান কার্য চলছে তার সঞ্চে মিল আছে গুপ্ত সামরিক সংগঠন এ.কে.-র বেতার বাবস্থায় বাবস্থাল বাবস্থায় বাবস্থাল বাব্দার। তাছাড়া মাঝ পথে আটক করা দ্বিতীয় সংবাদটির গোড়াতে একই ধরনের শব্দ সংখ্যার পুনরার্ত্তি ছিল, যেগুলিকে '৯৯৯' বা '৫৫৫' ধরা যেতে পারে। লওমের মূল খাটিতে পাঠাবার এ.কে. দলের লোকেরা যে বেতার-সংবাদ পাঠিয়েছিল তার মূল পাঠের শুক্তে এই সঙ্কেতগুলি বাবস্ত্ত হয়েছে এবং সেগুলি থেকে অতি অবশ্রুই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে তার অর্থ হল—"গোপন" অথবা শ্বাক্তিগতভাবে সর্বোচ্চ অধিনায়কের হাতে সরাসরি দেবার জন্য"।

২। প্রথম বেতার-সংবাদ যেখান থেকে পাঠান হয়েছিল সেখান থেকে ১০ মাইল পশ্চিমে আছে শিলোভিচি জ্লুল। জ্লুলের মধ্যে দিয়ে যুদ্ধ সামাস্তে চলে যাবার চেইটা করছে জার্মানদের দলগুলি এবং বেতার-প্রেরক্যন্তুটিকেও ওই পথে সরিয়ে নিয়ে যাবার চেইটা করা হচ্চে। আপনাদের তদন্তে এই পরিস্থিতিগুলি যথোপযুক্তভাবে বিবেচিত হয়েছে কিনা তা আমাদের জানান। প্রতিদিনের অনুসন্ধান কার্যের অগ্রগতির সম্পর্কিত প্রতিবেদন।

উखिन छ,

বেতার-দূরাভাষ সংবাদ

উল্ভিন্ত সমীপেয়, মস্কো
টেলিগ্রাম নং ক্তাং ১৪. ০৮. ৪৪
উল্লেখিত পরিস্থিতি সম্বন্ধে সবিশেষ বিচার-বিবেচনা করা
হরেছে, হুটি বয়ানেরই বিষয় যুদ্ধ সীমান্তের অবস্থিত পাল্টাগোয়েন্দা বিভাগকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পলিয়াক্ত।

## ১০। পাভেল ভাসিলিয়েভিচ আলিওথিন

সরকারী নিরাপত্তা কৃত্যকের লিডা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মেজরের সংশ্বামার বিশেষ সম্পর্ক ছিল। নির্মাবলী কঠোরভাবে মেনে চললে প্রথমে রেকারীভাবে (লিখিত) অনুমতি না চাওয়া পর্যন্ত মেজর আমাকে কোনবের দিতে পারে না। আমরা অবশ্য তাকে বহুবার সাধায় করেছিলাম ববং শুধু যে গাড়ি আর পেট্রল দিয়ে, তা নয়, যদিও এই জিনিস স্টোর ভাষণ ভাবে তাদের ছিল; ফলে মেজরও আমাদের সঙ্গে যত দিক দিয়ে সন্তব্যংযোগিতা করত।

ওর সাহায্য নিয়ে আমি তখন পরিকল্পন। করতে বসলাম পাওলোদ্ধি এবং হারিড সহ আরও কয়েকজন সম্পর্কে কিছু ন। কিছু খবর জোগাড় করার। গলোভিচি জঙ্গলের কাছে লিডা এলাকায় গত কয়েকদিন বা সপ্তাহে যদি কউ গ্রেপ্তার হয়ে থাকে তা জানাবার জন্মে ফাইল দেখার ব্যাপারে বেশ ফল হয়ে উঠেছিলাম আমি এবং তাদের কারুর সঙ্গে যদি কথা বলতে পারি হিলে হয়ত আরও ভাল হয়।

সৌভাগ্যক্রমে মেজরের দপ্তরে একজন উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারী

ছিলেন। তিনি হলেন বারানোভিচির একজন লেফটেনান্ট-কর্ণেল, ওঁর সজে আংগেও আমার দেখা হয়েছিল। নিডের পরিচয় দিয়ে বলতে বাধা হলাম যে আমি শিলোভিচি আর কামেনকা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের কাজ চালাচ্ছি।

একথা শোনার পর লেফটেনাক-কর্ণে উঠে দাঁড়ালেন এবং দপ্তরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে উপদেশের বন্য বাহিয়ে দিলেন। তাঁর মতে পুরে। এলাকাটায় শিলোভিচি জঙ্গল গলায় কাঁটার মত হয়ে আছে এবং তার দলেন। আছে কর্মচারা, না আছে তেমন সুবাবস্থা যাতে কাঁটাটা সরান যায়। তাঁর মতে ওটা সৈন্যবাহিনার কাজ, আমরা কিন্তু ও বাাপারে কিছুই করলাম না, কাবণ যোগাযোগ রাখার লাইনটা ছিল জঙ্গলটাকে বেউনকরে ঐ এলাকার দৈনন্দিন জাবন্যাত্রাণ, স্থানায় অধিবাসীদের নিরাপত্তা এবং সরকারা ক্যীদের কথাও না চিন্তা করে আমরা থাকতে পারি নি।

সেই একই পুরনো কাছিনী। সৈন্যবাহিনী পাল্টা-গোয়েন্দা বাহিনীকে দেখে রাষ্ট্র নিরাপতার একটা অংশ হিসেবে এবং তারা আবার আমাদের দেখে সৈন্যবাহিনীর অংশ হিসেবে।

লেফটেনান্ট-কর্ণেল বেশ জোরে জোরে কথা বলছিলেন নাটক করার মত জোর দিয়ে দিয়ে, মনে হচ্ছিল একচা বিরাট জনতার সামনে মঞ্চের ওপর উনি দাঁড়িয়ে আছেন। উনি যেভাবে আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন তাতে মনে হচ্ছিল যে কিছু না হলেও অন্ততঃ একটা বাহিনী আমার অধীনে আছে এবং মুখের কথা খসালেই আমি প্রয়োজনীয় দৈন্য সংগ্রহ করতে পারব (মোটামুটি হিসেব করে দেখলাম এর জন্যে অন্ততঃ তিন হাজার সৈন্য দককার) শিলোভিচি জঙ্গলে গিয়ে সব সাফ করে আসার জন্যে।

কতকগুলোকটু অপ্রিয় কথা আমি তাঁকে শোনাতে পারতাম, কিন্তু ঐরকম পরিস্থিতিতে তর্ক করার কোন মানে হয় না, সময়ের অপচয় হবে মারে। তাছাড়া. আমার গুব ঘুম পাচ্ছিল। উনি বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তাঁর সামনে একটা টুলের ওপর বসেছিলাম আমি, ভান করছিলাম খুব মন দিয়ে ভানাছ এবং এমনকি মাঝে মাঝে মাঝা নেডে সায় পর্যন্ত দিচিছলাম। একবার মেজরের ঠোটে গাসি দেখে আমিও বোকার মত হাসলাম। যেটা আমি সবচেযে বেশি ভয় পাচ্ছিলাম ভা হল এই যে, নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যে বেশন মুহুর্তে আমি ঘুমিয়েও পড়তে পারি এবং আমার দাঁড় থেকে ঝুপ করে মাটিতে পড়েও যেতে পারি।

শেষ পর্যন্থ তাঁর দম ফুরলো, তারপর মেজর তাকে নীচে নিয়ে গেলেন তার জন্যে নির্দিষ্ট করা ঘরে। সিংড়ি বেয়ে আমিও তাঁদের পিছন পিছন এলাম, প্রাণপণে চেন্টা করছিল।ম একটা অজুহাত সৃষ্টি করে কী করে মেজরকে একটু আডালে নিয়ে গিয়ে কয়েকটা কথা গোপনে বলি।

নীচে নামার পর মেজর "প্রধানের" কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে কর্ত্ব।রঙ অফিসারের ঘরে চুকে পড়লেন, অফিসারটি লালমুখো এক ক্যাপ্টেন, গোঁফ আছে, উর্নির কোটে লাগান লাল পতাকার সম্মানসূচক রিবন। ওঁর পিছনে আমিও চুকলাম এবং দরজাটা ঠেলে বন্ধ করে দিয়ে আমি সোজাসুজি বলে কেলব ঠিক করলাম যে আমার কয়েক মিনিট সময় চাই আমার কমাণ্ডিং অফিসারকে একটা বেতার-দূরাভাষ খবর পাঠাবার জন্য।

বোর্ডের ওপর চাবিটা টাঙ্গাতে টাঙ্গাতে মেজর কর্তবারত অফিসারকে নির্দেশ 'দিঙ্গোন 'ও তৈরা হলে অফিস্টা খুলে দেবে ওর জনো।'

'আব পুরনো পরিচয়ের সূত্রে একটা অনুরোগ কি করতে পারি— আপনার ফাইলপত্র একটু দেখতে চাই,' আমি বললাম।

'আমার প্রতি একট্র দ্যাদাক্ষিণা দেখিও একপাত্র খাওয়াতে কার্পণ্য কর না কিছ্য-তাহলে তোমারও খাওয়া জুটবে ফিনা কে বলতে পারে, কে জানে-এবং শত কাটাবার বিছানাও,'মেজর বেশ একট্র ঠাট্টার সুরেই কথাটা বলে ভারপ্রাপ্ত অফি সারকে আরও কয়েকটা প্রয়োজনীয় উপদেশ দিলেন, 'সেঞ্চিলাকে বলবে যাতে একে ফাইলগুলো দেখতে দেয়, তবে শুধু গুপু সহযোগীদের ফাইলগুলো। ছংখিত, তুমি তো জান ওপর তলার লোকগুলো কি গ্রনের।' দপ্তরের দরজার দিকে মাথা হেলিসে মেজর খুব তাড়াতাডি করমর্দন করে বললেন, 'কাল একবার চু' মেরে রেও।'

'শুধু গুপু সহযোগীদের ফাইল।' এইটুকুর জনোই মেজরের কাছে যেথেউ কৃতজ্ঞ হয়ে রইলাম, আরে কিছু দেখার কথা চিস্তাই করি নি।

'এক মিনিট', হাতটা না চেড়ে বেশ অভদের মত আমি মেজরের পথ আটকে দাঁড়ালাম, 'কামেনকার একটা কুঁজো লোককে আপনি চেনেন কি, ভানিল্ল সুইরিড ? রঙটা তামাটে, একট**ু** নার্ভাগ ধরনের।'

গতিটা ছাড়িয়ে নিয়ে আমার পাশ কাটিয়ে দরকার দিকে এগােডে এগােতে মেজর বললানে, 'না, জানি না। নামটাও শুনি নি।' 'আর পাওলে'দ্ধি?'

'কোন পাওলোদ্ধি গ এখানেও একজন পাওলোদ্ধি আছে।'

'এটাতে: বাবা।' নিজের নাছোডবান্দা ভাব দেখে আমি নিজেই আশ্চর্য হয়ে গোলাম. মেজবের কোটের ছাতা চেপে ধরে বললাম, 'ছেলেটার কি হল গ'

দ্রজাটি: খুলে চাই করে গলে খেতে যেতে মেজর বললেন 'ওর তে৷ ছটে চেলে আচে ৷ বারান্য দিয়ে ইটিতে হাঁটতে শেষ কথাটা বলে গেলেন. 'কাল সকালে একবার ঘুরে যেও ৷'

এব কিছুক্ষণ পরে কোন একজনের খালি অফিসে বসেছিলাম আমি, ধোষায় কাচ্ছন ঘরনা, মিট মিট করে জলছে একটা কেবোসিন ল্যাম্প. আমি একমনে দেখে চলেছি প্রাক্তন গ্রাম-প্রধান, পুলিশ আর অলু সব রকমের ওপু সহযোগীদের ফাইলগুলে:

সেই গতানুগতিক প্রশ্ন আরে তার উত্তরগুলো লেখা আছে পাতার পর পাতা, একই ধরনের উত্তর। বেশির জাগ ওপু সংযোগীদের গ্রেপ্তার কর হয়ে গেছে সপ্তাহ কয়েক আগে। আমাদের কৌতৃহল মিটতে পারার মত কিছু নেই। একেবাংকে নিই।

"কখন এবং কি পরিস্থিতিতে তুমি গুপুদলের সদস্য জোসেফ তাইসজ-কিউইজের নঃম জার্মান্দের কাচে ফ<sup>‡</sup>াস করে দিয়েছিলে ?"

"১৯৪১ দালের আগস মাদে কাশহারীতে দোভিয়েও-যুদ্ধবলীদের গণহতাায় তুমি ছাডা আর থারা যায়। অংশ নিয়েছিল তাদের নাম কিং"

"তোমার বাডি যখন তল্লাসী করা হয় তখন কিছু সোনার জিনিস যেমন আংটি, মুদ্রা আর দাঁতে বাঁগানোর সোনা পাওয়া গিয়েছিল। কখন. কোথায় এবং কীভাবে ওওলো তুমি পেয়েছিলে !"

আর অপরিং। বিভাবেই এ লোকগুলি নিজেদের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে আপ্রাণ চেন্টা করেছিল অভিযোগ আর সাক্ষা প্রমাণগুলিকে অস্থীকার করে। ভাদের প্রভাবের উত্তর ছিল একই রক্ষের, পার্থকা খুবই সামানা। ভবে ভাদের স্বরূপ ফাঁস হয়ে গিয়েছিল সাক্ষীদের এজাহারে, বিরুদ্ধ জেরা আব সরকারী নথীপত্রের ভিত্তি ।

শান্তি দেবার জন্যে হামলা, গুন, লুঠতরাজ—তবে এর স্চে যে বেতার সংকেত পাঠানোর ব্যাপারটা আমরা খু\*জে বেড়াচিচ তার বা সাধারণভাবে গুপুচর রপ্তির সঙ্গে এর কতট্বক্ব সম্পর্ক ? ঐ ফাইলগুলিই বা কি উপকারে আসবে আমাদের ? কেনই বা আমি এত সময় নন্ট করবো এসব করে ?

কিছু কোথা থেকে কি হয় কে বলতে পালে।

ঐ সন্দেহের ছায়াই সব সময়ে তোমাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, নতুন আশা আর উদ্দীপনাকে খুঁচিয়ে তুলতে সাহায়া করবে। কাগজপত্তার ওপর আমার মাথাটা ঝুঁকে পডেছিল, যা পড়ছিলাম তার কিছুই মাথায় ঢোকাতে পারছিলাম না। ফলে ঘুমিয়ে যাতে না পড়ি তার জন্যে গান গাইবার চেন্টা করলাম—কিছু হুটোর বেশি গান গাওয়া সন্তব হল না।

সিনিয়র পাওলোদ্ধির ফাইলটা ঠিক আগেকার ফাইলের মতই বাদামী রঙের আবরণের মধ্যে ছিল গ্রেপ্তারী পরোয়ানা, জিজ্ঞাদাবাদের পূর্ণ বিবরণ এবং আরও অনেক কাগজপত্র যেগুলি পুরণ করা হয় নি।

দেশের বিক্ষা বিশ্বাস্থাতকতা করার জন্যে ওকে গ্রেপ্তার করা হ্যেছিল ভোক্সভিউসচেতে। অথচ ভোক্সলিস্টে সই করা আর জার্মান্দের সঙ্গে পালাবার চেন্টা করা ছাড়া আর কি দণ্ডনীয় অপরাণ করেছে তা বুঝতে পারলাম না। ওর ব্যাপারটা সম্বন্ধে এই রকম প্রতিক্রিয়া শুণু যে আমারই হয়েছিল তা নয়। ফাইলে উপরওলাদের এইরকম একটা মন্তব্যও দেখেছিলাম আমি — "কমরেড জেইৎসেভ, পাওলােস্কির পক্ষ থেকে প্রকৃতপক্ষেতিমন কোন বিশ্বাস্থাতকতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না আরও স্তানিষ্ঠ সাক্ষা-প্রমাণ জাগাড় করতে হবে এবং তা নথীভুক্ত করতে হবে।"

কথা প্রদক্ষে পাওলোদ্ধিকে তার ছেলেদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তার উত্তরে ও বলেছিল — "একথা অবশ্যই ঠিক যে পোলাণ্ড অঞ্চলে গৃহ নির্মাণের কাজে আমার ছেলেরা, কাজিমির আর নিকোলাই, জার্মানদের হয়ে থেটেছিল, ঠিক কোথায় তা জানি না। জার্মানদের জন্যে তারা কিকরেছিল তার বিজ্ঞারিত বর্ণনা আমার জানা নেই।"

তাহলে তো এই দাঁড়াচ্ছে। গৃহ-নির্মাণ দল। অপরপক্ষে সুইরিড বলেছে একজন কাজ করেছিল নাংসী পুলিশে এবং উচ্চ পদেই ছিল।

পুলিশ বা গুপ্ত সহযোগীদের ব্যাপারে তেমন আগ্রহ ছিল না আমাদের।
আমি শুধু জানতে চাইছিলাম বেতার সংবাদটি পাঠানো হয় যেদিন সেদিন
কামিমির পাওলোক্কি এবং অন্য গুজন পুরুষ শিলোভিচি জললের কাছে কি
করছিলা প্রথমতঃ ওরা ওই জললের কাছে ছিল কেন ? তিনজনেই একই

ধরনের পোশাক পরেছিল কেন, অর্থাৎ অফিসারদের উদি কেন পরেছিল ? জললের ধারে যেতে হলে ওরকম পোশাক পরার তো কোন কারণ নেই, উল্টে তাতে বিপদ আরও বেশি বাডতে পারে। আমার অবশ্য মনে হয়েছিল ওদের পোশাক আর চেহারার খুঁটিনাটি বিবরণ দেবার প্রসঙ্গ উঠলে সুইরিড ভর পেয়ে গিয়ে কল্পনার আশ্রয় নিয়েছিল।

. . .

দশ মিনিট পরে আমি বদেছিলাম মেজরের অফিসে তেতার-দুরাভাষ যন্ত্রের পাশে, লেফটেনান্ট-বর্ণেল পলিয়াকভের সচ্ছে যোগাযোগ করার চেইটা করা হচ্ছিল। আমাদের কাজের কতটা অগ্রগতি হয়েছে সেটা জানাবার জন্যে ফোন করছিলাম, মনে অবশ্য গোপন আশা যে সদরদপ্তরে ঐ সংবাদটার সংকেতলিপির পাঠোদ্ধার ইতিমধ্যে হয়ে গেছে কিংবা কে.এ.ও. সংকেতচিছ্ বাবহারকারী প্রেরক-যন্ত্র সহক্ষে বা যাদের খুল্জে বেড়াচ্ছি আমরা তাদের সহক্ষে কোন নতুন খবর এসে থাকতে পারে সেখানে।

মন থেকে আশাকে দূর করে দেওরা যার না এবং কেট তোমার হয়ে গ্লিজির কাজটা করে দিক এটা চাও বলেও নয়। সব কাজকর্ম যত ভালভাবেই চলুক না কেন. তুমি কখনোই ভূলে যাও না ে তোমার দলটা একা নেই, তোমাদের সমর্থন করার মত লোক আছে, শুধু যে সদরদপ্তরে তা নয়। প্লিয়াকভ এ বাাপারে কখনোই স্থির-নিশ্চর হত না যে যতটা করা সম্ভব তার স্বটাই স্ব্র করা হছে, এমন কি মন্থোতেও।

অবশেষে লেফটেনান্ট-কর্ণেলের শান্ত কণ্ঠয়র শুনতে পেলাম, প্রতিটি লাইনে গলা থেকে উচ্চারিত "র" শক্টি ফুটে উঠছিল। উঁচু কপাল, সামান্য বেরিয়ে থাকা কান. চিলেচালা গলাবদ্ধ কোট-পরা, ছোট্খাট্ মানুষ্টিকে কল্পনা করে নিতে অসুবিধে হয় নি। মানসদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্চিলাম উনি কিছাবে ত'ব আরাম-চেয়ারে কাৎ হয়ে বলে আমার কথা শুন্চন, তারপর এক ট্রকবো কাগজ নিয়ে নোট লিখছেন, মাঝে মাঝে নিঃশব্দে নাক সিটকোছেন, যেন ুগ'মডামুখো শিশুটি এখনো তার শৈশ্বের অভ্যাদ ছাডতে পারে নি।

আমি বলতে গুরু করলাম ওল্লাসীর কাজ কী ভাবে চলছে, ঝরণার

ধারে কী ভাবে পায়ের ছাপ দেখা গিয়েছিল, তামান্তদেভের ওপর কীভাবে গুলি চালান হয়েছিল, ভাসিয়ুক্ভ আর সুইরিডের সঙ্গে আমার কথাবাভার কথাও বললাম, এর কোনটাই তেমন গুরুত্বপূর্ণ বাাপার নয়, অথচ মেজর মন দিয়ে সব শুনলেন একমনে, বাধা দেওয়া বলতে শুধু মাঝে মাঝে বিড় বিড করে আমার কথায় সায় দেওয়া বা আরও খুঁটিয়ে বলার জনো প্রশ্ন করা। ফলে অল্ল সময়ের মধ্যেই আমি ব্ঝে গেলাম আমাকে দেবার মত কোন খবর তাঁর কাছে নেই।

খামার বক্তবা শেষ করার পর পদিয়াকভ আনমনাভাবে বললেন, 'সংবাদ পাঠানর দিনটাতে শিলোভিচি জললের কাছে পাওলোফি আন গুলল লোক কি করছিল কোঁ। সেটা ভাল করে দেখতে হবে বৈকি। কও ওখানে গোল কি করে? দাঁড়াও সব কিছু খুঁটিয়ে দেখি। পাওলোফি, কাজিমির গিওরগিয়েভিচের (বা কাজিমিরেজ) জন্ম হয়েছে ১৯১৭ বা ১৮ সালে মিনয়ে, কাগজপত্র দেখলে মনে হয় খুব সন্তব ও বাইলোকশীয় বা পোল্যাণ্ডের লোক। ইয়া । এ নিয়ে তেমন কিছু এগোন যাবে না। গোয়েলা-দপ্তরের ভ্রমা পাওয়া যাবে তা থেকে এটা মিলিয়ে দেখতে হবে। এবার শোন, পাভেল ভাসিলিয়েভিচ, কাগে খববের মূল বিষয়টার কথা বলছে। কিছু খবরটার সাংকেতিক লিপির পাঠোদ্ধার এখন হয় নি। হয় কাল কিংবা পরশু ওটা তৈরী হয়ে যাবে বলে আশা করি। আমাদের লোকেরা ওটা নিয়েই কাল করে চলেছে, এখনও পর্যন্ত কোন ফল পাওয়া যায় নি। ইভাবসরে ভোময়া কিছু জললে ভ্রমাণীর কাজ চালিয়ে যাওল ।"

#### ১১। জঙ্গলের বারণার ধারে

অন্ধকার থাকতে থাকতে বিঝনিয়াক ওদের জাগাল। চট্ করে জলযোগ সেরে সূর্য ওঠার আগেই ওরা পৌছে গেল জললে।

ভোর হবার আগে সমগ্র জ্লেল তখনে। শেষ ঘুম ঘুমিয়ে নিচ্ছিল আাশকরে। একটা সকুপথ দিয়ে হাঁটছিল তিন জন মানুষ, ঘাসের ওপর তাদের পদচিক্ শিশির পড়ে রূপোলী দেখাচিক্ল। পিছন দিকেনা তাকিয়ে থাকভে পারল না তামান্তসেভ, উত্তিজ্ঞ হয়ে উঠল। কিছু মনে হচ্ছিল দিন বাড়ার

সচ্চে গ্রমণ্ড বাড্বে এবং তাদের হাঁটা পথে পদচিছের শিশিরগুলোও নিশ্চরই শুকিরে যাবে। যদিও এই মুহূর্তে বাতাস বেশ ঠাণ্ডা এবং বিশুদ্ধ বাতাদের মিষ্টি গল্প ছডিযে আচে সর্বত্ত। এই পৃথিবীতে এইভাবে নিশ্চিপ্ত মনে শুধু ঘুবে বেডানো আর উপভোগ করতে কি যে আনন্দ…।

কথাবার্তা চালাবার চেফা করছিল আন্দেই। একটু পরেই তারা আলাদা আলাদা পথে চলে যাবে, সার!দিন বাস্তু থাকবে আপন আপন কাজে। কিন্তু কথা বলার মত একটিই তো বিষয় আছে এবং সেটা হল হাতে নেওয়া কাজটা (এবং সে সম্বন্ধেও বা বলাব কি থাকতে পারে) এবং তাহলেও তাদের ফিস ফিস করে কথা বলতে হবে। আলিওখিন প্রায়ই একটা কথা বলতো—"ভঙ্গলেরও কান আছে।"

আধ্বন্ধার মধ্যে আন্দ্রেই স্বাইকে নিয়ে পেঁছে গেল ঝরণার কাছে। খেনটাগুলোর পবে বুট জুলোর চিহ্ন গতকালের মহ আজও স্পট্ট দেখা যাছে ঝোপের গাবে কালচে জলাভূমির মাটিতে। চিহ্নগুলো পরীক্ষা করতে। একটা লম্বা বেঁকানো খেনটার ওপর ভারসামা ঠিক করে বসল তামাগুদেভ আর আলিওাখন পকেট থেকে একটা সূতো বের কবল তামাগুদেভ, রঙীন গিন্ট দিয়ে দিয়ে সূতোটা চিহ্ন করা আছে, ঐ দিয়ে ছাপেব দৈর্ঘ, গোডালীর আর পাষের পাতা কভটা চওডা তা মাপা যায়। ভারপর অংকল ভিজিয়ে চাপটার ওপর রাখল ; না, কালা লাগছে না আঞ্চলে।

প্রায় মিনিটখানেক সব কটা ছাপকে ভাল করে দেখল, কখনো স্পর্ম করে, কগনো শক্ত আফুলে ছাপগুলোর বিনার। বরাবর হাত বুলিয়ে। ভার্মান অফিসারদের বুট জুতো, একসঙ্গে গাদাগাদা তৈরী করা হয়, সেই ধরনের', খাড়া দাঁডিয়ে উঠে নিজের মতামত বাক্ত করল। "সাইজটা আমাদের ৪২-এর সঙ্গে মোটামুটি মিলে যায়। বেশি দিনের পুরনো জুতো নয়, বরং বলা যেতে পারে প্রায় নতুন। বাবহার করা জুতোর যে নিজম্ব একটা চিহ্ন হয়ে যায় এটার এখনো তা হয় নি। ছাপাটাও বেশ টাটকা. ৪৮ ঘন্টার আগে ত কিছুতেই হয় নি। আমাদের ভাগা ভাল থাকাতে হঠাৎ এটা দেখে ফেলেছি। যে লোকটা ঝরণায় জল খেতে এসেছিল সেনিজ্যই হেশ্টেট খেয়ে বা পা পিছলে খুঁটোর ওপর পড়ে গিয়েছিল। লোকটা লখা ছিল, ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি থেকে ৬ ফুটের মধ্যে।'

'জে জেল কেউ আছে', আল্রেই নিজেকে আর সামলাতে পারল না. বলে ফেলল কথাটা (বোমার শক্ পাবার পর থেকে আল্রেই একট্ তোভলা হযে গেছে, বিশেষ করে উত্তেজনার মুহূর্তে ভোভলা হয়ে যায়)।

'কী সৃক্ষ দৃষ্টি !' গরগরিষে উঠল তামাক্সেড, একট, থেমে আবার বলল, 'একা হয়ত নিশ্চয়ই ছিল না। ঘাসের ওপর পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে না এবং এখানে নিশ্চয়ই 'ওরা খু'টোর ওপর পা দিয়ে হে'টেছিল। ওদের একজনও যদি বাইরে পা না ফেলে থাকত, তবে কে'ন চিহ্নই পেতাম না এখানে।'

'রাস্তা থেকে ঝবণার শব্দ শো—শোনা যায় না, বা দে—দেখাও যায় না', ফিসফিস করে আল্রেই বলল আলিওখিনকে। সে তার খুইজে পাওয়া পায়ের চাপগুলিকে তাদের অনুসন্ধানের কাজে একটা প্রয়োজনীয় তথা হিসেবে ব্যবহার করার জনো উৎসুক হযে উঠেছিল। 'তাহলে দেখা যাচেও একমাত্র সেই লো—লোকরাই যারা জঙ্গলটাকে জানে বা জঙ্গলটাতে আ—আগে এসেচে তারাই ওটা জানবে এবং এখানে আগবে।'

সক্ষে প্রতিবাদের সুরে তামাস্থ্যেত বলল, 'যদি কারুর কাছে মাাণ থাকে তবে তার পক্ষেও তো সম্ভব। ঝরণার এই 'জারগাটা মাাণে নিশ্চয়ই দেখানো থাকবে।'

দেখা গোল তামাস্তদেভের কথাই ঠিক, ফলে আল্রেই বেশ হতাশ হল। কয়েকে মিনিট ধরে তিনজনে ঘন ভিজে ঘাদের মধ্যে হাততে বেডাল, ঝরণার কাচাকাচি গাচ আব ঝোপগুলো দেখল ভাল করে।

'না:, কিছুই লাভ হবে না'! ছাপগুলোর দিকে তাকিয়ে বিরক্তিতে থুতু কেল্ল তামান্তসেত, 'এই আর একটা ব্যাপার, কিছু পাওয়াও গেল না, কোন সমস্যার সমাধানও হল না। বেতার-সংবাদের মূল লেখাটা জানতে হবে। ওটা না পেলে চোখ না ফোটা কুকুর ছানার মত চারপাশে শুধু হেঁচেট খেয়ে বেড়াতে হবে!'

আলিওখিন বল্ল. 'আজ-কালের মধ্যে ওরা নিশ্চরই ওটাকে করে রাখবে। তখন আমরা পেরে যাব। ইতিমধ্যে সংবাদটা কোথার পাঠানো হরেছিল এবং পরশু দিন জললে কে কে ছিল সে খেঁ।জটা নিতেই হবে।' '"নিতেই হবে"!!…' মুখ বেঁকিয়ে হেসে উঠল তামাস্তলেভ, 'তু'-একটা চাপ আমরা খুঁতে বের করতে পারি হয়তো, কিন্তুমানুষ খেঁজার ব্যাপারে...
আচ্চা কাদের খুঁতে বেডাচ্ছি আমরা ?' পারের ছাপগুলো দেখিয়ে প্রশ্ন
করল আবার, 'পারাসুটে করে নামিয়ে দেওয়া এজেন্ট ? খুব একটা মনে
হচ্চে না। গত তিন বছর গরে কাউকে আমি নতুন জার্মান বুট পরতে
দেখি নি। হয়তো এ.কে. বাহিনীর লোক, কিংবা জার্মান ? আবার
এও হতে পারে দলপালানো কোন গৈনিক ?

'দল··পা··পালানো···সজে সজে··প্রেরক যন্ত্র ?' প্রতিবাদ জানালো আন্দেই।

'কে বলেছে ভাদের সভ্তে প্রেক যন্ত্র ছিল ?' নিস্পৃত গ্লার বালেরে সুরে বলল তামান্তদেভ, যদিও বিশেষ কাউকে লক্ষা করে নয়। 'এই ছাপওলো থেকে আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। এওলো জার্মানীর সৈন্য বাহিনীর বুটের ছাপ এইটুকুই শুধু আমরা জানি, আর কিছুই নয়।'

#### ১২। তামান্তসেভ

জীবন সম্বাধ্য কোন ভবিস্থালীই করা যায় না। কখনো কখনো হঠাৎ প্রায় বিনা কাবণেই ভাগা দেবা ভোম'র প্রতি সুপ্রসন্ধ হয়ে উঠতে পারেন, আবার অনেক সময় দেখা যায় আগে থাকতে সাবধান করে দিছেন সময় মত নিজের মান বাঁচাতে। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, বিশেষ করে ঐ দিনটাতে আমরা ভাগাের উজ্জ্ল দিকটাই দেখতে পেলাম।

নারণার কাছেই জঙ্গলের অংশ আমরা খুঁজ ছিলাম প্রায় এক ঘন্টা ধরে। রাস্তার একটা জায়গায় পাভেল দেখতে পেল কতকগুলে। অস্পট বুটের চিক্ষ। চাপের ফলে কাদার মধ্যে বদে যাওয়া ঘাসের ওপর অতিক্ষেষ্ট জুতোর চটা চিক্ষের অন্তিম্ব আবিষ্কার করলাম আমরা। ঝরণার ধারে যে পায়ের চিক্ষ দেখেছিলাম এগুলোর সঙ্গে তার পুরে। মিল আছে এবং একই সময়কালের।

তুটো জারগাতে একই লোকের পারের চিহ্ন, জল খেরে তেই। মেটাবার পর লোকটা বোধ হয় কামেনকার দিকে বা আলকাতরা কারখানার দিকে চলে যায়, অস্তত: মাপে দেখে তাই আমাদের মনে হয়েছিল। এমন এ সেই লোকও হতে পারে গতকাল যে আমাকে গুলি করার চেন্টা করেছিল। এখানে কিন্তু সে নিজের ইচ্ছেতে এসে থাকতে পারে। পারের ছাপ দেখে বোঝা যায় বেশ বড বড় পা ফেলে হেঁটেছিল লোকটা, ঘন্টায় ছ-ডিন মাইল ডো বটেই।

পাভেল ঠিক করল লোকটা যেদিকে গিয়েছে দেই দিকে জলগের ধার পর্যস্ত যাবে, দরকারে কামেনকাও যেতে পারে। ছাডাছাড়ি হবার আগে আমি ওকে আর একবার বললাম দেই সংবাদের সংকেত লিপির মূল বিষয়টা জানতে হবে; চোল পাকিয়ে পাভেল আমার দিকে তাকাল, কিছু কিছু বলল না।

জঙ্গলের মধ্যে আমাদের নিজের নিজের অংশে চলে গেলাম ব্রিন্ড আর আমি। কিছু দূর একসঙ্গে যাবার পর আমরা আলাদা হয়ে গেলাম, তখন কিছু একটুও ভাবি নি করেক ঘন্টা পরে ভাগা প্রসন্ন হবে আমাদের ব্যাপারে, কোনরকমে প্রসন্ন হওয়া নয়, একেবারে আকর্ণ বিস্তৃত হাসি দিয়ে।

ঘাস পাতা গজিয়ে যাওয়া ঐ ছোট রাস্তাটায় যে কেন হঠাৎ চলে গৈয়েছিলাম তা ঠিক করে বলতে পারব না। মাঝে মাঝে মাঝে মনের মধ্যে কিয়ে হয় বলা কঠিন,—মানসিক অনুভূতি না ষাভাবিক বিচার বৃদ্ধি ঠিক বৃঝতে পারি না। ঘাসে ঢাকা আরও পাঁচটা রাস্তার মত এটাও একটা অতি সাধারণ রাস্তা, পথের ওপর তীক্ষ দৃষ্টি রেখে এগিয়ে চলেছি আমি। গতকালের মত আজও আমি সতর্ক হয়ে উঠেছি জার্মানদের পোঁতা মাইনের কথা চিস্তা করে।

বড় বড় ঘন ঘাসের মধ্যে ওটা থে আমি দেখতে পাবো এটা ভাবতেও
আশ্চম লাগে। না, মাইন নয়, সগু বোঁটা ভালা একটা সাধারণ ডেইজি ফুল;
মাটি থেকে প্রায় এক ফুট উঁচুতে ঝুলছে। হয় কোন জানোয়ার বা মানুষ
ফুলটাকে ছিঁড়েছে ঐভাবে, আমি কিছু আগের মভ ঐ দিকেই এগোতে
লাগলাম, তার প্রধান কারণ এই যে ঐ পথে ঝোপঝাডের মাঝ থেকে
সুর্যের আলোর কিছুটা আভাস পাচ্ছিলাম। দশ-বারো পা যাবার পর একটা
ফশকা ভায়গায় পৌছলাম। চারপাশে ভাকাতে ভাকাতে হঠাৎ চোবে
পড়ল হাজেল গাছের ছায়ায় চৌকো মতন জায়গায় ঘাস বেশ চাপা—ভারী
বর্ষাতি রাখার জলো যতোটা জায়গায় দরকার হয় ঠিক ততটা জায়গা। গন্ধ
পাওয়া মাত্র শিকারা ক্কুর যেমন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, আমিও তেমনি

হঠাৎ দাঁডিয়ে পড়লাম। হাত দিয়ে ডাল পালা, ঝোপ ঝাড় সরিয়ে সরিয়ে তোলপাড করে সবকিছু খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলাম। প্রায় মিনিট কুড়ি পরে ফাঁকো জায়গাটার একগাবে একটা ঝোপের পাশে পেলাম একটা শশা— একেবারে টাটকা শসা, কেউ যেন শুনু একটা কামড লাগিয়েছিল তাতে!

এক ট্করোকেটে মুখে চিবোভে গিয়েই থুথুকরে ফেলে দিলাম সজে সজে। থেতো, বোধ হয় এই জন্মই ফেলে গেছে। ভেতো শসা দীর্ঘজাবী হোক দদ্চিক্ত আর গুপ্ত রহস্য ভেদের চাবি কাঠির।

বৃঠজ্ঞা আর পান্ট খুলে নিলাম, যাতে ঘাসের দাগ না পড়ে যায় কোটের বেল্টের গায়ে পিগুলটা গুজে নিয়ে ফশকা জায়গাটাকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করে গামাগুড়ি দিয়ে প্রতিটি ইঞ্চি খুশ্জেলাম হ'ঘন্টা ধরে। গাছ-তলা: ঝোপ ঝাড; এবং ধারগুলো পর্যন্ত বাদ দিলাম না। কশটাতে বেশ বাধা, বাঁ হশটাত্টা তো খানিকটা ছড়ে গেছে, একটা ঘমে নিলাম, তবে পারশ্রম সার্থক গয়েছে। ফশকা জায়গাটার এক কিনারায় লম্বা ঘন ঘাসের মধ্যে আর একটা শসা দেখতে পেলাম, এটাতেও এক কামড় লাগানো, এটাও যে ভারী তেতো তা জানতে সময় লাগল না এবং তারপর চাপা ঘাসের কাছে একটা ঝোপের ধারে একটা পোড়া দেশলাই কাঠি দেখতে পেলাম—কাছেই ঘাসে ছডিয়ে আছে চাইয়ের সামান্য চিক্ছ। এটাও টাটকা!

বতগুলি জিনিসের সন্ধান পেয়েছি তার মধ্যে এটাই স্বচেয়ে বেশি উত্তিজিত করল আমাকে। এই এলাকায় আগুনের কোন চিহ্নু মাত্র নেই, তাংলে নিশ্চয়ই এখানে কেউ সিগারেট ধরিয়েছিল বা অন্য কারুর সিগারেট ধরিয়ে দিয়েছিল। আবার এও তে: হতে পারে সক্ষেত্লিপি পাঠোদ্ধারের বইয়ের কোন পাতা ওরা পুড়িয়েছে ?···

াসকি চামচও ছাই নেই অথচ আমি প্রমাণ করতে চাইছিলাম ওটা তামাকের ছাই, কাগজের—অর্থাৎ কোন এক ধরনের সিগারেটের; কা ছু:খের কথা!

ঐ সিগারেটের ট্রকরোটা পাবার জন্যে আমি সর্বয় দিতে রাজী। পুরে। জারগাটা একবার খু<sup>হ</sup>টিয়ে দেখে নেওয়া সভ্তেও, আবার নতুন করে খু<sup>হ</sup>জতে লাগলাম ফ<sup>হ</sup>াকা জারগাটা।

## ১৩। লেফটেনাণ ব্লিনভ

দামনের ঝোপ ছাড়িয়ে কিছুটা দূরে কাঠ জুডে জুড়ে তৈরী হুটে। কুঁড়ে ঘর আর ধোঁয়া বেরোবার লখা পাকানে। চিমনী দেখতে পেল সে এবং বুঝতে পারল ওটা কোন চাষার গোলাবাড়ি এবং যা আশা করেছিল তার অনেক আগেই জললের প্রান্তে পৌছে গেছে।

দারণ জল-তেই। পাওয়াতে সে চলে গেল খামারের দিকে। উদ্দেশ্য জল খেয়ে আবার জলপে ফিরে যাবে। ঝোপের গা থেমে থেমে দে এগিয়ে গেল খামারবাড়ির দিকে, হঠাৎ বার-মহলের পাশ থেকে একটা কুকুর পাগলের মত চেঁচাতে শুরু করল। পুরনো খামার বাড়িটাকে স্পান্ত দেখতে পেল আন্দেই, গাছের ডালের ফাঁক দিয়ে, আর দেখতে পেল ভান ধারে একটু দুরে উল্টো দিক থেকে হেইটে এসে হুজন সৈনিক চুকল খামার বাড়িতে, ওর কাছ থেকে দ্রশ্ব প্রায় ২০০ গজ। ভাল করে লক্ষ্য করে দেখল ওদের ক্রেক মুহুতের জলে, বাড়ির মধ্যে ছুজনে চুকে পড়ার ফাঁকে ঐট্কু সময়ের মধ্যে আন্দেই দেখল একজনের কাঁধে আছে একটা ব্যাতি।

ধকে যাতে কেউ দেখতে না পায় এইভাবে বাড়িটার অন্যদিকে যাবার জন্ম তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিল আন্দ্রেই। ভেতর থেকে কণ্ঠম্ব ভেষে-আসাছল, কেউ থেন ক্ক্রটাকে লক্ষ্য করে ছ্বার চে'চিয়েও উঠল, কিছু ক্ক্রিটা চে'চিয়েই চলল, মানুষের গলা চাপা পড়ে গেল ধর চিৎকারে।

শেওলা ধরা ছাদ আর চিমনীর আডালে নিজেকে লুকিয়ে রেখে কয়েক লা এগিয়ে গিয়ে থামল ব্লিনভ। বেশি কাছে থেতে সাংস করল না, পাছে কুকুরটা তার গন্ধ পেয়ে যায়, ফলে এমন একটা জায়গা খুঁজতে লাগল যেখান থেকে স্বাক্ছু সে ভালভাবে লক্ষ্য করতে পারে। একটা কুঁজো মতন ওক গাছকে বাছল সে, ভুঁড়িটা বেশ মোটা, আর মাথাটা ডালপালায় বাঁকিড়া ধ্য়ে আছে। মুরগীর ছানারা থেমন করে তা-দেওয়া মুরগীর চারপাশে ভাঁড় করে থাকে তেমনিভাবে গাছটার ভুঁড়ের চারপাশে বেশ উ্টু ঝোপের ভাঁড়।

হাজেল গাছের আড়াল দিয়ে আন্তেই এগিয়ে গেল ৬ক গাছটার কাছে, ভারপর নি:শব্দে উঠে পড়ল ৬পরে, পাতার ফশক দিয়ে তাকিয়ে দেখল বাইরের দিকে।

ইতিমধ্যে সৈনিকরা তাদের গলাবন্ধ চাপা কোট আর ফ্যাকাশে নীল

রঙের জামা খুলে ফেলেছে। জীর্ণ বাড়িটার কাছে একটা কুরো, ওরা সেখানে গিরে গারে জল ঢালতে শুরু করেছে। সামরিক উর্দি দেখলে এদের অফিনার মনে হচ্ছে, কিন্তু পদম্যাদাটা যে কি তা ব্ঝতে পারল না আন্তেই এত দূর থেকে। ওদের থলিগুলো কোথায় দেখার চেটা করল আত্রেই, পেল না দেখে মনে হল ওরা নিশ্চরই বাড়ির মধ্যে নিয়ে গিয়ে রেখেছে।

এবার আল্রেই দেখতে পেল বাড়ির মালিককে,—হাডিডসার ছোটখাট্ট একটা মানুষ, দেখলেই তৃঃখা মনে হয়, পায়ে জুতো নেই, গাঢ় ধূসর রঙের একটা পাাল্ট পরনে, বেল্টবিভীন একটা চাষীদের সাটি। হাতে মাটির একটা পাত্র নিয়ে মাটির তলার ঘর থেকে বেরিয়ে এল দে। বাড়ির পাশ দিয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে ক্ক্রটাকে ডাকল, বিন্দুমাত্র জ্লেশেও করল না ক্কুরুরটা।

অফিসার হজনের মধ্যে যার বয়স বেশি, সে বেশ গাঁটো গোটো, উচ্চ ভাষ মাঝারি। চোখে পড়ার মত গোল মুখের মাঝখানে খাড়া নাক, শরীরের ভূলনায় পাগুলা একটু ছোট। দেখলে বছর চল্লিশের মনে হয়, ছোটটিকে কুড়ি বছরের লাগে। অস্থি-চর্মসার, একটু লহা বেশি, সুন্দর চূল স্থত্থে আঁচিড়ানো।

পরম পরিত্থি নিয়ে ওরা মুখে জলের ঝাপটা দিচ্ছিল, খাড়ে গলায় জল ঘষছিল ধুতে ধুতে আন্তে আন্তে কথা বলছিল, একটা কথাও বুঝতে পারাছল না আন্তেই। বড় বড় লোমওলা একটা বিশাল ক্ক্র একটা ছোট গোলার পাশে ওর বাসার গায়ে চেন দিয়ে বাঁধা, তখনও মাঝে মাঝে চিংকার করে উঠছে, তবে আগের মত হিংস্তা আর নেই আওয়াজে, খেন দায়সারা কর্তবা করে চলেছে ক্ক্রটা।

চাষীটি আবার বেরিয়ে এল, একটা চালার তলায় গিয়ে ডিম ভতি একটা ধামা নিয়ে বেরিয়ে এল। অফিসার তুজন ওর পিছু পিছু বাড়ির মধ্যে চুকল, আন্দ্রেই একা গোলাবাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকল। চাষীর বাড়িটা একটা নিচু, নড়বড়ে বাড়ি, ছাদটা তৈরী হয়েছে আধ-পচা কাঠের টুকরে: দিয়ে, দরজাটি নিচু, সামনের দেওয়ালে তিনটি ছোট জানালা।

বাড়ির পাশেই একটা বহিবাটি। ঢোকার দরজা থেকে মাটির তলার ঘর পর্যস্ত ঢাকা, মাটির তলার ঘরটা মাটিতে অর্থেক পোতা, আর একটা গোলা, কাঠের গু<sup>±</sup>ড়ি দিয়ে তৈরী করা। একটা চালাও আছে, তার একদিকের দরজা অন্য দিকের চেয়ে বড়া তারপরে আছে দশটা আপেল গাছ, এগুলো যেন ঠিক মত বাড়তে পারে নি। একেবারে শেষ প্রান্তের বাড়িগুলো আর বেড়াটা যেন বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত, ছাদে অসংখ্য ফুটো সব কিছুর জন্যে তুর্দশা আর অবহেলার ছাপ।

গাছগুলো ছাড়িয়ে তিনশো গজ দূরে ডান দিকে আর একটা ছোট খামার , অফিসার হুজন ওদিক থেকেই এসেছিল মনে হয়।

'কিন্তু ওরা কার। ? কেনই বা এসেছে এখানে ? চাষার সঙ্গে তাদের সম্পর্কই বা কি ?' — আন্দেই ভাবতে লাগল। অফিসারদের চেহারা বা আচরণে এমন কিছু নেই যা থেকে এই প্রশ্নগুলোর কোন সূত্র পাওরা যেতে পারে।

আধঘনী। অপেকা করার পরও কেউ বের হল না কুঁড়ে ঘর থেকে, তখনও আল্রেই গাছের ওপর বলে। পাশের খামার থেকে ভেদে আসছিল গানের সূর, একটি কম-বয়সী মেয়ে বিষাদভরা গলায় যেন বিলাপ করে বলছে: 'কোয়েলিয়া কেন গেছ উড়ে বছ দূরে…।'

এবার একট্ জল না খেলে আর চলছে না আল্রেইয়ের, ধীরে ধীরে হাত-পাগুলো অসাড় হয়ে এসেছে। বসার ভঙ্গাটা একট্ পাল্টাবার জন্যে একটা পা একট্ নড়াতেই পচা ডালটা ভেঙ্গে গেল। আর একট্ হলে পড়ে যেত আল্রেই, প্রায় অসাড় হাত দিয়ে মাধার ওপর একটা ডাল চট করে ধরে নিয়ে কোন রকমে নিজেকে সামলে নিল সে, এতক্ষণ একভাবে বসে ধাকার জন্যে সায়্র চাপে কাঁণতে লাগল সে। কিছু পরমূহুর্তেই একেবারে স্থির হয়ে গেল, ডাল ভাজার শব্দ ভবে ক্রুইটা আবার পাগলের মত হে ড়েগ্লায় চিৎকার ভ্রুক করে দিয়েছে।

যেদিকে আক্রেই গাছের ওপর লুকিয়ে ছিল। সেই দিকটা লক্ষ্য করে ক্কুরটা চেনে চান মারতে শুক্ত করে দিয়েছে। এমন কি শক্টা শুনে ওর মালিকও বেরিয়ে এসেছে। কুকুরটাকে কি যেন বলল, কিছে চেনটায় টান মারতে মারতে ক্কুরটা চেঁচিয়েই চলল।

আর ঠিক তখনই আন্তেই বুঝতে পারল বাতাসে ওর গন্ধ ভেসে যাচ্ছে বাড়িটার দিকে এবং ক্কুরটা অপরিচিত লোকের গন্ধ পেয়ে গেছে, ফলে ওকে আর শাস্ত করা যাবে না। ওরা যদি আন্তেইকে এখানে দেখতে পার

व्यक्षिकं सूहर्त्ज—६

তবেই তো সব শেষ ! ও দেখতে পেল চাষী ঝুংকে পড়েছে ক,ক্রটার বাসার ওপর, হয়তো চেন গুলে দিছে। সোজা কথায় যাকে দিয়ে পড়া বলে, সেইভাবে ঝাঁপিয়ে আন্তেই ছুটল জলগের সেই দিকটা লক্ষা করে, যে দিকটা শিলোভিচির স্বচেয়ে কাছে।

#### ১৪। তামান্তসেভ

এক ঘন্য। ধরে বার্থ চেন্টা করলাম দিগারেটের ট্রকরোটা খেশজবার জন্য। এতক্ষণ পর্যন্ত থত প্রমাণ পাভয়া গেছে তার বিচারে বলা যেতে পারে যে দিনের বেলায় এখানে ছ-তিনজন পুরুষ বনে খাবার খেয়েছে, দিগারেট থেয়েছে। এটাও পরিস্কার বোঝা যাচ্ছিল থে এই খেড়ে-চালাক-গুলো দারুণ দাবদানা লোক। এক চিলতে কাগজ, দিগারেটের ট্রকরো বা খাবারের কোন চিক্ন পর্যন্ত ফেলে যায় নি। অথাত শসাগুলোকে খুব দাবধানে ফশকা জায়গা থেকে অনেকটা দ্রে ছুড়ে ফেলে দিয়ে গেছে আর পোড়া দেশলাই কাঠিটাকে ঝোপের ওগারে স্থাওলার ঘন আন্তরণের মধো ওজে দিয়ে গেছে। সবকিছু একেবারে পশতি পশতি করে না খুম্জলে এগুলো খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভবই ছিল বলতে হবে।

এই সাবধানতার ব্যাপারটা থেকে আমার আরও বিশ্বাস জন্ম গেল যে, এখানে যারা ছিল তারা তাদের চিহ্নগুলো ঢাকবার জন্যে অতাস্ত উদ্বিগ্ন ছিল এবং এ থেকে আমার এমন ধারণাও হল যে আমি হয়ত সেই জায়গাটা খু'জে পেয়ে গেছি যেখান থেকে বেতার সংবাদটা পাঠানো হয়েছিল, অথচ অহুসন্ধানী কেন্দ্র ভুলচ্ক সহ যে সন্তাব্য স্থানটা নির্দেশ করেছিল এটা সেখান থেকে প্রায় অংধমাইল দূরে।

এই পরিস্থিতিতে আমার মধ্যে যে ষাভাবিক প্রতিক্রিয়া ষ্বরংক্রির হয়ে ওঠা উচিত, তাই হল অর্থাৎ ঐ লোকগুলো যা যা করে থাকতে পারে দেগুলো ভেবে নিয়ে চেফা করা শুরু করলাম এবং কাজটা কিভাবে করা হয়েছে তা মনে মনে করতে লাগলাম এইটা অনুমান করে নিয়ে যে ঘাসটা যেখানে চ্যাপ্টা হয়ে আছে সেখানেই প্রেরক্ষম্ভটা বসান হয়েছিল। আবার বুটজোড়া খুলে ফেলে জায়গাটার পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকের সব গাছ পরীক্ষা করে দেখলাম, গাছে চড়ে তলা থেকে ওপর পর্যস্থ

সবকটা ভালকেও দেখতে ছাড়লাম না , কিন্তু এত চেন্টা করা সত্ত্বে এরিয়াল টালাবার জনো থেটুকু ক্ষয়ক্ষতি হওয়া দরকার তার কোন চিহ্ন দেখতে পেলাম না।

আমার অনুমান যদি ভূল হয়, গতকাল এবানে থারা ছিল তাদের কাছে ফদি বেতারে কোন সরস্কাম না থেকে থাকে তাহলে কি হবে ? ফাঁকা জারগাটার মাঝখানে খালি পায়ে দাঁড়িয়ে আমার ক্লান্ত মন্তিমকে আপ্রাণ খোঁচা দিতে শুক্ত করলাম। তবে এটা ব্ঝতে পারলাম যে শসা, দেশলাই কাঠি বা চাপা পড়া ঘাস সব মিলিয়েও তেমন সুবিধের কিছু করতে পারছি না। সামাহীন, অন্তহীন সমুদ্রে এগুলো শুধু একটা বিন্দুমাত্র।

৬খানে দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে করতে হঠাৎ আমার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল চাপা ঘাদের থেকে প্রায় পনের গজ দ্বে হুটো লম্বা হাজেল গাছের ঝোপ আর একটা ছোট ওক গাছের ওপর। আমার ওজন সহ্ করতে পারবে না বলে ওওলোর ওপর চড়ি নি আমি এবং আমার কল্পনার এরিয়ালটির যদি পুরোটাও ছড়ানো যায় তবে ঐ হুটো গাছে ঠিক মত লাগানো যাবার মত করেই বেড়ে উঠেছে তারা।

হাজেল গাছের মাথাটিকে অনেকটা নামিয়ে এনে ভাল করে দেখার জন্যে ঝুঁকে পড়লাম আমি। বিভীয় গাছের মাথার ছেটো পল্লবের ফাঁকটাতে মাটি থেকে প্রায় বারো ফিট উঁচুতে এতক্ষণ ধরে যা খুঁজছিলাম ভাই পেয়ে গেলাম—ভালের ছালে টাটকা কাটা দাগ, মনে হাচ্ছল করাভ দিয়ে যেন কাটা হয়েছে। তারের মাথায় ভারী কিছু একটা বেঁধে ছুঁড়ে দিয়ে নিশ্চয়ই ভরা ভটাকে টেনে নামিয়ে দিল।

বিরাট ঘন জঙ্গলে তিনজন মানুষের একটা দল কোথা থেকে বেতার সংবাদ পাঠিয়েছিল তা খুঁজে বের করা খড়ের গাদা থেকে ছুঁচ খেশজার বা দরকারী লটারীতে এক লক্ষ টাকা জেতার মত বাাপার। মনে মনে নিজেকে বলছিলাম কা অসাধারণ চালাক আমি—ইচ্ছে করছিল আনন্দে নেচে উঠি, চিংকার করি, 'ছুর্গের রাজা আমি—।

চুটিয়ে ফুভি করা এক জিনিদ, কিছু তার সঙ্গে একটা কাজও তো করা দরকার। সংকেত পাঠাবার হুইসিলগুলোর মধ্যে একটা বের করে ঠোঁটে লাগালাম এবং বাদামী রঙের জংলী মুরগীর ডাকটা বাজালাম: 'টি…উ… টি,…টি…উ…টি,…টি…উ…টি।' আধ মিনিট অপেক। করে আবার বাজালাম তখন দূর থেকে সাড়া ভেলে এল: 'টিটি-টিউ-টি, টি-টি-টিউ-টি-।'

আগে থাকতে ঠিক করে রাখা সংকেতগুলোর অর্থ হল মোটামুটি 'তোমার উপস্থিতি প্রয়োজন, সম্ভব হলে এবং তারপর 'এগিয়ে আসছি।' আমার সংকেত পাবার পর ক্যাপ্টেন জললের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে আসতে শুকু করে দিয়েছে। ওর ডাক থেকে অনুমান করে নেওয়া থেতে পারে থে এক মাইলের একটু বেশি দূরে সে আছে।

ওর জন্যে অপেকা করে থাকার মধ্যেও ওল্লাসীর কাজ চালিয়ে যাছিলাম। রাস্তাটার দিকে যাবার পথে কয়েকটা ঝোণের তলায় কিছু ফালি ফালি তামাকের টুকরো পেলাম এবং কিছু গোলমরিচের গুঁড়ো। আবার ওরা চিহ্নগুলোকে ঢেকে দিয়ে গেছে, ওখানে যারা ছিল তাদের সাবধানতা ও দূরদৃষ্টিও লক্ষা করলাম আমি। ঘাল থেকে টুকরোগুলো ভোলার জন্মে হামাপ্রড়ি দিয়ে এগোচ্ছিলাম আমি। মাঝে মাঝে সংকেতটা পাঠাছিলাম যাতে কাােন্টেন তার পথটা শুধরে নিতে পারে।

পাভেল ওখানে পৌছবার আগে আমাকে চমকে দিয়ে হুটো সভ্যিকারের বাদামী রঙের জংলী মুরগী দেখা দিল, আমার বেশ আনলও হল ওদের দেখে। একটা বুড়ো, অনটা কমবয়সী পাখি, ভারী সুন্দর দেখতে ল্যাজগুলো, ছাই রঙা! ওরা একটা গাছ থেকে উড়ে অনু গাছে যাচ্ছিল, আমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে পালাল।

পাভেল তার উত্তেজনা চেপে রাখার কোন চেফাই করল না। কোন কথা না বলে ঘাদের চ্যাপটা অংশ দেশলাই কাঠি আর শসাগুলো ওকে দেখালাম, তারপর ফাজেল গাছের ডালটা টেনে নামিয়ে ওকে জায়গাটা দেখালাম। ছালের ওপর কাটা দাগটা দেখে ও এতো খুলি হল যে আমার গলা জড়িয়ে ধরে বৃকে টেলে নিল আমাকে। সাধারণত: এরকম কখনো করে না ও, ফলে তার কাছে এগুলোর অর্থ যে অনেক কিছু তা বৃঝতে পারলাম আাম।

আমি ফিস ফিস করে প্রশ্ন করলাম, 'তাহলে এবার কি করা যাবে ?'
ফাঁকা জায়গাটা আর একবার তৃজনে মিলে খুঁজলাম, পাঁচশো গজের
পরিধির জন্যে সব কটা গাছ আর পথ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম আমরা।
যদিও নতুন কিছু পেলাম না আর। মনে হচ্ছিল প্রেরক যন্ত্রটা নিয়ে কাজ

করার পর লোকগুলো আর মাটির ওপর দিয়ে হাঁটে নি, হয় আকাশ পথে উড়ে গেছে নয় বাতাসে মিলিয়ে গেছে। তত্ত্বতভাবে কোন চিহ্ন না রেখে যাওয়া মানুষের পক্ষে অসম্ভব, কিছু ওটা তো নিছক তত্ত্ব।

আমি ব্ঝতে পারছিলাম যে সংস্কার আগেই মস্কোকে জানানো হয়ে যাবে যে বিশেষ একটা বড আর গভীর জললে (বিশুরিত বর্ণনা যে দেওয়া হবেই) আমরা দেই জায়গাটা খুঁজে পেয়েছি যেখান থেকে বেতার সংবাদটা পাঠানে। হয়েছিল এবং আমার পদবীটা যে প্রতিবেদনে জুড়ে দেওয়া হবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ওটা নিশ্চয়ই আনন্দের ব্যাপার, কিছু এখন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি হল—এরপর কি করা হবে ?

সঠিকভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে এরকম প্রায় ডজনখানেক প্রশ্ন আছে যার উত্তর এখন আমাদের পক্ষে দেওয়া সন্তব। অথচ ঐ তিনটে প্রশ্নেব সঠিক উত্তর দেবার মত অবস্থা আমাদের নেই, যেগুলো স্বচেয়ে জরুরী প্রশ্ন—

- সংবাদ পাঠানো শোকগুলো কোথাথেকে এসেছিল এবং তারপর তারা কোথায় গেছে ?
- কতজন লোক ছিল ( চুই বা তিন ), এবং তার চেয়েওে জারুরী হল তারা কে ং
- ওরা যখন জন্পলে চুকেছিল তখন কোন্দিক থেকে বা কারা তাদের দেখে থাকতে পারে ১

ক্লান্ত আর ক্ষুধার্ত অবস্থার আমরা সন্ধোর আগে পেশীছলাম শিলোভিচিতে। আমাদের ঠিক ওপরওলা আর মস্কোর সদরদপ্তরের ব্যাপারে আমাদের দিকে সব কিছুই ছিল পরিষ্কার ও স্পন্ট। তাতে আমাদের লাভই বা কি ? গোল্লায় যাক।

## ১৫। এবার আমাদের ছুটতে হবে তাদের পিছলে।…

শিলোভিচি পৌঁছবার আগে জললের প্রান্ত দেশ থেকে বাঁ ধারে মোড় নিল আল্রেই, ওদিকে এক ঝাঁক গাছের মাধার ওপরে ধোঁয়ার ক্ষীণ রেখা দেখা যাচ্ছিল। ঝোপের ফাঁক দিয়ে একটা নির্জন পরিতাক্ত জারগা দেখতে পেল সে, আগুনের ওপর চাপানো একটা কালো পাত্র, একটা হাতা দিয়ে কি যেন নাডছে খিঝনিয়াক। আগুনের কাছে ঘাসের ওপর সাজান আছে আালুমিনিয়ামের কয়েকটা পাত্র। আল্রেই খুব হতাশ হয়ে গেল পাভেল বা তামান্তস্তে কেউই এখনো ফেরে নি।

খামার বাডিটা থেকে আন্দেই তাড়াতাডি ফিরে আসছিল ওদের বলার জনো ঐ অফিসারদের কথা এবং আশা করেছিল তারপর পাভেল বা তামাল্ডসেড ঠিক কংবে এরপর আমাদের কী করতে হবে। অনেক চেন্টা করা সত্ত্বেও আন্দেই দেখল ঐ অফিসারগুলোর গুরুত্ব কতটা বা ও নিয়ে আরও তদন্ত করা উচিত হবে কিনা তা ঠিক করা তার পক্ষে অসন্তব। অথচ পাভেল বা তামাল্সেড কেউ এখনো ফেরে নি, অতএব তার পরিকল্পনা মত এখন তো আর কিচু করা যাচেছ না।

লগী থেকে বাইনোকুলারটা এনে কাছাকাছি একটা ফাঁকো ভারগার থারে চলে গেল আন্দ্রেই এবং একটা হ্যাজেল গাছের তলায় শুষে পড়ল তার সামনে প্রসারিত বেশ চওড়া একখণ্ড জমি, এখনও বীজ পেঁণ্ডা হয় নি, ডান ধারে সেই রাস্থাটা, বাঁ ধারে জল্লের সীমা।

মাঝে মাঝে খাবারের বস্তা আর কাঠের বাক্স এবং গোলাবারুদ ভতি লরীগুলো রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছিল। একটা নাক-চাপিটা বারুদভর। ভবরঙঙ্গ গোচের কামান টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, তারপর চোখে পড়লো একটি পদাতিক বাহিনী, ওরা লিডার দিক থেকে উত্তর-পশ্চিমে এগোচ্ছিল।

ঝোপের তলায় শুয়ে আন্দেই লক্ষ্য করে যাচ্ছিল সৈন্ত লো কিভাবে বড় রাস্তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পুরো যুদ্ধের পোশাক পরা, সলে আছে সাবমেশিনগান, ট্রেঞ্চ খেশড়ার চোট কোদাল, গোলাবারুদের থলে, কাঁদে ঝুলছে বর্ষাতি, চারজনের লাইন বেঁধে একটির পর একটি দল মাপা পা ফেলে হাঁটছে, তেমন কোন বাস্ততা নেই।

সপ্তাম্থানেক আগে এরা কোথায় ছিল ৷ মরিয়ামপল ছাড়িয়ে, সিআউলিআইতে কিংবা সম্ভবতঃ সুয়ালকিতে ৷

প্রথম যে রেজিমেন্টে যোগ দিয়েছিল এবং এক বছর যুদ্ধ করেছিল তার কথা মনে পড়ে গেল আন্দেইয়ের, ঐ রেজিমেন্টের প্রায় সব অফিসার, বেশির ভাগ সার্জেন্ট আর সৈন্দের ও চিনত। ওর প্লেট্নের সৈনিকরা কি ওকে এখনও মনে রেখেছে? তারা এখন কোথায়? 'আহ, এখন যদি ওদের সক্ষে পারে পা মিলিয়ে হাঁটতে পারতাম, পশ্চিম দিকে এগিয়ে যাওয়ার সেই বিখাতে অভিযানে! কিছু তার বদলে আমি এখানে আটকে পডেছি। সিগারেটের টুকরো খুম্ভে বেডাচ্ছি…।

দারুণ বেদনাদায়ক অনুশোচনার দোলায় তুলতে লাগল আন্তেই। বেজিমেন্টের খাল্যন্তব্য বোঝাই শেষ গাড়িটাও রাস্তার বাঁকে চোথের আড়ালে চলে গেল. রাস্তা আবার ফাঁকা। এক অনুভৃতিহীন বিষাদের খোরে আচ্ছন্ন হয়ে শুয়েই থাকল আন্তেই, বাইনোক্লারটা পাশে রেখে এমনি তাকিয়ে রইল সুদ্রের দিকে।

কাঁকা জায়গায় পাভেল আব তামান্তসেভের কণ্ঠয়র শুনে এই জগতে ফিরে এল আল্রেই। মুখ ফিরিয়ে দেখল প্রায় লাফাতে লাফাতে তামান্তসেভ এগিয়ে যাছে উনুনের দিকে, বেশ ষচ্ছন্দ আর হাসিখুশিভাব, মনে হচ্ছিল কাছাকাছি কোন একটা জায়গায় সারা দিনটি সে ঘ্মিয়ে কাটিয়ে দিয়ে, এইমাত্র ছুটে আগছে খাবার জন্যে। আল্রেই মনে মনে চিস্তা করল হয় এখনই নয় খাবার পর তামান্তসেভ নিশ্চয়ই কমপক্ষে আধ্যক্তী কাটাবে অস্ত্র না নিয়ে লড়াইয়ের কৌশলগুলো অভাগ করে, নানা রকম লাফ-ঝাঁপ দিয়ে, কৃত্রিম আক্রমণ আর দৌড়ে, শরীরটাকে ঠিক রাখতে হবে তো। যেভাবে মনপ্রাণ দিয়ে তামান্তসেভ এই গরনের ব্যায়াম করে তা দেখে নিজেকে আরও বেশি অযোগ্য বলে মনে করে আল্রেই।

ও জানে ওর উচিত উঠে ওদের কাছে যাওয়াটা। মাথার তলা থেকে প্রায় আসাড় হাতটা টেনে বের করে আল্রেই কাং হয়ে উঠে বসল এবং বসতে বসতে ষভাবগতভাবেই দৃষ্টিটাকে বাঁ দিকে প্রসারিত করেছিল। বড় জোর ছশো পা দ্রে জলল থেকে বেরিয়ে ছজন লোক রান্তার দিকে এগিয়ে যাছে। সলে সলে বাইনোকুলারটা তুলে নিল, তারপর চোথে লাগিয়েই হতভভ হয়ে গেল। পর মুহূর্তেই ও চলে গেল হাজেল গাছটার পেছন দিকে, কারণ এই লোক ছটোকেই ঘনীখানেক আগে ও দেখেছিল জললের প্রান্তের খামার বাড়িটিতে। শুধু তাই নয়—এবং এটাও পরিজারই দেখতে পেল থলিগুলো ওদের সলে এখন আর নেই।

'ক---কম্বেড---ক্যান্ডেল, শিগ্গীর এখানে এসো !' প'ডেলের দিকে ফিরে ভাকিরে আন্দেই বলল, 'শিগ্গীর !' আন্দ্রেইরের পাশে চলে এসে পাভেল বাড়িয়ে দেওয়া বাইনোকুলারটা চেপে ধরল এবং লেফটেনান্টের পাশে জায়গা করে নিল। তামাস্তসেভও চলে এল দৌড়ে।

অফিসার ত্জন মাঠের মধ্যে দিয়ে কথা বলতে বলতে ই।টছিল, সংশ ছিল পাঠ করা বর্গাতি। আল্রেই তাড়াতাডি জানিয়ে দিল যে খামারে এই লোক ছুটোকেই ও দেখেছিল এবং কুকুরটা চেটাতে শুরু করতেই পালিয়ে এসেছে ও। ওদের সঞ্চে থে হাভার স্যাস্ক ছিল এ কথাটি তিনবার বলল আল্রেই।

'ঢাকা দিকটা থেকে ক্কুরের কাছে যাবার ইচ্ছে কারই বা থাকবে। উফ!' বিরক্ত হয়ে থুতু ছিটোলো তামাস্তসেভ, 'ওরা এবার বড় রান্তার উঠবে এবং কারুর গাভিতে ওদের তুলে নেবার জন্যে বলতে থাকবে, কথাগুলো বলল তামাস্তসেভ হাাজেল গাছগুলোর মধ্যে এগিয়ে গিয়ে এবং এক হাত দিয়ে সাবদানে ভালগুলো একধারে সরিয়ে।

ঠিক সেই মূহুর্তে সঞ্চীর ভান পাশে হাঁটা মোটাসোটা ক্যাপ্টেনটি গ্রামের দিকে মুখ ফেরাল এবং পাভেল বাইনোক-লারের সাহায্যে আর তামান্তসেভ ভার তীক্ষ দৃষ্টি দিয়ে ওকে ভাল করে লক্ষ্য করল।

'মনে ১য় ওকে আমি দেখেছি লিডাতে', বলল পাভেল একটু ইত:ন্তত করে।

প্রতিবাদের ভঙ্গাতে বলে উঠল তামান্তসেভ, পৃথিবী থেকে ওরা মুছে গেলে ভাল হয়।

ঠিকই বলেছে তামান্তদেভ। কোন কথা না বলে আর একবার বাইনোক লার দিয়ে দেখল পাভেল। ইতিমধ্যে অফিদার ত্জন রান্তার প্রায় পঞ্চাশ গজের মধ্যে পৌছে গেছে! 'এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছি কেন আমরা ।' তামান্তদেভ চে'চিয়ে উঠল অসহিষ্ণু হয়ে, রাগে ওর নাক ফুলে উঠছিল. 'ওদের পেছনে যেতেই হবে আমাদের।'

রান্তার কাছে পৌছে অফিসার গৃজন খানাটা লাফিয়ে পার হয়ে গেল এবং এই তিনজন রান্তার পাশে দাঁড়িয়ে রইল, যেখান থেকে এই তিনজন গোয়েন্দা বিভাগের অফিসারদের দূরত্বস্বাচয়ে কম। বোঝাই যাচ্ছিল তাদের উদ্দেশ্য হল কোন গাড়ী ধরে চলে যাওয়া বাইনোক্লারের মধ্যে দিয়ে দেখতে দেখতে কয়েক সেকেণ্ড কোন কথা বলল না পাভেল, তারপর ভ্কুম দিল, 'ওঠো লরীতে! আমরাও যাবে। !'

তামান্তসেভ আর আন্দ্রেই ঝোপের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলে গেল লাবাতে। কি হচ্ছে ঠিক বুঝতে না পেরে বিঝনিয়াক তখনও গাতাটা নিয়ে উন্নের পাশে দাঁডিয়ে, গুন গুন করে কিংবা চাপা সুরে কিছু একটা বলছিল।

'मर टेखतो।' मूथ ना कि तिरहरे रचायना कतन रम।

তামান্তসেভ ছকুম দিল, 'লরীতে স্টার্ট দাও। আমরা এখুনি · বেরোছিছ।'

তামান্তদেভ আর আন্তেই মিলে লরীর পেছনদিকের তব্জাটি ঝুলিয়ে দিল, জিনিসপত্র চটপট ছুঁড়ে দিল লরীর ওপর। কি ঘটছে ব্ঝতে না পেরে হাঁ করে কয়েক মূহ্র্ত ওদের দিকে তাকিয়ে রইল খিঝনিয়াক। তারপর সেও দৌড়ে গিয়ে লরীতে ফার্ট দিল। আবার দৌড়ে এল উন্নের কাছে, খাবারটি নিয়ে কি করা উচিত ব্ঝতে না পেরে বোকার মত দাঁড়িয়ে রইল। ধাক্কা দিয়ে ওকে একপাশে সরিয়ে তামান্তদেভ একটুও ছিধা না করে এটা তুলে নিয়ে ফুটন্ত ঝোলটি উন্নের ওপর চেলে দিল।

'দারুণ হয়েছিল কিন্তু ঝোলটা!'

'চুলোয় যাক তোমার ঝোল !' ঝেঁঝেঁ উঠে তামান্তসেভ জলও ঢেলে দিল উনুনে, 'সবাই লরীতে ওঠো !'

ঝটিভি ঝোপের মধ্যে দিয়ে মাঠের এক প্রাস্থে চলে গেল তামান্তসেভ, আধ মিনিট পরে দৌড়ে চলে এল আবার, আল্রেইকে বলল, 'ওদের তুলে নিয়েছে। জিল গাড়ি একটি, নম্বর আই১-৭২-১৫০০।'

ওর পেছন পেছন দৌড়ে এল পাভেল ঝোপের আড়াল থেকে। তামাস্তদেভ আর আন্দ্রেই লরীর পেছনে উঠে পড়ল।

'তুমি এখানে অপেকা কর', কাাপ্টেন ছক্ম দিশ তামান্ত**েশতকে,** 'ওদের পায়ের ছাপের লাইনটাকে ভাশ করে শক্ষা কর। চাষ করা মাঠে পরিষ্কার দেখা যাবে নিশ্চয়ই। কমাণ্ডারের মাধ্যমে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ কর।'

পাভেল লাফিয়ে ডাইভারের পাশের আসনে বসে পড়েই চেঁচিরে বিঝনিয়াককে বলল, 'লিডায় চল!'

# ১৬। অভিযান সংক্রান্ত নথীপত্র বেতার-দূরাভাষ সংবাদ

क्ट्रकरी।

इरगात्रख मगीरभ

#### বিশেষ প্রতিবেদন

আজ : ৫ই আগস্ট ভোরবেলায় সৈলা বাহিনীর পালী গোরেলা বিভাগের একদল সেনানী প্রথমে ঘিরে ফেলে পরে আচমকা দখল করে নিতে সক্ষম হয়েছে জালেস্কি খামারটিকে (লিডা শহর থেকে উত্তর-পশ্চিমে ১৮ কিলোমিটার দূরে) যাতে বেআইনী বেতার প্রেরকহস্তুটিকে সরিয়ে ফেলা যায় এবং যারা ওটাকে চালাচ্ছিল তাদের গ্রেপ্তার করা যায়, গুপু সামরিক সংগঠন এ কে-র সদস্য উইটোল্ড এবং জানিনা সুইআংকেডিয়ি রাগনারের বেতার ব্যাপ্তের মাধ্যমে তাদের যোগাযোগের মাধ্যমে আমাদের গর্ভে ঢুকে পড়েছিল।

আমাদের অফিসাররা ওখানে গিয়ে হুণ কিনতে পাওয়া
যাবে কিনা জানতে চাইল—তথাকথিত "খতম" গোষ্ঠীর একই
সন্ত্রাসবাদী দলভুক্ত তৃতীয় এ. কে. সদস্য জোসেফ নোআক
সমেত ঐ হুজন সুইআংকোউদ্ধিরা দরজা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে
থেকে যায়। অপরাধের সজে জড়িত সাক্ষাপ্রমাণগুলো নই
করার পর তারা প্রচণ্ডভাবে বাধা দেয়। লড়াইয়ের ফলে
জানিনা সুইআংকোউদ্ধা এবং নোআক মারা যায় এবং
সুইআংকৌউদ্ধি এক গোছা হাত-বোমা ফাটিয়ে নিজেকে

বাড়ির ভগাবশেষের মধ্যে থেকে পাওরা গেছে, গুটি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও পোড়া বেতারযন্ত্র, ব্রিটিশ এ.পি.-৪ মডেলের, তৈরীর তারিখ ১৯৪৩ এবং কে.এস-১ শর্ট-ওরেভ মডেল। একটি ভাঙ্গা আয়নার তলার ঢাকা পড়েছিল পুরনে। সক্ষেত সারণী এবং গুটি অব্যবস্থাত লগ-বই সঙ্কেত উপাত্ত (আহ্বান-সঙ্কেত, বেতারতর্ক, প্রবণ্যোগ্যতার মাত্রা)

সাজানোর জনো এবং সংবাদপ্রাপ্তি ও প্রেরণের একটা ভাসিকা।

নোআক এবং সুইআৎকোউদ্ধির। বেশির ভাগ নথীপত্র নফ করে দিতে পেরেছিল। পোড়া কাগজের অভগ্ন বড বড অংশ সংগ্রহ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি যাতে মূল বয়ানটি জোড়াভালি দিয়ে খাড়া করা যেতে পারত।

গোলাঘরের পেছনের দেওয়ালের পাশে একটা গুপ্ত সম্পদ রাখার গর্ভ আমরা খৃঁজে বের করেছি, সেখান থেকে পাওয়া গেছে বেতারযশ্রের অংশ এবং বাড়তি ব্যাটারি আর সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর তিনটি পুরো সেট পোশাক, তার মধ্যে একটি ছিল অফিসারের পোশাক, সেটার বুকে আর ডান কাঁধে রক্তের দাগ লাগা।

থেদৰ সতা বলে প্রমাণিত উপাত্ত ইতিমধ্যে আমাদের হাতে এসেছে দেই অনুযায়ী দুইআংকোউদ্ধিরা ১২ই এবং ১৩ই আগস্ট বাড়িতে ছিল না এবং দে সময় তাদের বাড়ি ফ শকা ছিল। কে.এ.ও. আহ্বান-সংকেতের সাহাযো যখন সংবাদটা পাঠানো হয়েছিল সেই ১৩ই আগস্টের রাতে দুইআং-কোউদ্ধিরা যে শিলোভিচি জললের কাছে ছিল এ সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়াযায় না, যে অঞ্চলটি বর্তমানে রাগনার ডিটাচমেন্ট বাহিনীর ক্রিয়াকলাপের এলাকা এবং যা জালেদ্ধি খামারবাডি থেকে মাত্র ক্ডি মাইল দ্রে।

পন ত্রিয়া জিন

বেতার-দূরাভাষ সংবাদ

\*

পনত্রিয়াজিন সমীপে,

১৯৪৪ সালের ৭ই এবং ১৬ই আগস্ট বিকেল বেলায় সুই-আংকোউদ্ধিরা কোথায় ছিল তা জানবার জন্যে সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তাদের ব্যবহৃত বেতার-সংকেতলিপি সংক্রান্ত থেকোন খবরেই আমাদের বিশেষ আগ্রহ আছে এবং সেই সঙ্গে বেতার সংবাদ সংক্রাপ্ত সংকেত পঠোনোর নিয়ম এবং অন্য সব রকম বিস্তারিত সংবাদও জানতে চাই।

ইগোরভ।

# ১৭। লিডা অভিমুখে।

ধিঝনিয়াক যখন লগীটাকে বড গান্তার ওপর এনে ফেলল, তখন আফিসার ত্জন যে তিন টনের জিস গাড়িতে উঠেছিল সেটাকে আর দেখা থাচেছেনা।

ম্পিড মিটারের কাঁটাটা ৪০ থেকে ৫০-এর মধ্যে কাঁপছিল। পাথর বসানো রাশ্যার এই গভিটা খুব খারাপ নয়, কিন্তু আন্তেইয়ের পক্ষে সেটা তেমন কিছুই নয়। পাভেল সাটের এক কোণায় হেলান দিয়ে বসেছিল, বাইনোক;লারটা রুমালে জডিয়ে শক্ত করে থরে আছে চোখের সামনে। পরের আমে পেশ্ছবার পর জিদ গাডিটাকে ভালভাবে দেখা গেল, সামনের দিকে বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে ওটা ছুটছিল।

তিন-টনের এ লগীটার অবস্থা এককালে বেশ ভাল চিল। পেচনের দিকের বার্ডে আই১-৭২-১৫ নম্বটা ঠিকমত পড়া যায় না। গোলমুখো ক্যাপ্টেন ড্রাইভারের কেবিনে বদে আছে, পেচনে তরুণ অফিদারটি বাদে সাতজন অদামরিক লোক—পোশাক দেখে জানা যায় রুষক থেকে বিচারক সব রকমের লোকই আছে—এবং ছুজন দৈনিক। বাঁ দিকে পেচনের বোডটার একটা অংশ ভালা: 'একটি চিহ্নিত গাডি।'

একটা গ্রামের কাছে জিদটা দাঁডাল। লরী থেকে কৃষকদের বস্তানামতে দেখা গেল, তারপর ডাইভারের কেবিনের চারপাশে থিরে দাঁড়াল নিয়ে আদার জনা খরচ বাবদ অর্থ দিতে হবে। খিঝনিয়াক একটু ব্রেক চেপে ধরল, কারণ দ্রকটা বজার রাখতে হবে, ঠিক দেই সময় একদার স্ট্রিডবেকার লরা, প্রায় দশটা, ওবে পেরিয়ে জিদ আর আমাদের মাঝে চুকে পড়ল। এতে পাভেলের অদুবিধে হল। নিজেদের আড়ালে রাখার জল্যে ভালা বোড ওলা জিদ আর আমাদের মধ্যে ছ্-তিনাট গাড়ি থাকলেই যথেন্ট।

'ওদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাও'! ছকুম দিল পাভেল।

একটা একটা করে শরী ওলোকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেল বিঝনিয়াক।

অল্প সময়ের মধ্যে চলে এল একটা জীপের পেছনে, যার থাঁচাটি ছোট। একটু ডান ধারে চলে যাবার জন্মে তিনবার সংকেত দিল, কিছু জীপের ড্রাইভার সরলো না, এমনকি গভিটা একটু কমালোও না। তুপাশে সার সার গাছ, রাভ্ডাটাও বেশ সরু, যার ফলে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়া সহজ নয়. বিশেষ করে গাড়িটা যদি র†ভার মাঝখানে থাকে তবে একেবারেই অসম্ভব হয়ে ওঠে। এসব সত্ত্বেও বিঝনিয়াক সাম; ন্যতম সুযোগটা নিল এবং বইরের সমস্ত নিয়ম ভেকে জিপের ডান পাশ ধরে এগোতে লাগল। করেক মিনিট গাড়ি ছটো পাশাপাশি গৰ্জন করতে করতে ছুটল। গোঁফওলা একজন মেজর, ট্যাংক বাহিনীর পোশাক গায়ে, রেগে কি যেন বলল এবং ঘু'ষি দেখালো বিঝনিয়াককে। ওদিকে তাকালোই না বিঝনিয়াক, জিপটা ক্রত এগিয়ে গেল এবং নি:সলেহে মেজরের নির্দেশে ডাইভারটি খিঝনিয়াককে এগোতে দিল না এবং আবার রাস্তার ঠিক মাঝখানে চলে এল। ড্রাইভারের কেবিনের পেছনের জানলা দিয়ে আল্রেই দেখতে পাচ্ছিল খিজনিয়াককে, পাভেলকে হাত পা নেড়ে উত্তেজিতভাবে কি যেন বলছিল ও। বেশির ভাগ **অভিজ্ঞ** ড্রাইভারের মতে৷ খিঝনিয়াকও জোরে গাড়ি চালাতে পছন্দ করে না, বিশেষ করে এবড়ো খেবড়ো রাস্তার ওপর। এমনিতে শাস্ত এবং শাস্ত ষভাবের লোক হওয়া দত্ত্বে এই ধরনের পরিস্থিতিতে ও রেগে ৬ঠে এবং ফলে যা দেখে তাকেই গালাগালি করে।

শিডা পৌছতে আর মাত্র তিন মাইল বাকী। ঠিক সামনে রেল শুমটিতে, শুমটি ধরালী গেটটি বন্ধ করে দিচ্ছিল, বেডা নামিয়ে, গুমটি ওয়ালী বেশ ঘাস্থাবতী মহিলা, সুতীর পোশাকের রঙ বিবর্ণ হয়ে গেছে।

জিপটা গর্জন করে কোন ক্রমে তার তলা দিয়ে ঠিক বন্ধ হ্বার আগেই বেরিয়ে পডতে পারল। খিঝনিয়াক আর পাভেল একদঙ্গে চেঁচিয়ে কি থেন বলল মহিলাকে। মহিলাটি মুখ ফেরালো। মুখটা লাল, ফ্যাকাশে, রোদে পোড়া জ্র সমেত মুখটার ঘুম ঘুম ভাব। পাভেল লাফিয়ে গাড়ি থেকে নেমে মহিলার হাত থেকে দড়িটি কেড়ে নিয়ে বেড়াটা ঠেলে ওপরে তুলে দিল, লাকীটিও তার বেগে ছুটে চলেগেল ওশারে রেল লাইনের ওপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে, স্টীম ইঞ্জিনের কান ফাটানো শক্টা থেন ওদের ঘাড়ে এসে পড়ল।

দূরে লিডা শহরে প্রাস্ত দীমা দেখা যাচ্ছিল সন্ধ্যার ফ্যাকাশে সূ্যের আপোতে। ভাড়াভাডি জিপটিকে ধরে ফেলে ধিঝনিয়াক সক্ষেত দিল পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়া ওর পক্ষে বেশ জরুরী। ছোট গাড়িটি তথনো বেশ চিমেতালে এগিয়ে চলেছিল এবং আবার রাস্তার মাঝখানটা আঁকড়ে ধরে এগোতে লাগল জোর করে। রাস্তায় একটি চওড়া জায়গা পেয়ে ধিঝনিয়াক জোর করে রাস্তা করে নিল এবং কোনরকম সতর্কবাণী না জানিয়েই হঠাৎ গতি বাড়িয়ে দিল গাড়িয়। রাস্তায় একটু পাশে নেমে যেতে বাধ্য হল ও এবং প্রায় নালায় পড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু একটুর জনো কোন গতিকে জিপটাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে পারল।

এবার তাকে থামাবার মত আর কেউ নেই এবং বিঝনিয়াক পুরে।
তথাডে এগিয়ে চলল দামনের দিকে। বিঝনিয়াকের দামনে তথনো
কয়েকটা দ্বিতিবেকার ছুটে চলেছে এবং মাঝে মাঝে জিদ আই১-৭২-১৫-র
চেহারাটা নজরে পডছিল। ড্রাইভারের কেবিনের ঠিক পিছনে একটা বেঞ্জির
ভপর আমাদের দিকে পাশ ফিরে বদেছিল ধূদর রঙের চুল্ভলা দেই
অফিদারটি।

শহরে ঢোকার মুথে তল্লাসী ঘাঁটিতে বাধার হুপাশে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে প্রায় ৩০টা গাড়ি। পথ-নিয়ন্ত্রণকারা কমবয়সী মেয়েগুলো ডাইভারের কাগজপত্র খুটিয়ে পরীক্ষা করে গাড়িগুলোকে একবার এদিক থেকে অন্যবার অন্যকি থেকে ছেড়ে দিছিল। বিঝনিয়াক যখন গিয়ে দাঁড়াল, তখন তার আর জিসটার মধে। দাঁড়িয়ে আরও ছটি লরা। একটুও দেরী না করে গাড়ি থেকে নেমে লরার চারপাশটা ঘুরে ঘুরে চাকাগুলো পরীক্ষা করে নিল এবং সব ঠিক আছে কিনা দেখবার জন্যে হৃ-একবার লাথি মেরে দেখে নিল। পাভেল লাফিয়ে নেমে রাজ্যার ধারে, সামনে কি হচ্ছে দেখার জন্যে মুখ ফেরাল।

পেছনের জিপটা এবার এনে আবার ওদের ধরে ফেলেছে, গোঁফওলা মেজর রাগ-রাগমুখ করে জিপ থেকে নামল। কুড়ির কোঠার মাঝামাঝি বয়স হবে তার। একটা গাছের সরু ডাল দিয়ে নিজের চামড়ার বুট জুতোর ড্গাটা ঠুকতে ঠুকতে বিঝনিয়াককে লক্ষ্য করে উদ্ধৃতভাবে অধৈর্য হয়ে বলল—

'मार्क्के, (माना।'

কি করা উচিত এমন ভাব দেখিয়ে খিঝনিয়াক তাকালো পাভেলের দিকে। 'গাড়িতে ওঠো'! হকুম দিল পাভেল এবং বিঝনিয়াক উঠে পড়লো ল্মীতে।

'ক্যাপ্টেন, এখানে এগো' । এবারে রাগে গর গর করতে করতে চেঁচিয়ে উঠল নেজর।

পাভেল কাছে গিয়ে স্থালুট করল।

'কী সাহসে তুমি…,' রাগের চোটে নিঃশ্বাপও ঠিক মত নিতে না পেরে হাঁফিয়ে উঠেছে মেজর, 'ঐভাবে জিপকে পাশ কাটালে, শুধু তাই নয় বিশেষ করে সেই গাড়িতে যখন আরও উম্পুদের অফিসার আছে।'

কোন কথা না বলে পাভেল ওর মিলিটারী পাশটা বের করে মেজরকে দেখাল, বরংবলা যায় পাশের ওপর লেখাটা দেখাল— "পাল্টা গোরেলা বিভাগ
—স্মাস'।

একটু হতভম্ব ১য়ে মেজর তোতলাতে লাগল। 'কিছু আমি কি করে জানবো…' 'বিশ্বাস কর কমরেড ক্যাপ্টেন, আমি ঠিক বুঝতে পারি নি…।'

'আপনার জানা বা না জানাটা কোন ব্যাপার নয়', চাপা সুরে বলল পাভেল, 'রাস্তার নিয়মগুলো স্বার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এবং সেগুলো মেনে চলা উচিত।'

টুপি ছু রে অভিবাদন জানিয়ে পাভেল ফিরে এল থিঝনিয়াকের কাছে, গাড়িগুলো ধীরে ধারে বেড়ার দিকে এগিয়ে যাচিচল একের পর এক।

'ওদের আর ধরতে পারব না', মনের ভাবটা আর আর চেপে রাখতে পারল না আন্তেই।

'ওইখানেই বদে পড়।' ছকুম দিয়ে পাভেল তাড়াতাড়ি চলে গেল কাঠের তৈরী পাহারাদারদের ঘরে, যারা এখানে কর্তারত আছে তাদের সলে দেখা করার জনো। সামনের ছটা লরীকে যদি আগে যেতে দেওয়া হয় তবে জিসটাকে ধরার ব্যাপারে তারা যে আনেক পিছিয়ে পড়বে এটা ব্ঝাতে পারল সে।

আন্তেই দেখল পাভেল খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে চুকে গেল। কয়েক সেকেণ্ড পরে দেখতে পেল যে লরীটাকে অনুসরণ করে ওরা আসছে তার ডাইভারটা কাগজপত্র পরীকা করিয়ে নিয়ে বেরিয়ে এসেছে, এবার চলে যাবে। 'লাইনের বাঁ দিক দিয়ে বেরিয়ে এদ', আল্রেই বলল খিঝনিয়াককে, 'ভাডাভাড়ি করে। '

লাইনের বাঁ। দিক দিয়ে গাড়িটাকে বের করে আনল বিঝনিয়াক এবং
খুব তাড়াতাড়ি বেড়ার কাছে নিয়ে এল, কিছু ঠিক সেই সময়ে উল্টো দিক
থেকে অন্য একটা গাড়ি আসছিল ওদের দিকে, ফলে ত্রেক কষতে হল
বিঝনিয়াককে। শেষ মুহূর্তে কোন গতিকে বিঝনিয়াক লগীটাকে ডান
খারে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারলেও লরীটা আডাআড়িভাবে রাভাটি জুডে
দাঁডিয়ে পড়ল। ওই জায়গাটার নিয়য়্রণ ভার ছিল যে মহিলা সার্জেন্টের,
সে পতাকা নাড়তে নাড়তে ছুটে এল, ওর রোদে-পোড়া মুখ রাগে বিকৃত
হয়ে উঠেছে।

'বলি কোন চুলোয় যাচছ হে!' রাগে মহিলার গলার ষর খনখনে হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে চারদিক থেকে অন্য গাড়িগুলো হর্ন বাজাতে শুক করেছে, রেগে গিয়ে ড্রাইভারগুলো চিৎকার করে গালাগাল দিছে। দরজার পাল্লাটা যতটুক; খুললে বেরোনো যায় ততটুক; খুলে থিঝনিয়াক পাদানীতে নামলো এবং শ্টিয়ারিং হইল থেকে হাত না সরিয়ে কেবিনের গুপর ঝু\*কলো গঠনটা দেখার জল্যে।

সেই সংকটময় মুহুর্তে আবির্জাব হল তামান্তসেভের। যে গাড়িটা ওকে লিফট্ দিয়েছিল সেই গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে এসেছে এইমাত্র। কাউকে কিছু না বলেই ও ছুটল অনুদিক থেকে যে লরীটা পার হয়ে যাচ্ছিল তার দিকে। 'পিছনে হটো, ডিলিয়ে যাও', জোরে বলে উঠলো তামান্তসেভ ছাইভারকে, কথা বলার ভলীতে একটা ভয় দেখানোর ভাবও ফুটিয়ে তুলল 'ইলপেক্টার সৈন্ববাহিনীর গাড়ি যাবার জনো রাস্তা করে দাও এখুনি। কি দাঁড়িয়ে আছো কেন ? পিছনে হ…টো।'

বেচারা বসস্থের দাগওলা লরীর ড্রাইভার সার্ক্তেটি আপত্তি জানাতে শুরু করল. কিন্তু তামান্তসেভ নিজের কেবিনের দরজাটা টেনে খুলল, ওকে এক ধাকায় একপাশে বসিয়ে দিল, তারপর একলাফে ড্রাইভারের আসনে বসে লরীটাকে পেছন দিকে চালিয়ে নিয়ে গেল এবং রাস্তার পাশে নালার একেবারে ধারে গিয়ে দাঁড়ে করিয়ে দিল।

এদিকে যানবাহন নিয়ন্ত্রণকারী ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীটি খিঝনিয়াককে লক্ষ্য করে চে'চাতে শুরু করেছে, মহিলাটির মতে সেইসব গগুগোলের মূল।

পরিস্থিতিটাকে আরও থোরালো করার জন্যে থিঝনিরাক আবার রাস্তার পাশে পেছিরে যেতে রাজী হর নি, কারণ নির্দেশ অমুযারী সন্দেহ ভাষন গাড়িগুলোকে আলাদা করে রাখতে হবে।

'মাথা গ্রম করবেন না। ওই গাড়িটা পিছন দিকে যেতে পারে না। সভিটেই পারে না।' নোংরা ন্যাকড়া দিরে কপালের খাম মুছতে মুছতে অনুনরের সুরে কথাগুলো মহিলাকে বলল খিঝনিয়াক। 'চেল্চাবেন না!' এখুনি চলে যাছি আমরা। যুজের ব্যাপারে এইসব মেয়েদের কেন আনে ওরা? চুলোর যাক সব!' বেশ মনের আবেগে কথাগুলো বলে ফেলল সে।

ইতিমধ্যে পাভেল আর তল্লাদী-ঘাটির ভারপ্রাপ্ত প্রধান মহিলা কর্মচারীটি, খুবই রাগী যভাবের মনে হল তাঁকে, পাহারাদারদের ঘর থেকে ভাড়াভাড়ি বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন বেড়াটার কাছে। অন্য মহিলা কর্মীটিকে চেট্টেয়ে বললেন, 'এদের যেতে দাও।'

ভারপর মাত্র করেক সেকেণ্ডের বাাপার—পরের মোড়ের দিকে ছুটে গেল বিঝনিয়াকের গাড়ি, ভারপর ডানদিকে ফিরল, জিল গাড়িটা ঐদিকেই গেছে, কিন্তু সামনে ভার বা অন্য কিছুর চিহ্নমাত্র দেখা যাছে না।…

'भाषा ठामाख', शास्त्र निर्मिति।

করেকবার বাঁক নিতে নিতে রান্তার বুক চিরে ছুটে চলল লরীটা; হঠাৎ ছটো রান্তার মোড়ে জিল লরীটাকে দেখতে পেল এরা, পেছনের আসনে বলে আছে দৈনিকগুলো। এত জোরে বেক কমল থিঝনিয়াক যে, আল্রেই আর তামান্তসেভ কেবিনের পেছনে কাৎ হয়ে পড়ল। অবশ্য সলে সজে উঠেও পড়ল তারা। তামান্তসেভ কেবিনের দিকে ঝুটকে পড়ে বলল—'এটা সেই লরাটা নয়।'

নির্দেশ নেবার জন্যে বিঝনিয়াক থামপ। পাভেল ফুটবোর্ডে নেমে দাঁড়াল। কপালে ফুটে উঠেছে ঘামের কোঁটা।

'বাঁ দিকে ফে-ফেরা যাক্'. ইতঃশুত করে বলল আন্তেই, বাজার ছা-ছাজ্যির সৌশনে গেলে কেমন হয়।'

তামান্তসেভ পাভেলকে জানাল, 'আমাদের সৈনার। লালফৌজের বৃট পরে আট অংর নর সাইজের, মোটামুটি ফিট করে এমনভাবে পাইকারী হারে তৈরী হয় ওওলো। বহুবার পরা হয়েছে ওওলোকে আর মালিকের পা অন্তিউ মুহুর্তে— ৬ অমুসারে তার আকারটা বদলার। অবশ্য ঝরণার গারে পাওরা ছাপের সংস্থেত্তলোর কোন মিল নেই। তবে এখনও ওদের পেছনে ধাওরা করতে হবে আমাদের। অফিসারদের কথা বলছিল ও, 'আর ওটাই তো আমাদের কাছ থেকে আশা করা যায়। আর ঐ লরীটার ব্যাপারে আমার ধাংণা জিস্টাকে নিশ্চয়ই দৈন্যবাহিনীর খাতাবিভাগ থেকে আনা হয়েছে। ঐ যে যেটা রেল স্টেশনের কাছে আছে, জানো নিশ্চয়ই ?'

'আমারও পারণা জিদ লরাটা খাত দপ্তরের', খিঝনিয়াক বললে। যদিও একেবারে সঠিক নয় এ ব্যাপারে।

'আগে বলোনি কেন ?'

'ধারণাটা ঠিক কি না ব্যতে পারি নি। তবে তুমি তো চাও মানুষ-গুলোকে, লরীটাকে নিশ্চয়ই নয়', থিঝনিয়াক বলল, 'ওরা তো লরী থেকে নেমেও যেতে পারে, তুমি জানবে কি করে, আর তারপর…।'

'ফেরাও গাডি! ডিপোতে চলো!'

## ১৮। সৈন্থবাহিনীর থাম্ম-ডিপোতে

ভিপোতে লরীটা পৌছবার সঙ্গে সঙ্গে পেছন দিক থেকে লাফিয়ে নামল ভামান্তসেভ এবং পাভেল ১খন পাহারাদারটির সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত ভার ফশকে ভেতরে চুকে পড়ল।

একটা সমতল বড় খেরা জায়গায় থাক থাক করে সাজানো ছিল কাঠের বাক্স, পিপে আর বস্তা। ওখানে অনেক ভাঁড়, মানুষ থাচ্ছে-আসছে, জাইভার, স্টোর কিপার, সদা বাস্ত অসামরিক কর্মা, যুদ্ধের ব্যাপারে তাদের শুরুত্ব যে অপরিহার্য এমন একটা ভাব নিয়ে আছে তারা, দৈনিকদের রেশন আনার জন্যে তাদের কেন্দ্র থেকে পাঠানে। হয়েছে এবং সৈনিকরা ওজন করার কাঁটার ওপর টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে প্যাকিং বাক্স আর বস্তাগুলোকে। খেরা জায়গাটার ভানদিকের কোণে কাঁটা তারের বেড়া ঘেইবে আকাশের দিকে মুখ তুলে অতন্ত্র প্রহরায় রয়েছে ভাষণ দর্শন একটা বিমান-বিধ্বংসা কামান।

ভিপোর সুপারিনটেওেন্টকে ধু\*জে বের করল পাভেল ময়দার বস্তার
ভূপের পাশে, কাছেই দার বেঁধেদাঁড়িয়ে আছে লরীগুলো, ওতে মাল বোঝাই

করা হবে। মেজরটির বেশ বরস হরেছে, মোটাসোটা লোক, ভূ<sup>\*</sup>ড়িটা বেরিয়ে আছে, কিন্তু তাসত্ত্বেও বেশ চটপটে আর উৎসাহী মামুষ। পাত্তেল পাল্টা-গোরেলা বিভাগ থেকে আসছে শুনে হাতের কাজ ফেলেরেখ ক্যাপ্টেনকে নিয়ে এলেন একটা বেশ বড় ট্রেঞ্চ আছে, ওখানে ডিপোর ক্মীরা থাকে, কাগজপত্র নিয়ে কাজে বাল্ড সার্জেন্টদের চলে যেতে বললেন মেজর। তারপর নিজে বঙ্গে পাভেলকেও বসতে বলে জানতে চাইলেন কি

'আই১-৭২-১৮ নম্বরের প্লেট লাগানে। জিস লরীটা কি আপনাদের এখানকার ?'

নম্বরটা মুখে একবার বললেন মেজর, তারপর খীকার করলেন যে ওটা তাঁর ডিপোর। তারপরে প্রশা করলেন 'কেন, কি হয়েছে ?'

'এখনও প্রযন্ত কিছুই হয় নি', পাভেল ওঁকে আশাদ দিল, এইমাত্র ওটা আলিটুদ হয়ে ফিরল, মনে হয় কাউনাদ বা মারিয়ামপোলে গিয়েছিল। পেছনের বেডে'টা একটু ভালা।'

'একটা লরী অবশ্য পাঠ'নো হয়েছিল মারিয়াম পোলে, তবে কোনটা সেটি সঠিকভাবে বলতে পারবো না। আর পেছনের বোডে'র কথা যা বলছেন সে রকম কিছু শুনিনি আমি। আমার সহকারী গাড়ির বাাপারটা দেখাশোনা করে। এখুনি খুঁজে বের করছি।' প্রতিশ্রুতি দিয়ে মেজর উঠে দাঁডালেন বাইরে যাবার জনো।

·ঐ লবীর ডাইভারকে আপনি চেনেন ?'

'আই ১-৭২-১৫ ? বরিসকিন। সত্যি কথা বলতে কি ওর সম্বন্ধে তেমন কিছু জানি না আমি। আমাদের এখানে অল্প দিন হল আছে — কয়েক মাস মাত্র। তবে কোন খারাপ রিপোর্ট নেই ওর বিরুদ্ধে। আর পাঁচটি ডাইভারের মতোই।'

'ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই, আর কর্মচারীদের রেজিস্টারটাও দেখবো একটু। তবে এনিয়ে হৈ-চৈ করবেন না যেন', পাভেল অনুরোধ জানাল। 'বুঝতে পেরেছি।'

ওখান থেকে বাইরে বেরিয়ে মেজর একজন সার্জেন্টকে কিছু একটা বললেন, তারপর ফিরে এসে সৈক্তবাহিনীর প্রচলিত নিয়ম অনুসারে পাভেলকে জিজেদ করলেন দে কিছু খাবে কিনা। স্বশেষে কোন কথা না বলে মেজর একটা পুরনো আলমারী ভোলপাড় করে খুইজতে লাগলেন। উনি যে খুব একটা কোতৃ হলা টাইপের লোক নন সেটা বোঝা গেল এবং অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন যে করা উচিত নয় সেটাও তিনি জানেন। উনি যা কিছু করছিলেন তার মধ্যে শাস্ত নিস্পৃৎ কর্মতংপরতার আভাস দেখা যাচ্ছিল, এটা মনে মনে প্রশংসা না করে থাকতে পারল না পাভেল।

দরজার ধাক্কা পড়তেই মেজর বললেন, 'ভেতরে এস।' 'কমরেড মেজর, নির্দেশ অনুযায়ী আপনার সামনে উপস্থিত ল্যান্স-করপোরাল বরিস্কিন।'

পাভেলের সামনে দাঁড়িয়ে একজন ছোট ধৃদর-চুলওলা মানুষ, চোখের ভারা কালো, কিন্তু ধৃতিতার ছাপ আছে, মুখটা ফাাকাশে, এখনও ধোয়। হয় নি। বরিসকিনের চওড়া পাালটা নোংরা, তেলের দাগ লাগা। কোটেরও সেই অবস্থা, সাধারণ দৈনিকের তক্মা আঁটা। পায়ে গরুর চামড়ার বৃট জুতো, ডগাটা ঘলা থেয়ে বিবর্ণ। ও চট করে মেজরের দিক থেকে চোখ সরিয়ে তাকাল অপরিচিত ক্যাপ্টেনের দিকে। গোড়া থেকেই ও যেন আত্মরক্ষামূলক মনোভাব নিয়ে আছে এবং এই সংঘর্ষ থেকে ভাল কিছু ফল যে ফলবে না যেন লে তা জানে।

মেজর ওকে বদতে বলাতে বরিদ্ধিন জানালেন ও বরং দাঁড়িয়েই থাকবে, তারপর আর একবার ঝটিতি তাকিয়ে নিল পাভেলের দিকে।

'পেছনের বোর্ডটি ভাঙ্গলে কোথায় ?'

'কাল রাতে যখন মাল খালাস করছিলাম। দোষ আমার নর কিছু! একটা স্ট্রুডিবেকার পিছু হটতে গিয়ে ধাক্ক। মেরেছিল। আমার একটুও দোষ নেই। সহকারী টেকনিসিয়ানকে খবরটি দিয়েছিলাম আমি।'

'ঠিক আছে সেটা আমি দেখব…এখন এই ক্যাপ্টেন কয়েকটা কথা বলতে চান তোমার সঙ্গে, মেজর পাভেলের দিকে তাকিয়ে মাধা হেলালেন।

'কি বাংপারে ?', জা কুঁচকে প্রশ্ন করল বরিস্কিন।

'এখুনি জানতে পারবে', কথাটা বলে মেজর পাভেলের দিকে ঝুঁকে পড়ে তার কানে ফিসফিস করে বললেন, 'আমি কি চলে যাব ৽

'কেন ? আপনি থাকুন। বোসো, ল্যান্স কর পোরাল', পাভেল বলতেই টেবিল থেকে তিন হাত দরে একটি টুলের ওপর বসল বরিস্কিন। প্রথমে কণ্ঠষর যতটা ষাভাবিক রাখা যায় সেইভাবে কয়েকটি মামূলী প্রশ্ন করল পাভেল। যেমন, কোথায় জন্মেছে, সংসারে কারা কারা আছে, সেনাবাহিনীতে কতদিন ধরে আছে। এই কেল্রেই কাজ করতে তার ভাল লাগে কিনা, অনেকক্ষণ ধরে গাড়ি চালাতে হয়েছে কিনা এবং কোথায়, কোন্ধরনের মাল নিয়ে থেতে হয়েছিল।

ধীরে ধীরে ভেবেচিন্তে ছোট ছোট উত্তর দিল বৈরিস্কিন, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল ও খুব সাবধানে বেছে বেছে শব্দ বাবহার করছে আর পাভেলের চোখে চোখ রাখছিল না, কারণ প্রত্যেকটি উত্তর যাচাই করে দেখছিল পাভেল।

'আৰু গাড়ি নিয়ে কোথায় গিয়েছিলে ?'

'হাঁ। মারিয়ামপলে। কিছু বস্তা নিয়ে গিয়েছিলাম···এই যে তার
খাতা', না বলতেই বরিদকিন কোটের পকেট থেকে চার পাট করে মোড়া
একটি দোমড়ানো কাগজ বের করল, তারপর সেটাকে সোজা করে পাভেলের
সামনে টেবিলের ওপর রাখল।

'আজকে লরীতে আর কে ছিল ?'

'কি বলছেন আপনি ⊷ "আর কে" । কেউ না।

'হয়ত তুমি কাউকে লিফট দিয়েছিলে।'

না। ওদৰ করার অনুমতি আমাদের নেই। এগুলো খাবার বহনকারী লগী। যদি কখনো লগীটা খালি থাকে তখন কোন অফিসারকে লিফট দিতে পারি, তাও নিজেদের ভারপ্রাপ্ত অফিসারদের। অসামরিক লোকদের কখনোনা, ভরের কিছু নেই! আমাদের স্তর্ক থাকতেই হয়।

এমন বিশ্বাসযোগ্যভাবে জোর দিয়ে কথাগুলো বলল বরিস্কিন যে দৃহজেই ও তার জেরাকারীকে ভূলিয়ে দিতে পারত। "দিতে পারত" থদি না পাভেল নিজের চোখে বরিস্কিনকে কৃষকদের পৌছে দেখার জন্যে টাকা-প্রসা নিতে দেখত।

এদিকে আলমারীতে মেজর যেটার থোঁজ করছিলেন, এতক্ষণে পেরে গৈছেন বড় পিজ বোর্ডে বাঁধাই একটি বই। বরিসকিনের দিকে পিছন ফিরে উনি বইটি টেবিলের ওপর খুলে ধরলেন, পাতা উল্টে নিদিষ্ট একটি জারগা থেকে কি যেন পড়লেন, যার ফলে ওর মুখে-চোখে আশ্চর্যের ভাবটি ফুটে উঠলো। সংলিউ জারগাটি দাগ দিয়ে বইটি এগিয়ে দিলেন পাভেলের দিকে,

এতক্ষণে পাভেল ব্ঝতে পেরে গেছে বইটি ফল কর্মচারীদের বিবরণ সম্বলিত রেভিন্টার।

বরিসকিনের সঞ্চে কথা বলার ফাঁকে পাভেল মেজরের দাগ দেওয়া অংশটি পডে নিল। "ড্রাইভার, ল্যান্স করপোরাল সেরগেই আলেকজান্দোভিচ বরিসকিন, জন্ম ১৯১২, পাটি-সদস্য নয়, প্রাথমিক স্কুলে ৪ বছর পড়েছে, যুদ্ধ-বল্পী ছিল না বা শক্র অধিকৃত অঞ্চলেও থাকে নি , ১৯৩৬ সালে ১৪১ ধারার» "ঘ" অনুচ্ছেদ অনুসারে পাঁচ বছরের জন্যে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। সম্মানচিহ্নসূচক পদক সামরিক সেবার জন্য এবং মস্কো প্রতিরোধের জন্য পদক…।"

বরিসকিনের কয়েদের মেয়াদ সম্পর্কিত জায়গাটার পাশে দাগ দিয়াছিলেন মেজর। বরিসকিন সম্পর্কে কেখাটি পড়ার পর পাড়েল মুখ তুলে তাকাল মেজরের দিকে, বিরাট ভূ\*ডিটি ফুলে উঠল মেজবের এবং একটা দীর্যখাদ ফেললেন থার অর্থ জানতে কউ হয় না।

'তাখলে আজ কাউকে গাড়িতে লিফট দাও নি p', পাভেল আবার প্রশ্ন করল।

'al !'

'পুরো পথের মধ্যে কোথাও না ? ভাল করে ভেবে দেখ।'

'ভেবে দেখার কি আছে', আহত ষরে পাল্টা জবাব দিল বরিসাকন, 'আমি একাই গাড়ি চালিয়ে এসেছি। মিথো কথা বলার কারণই বা কি ধাকতে পারে ?'

ওঁরা কি জানতে চাইছেন সেটি বরিসকিনের কাছে এখনও রহস্য হয়ে আছে, কারণ গোড়া থেকে অন্য একটি দোষারোপের কথা আশক্ষা করে আসছে সে। বেশ কয়েক বছর ধরে ওর রেকর্ড একেবারে পরিস্কার আছে, আর আজই ভোর বেলায় মারিয়ামপলে যাবার আগে নেহাৎ হুর্ভাগাবশত: লরীর পেছন দিকে বন্থার তলায় এক বাক্স মার্কিন চিনির ডেলা চ্কিয়ে দিয়েছিল। যখন স্টোরকীপার পিছন ফিরে কী একটি করছিল। চ্রিকরার ইচ্ছে হয়েছিল বলেই যে চ্রিকরেছে তা নয় বা বাড়তি

<sup>\*</sup> আর.এস.এফ.এস.আর. দণ্ডবিধির ১৬২ নং ধারাটি সম্পত্তি অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করার অপরাধের সঙ্গে জড়িত— লেখক

মদ খাবার জন্মেও নয়, (কায়ণ বরিস্কিনের পেটের অবস্থা ভাল
নয়। কখনো-সখনো মদ খায়, তাও পরিমিত মাঝায়), চুরি করেছিল
এই জন্যে যে ঐ স্টোরকীপায়টি ওপরওয়ালাদের নেক নজরে 'থাকবায়
জন্যে খোসামোদ কয়ত, আর সাধারণ সৈন্য বা ড্রাইভারদের সজে বিশ্রী
ব্যবহার কয়ত। মেয়ে মামুষের পেছনে ছোটা, বোতলে আসক্তি আয়
অফিসারের পোশাক পরে বেশ দান্তিকতা দেখিয়ে বুরে বেড়ায়—সংক্রেপে
বলতে গেলে বলা যায় ও বেশ চমৎকায়ভাবেই দিন কাটিয়ে যাচিছল।
পুরো ভ্যান ভর্তি চিনি ছিল তার এক্তিয়ারে, আর বরিস্কিন ধরে নিয়েছিল
যে লোকটা নিজের পকেট মোটা কয়ছেই।

এতগুলো বছর বিনা কলকে কাটিয়ে এসে আবার চুরী করার জনো কোথার গিয়ে পড়ল এবার!—এই চিস্তাটিই ও করেছিল যথন ডিপো সুপারিকেন্ডেন্টের কাছ থেকে ওর কাছে ডাক এসেছিল। ও ধরে নিয়েছিল পাভেল এসেছে সামরিক অভিদাংসক দপ্তর থেকে। এবার কিন্তু জড়িয়ে পড়েছে! কিন্তু কিভাবে জানাজানি হল! ওকে যে কেউ দেখে নি এ বাপোরে ও নিশ্চিস্ত ছিল। মারিয়ামপলের কালো বাজারে চিনিটা বিক্রি করেছে বরিস্কিন এবং শেষ গুশোগ্রাম কাপড়ে মুড়ে রেখে দিয়েছে ড্রাইভারের সীটের তলায়। আর ওরা যদি ওটার সন্ধান পেয়েই থাকে, ভবে ওর চিনি চুরি করার সঙ্গে এই ধূর্ত অথচ মুখ্মিষ্টি ক্যাপ্টেনের করা প্রশ্নের সঙ্গে কি সম্পর্ক থাকতে পারে।

পথে যাত্রী তোলা একেবারে নিষিদ্ধ, কিছু কামিয়ে নেবার প্রশ্ন তো ওঠেই না—এতে কেউ পিঠ চাপড়াবে না—ফলে বরিসাকন একওঁয়ের মত অভিযোগ অম্বীকার করে চলল। প্রথম থেকেই ঠিক করে রেখেছিল কোন কিছু যীকার করাটা বৃদ্ধিমানের কাজ হবে না। একবার মিথো বলা শুরু হয়ে গেছে, এবার তো একের পর এক চলতেই থাকবে। পাভেলের ভদ্রতা, যে ভদ্রতা বরিস্কিন জীবনে গোনাগুণতি কয়েকবার মাত্র পেয়েছে, তা ওকে আরও সতর্ক করে দিয়েছে।

এদিকে পাভেল ভেবে পাছে ন। বরিস্কিন কেন মিথ্যে কথা বলছে— বলার কারণটাই বা কি ? প্রথম থেকে পাভেল ধরে নিরেছিল যে একেবারে দৈবক্রমেই আই ১-৭২-১৫ নম্বরের লরীটা অচেনা অফিসারদের ভূলে নিরেছিল এবং বরিস্কিনকে শুধু দরকার ধবরটা পাবার জনো যাতে ঐ অফিসারদের সম্বন্ধে কিছু বিস্তারিত খবর পেলে পরবর্তী ভদস্তকালে সেওলো সাহায্য করতে পারে।

পরের দশ মিনিট পাভেল লড়াই চালিয়ে গেল বরিস্কিনের স্কে
এবং বরিস্কিনও একরোধার মত মিথো কথা বলে চলল ষভক্ষণ না পর্যন্ত
ও ব্ঝতে পারল পাভেল চিনি নয়, অনা কোন ব্যাপারে জানতে চায়। অনা
কোন ব্যাপারে সভি৷ সভি৷ই কোন অপরাধ করে নি বলেই বরিস্কিন ধীরে
ধীরে শাস্ত হয়ে এল এবং খোলাখুলি কথা বলতে আরম্ভ করল। তবে
এখন তার মিথোওলোকে ধীকার করে নেওয়া সহজ হয়ে উঠছে না।

'একটা কথা বরিস্কিন', হেঁটে ওর দিকে এগিরে গিরে পাভেল হেলে বলল, 'তুমি এখনও জোর দিরে বলছো যে আজ গাড়িতে কাউকে তোল নি। তাই জো—তাই না ?,' বেশ খোলামেলা ভাবে কথাটি বলল পাভেল, বরিস্কিনের মুখের ভাবটি লক্ষা করতে করতে, 'ভোল নি, তাই না। অথচ আধ ঘন্টাও হয় নি ছজন অফিসারকে ভোমার লরি থেকে নামতে দেখা গেছে।'

জ কুঁচকে, এমন কি ঠোঁট পর্যন্ত কামড়ে এমন একটি ভাব দেখাল যেন সে মনে করার চেন্টা করছে এমনভাবে তাকাল বরিস্কিন পাভেলের দিকে। তারপর একদৃষ্টিতে তাকাল মেঝের দিকে, ঘাড়টি চলকে শেষ পর্যন্ত হুড়মুড করে বলে উঠল, 'দাঁড়ান, দাঁড়ান, এক মিনিট…হাঁ৷ মনে পড়ছে এখন,' নিজের ভাবিচাকা ভাবটা চাপবার চেন্টা করতে করতে ও বলল, 'আহু, হা৷ জানি… একেবারেই ভুলে গিরেছিলাম !', এমনভাবে চেঁচিয়ে উঠল, যেন দারুণ একটা সাফলা অর্জন করেছে সে। উঠে দাঁড়াল বরিস্কিন, মনের ভার নেমে গেছে এমনভাবে হাদল, স্বকিছু বিস্তারিতভাবে বলার আগে। 'রান্তার ধারে হুজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল, আমার গাড়িতে করে শহরে আসতে চেরেছিল, আমি পৌছে দিয়েছি। কিন্তু তাতে কি কোন অন্যায় হয়ে গেছে । না আনলে কি করত তারা, এতটা পথ কি হেম্টে আসত !'

'সেটা খুব ক্লান্তিকর ব্যাপার হত সন্দেহ নেই', সায় দিল পাভেল, ভারপর আগের চেয়ে অনেক হাসিধুশি হয়ে ওঠা বরিস্কিন্কে একটি সিগারেট দিল, নিজে একটা ধরিয়ে বল্ল, 'ওরা কি ভোমার বন্ধু' 'না। ওদের আমি চিনি না। সত্যি কথা বলতে কি কমরেড কাাপ্টেন', বুকের ওপর হাত রেখে আর পাভেলের চোখের দিকে সোভা তাকিয়ে কথাগুলো বলতে শুরু করল বরিস্কিন, 'ওরা গাড়িতে উঠতে চাইল. আমারও কেমন যেন দ্যা হল, নিয়ে এলাম।'

'ওরা কারা বা কোখেকে আসছে সে-সব কিছু বলছিল কি ?'

'না। তাছাড়া আমিও জিজেদ করি নি। ওতে আমার কি মাথা বাথা। কমাণ্ডান্টের অফিদের কাছে ওদের নামিয়ে দিয়েছিলাম—আপনারা ওটটুকু পর্যন্ত দেখেছেন ... একজন ছিল ক্যাকেটন, ছোকরা নয়, এরই মধ্যেটাক পড়তে শুরু করেছে। ও বেশ আমুদে লোক, এমনকি দিগারেট পাকাবার জল্যেখবরের কাগজের টুকরো পর্যন্ত দিয়েছিল আমায়।' নিজের পকেট হাতড়াতে লাগল বরিসকিন, তারপর শুকনো হাসি হেদে প্রশ্ন করল, 'ওদের কোন কিছু একটা উদ্দেশ্য আছে, তাই না ? অল্য জন ছিল ক্মবয়নী লেফটেনান্ট, দাঁতগুলো বাঁধানো, ঐ সোনা দিয়ে বাঁধানো যাকে বলে। আর এখন অল্য লোককে দয়া দেখাতে গিয়ে নিজেই ঝঞ্চাটে জড়িয়ে পড়লাম। যদি জানতাম যেচে নিজেকে জড়াছিছ তাহলে ...।'

### ১৯। লিডায় একটি সন্ধ্যা এবং এক**টি** রাত

পাভেল যখন ওখানে বরিস্কিনের সঙ্গে কথা বলছিল, তখন তামান্তসেভ পৌছে গেছে যেখানে পেছনের বোর্ড ভালা জিল লরীটা বেড়ার ধারে দাঁড করানো ছিল এবং সান্ত্রীর চোখের সামনেই ড্রাইভারের কেবিন আর লরীর পেছন দিকটা তল্লাসী করল, ওর খেরাল ছিল ড্রাইভারের সীটের তলাটা আর যন্ত্রপাতি রাখার বাক্সটা দেখতে হবে। এবং ঠিকই তাই, সীটের তলার একটা তেলা কাগজে মোড়া চিনিটার দেখা পেল, এটা যে চুরীর মাল এটা ব্রতে পারল সে। তবে ওদের তল্লালীর সঙ্গে সম্পর্কিত এমন কোন কিছুই পোল না।

সিগারেট পাকাবার জন্মে বরিস্কিনকে খবরের কাগজের যে টুক্রোটা ওরা দিয়েছিল, দেখা গেল ওটা লিডার খবরের কাগজ *উপেরাদ*-এর শেষ সংস্করণের।

বোঝা গেল যে ব্লিনভের আবিষ্কার করা অফিসার হুজন সেইদিন স্কাল

বেলা লিডা থেকে গিয়েছিল এবং সজ্যো বেলায় ফিরে লারী থেকে নেমেছে কমাণ্ডান্টের অফিসের কাছে। পরবর্তী কাজ হবে সেদিন সজ্যো ৭টার পর কারা কমাণ্ডান্টের অফিসে গেছে এবং অফিসের কাছাকাছি যারা থাকে তাদের মধ্যে ঐ চুজনকে সনাক্ত করার চেন্টা করা। কাজটি সোজা আর সরল।

লিভার কমাণ্ডান্ট বেশ রোগা, গালটা ঢোকা, গল্ভীরমুখো এক মেজর, পাভেল একৈ চেনে ১৯৪১ সাল পেকে, যখন তারা মস্কোতে ঢোকার মুখ আগলে লডাই করেছিল। পাভেলকে সাহাযা করার জনো উনি খুব ব্যস্ত হয়ে উঠলেন সানল চিত্তে, সঙ্গে সঙ্গে আনালেন খানায় সৈনাবাহিনীর কর্মীদের রেজিস্টারটা। ক্যাণ্ডান্টের আফিসের কাছে থাকে এবং গত দেড় ঘলীর মধ্যে অফিসে এসেছিল তাদের এবং চাকরীর রেকর্ড অনুসারে যারাটাক মাখা ক্যাপ্টেন এবং তাব স্কা হতে পারে এমন চারজনের সম্বন্ধে শেখাগুলো খুটায়ে পড়ল, তার আগে তামাস্তবেভকে পাঠিয়ে দিয়েছে রেল স্টেশনে।

যে অফিসারদের কমাণ্ডান্ট অফিসে ডেকে পাঠিয়েছিলেন (চারজনের মধ্যে তিনজন, একজনকে পাওয়া যাচ্ছিল না ) তাদের কিছু না জানিয়েই পাভেল আর ব্লিনভের সামনে আনা হল, কিছু কি ফুংপের কথা, যাদের তারা ধরতে চাইছে তারা এদের মধ্যে নেই।

রেজিন্টার থেকে দেখা গেল যে বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে আসা পাঁচশোরও বেশি অফিসারকে বেসরকারী বাসস্থানে থাকার বল্টোবস্ত করে দেওয়া হয়েছে এবং প্রায় ছুশো জন সামায়কভাবে এখানে এসেছে।

লোহার আলমারা থেকে লিডার মাাপটা এনে টেবিলের ওপর মেলে দিয়ে মেজর বললেন, ভাখো,' শহরে কোথায় কোথায় কেল্রু এবং সংগঠন দল মোডায়েন করা হয়েছে তার তালিকাটি দেওয়া আছে নকশায়—'সমস্যাটা হল এই যে শহরের বিভিন্ন জেলা নির্দিষ্ট কেল্রের দায়িছে রাখা হয়েছে, যাদের সৈন্যদের ওখানে থাকার বল্যেত্ত করা হয়েছে। এটা ছাড়াও উত্তর ও দক্ষিণের জেলায় আলাদা কমাণ্ডান্টের অফিস আছে। সর্বালীণ তত্বাবধানের দায়িছটুক তথু আছে আমাদের ওপর। ওদের রেজিন্টারগুলো একেবারেই কোন কাজের নয় এবং ওগুলোকে ঠিকভাবে পরীকা করা নরক যন্ত্রণার মত কঠিন ব্যাপার।

পাভেদ উঠে দাঁড়াল, বাইরে তখন অন্ধকার ঘনিয়ে আসচ্ছে, ওকে তাড়াতাড়ি করতে হবে। কমাণ্ডান্টের অফিসে আর বেশিক্ষণ থাকার কোন মানে হয় না।

ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় মেজর বললেন, 'রাতে আমি এখানেই থাকি। তোমার কোন দরকার পডলে যেকোন সময় আমাকে জাগাতে পারো।'

\* \* \*

'ওরা এই শহরেই কোথাও না কোথাও আছে', আন্দেই গার পাভেল রাভায় আসার পর পাভেল বলল কথাটা।

'ডাইভারটি বোধ হয় মিথে। কথা বলছে । মনে হয় ওরা সৌশন হয়ে লিডার বাইরে চলে গেছে আর আমরা অযথা ওদের পেছনে সময় নই করে চলেছি ।' আল্রেই বললো।

'আমার তা মনে হয় না। ওরা বলেছিল কমাণ্ডান্টের অফিসের কাছে নামিয়ে দিতে, কিছু ওরা অফিসের ভেতেরে গিয়েছিল কিনা, তা তো ডুাইভোরটা বলে নি। শহরেই ওদের খেশজ করব আমরা।'

শ গ্রাটাকে করেকটি ভাগে ভাগ করল পাভেল। নিজে নিল স্টেশান আর আশপাশের এলাক। আর গ্রোনাদা যাবার ওয়ারশ রোডের ভার: তামাস্তসেভকে দেওয়া হল শহরের দক্ষিণ-পূর্ব দিক আর মোলোদেচনো যাবার পথের ভার; আর আল্রেই নজর রাথবে লিডা থেকে ভিলনিয়াদ যাবার পথের উপর যে তল্লাসী ঘশটি আছে তার এবং সংলগ্ন এলাকার রাস্তাগুলোর ওপর।

কারফিউজারী হবার পর থেকে রাত দশটাতেই রাস্তা ঘাট ফশক।
হেরে যার। তবুও আল্রেই খুশজেই চলল কচিং কোন পথিক দেখলেই কড়া
নজরে দেখে তাকে—বেশির ভাগই অফিসার—অবশ্য অন্ধকারের মধ্যে
যতটা দেখা যার। তল্লাসী ঘশটিতে মাঝে মাঝে যে গাড়িগুলো দাঁড়াচ্ছিল
সেগুলোকেও ভালভাবে লক্ষা করছিল আল্রেই।

অল্প সময়ের মধ্যে পাভেল পুরো স্টেশনটা খুঁটিল্লে দেখে নিল—অফিদ আর বেরা জায়গাগুলো, প্লাটফর্ম, প্রত্যেকটি সম্ভাব্য কোণ, গর্ভ, বাঁক দ্ব দেশল। এবং পুরো জারগাটি এখন তার নখ দর্গণে। সর্বত্ত মানুষ শুরে আছে, মেঝেতে, বেঞ্চের ওপর, টেবিলের ওপর সার বেঁধে স্বাই শুরে আছে, গুমোট গরমে স্বাই সেন্ধ হয়ে গেছে, তবুও নাক ডাকাছে। মাঝ রাতের পর আর কোন যাত্রী এল না।

তল্পা ঘণটির কর্মচারীদের কাজ শেষ হয় রাত একটায়, তারপর আর গাডি আদে না বললেই চলে, ডারপর যারা আদে তারা না থেমে খোলা গেটের মধ্যে দিয়ে পার হয়ে যায়। স্টেশনের পাশের রান্তাটিকেও বেশ প্রাণহীন লাগছে এবং পাভেল জানে যে সকালের আগে আর কোন যাত্রী ট্রেন আসছে না, এ খবরটি ক্যাণ্ডান্টের অফিস থেকেই দিয়ে দিয়েছিল ওকে।

রাত ছটোর পর চরম ক্লান্তিতে পাভেলের পা আর ঠিক মত পড়ছে না, আল্রেই তখন আল্তে আল্তে এগোলো যে ক্ল্যাটে থিঝনিয়াক আছে, লরীটাকেও রাখা হয়েছে ওখানে। বেল্ট আর বুটজুতো খুলে চওড়া কাঠের চৌকির ওপর প্রায় নেতিয়ে পড়ল সে: বালিশে মাথা ঠেকার আগেই যেন সে গভার ঘুমে ছবে গেছে। খারাপ-মেজাজ আর প্রচণ্ড ক্লিদে নিয়ে তামান্তসেভ ফিরে অন্ধকারের মধ্যে কিছু খাবারের খেলজ করল, না পেয়ে চাপা সুরে অভিসম্পাত দিয়ে শেষ পর্যন্ত যে শুরে পড়ল তাও লক্ষ্য করল আল্রেই।

২০। অভিযান সংক্রান্ত নথীপত্র বেতার-দূরাভাষ সংবাদ

जक्ती।

স্মার্স পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগের স্বরুবপ্তরের প্রধানকে:
টেলিগ্রাম নং·····এবং···ভাং·····অনুসারে··

৭ এবং ১৬ই আগস্টে ধরা সংবাদগুলোর সংক্তলিপির পাঠোদ্ধার করা মূল বিষয়টি না থাকায় কে.এ.ও. আহ্বান-সঙ্কেত বাবহারকারী প্রেরকযন্ত্রটির অনুসন্ধানের কাজ বিশ্লিত হচ্ছে এবং এ কথা আমরা সঙ্গে স্কার্স সদর দপ্তরকে জানিয়ে দিয়েছি একই সঙ্গে ওখানেও যেন সংক্তলিপির পাঠোদ্ধারের চেন্টা চালান হয়। সংক্তলিপির উপযুক্ত পাঠোদ্ধারকারী যুদ্ধ সীমান্তে না থাকার জন্য পাল্টা-গোরেন্দা বিভাগের সদরদপ্তর আপনাদের অনুরোধ জানিয়েছে এই তৃটির বিষয়বস্তুর সংক্তলিপির পাঠোদ্ধারকে অগ্রাধিকার দেবার নির্দেশ যেন দেওয়া হয়।

এই অবসরে আমিও আপনাদের দৃষ্টি আর একবার আকর্ষণ করতে চাই যে এবং এটা আমার কর্তব্যও বটে, আমাদের তদন্তকারী বিভাগে কর্মীর অভাব উল্লেখযোগ্যভাবে অনুভূত হচ্ছে এবং এখানকার সদরদপ্তরে সাঙ্কেতিকলিপি পাঠোদ্ধারের বিভাগেরও একই অবস্থা।

এই অভিযান শুরু হওয়। থেকে সাত সপ্তাহের মধ্যে ৪৮ জনের (প্রয়োজনীয় ৫৮ জনের) মধ্যে ২৩ জনকে আমর। হারিয়েছি এবং বর্তমানে যারা সক্রিয় তাদের মধ্যে শিক্ষাথী ১ জনের তদন্ত করার পদ্ধতি সম্পর্কে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ নেই।

ইয়াশুনিতে সরাসরি বোমা পড়াতে সাক্ষেতিকলিপি পাঠোদ্ধারের ৫ জন সরকারী কর্মীর মধ্যে মাত্র হুজন তরুণ অফিসার বেঁচে আছে এবং সাঙ্কেতিকলিপি উদ্ধারের মত উচ্চ শ্রেণীর কাজ করার উপযুক্ত তারা নয়।

रेरगात्र ।

### বেতার-দূরাভাষ সংবাদ

हेर्लावक नगौर्ल,

১৯৪৪ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখের···নং টেলিগ্রামের উত্তরে—অদূর ভবিষ্যতে যুদ্ধ সীমান্তে পাল্টা-গোয়েলা বিভাগের সদরদপ্তরে সাক্ষেতিকলিপি পাঠোদ্ধার বা তদন্ত বিভাগের ক্মীদের ঘাটাত পূরণ করা সম্ভব হবে না।

৭ই এবং ১৩ই আগন্টে ধরা সংবাদগুলির পাঠোদ্ধার করার জন্য বিশেষ অগ্রাধিকার দেবার নির্দেশ দিয়েছি।

কলিবান্ড

# সাংকেতিক দূরাভাষ

ष्ट्रकरी।

हेर्ताव्छ मभीरम,

১৯৪৪ সালের ১৩ই আগস্ট তারিখের···নং টেলিগ্রামের উত্তর।

আমি জানাদি যে আজ ১৫ই আগস্ট তারিখে ৩৯ জনের একটি দলছুট জার্মান সৈনোর দলকে সোলতানিস্কির দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সৈনাবাহিনীর পিছন দিকে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল এবং গুলি চালিয়ে তাদের ছত্তাভল করে দেওয়া হয়েছে। ১৭ জন নিহত, চারজন পালিয়ে যেতে পেরেছে, বাকীদের বন্দী করা হয়েছে।

জেরার মুখে জানা গেছে যে, এই দলটি গড়ে উঠেছিল চতুর্থ জার্মান সৈল্যবাহিনীর সদরদপ্তর, ১২শ এবং ৩৩৭তম পদাতিক বাহিনী এবং ৭৬ নম্বর হঠাৎ-আক্রমণকারী ডিভিসনের জার্মান সৈল্য আর অফিসারদের নিয়ে, যারা এক মাসেরও বেশি সময় আগে থেকে মিগিলেভ অঞ্চল থেকে এগোচ্ছিল যুদ্ধ সীমান্তের দিকে। তাদের অগ্রগতি এত টিমে তেতালায় চলার কারণ হল অতি মাত্রায় সতর্কতা অবলম্বন করে এগোনো এবং দলে আটজন গুরুতরভাবে আহত মাতুষ থাকায়, যার মধ্যে ছিল ৭৬তম হঠাৎ আক্রমণকারী ডিভিজনের সেনাপতি মেজর জেনারেল লুভাতগ হোর্ট এবং চতুর্থ সৈল্যবাহিনীর সদরদপ্তরের প্রধান অফিসার লেফটেনাল কর্ণেল হ্লানস কেফার, যাকে প্রায় ৪০০ মাইল একটা হাতে তৈরী স্ট্রেটারে করে বয়ে নিয়ে আসছিল বলে শোনা গেছে।

এই ছত্ত্ৰভদ হয়ে যাওয়া দলটির কাছে ছিল ছটো এম-জি৩৪ মেশিনগান, ২৭টি সাবমেশিনগান, হাতবোমা এবং সামরিকবিভাগের শটওয়েভ বেতার প্রেরক যন্ত্র (১৯৪২ সালের
টোলফাছেন মডেল)। পরে জেরার মুখে জানা যায় যে, প্লেন
নামার মত উপযুক্ত একটা ফ<sup>\*</sup>াকা জায়গা নির্বাচিত করার পর

১৩ই আগস্ট বিকেশের দিকে দশের বেডারযন্ত্রী অবিশস্থে একটা এরোপ্লেন পাঠাবার অনুরোধ জানিয়ে সংবাদ পাঠায় আহত জেনারেল হট যার শরীরের ক্ষতে পচন শুরু হয়ে গেছে এবং আরও হজন আহত সৈনিককে নিয়ে যাবার জনো।

সংবাদটা পাঠাবার সময় যে তুজন সৈনিক প্রেরক থন্ত থেকে খুব একটা দূরে ছিল না, সেই বন্দা তুই সৈনিক অট্টো হেইন আর এরিক স্টোবের বির্তি থেকে জানা যাছে যে সংবাদটা পাঠানো হয়েছিল শিলোভিচি জললের উত্তর-পাঁশ্চম সামা থেকে। যেহেতু সংবাদ পাঠানোর কাজে প্রত্যক্ষভাবে জড়িভ লেফটেনান্ট কর্ণেল কেফার, সার্জেন্ট মেজর হিমেল ও আরও তুজন অফিসার গুলি চালাবার ফলে মারা যায় তাই আহ্বান সংকেত, ওয়েভ-লেংথ ইত্যাদি সম্বন্ধে বিস্তারিত খবর পাওয়া সম্ভব হচ্ছেনা।

তেইন আর সৌবের বির্তি সক্ষমে সন্দেহ করার কিছু নেই। মনে হয় এখন তাড়াতাড়ি তাদের হজনকে শিলোভিচি জঙ্গুপে পাঠানো উচিত, যাতে সংবাদ পাঠানোর সঠিক জায়গাটা নির্ধারিত করা যায়।

वार्बा ।

সাংকেতিক দূরাভাষ

जकती !

বাইস্তভ সমীপে---

১৯৪৪ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখের···নং টেলিগ্রামের উত্তর।

বন্দীদের কাছ থেকে জের। করে জানবার চেন্টা করে দলছুট জার্মানদের এই দলটা ১৩ই আগস্টের আগে আর কোন সংবাদ পাঠিয়েছিল কিনা। যদি পাঠিয়ে থাকে তবে জানার চেন্টা করো, কবে, কখন এবং কোন্ পরিস্থিতিতে পাঠিয়েছে।

বাবস্তৃত সংকেত্তলিপি বা গুপুলিখন ও সংবাদ পাঠানোর সময় সংক্রোক্ত যেকোন তথাই বিশেষ মূলাবান।

পায়ে হেঁটে আসার সময় ওরা কোন গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করা এবং পথঘাট বা রেলপথের ওপর কড়া নজর রেখেছিল কিনা তার খবরও জোগাড় করতে হবে।

কড়। পাহারায় হেইন আর সৌবকে এখুনি লিডাতে পাঠাও, বিমানবাহিনীর পাল্টা-গোয়েল্লা বিভাগে, যেখান থেকে সংবাদটা পাঠানো হয়েছিল সে সম্পর্কে পরীক্ষামূলক ভদন্ত চালাবার জনো এবং যখন পাঠানো হয়েছিল সেই পরিস্থিতির মহড়া করিয়ে নেবার জনো।

रेशात्र ।

#### ২১। ক্যাপ্টেন পাভেল আলিওখিন

খাত্তশন্ত বিশেষজ্ঞ হওয়ার কাজ শুরু করার তের বছর আগে শাসা সংক্রান্ত লেখা পাভেলের গবেষণা-প্রবন্ধ সংস্থার সেরা ছাত্রদের রচনা সংগ্রহে স্থান পেয়েছিল। সে সময় সব রকমের শাসার লক্ষণ বৈশিষ্ট্য ও চারিত্রবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পাভেল ছিল এক বিশেষজ্ঞ এবং এখনও ঐ বিষয়টি সে ভালভাবেই জানে, অথচ বেতার-সংবাদ পাঠানোর জায়গাটিতে তামাস্তসেভ যে ধরনের শাসা খুঁজে পেয়েছিল তা কোন্ জাতের ধরতে পারছে না পাভেল।

পরদিন ভোরবেলায় বাজারে গিয়ে হাজির, কোথাও ঝুড়ি করে, কোথার বস্তার, কোথাও বা ওজন দরে প্রচুর শসা বিক্রি হচ্ছে। সবওলোই এক জাতের, কোন ব্যতিক্রম নেই—"দোলবিক"—পশ্চিম রাশিয়াতে জন্মায় এই জাতের শসা লম্বাটে ডিমের মত, তলার দিকে মোটা আর বোঁটার দিকে সরু হয়ে গেছে, খোসায় কালচে ডুমোডুমো দাগ। তিন থেকে চার ইঞ্চি লম্বা ১০৪২ পরিধি থেকে ২ ইঞ্চির মত, ওজন ৪ থেকে ৬ আউল। সবুদ্ খোসায় লম্বা হালকা ফুটি ফুটি দাগ।

জন্দে পাওয়া শদাগুলোর সলে বাজারের শদার মিল নেই, ওগুলে: জ্ঞানেক বেশি বেলনাকার, রঙ আর পরিধির ব্যাপারেও পার্থকা আছে। আমরা যখন স্থানীয় মিলিশিয়ার থানায় গেলাম তখন শহরের পুরনো আমপের একজন, নাম ইভান সেমিয়োনোভিচ শোরোকভ, বহু কাল আগে প্রাক্ বিপ্লর রুশ সৈন্যবাহিনীতে ইনি ছিলেন একজন লেফটেনাল, এঁর কাছে পাভেলকে পাঠান হল, কারণ ইনি স্থানীয় ভরী-ভরকারী সঙ্গন্ধে বিশেষজ্ঞ।

পাঁচ মিনিট পরে মোড়ের মাথায় গাড়ি রেখে পাভেলকে বুড়ো মানুষটির ছোট্ট বাড়িটির দিকে হুটতে দেখা গেল। সঠিক ঠিকানা সলে না থাকলেও ঐ রান্তার ওপর শোরোকভকে, খুড়ে বের করা তার পক্ষে সহজ হত। সুন্দর করে সাজানো-গোছানো ফুলের কেয়ারী আর ফলের গাছের প্রাচ্ছর রান্তার অন্ত সব বাগান থেকে তাঁর বাগানটিকে আলালা মর্ঘালা দিয়েছে। মানুষটি নিজেও—অনেক দুর থেকেই পাভেল তাঁকে দেখতে পেয়েছিল—বেশ ছোট্ট খাট্ট বুড়ো মানুষ, মাথার চাঁদির কাছে গোছা গোছা সালা চুল। একটা চাঁদোয়ার তলায় টেবিলের ওপর রেখে একটা গোঁজের মুখ ছুট্টলো করছিলেন।

'আপনি কি ইভান সেমিয়োনোভিচ ?'

'হাঁ, আমিই', হাাস খুশি মুখে উত্তর দিলেন র্দ্ধ।

পাভেলও ২েসে উত্তর দিল, 'এই এলাকার স্বার দেরা তরী-তরকারী বিশেষজ্ঞ হিসেবে আপনার নাম সুপারিশ করা হয়েছে আমার কাছে। শসার ব্যাপারে আপনার কিছু উপদেশ আমার দরকার।'

'ভোদ্কার সঙ্গে চলে কিন। ?'

'দেই সঙ্গে আরও কিছু', এই বলে কাঠের টেবিলের ওপরে পাঁচটা শসা রাখল পাভেল তার মধ্যে বোঁটার দিকে কামড়ান দেই শসা হুটোও ছিল, 'এগুলো সম্বন্ধে আপনার মতামত কি ?'

বৃদ্ধ সঙ্গে ছুটো ভাগে শসাগুলোকে ভাগ করে ফেললেন, 'দোলঝিক, ঝাক্, দোলঝিক, দোলঝিক, আক্…।'

'এগুলোতে কি এখানকার বৈশিষ্ট্যের ছাপ আছে ?'

লোলঝিক আছে, কিন্তু আক্ জাতের শস। বাল্টিক অঞ্লে হয়, ভিল্নিয়াস ছাড়িয়ে • • আকাই জেলায়... ওওলো এখানে হয় না।

'আপনি নিশ্চিত তো এ ব্যাপারে ?'

'পুরোপুরি। যে কোন প্রমাণ দিতে পারি ?' অভিট মুহূর্তে—৭ 'আপনি কি এদের আকার, সবুজ রঙের নিজয় মাত্রা আর তলার দিকে মোটা বলে একথা বলছেন ?'

'হাা, আপনিও কি এই তরী-তরকারীর লাইনে আছেন ?' বিশেষ আগ্রহ দেখা দিল রন্ধের প্রশ্নে।

'আমি শখ করে এসব করি', হেসে উত্তর দিল পাভেল, তারপর শসাগুলোকে দেখিয়ে বলল, 'এগুলো কতদিন আগে তোলা হয়েছে বলে আপনার মনে হয় ?'

'দোলঝিকগুলো টাটকা, গতকাল কিংবা আজও তোলা হয়ে থাকতে পারে। এগুলো কি বাজারে কিনেছেন ? আর ত্রাক্-গুলো....' তুদিকটাই নউ হয়ে যাওয়া ঐ শাসাগুলোকে আবার দেখলেন রন্ধ এবং বললেন, 'সেটা নির্ভর করে কাভাবে রাখা হয়েছিল ওগুলোকে। অন্ততঃ তিন দিন, চারদিনও হতে পারে। তবে একথা আপনি জানতে চান কেন ?'

'ধন্যবাদ ইভান সেমিয়োনোভিচ', শ্বাগুলো তুলে নিতে নিতে বলল পাভেল তারপর ওর এখানে আসার ব্যাপারটাকে হালকা করে দেখাবার জন্মে বলল, টাটকা শ্বাগুলোকে চালান হবে ভোদকার সঙ্গে!'

\* \* \*

রাণ্ড্রীয় নিরাপতা কৃত্যকের লিডা বিভাগের প্রধানের দপ্তরটি সকালের সূর্যের আলোয় স্থান করছিল। মেজর ছাড়াও দপ্তরে ছিল আর একজন লম্বা কালোচুলওয়ালা লেফটেনান্ট।

লেফটেনান্টের হাত থেকে তেলচিটে একটা কাগজ নিয়ে পাভেলের হাতে দিতে দিতে বললেন, 'আপনি পাওলাস্কিদের সম্বন্ধে জানতে চাইছেন তাই না। একটা পিঠের মধ্যে পুরে এই কাগজটা একজন দর্শনার্থী জেল-খানার ঘরে বুড়োর হাতে পাচার করতে গিয়েছিল।'

'কে সে ?'

'ওর বোন। এই নিন ওটার অনুবাদ।'

কাগজটা নিল পাভেল, অন্য কাগজটাও—ওতে ক্ল ভাষার মূল ব্যানটি লেখা ছিল এইভাবে, 'জোলেফ ! ঈশ্বর তোমার কল্যাণ ক্রন ! গতকাল জুলিয়া ফিরেছে। মেয়েটা ভাল আছে। আমরা তোমার জন্যে প্রার্থনা করছি। তোমার বোন জোফিয়া।

'এই জুলিয়াটা (ক ?' পাভেল প্রশ্ন করল।

'এখনও জানতে পারি নি। খু\*জে বের করে জানাবো, মেজর লেফটেনান্টকে বললেন, 'সময় নফ করো না।'

কাগজ হুটো ফিরিয়ে নিয়ে ফাইল রেখে দিলেন মেজর।

'আছি। আর একটা কথা, শিলোভিচি থেকে কামেনকা যাবার পথে, জললের বাঁ ধারের প্রথম খামারবাড়িতে কে থাকে ?' পাভেল প্রশ্ন করল নেজরকে।

'শিলোভিচি থেকে কামেনকা যাবার পথে বাঁ ধারের প্রথমটায়…', ধীরে ধীরে কথাটা পুনরার্ত্তি করলেন মেজর, মনে হয় চিস্তা করছিলেন। তারপর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা লেফটেনান্টের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমরা ভাঁর বাড়িতে ছিলাম। মনে পড়ছে তোমার, উনি বাড়ির তৈরী ভোদকা খাইয়ে ছিলেন আমাদের ?'

'উনি হলেন ওকুলিচ', ঘুরে দাঁড়িয়ে লেফটেনান বলল এবং তারপর পাভেলকে প্রশ্ন করল, 'ওঁর ব্যাপারে আপনি কেন আগ্রহা।'

'পাটিজানদের সঙ্গে ওঁর যোগাযোগ আছে' মেজর বললেন এবং তারপর সামনের ফাইলটা খুলে মেজর লেফটেনান্টকে ছকুম দিলেন, 'ওঁর সম্বন্ধে যা জানো সব বল ক্যাপ্টেনকে।'

### ২২। লেফটেনাণ্ট-কর্ণেল পলিয়াকভ

লিডা আর গ্রোদনো এলাকাতে কাজ করে চলেছিল পলিয়াকভের তিনটি দল। তাদের যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সেওলো খুব গুরুত্বপূর্ণ না হলেও কম দায়িত্বপূর্ণ ছিল না এবং ওদের সরিয়ে নিতে অনিচ্ছুক ছিল পলিয়াকভ। তার এই যাত্রায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল বেতার-খেলা সম্পর্কিত তৃটে। জায়গা পরিদর্শন করা—এর মধ্যে একটা হল লিডার কাছে একটা জায়গা যেখানে আশংকা করা হচ্ছে জার্মান এজেন্ট আর বিশেষ ধরনের মালপত্ত্ব

এই কাছটা শুকু করেছিল বন্ধং পলিয়াকভ প্রায় বছরখানেক আগে

এবং পরিকল্পনাটা ছিল ভীষণ তৃ:সাহসী: শক্রুকে বিভ্রান্ত করার জন্যে এই তৃ:সাহলিকতাটাই আগলে এর বিশেষ মূলা, অথচ সেই দলে এটাকে একটা দারুণ ঝুঁ-কির ব্যাপারে পরিণত করেছে। প্রতি সপ্তাহে এই ঝুঁ-কির পরিমাণ প্রতিটি বেতার সংবাদ পাঠাবার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যাচ্ছিল এবং এই কান্ধটি আর চিরকাল চলতে পারে না। তাই এই বিশেষ অভিযানে ষয়ং লেফটেনান্ট কর্ণেল নিজে উপস্থিত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, বস্তুতঃ এটাকে তিনি নিজের কর্তবা বলেই ধরে নিয়েছিলেন কারণ অবতরণ করার পর জার্মান গুপুচরের সঙ্গে স্বার আগে তিনি কথা বলতে চান এবং সেইসঙ্গে এই কারণেও যে পূর্বঘোষিত মানুষ ও মালপত্র বহনকারী বড় বড় গাড়ির ওপরে বোমা ফেলার পরিবর্তে তারা বর্তমানে চিহ্নিত লক্ষাবস্তুর ওপর দৈনিকদের ধ্বংসকারী কয়েরক ডজন বোমাও ফেলতে পারে—এ ধরনের ঘটনা তো এই প্রথম নয়।

এই পুরো অভিযানটাই প্রকৃত অর্থে পলিয়াকভের "মানসপুত্র" এবং শুধু এই ঘটনাটার ওপরেই সেদিন সকাল থেকে তার সব চিস্তাভাবনা কেন্দ্রৌভূত ছিল—ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল গত শরৎকালে—মাত্র ত্ ঘটার মধ্যে ব্ঝিয়ে-সুঝিয়ে ভিয়াজমার কাছে ধরা পড়া এক জার্মান বেতার-যন্ত্রী আর এক দলনেতাকে দলে টানতে পেরেছিল তার সঙ্গে সহযোগিতা করতে এবং তারপর থেকে তাদের উপর আন্থা স্থাপন করার দায়িত্ব নেয় নিজের ঘাড়ে প্রথম শ্বর পাঠাবার, তাদের আত্মগোপন করে থাকার কাহিনী রচনা করার এবং তারপর থেকে প্রতিটি সংবাদ বেতার মারফতে পাঠানোর ব্যাপারে।

সেদিন সূর্য ওঠার আগে পলিয়াকভ সদরদপ্তর থেকে বেরিয়ে পড়ে এবং তিন ঘন্টার পথে একবারের জন্মেও কে.এ.ও. আহ্বান-সংকেত সমেত বহন-থোগা প্রেরক-যন্ত্রটির কথা মনে করার চেটা করে নি। কামেনকা পৌছবার অল্পক্ষণ আগে চিন্তা করা শুকু করেছিল ঐ ব্যাপারটা নিয়ে যখন ডাইভার গাড়ির গতি কমিয়েছিল এবং সামনে কিছুটা দূরে রান্তার একধারে একটা স্ট্রতি বেকার আর কাছেই সাব-মেশিনগান হাতে পাহারাদারসহ ত্জন যুদ্ধবন্দী আর তিনজন অফিসারকে দেখতে পেয়েছিল। ওদের মধ্যে মাত্র একজনকেই চেনে পলিয়াকভ বড় মাথাওলা একজন ক্যাপ্টেন, আহত হ্বার ফলে একট্ খুইড়িয়ে ইাটে এবং সৈন্তবাহিনীর পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগে

দোভাষীর কাজ করে। বিমানবাহিনীর মানচিত্তের একটা মোটা ব্যাগ নিরে লাফিয়ে গাড়ি থেকে নামল পলিয়াকভ।

পাভেলের দলটা যাদের খু'জে বেড়াচ্ছে তারা ছত্তীবাহিনী একথা মনে ছলেও অনা কিছুও যে হতে পারে এ সম্ভাবনাটাকে অধীকার করে নি পলিয়াকভ।

শব দিককে খুটিয়ে পরীকা করা বাস্তবে সম্ভব নয় পাভেলের পক্ষে এবং তাই তাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করার জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল পলিয়াকভ। দলছুট জার্মান সৈন্যদের একটা দলকে ছত্রভল করার খবরটা যখন গত সন্ধ্যায় এসেছিল তখন পলিয়াকভ সলে সলে চিস্তা করে নিয়েছিল যে যাবার পথে এ ব্যাপারে সেও এক-দেড় ঘন্টা সময় দিতে পারবে। তার অতি আগ্রহের কারণও ছিল একটা—অফিলের বঁশা ধরা জীবন থেকে এটা হবে এক ধরনের বিশ্রামের মাধামে আরোগ্য লাভ এবং কোন জায়গা থেকে জার্মান বেতার সংবাদ পাঠানো হয়েছিল সেটা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা এবং তা প্রমাণ করার জন্যে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য প্রমাণের অনুসন্ধান করার জন্যে সরেজমিনে পরীক্ষামূলক তদন্ত চালানো আক্ষরিক অর্থে বিশুদ্ধ বাতাস বৃক্তরে নেওয়া।

প্রথমে বন্দীদের আলাদা করে রাখা হয়েছিল, কিছু রোগা-লম্বা স্টোব, দদর দপ্তরের সার্জেন্ট মেজর, সব সময়ে খুশি করার চেন্টা করছিল যে এবং সাধারণ দৈনিক দল থেকে আসা গাঁটাগোটা বাবুচি হেইন, খুব কম কথার মানুষ—তুজনেই জললের ধারে একই ফশকা জারগাটাকে দেখাল।

সাব মেশিনগান চালকদের দল এবং অফিসারর। পলিয়াকভের নির্দেশ অনুসারে চারপাশের এলাকাটা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল। তারপর সে নিজেই জার্মানদের ও একজন দোভাষী সলে নিয়ে ফশকা জায়গাটার দিকে মনোযোগ দিল; হেইন আর স্টোবের এজাহার অনুসারে যেখান থেকে মূল দলটা কাজ চালিয়েছিল।

রোগা লম্বা জার্মানটি একটা জারগা দেখিয়ে জার্মান ভাষায় যা বলল, ক্যাপ্টেন তা ব্ঝিয়ে দিল পলিয়াকভকে। ও বলছে যে সেনাপতির স্ট্রেচারটা এইখানে ছিল, প্রেরক ষদ্রটা বসানো হয়েছিল এই ঝোপগুলোর কাছে আর সে নিজে পাহারায় ছিল ওইখানে দাঁড়িয়ে।'

·প্রঝেছি। প্রেরকযন্ত্রটি ওইখানে বদানো হয়েছিল', যে ঘাদের অংশটি

দেখানো হয়েছিল তার দিকে তীক্ষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল পলিয়াকভ, 'ওদের জিভ্যেস করো এরিয়াল কিভাবে খাটিয়েছিল গ

'ওরা কিভাবে এরিয়াল খাটিয়েছিল ? তুমি দেখেছিলে কি ?' জার্মান ভাষায় প্রশ্ন করল দোভাষী।

গাঁটাগোটা লোকটি মাথা নাডল।

'না! কোমরে হাত রেখে পিঠ সোজা করে দাঁড়িয়ে ওর কথাটাকে সমর্থন করল লখা জার্মানটি। রোগা সাজে নি মেজরটির চোখ গর্তে চুকে গেছে, গাল বসে গেছে, তাপ্পি বসানো নোংরা উপি, জুতোর ফিতে নিয়ে. প্রায় ছি ডে পড়ার মত অবস্থা—সব মিলিয়ে তাকে ভীষণ করণার পাত্র মনে হচ্ছিল। পলিয়াকভের পাশে হাঁটতে হাঁটতে তীক্ষ দৃষ্টিতে ঘাসগুলো দেখে যাচ্ছিল, হঠাং আনলে চিংকার করে উঠে হাঁটু মুডে বসে পড়ল একটা ঝোপের ধারে, তুলে আনল একটা জার্মান ব্যাটারী। ক্রতে পায়ে ফিরে এলে পালিয়াকভকে স্যালুট করে দাঁডাল, তারপর ব্যাটারীটা তার হাতে তুলে দিয়ে অনুগ্রহ প্রার্থীর সুরে বলল, 'আমি একজন মেকানিক। একটা কারখানায় কাজ করতাম আমি।'

পলিয়াকভের হাতে বাাটারীটা দেখে কাাপ্টেন মন্তবা করল, 'বেতার যন্ত্রটাকে চালাবার বাাটারী, তার মানে ওরা মিথো কথা বলছে না।'

'মিখো বললে তো ওদের কোন লাভ হবে না,' ঝোপের তলা থেকে এক প্রান্থে ছোটু প্লাগ লাগানো এক টুকরো তার টেনে বের করে পলিয়াকভ বলল, 'এটাও প্রেরক যন্ত্রটার অংশ।'

'প্লাগ--প্লাগ!' পশিয়াকভ যে ঠিক বলেছে এটা প্ৰমাণিত হল লম্বা
ভাৰ্মানটির এই উত্তেজিত চিংকারে, কর্ণেল দয়া করে মনে রাখবেন যে আমি
একজন মেকানিক, শ্রমিক মানুষ। আমার তিনটে ছেলেমেয়ে আছে এবং
যাই হোক না কেন আমার বাড়ি ফিরতেই হবে।'

প্রচণ্ড ঘুণা নিয়ে ওর দিকে তাকাল মোটাসোটা জার্মানটি।

'এখানকার বাতাস কি চমংকার।' বুক ভরে নি:শাস নিয়ে বলল প্রিয়াকভ, 'ভারী চমংকার। ও কি বলছে যেন ?'

'ও ভার পাচ্ছে ওকে হয়ত গুলি করে মারা হবে। ও আপনাকে মনে রাখতে বলছে যে ও একজন মেকানিক, তার মানে একজন শ্রমিক।'

'ব্ঝেছি', খোলা জায়গাটার দিকে তাকিয়ে বিষাদাছল সুরে কথা বলল

পলিয়াকভ, ওরা প্রেরক যন্ত্রটাকে এখানে টাঙ্গিয়েছিল, কিছু শুর্তা জেনে তো আমাদের কোন লাভ হবে না। এই ব্যাপারটাকে বাতিল করতে বা সত্যি বলে মেনে নিতে হলে সংগর আগে দরকার সংবাদটার সংকেতলিপির মূল অর্থটি। যেখানে এদের বন্দী করা হয়েছিল সেখানে সংকেতলিপির পাঠোদ্ধার করার কাজে ব্যবহৃত কোন কাগজের প্যাভ পাওয়া যায় নি। অথচ একটা থাকা উচিত। চেন্টা চালাও, খুঁজে বের কর।

'কিছ্ত----কোথায় ?'

'পথে ইাটবার সময় ফেলে যাওয়া বা হারিয়ে ফেলা সম্ভব! তোমরা স্বাই…এদের সঙ্গে নিয়ে', জার্মান তুজনের দিকে তাকিয়ে পলিয়াকভ বলল, 'ওদের পায়ের ছাপ খু'জে বের কর। তোমরা একটা সারিতে এগোবে। ওদের যাত্রাপথের পুরো ত্রিশটা মাইল তোমরা যাও এটা আমি চাই। ভোমার পা কেমন আছে, ঠিক চলবে তণ্?

ক্যাপ্টেন একটু লজ্জা পেয়ে বলল, 'হাঁ।'

'প্রত্যেকটা ঘাদের ডগা শু<sup>\*</sup>কে শু<sup>\*</sup>কে এগোবে। ধরা যেখানে যেখানে নেমেছিল সেই জারগাগুলো বিশেষ করে দেখবে।'

'সংকেতলিপিটাকে যদি ছি ড়ে ফেলা বা পুড়িয়ে দেওয়া হয়ে থাকে ?'

'আমার মনে হয় না ওরা ওটা করেছে। সদ্রদপ্তর থেকে পাওয়া ওদের কাগজপত্রগুলো কিন্তু অক্ষত আছে। আপ্রাণ চেন্টা কর খোঁজার!'

#### ২৩। পরদিন সকালে শহরে অনুসন্ধান

পরদিন সকালে প্রাতরাশ সেরে বাইরে আসার পর হঠাং তামান্তসেড রাগে ফেটে পড়ল। আগে থাকতে সাবধান না করে হঠাং পাভেলকে বাধা দিয়ে ও বলে উঠল, রাগে তখন তার নাকটা ঘোড়ার মতন ফুলছিল,— 'সব সময়ে তুমি কেন "করতেই হবে", "কর্তব্য" এসব কথা বল ং সঙ্কেত-লিপির পাঠোন্ধার করা অংশটা আমরা চাই। ওটা না হলে চোখ-না-ফোটা কুক্র ছানার মত কেউ সাহায্য না করা পর্যন্ত অন্ধ্বারে হাতড়ে বেড়াতে হবে আমাদের !'

'মূল বরানটা আমরা পাবই', কথা দিল ক্যাপ্টেন। 'কখন ?!', রাগে টেঁচিয়ে উঠল তামাস্তলেভ, 'দশ দিন হতে চলল এখনো পর্যন্ত মস্কো সংবাদটার পাঠোদ্ধার করতে পারস না আর দোষ পড়বে আমাদের ঘাড়ে।

পাভেল ওকে শুণরে দিয়ে বলল, 'ন' দিন। তোমার ব্যাপার কি বলো তো ? সকাল বেলাতেই এত বদ মেজাজ নিয়ে উঠেছ কি p'

'না, উঠিনি!' পাল্টা জবাব দিল তামাস্কসেভ, 'তোমরা আমার বোকা ভেবো না। বুনো হাঁদের পেছনে ছুটে ছুটে আঞ্চ আমরা একেবারে ক্লান্ত। মস্কোর বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলতে পারে না, তাই আমাদের জ্যান্ত চামড়া ছাড়িয়ে নেওয়া হবে।'

'বাদ দাও এসব কথা। এখন বল কি করা যায়।'

'মূল বয়ানটা থেকেই আমরা আগল স্ত্রটা পাব, মূল বয়ান থেকেই! সদর দপ্তর থেকে ওটা চাইতে ভোমাদের ভয় করছে এবং ওরাও মস্কোকে ঘটাটাতে চায় না এইগব আদব-কায়দা একেবারে সহু করতে পারি না এবং করবোও না। অন্য সব কিছু বাদ দিলেও, মস্কোকে বারোটা যুদ্ধ সীমান্ত নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়, আমাদের কথা যে ওদের মনে থাকবে এ চিস্তা করাই আমাদের সাজে না। ওদের কানে জাের করে ঢােকাতেই হবে; ব্যলে ঢােকাতেই হবে! আমি নিজেই ফোন করব,—জেনারেলকে, মস্কোতে, যেখানে হাকে ফোন করব! এই লাল ফিতের ফাঁলে আমার ঘেয়া ধরে গেছে। আমরা ত আর লুকোচুরি খেলছি না। কাজটার জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্ব আছে এবং আমরা গুরু অভিযোগের বর্ম এঁটে বসে আছি। একবার ফোনে পাই ওদের ভারপর কানে এমন মধু ঢেলে দেব বহু কাল আমাকে ভুলতে পারবে না।'

'তোমার বক্তবা শেষ হয়েছে !'

'না। এখনও হয় নি ?'

'আক্রেইয়ের সামনে এসব কথা বলতে লজ্জা করছে না ভোমার ়'

'আমি ত তোমায় বলচি, ওকে নয়।'

নিবিকার গশায় পাভেল বলল, 'খেয়াল রইল।' বিরক্তিতে থুতু ছিটিয়ে পেছনের বোর্ডটা ধরে তামাস্তসেভ লরীতে উঠে পড়ল। গাড়ি চলতে লাগল, গোমড়ামুখে অভিমান ভরে আল্রেইয়ের পাশে বলে রইল তামাস্তসেভ। গুকে নামাবার জন্মে যখন গাড়ি থামল পাভেল ফুটবোর্ডে নেমে বলল, 'বিমান বাহিনীর পাল্টা-গোয়েক্দা বিভাগের অফিলে তুপুর বারোটার সময় লেফটেনাক-কর্ণেল থাকবেন নিশ্চয়ই। তোমার ঝাল ওখানে ঝাড়তে পার তুমি।'

একটাও কথা না বলে লগী থেকে লাফিয়ে নেমে তামান্তসেভ এগিয়ে গেল, একবারও পিছন ফিরে তাকাল না! আন্দ্রেই আর ক্যাপ্টেন আবার এগিয়ে চলল।

আগের দিনের সন্ধাবেশার মত সকাশটাও বিফলে গেল। এবার আল্লেইয়ের গালা শহরের মাঝখানে আর বাজারে যাওয়ার। রাস্তা দিয়ে ইটিতে হ'টিতে মাঝে মাঝে দর ক্ষাক্ষি ক্রছিল দোকানগুলোতে। সামনে যত সামরিক বাহিনীর লোক পড়ছিল তাদের পু\*টিয়ে দেখছিল, সেই সঙ্গে অসামরিক লোকদেরও দেখছিল, যাতে কেউ সন্দেহনা করে। কিছে যে হুজনকে ও খু\*জে বেড়াচ্ছে তাদের কাউকেই দেখতে পেলনা।

বাজারে খদেরদের মধ্যে ছিল কয়েকজন সামরিক কর্মচারা, বরং বলা যায় মহিলা কর্মচারী, পুরুষ বলতে বেশির ভাগই রুষক। গরুর গাড়িগুলার চারপাশে ওরা ভীড় করে দাঁড়িয়ে, মাঝে মাঝে দোকান-গুলোতে যাতায়াত করছে, দরদাম করছে, কিনছে খুবই কম। যদি বা শেষ প্রস্তু কিছু কিনছে, সেটা কাপড়জামা ছাড়া অলা কিছু নয়। মাধার আচ্ছাদন হিসেবে যা কিনছিল তার মধ্যে আছে হাতে-তৈরী টুপি, বাবহারে বাবহারে রঙ চটে গেছে, পোল্যাণ্ডের সৈল্যাহিনীর ঝকঝকে সরু ডগাওলা টুপি আর দ্বার্কও কিনছে। রুশ বা বাইলোক্ত্রশ ভাষা শোনা যাচ্ছে ক্তিৎ ক্থনো, বেশিরভাগই কথা বলছে পোল্ল ভাষায়। এখানে পৃথিবীর স্ব কিছুই যেন বিক্রি হচ্ছে—খালু থেকে জ্যান্ত শ্রোর, ক্যাণ্লিকদের ধর্মীয় মৃতি থেকে গৈল্যাহিনীর পোশাক। ঝানু ব্যবসাদারদের দোকানে ছিল সুন্দর করে সাজানো লিথুয়ানিয়া আর জার্মানীর সিগারেট, বাড়িতে ভৈরী পোন্ট আর মোমবাতি, মিষ্টি, ভাপে সেল্ক করা সস্ত্রে আর রোল।

আর একটা জায়গায় উজ্জ্বলভাবে লেখা আক্ষণীয় বিজ্ঞাপন, "বুফে। মায়ের তৈরী খাবারের মত।" গরম গরম খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে এখানে, বাড়িতে তৈরী ভোদকার গল্ধে খিদে বেড়ে যায় চনচন করে।

শক্রের কবল মুক্ত করা শহরগুলোতে বেসরকারীভাবে ব্যবসা চলছে দেখে থুব আশ্চর্য হল আন্দেই। বেসরকারী উত্তোগ তার কাছে সব সময়ে একটা অপছন্দের জিনিশ.। বই পড়ে আর সিনেমা দেখে বৃর্জোয়া সম্বন্ধে তার বে ধারণা জ্বমেছিল তার সলে দোকানে বসে থাকা পেট মোটা লোকগুলোর জ্মন্ত মিল আছে।

ভামাস্কলেভ বোঝাবার চেফা করেছিল এইভাবে—'এটা হল অনেকটা নতুন অর্থ নৈতিক নীতির মত। বেসরকারী পুঁজি আর ফাটকাবাজদের ক্ষেত্রে কিছুটা ষল্পকালীন শিথিলভা। অল্লদিনের মধ্যেই এরা নিজের থেকে মিইয়ে যাবে।'

আজকেও গতকালের মত অসহা গ্রম। গায়ে ফোসকা পড়ানো বাতাস যেন শহরটাকে ঘিরে রেখেছে। স্যাকারিন দিয়ে তৈরী কিছু একটা ক্যাকাশে লাল রঙের হালকা পানীয় খেয়ে তেন্টা মেটাল, অবশ্য এর জলো তাকে কৃষ্ডি রুবল দিতে হল। তারপর আবার শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়াতে শুরু করল আল্রেই। একটা মোড়ের মাথায় দারুণ সুন্দর দেখতে এক জোড়া নারী-পুরুষের দিকে চোখ পড়ল তার, রান্তার প্রাস্তে লক্ষা একটা গাছের ছায়ায় তারা দাঁড়িয়ে ছিল, মেয়েটার গায়ে হাসপাতালের চিলে কোট, পুরুষ্টি বেশ লক্ষা, আর স্প্রতিভ একজন লেফটেনান্ট।

মোড়ের কাছ থেকে কখন হঠাৎ চলে এসেছে তামান্তসেভ আল্রেইয়ের পিছনে, প্রশ্ন করল, 'এবার তাহলে কি করা যায় ?'

'কিছুই না ৷'

'ঠিক আছে', আশ্বাদ দেবার ভঙ্গীতে কথাটা বলল তামান্তদেভ। তারপর চোখ তুলে রান্তার উল্টো দিকে তাকিয়ে দেখল এই চ্জনকে। মন্তবা করল, 'সময় নই করার মত এমন মধুর সময় আর কি হবে!'

কিছু লোকের ভাগা কত ভাল।'

'তল্লাসীঘুণটিতে গতকালই ঐ লোকগুলোকে আমাদের গ্রেপ্তার কর। উচিত ছিল।'

জ কুঁচকে তামান্তদেভ বলল, 'তোমার আরও কিছুটা ঘ্যা-মাজা কর।
দরকার হে ছোকরা। একটু বোঝার চেন্টা কর। আমাদের জানা
দরকার ওরা কাদের সঙ্গে কাজ করছে, আমাদের সাক্ষ্য-প্রমাণ দরকার,
আসল তথ্য চাই। হয়তো ওরা আদে ঐ জললে যায় নি। হয়তো বা
গিরেও ছিল কিছে যে প্রেরক-যন্ত্রটা আমরা গুইজে বেড়াছিছ তার সজে ওদের
কোন সম্পর্কই নেই। আর যদি বা থাকে, তবে একেবারে নিশ্চিত হয়ে
হাতে-নাতে ধরতে হবে, যাতে সন্দেহের কোন অবকাশই না থাকে।

কিংবা এটাও প্রমাণ করতে হবে যে এ ব্যাপারে ওদের করণীয় কিছুই ছিল না। এখন তোমার শুধু একটা জিনিসই দরকার—'এখুনি পাকডাও কর এবং পরে ছু:শিচ্ছা কোর।'

করেক মূহূর্ত তৃজনে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল ওখানে। যুবক-যুবতী তৃজন আলাদা হয়ে গেছে: মেয়েটা চলে গেছে, লেফটেনান্ট সিগারেট খাচ্ছে, মনে মনে দারুণ কুরু যেন।

'মেঘ জমছে', বলল তামাস্থলেভ ( ও নিজেকে বেশ বড় দরের মনস্তত্বিদ আর মুখ-দেখে মনের ভাব জানার বিশেষজ্ঞ মনে করতে শুরু করেছে), 'অস্তুতঃ সাময়িভাবে তো বটেই।

'তেমার কি মনে হয় ওর। শ াশহরেই আছে, আর আমরা ওদের খু<sup>হ</sup>জে। পাবো ?'

'তাই তোমনে হয়। তাছাড়া খু<sup>\*</sup>জে পেতেই হবে. শহরটা আদেী বড নয়। মনে সাহস আনো।', উৎসাহ দেবার জনো আন্দেইয়ের পিঠ চাপড়াল তামাস্তমেভ।

'আজই হোক বা কালই ভোক ওদের আমরা ধরবোই,—বাতাদে তে: মিলিয়ে যেতে পারে না ওরা।'

> ২৪। অভিযান-সংক্রান্ত নথীপত্র সাংকেতিক দূরাভাষ

> > **जिल्ला करा** ।

মস্কো থেকে ইগোরভ সমীপে, ১৬-০৮-৪৪

নিয়েমেন-অভিযান সংক্রোপ্ত সংবাদের পাঠোদ্ধার করা মূল পাঠটি আপনাকে পাঠানো হচ্ছে এবং সংশ্লিষ্ট এজেন্টদের খু-জে বের করে গ্রেপ্তার করার জন্যে ও অবিলম্বে এইসব সংবাদ প্রেরণের ব্যাপারটি থামাবার জন্যে সক্রিয় বাবস্থা নিতে বলা হচ্ছে।

মূল ব্য়ানটির বিষয়বস্তু অনুসারে একথা বলা যায় যে, আপনাদের যুদ্ধ দীমাস্তের পশ্চাঘতী অঞ্চলে ও তার আশেপাশে একটি অভান্ত বৃহৎ ও দক্ষদল গুপুচর বৃত্তি চালিয়ে চলেচে, আপনাদের লড়তে হবে তাদের বিরুদ্ধে। নিঃসন্দেহে তারা গ্রোদনো-বিরালি স্টোক লাইনে ট্রেনের গতিপথের ওপর নজর রাখচে এবং ভিলনিয়াস ও বিয়ালি স্টোকের মধ্যে (গ্রোদনো হয়ে) এবং ভিলনিয়াস ও ব্রেস্টের (লিডামোন্ডি এবং ভোলকোভিস্ক হয়ে) মধ্যে যাতায়াতও করছে তারা; ••••

বি. নং ১৬০৪ "১৩-০৮-৪৪ তারিখে ধরা নিয়েমন সংবাদ"

"কে.কে-কে" গত তিন দিনে গ্রোদনো-বিয়ালি স্টোক
রেলপথের [উপর দিয়ে] গড়ে ২২-২৫টা ট্রেন গেছে যাত্রী
[অথবা] সামরিক সরঞ্জাম বহন করে। ফিরতি পথে ৫-৭
হাসপাতাল ট্রেন [এবং] খালি এসেছে। মোটর বাহিত
পনটুন দল [সজে] টি.এম.পি. [এবং] এন২পি পুল. আর. এ.
এম-১০ এবং এম-০১ রকেট নিক্ষেপকারী [দের] বাাটালিয়ান,
বাল্টিক অঞ্চল [থেকে] ওয়ারশ ও ডেবলিন জেলায় প্রেরিত
হয়েছে। বিয়ালি, স্টোক, গ্রোদনো এবং ভিলনিয়াস (-এ)
১৮৯৫ থেকে ১৯০৭ সালের মধ্যে জন্মগ্রহণ করা পুরুষদের ডেকে
পাঠানো হয়েছে। আপনার নির্দেশ লেখা প্রমাণককে জানানো
হয়েছে। বাাটারী আর ফর্ম অবিলম্বে দরকার। ক্রাভতসভ্ত

বেতার-দূরাভাষ সংবাদ

कक्रती !

প্ৰিয়াক্ত স্মীপে, লিডা,

১৯৪৪ সালের ১৩ই আগস্টের সংবাদটির পাঠোদ্ধার করা মূল বয়ান এবং পাওলোদ্ধি সম্বন্ধে তদস্ত চালাবার বিষয়টি

এই দলিলের তৃটি অনুচ্ছেদ বাদ দেওয়া হয়েছে—লেখক

জোরদার করার নির্দেশ এই সঙ্গে দেওরা হরেছে। কে.এ.ও. আহ্বান-সংকেত বিশিষ্ট প্রেরক যন্ত্রটি সম্বন্ধে এবার অগ্রাধিকার দেওরা উচিত। আর কি করা যেতে পারে ভেবে ঠিক করুন এবং আমাদের জানান।

অনুসন্ধান তীব্রতর করার জন্যে লিভাতে আর একটা দিন থাকুন, পাওলোদ্ধিকে গ্রেপ্তার করার ব্যাপারে পাভেলের প্রেরিত দলকে বাস্তবসম্মতভাবে সাহায্য করুন।

ইগোরভ

বেতার-দুরাভাষ সংবাদ

कक्ती !

লিডায় অবস্থানকারী পলিয়াকভ ও পাভেলকে,

স্মার্শ দপ্তরের নং ৯, ৬৫১ ( ২৭-০৭-৪৪ ) নির্দেশ অনুসারে এখন অনুসন্ধান কার্য চলছে জার্মান গোয়েন্দা বিভাগের হয়ে কার্যরত একটি এজেন্ট সম্বন্ধে, তার নাম—গ্রিবোভস্কি বা হরত ভোলকভ বা ব্রোফিমেকো বা পাওলান্ধিও হতে পারে, যার প্রথম নাম কাজিমির বা ইভান বা ভ্লাদিমিরও হতে পারে, যার পৈতৃক নাম গিওগিভিয়েচ বা আইলোফোভিচও হওয়া সম্ভব, জন্ম ১৯১৫ সালে, মিনস্ক প্রদেশের অধিবাসী, মাধ্যমিক ভর পর্যন্ত শিক্ষা, প্রাক্তন কমসোমল সদস্য, ও সোয়াভিথিমে প্রশিক্ষক ও রাজনৈতিক আল্ফোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী। ১৯৬৬-৬৯ সালে মস্কো সামরিক জেলায় বেতার কেল্রের সক্রিয় কর্মী ছিল।

যুদ্ধের অবাবহিত পূর্বে পাওলোদ্ধির মা সোভিয়েত বিরোধী কাব্দের জন্য দশ বছরের কারাদতে দণ্ডিত হন বলে অভিযোগ আছে। তার বাবা, জন্মসূত্রে জার্মান — লিডা জেলার বারানোভিচি অঞ্চলে একটি খামার বাড়িতে থাকেন।

যুদ্ধের গোড়ার দিকে লালফৌজে দার্জেন্ট থাকা অবস্থার পাওলোক্তি নিজেই জার্মান পক্ষে চলে যায়। ১৯৪২ দালের বসস্তকালে জার্মান গুপুচর হিসেবে কোনিস্বার্গ প্রশিক্ষণ সূক্ থেকে কৃতিছের সঙ্গে পাশ করে বেরিয়ে আসে সে। ১৯৪২৪০ সালে তাকে পারাসুটের সাহাযে ৯ থেকে ১০ বার লাল
কৌজের পশ্চাৎ ভাগে নামিয়ে দেওয়া হয় বেতারকর্মী এবং
গোয়েলা দলের নেতা হিসেবে। ১৯৪২ সালে ময়ের কাছে
একবার কোণঠাসা হয়ে গিয়ে পাওলায়ি কমাগুলের কর্মী ও
ছজন পাহারাদারকে হত্যা করে। আনুমানিক ১৯৪২ সাল
থেকে সে একজন পদস্থ জার্মান গুপুচর হিসেবে কাজ করছে।
দায়িত্বপূর্ণ কাজ সাফলারে সজে সম্পাদন করার জয়ে জার্মানীর
কর্তৃপক্ষ তাকে হিতায় শ্রেণীর আয়রণ ক্রশ, একটি রপোর ও
ছটি রোঞ্জের অভিযান পদক দেওয়া হয়েছে। ছোট খাট অস্ত্র
চালনায় সে বিশেষ দক্ষ এবং নিরস্ত্র অথাৎ হাতাহাতি
লড়াইয়ের কৌশল জানে। বিশেষ করে হিংল্র হয়ে ওঠে
গ্রেপ্তারের সস্তাবনা দেখা দিলে।

বর্ণনা: লম্বা, মাঝারি গঠন, হালকা রঙের চুল, চওড়া কপাল, গাঢ় ধূদর রঙের চোখ, ডিমের মতো লম্বাটে মুখ এবং চোখের জ ধহুকের মত বাঁকা, মোটা খাড়া নাক—বিশেষ ধরনের চারিত্রবৈশিষ্টা নেই।

এই বছরের জুলাই মাদের মাঝামাঝি শক্রণক্ষের একটি গুপ্তচর দলের সঙ্গে তাকে দেখা গিরেছিল ইন্স্তারবার্গের (পূর্ব প্রনিষা) কাছে ডালউইংজ শহরে যাবার পথে, পরণে ছিল সোভিয়েত অফিসারদের পোশাক, সেখান থেকে তাদের প্যারাসুটে করে নামিয়ে দেবার কথা ছিল লাল ফোজের পশ্চাৎভাগে।

সাংকেতিক দূরাভাষ

कक्रती !

रेशात्रष्ठ मगौरभ,

আজ ১৬ই আগস্ট তারিখে ছোট্ট শহর জাবোলোতিয়ের উত্তর দিকে আমাদের সেনা দলের পশ্চান্তাগে ১ জন দশছুট জার্মান দৈরাদের ঘিরে ফেলা হরেছিল, তার। আত্মসমর্পণ করতে রাজা না হওয়ায় তাদের মেরে ফেলা হয়েছে।

নবম জার্মান দৈল্যবাহিনীর সদরদপ্তরের ১-জেড বিভাগের অফিসার ক্যাপ্টেন এরিক গেব এবং ওবরলিউটেনান্ট হেলমুট ন্টিয়েল—এই তুজন জার্মান অফিসার ছাড়া ঐ দলে ছিল সাত জন ভ্লাসোভাইট, তাদের তিনজনের গায়ে ছিল আর.ও.এ. পোশাক (পদম্যাদার চিহ্ন ছাড়া): অপর চার জন সোভিয়েত সৈল্যবাহিনীর পোশাক এবং তক্মা পরেছিল, ১ম বাইলোরুশীয় সামান্তবাহিনীর দলের সার্জেন্টের লাল ফৌজ পাশও ছিল তাদের কাছে, নিশ্চয়ই সোভিয়েত সৈল্যদের হত্যা করে ওওলো সংগ্রহ করেছিল তারা। দলটা যাচ্ছিল পশ্চিমদিকে।

দলটিকে নিশ্চিক্ করার পর পাওয়া গেছে আটটা সাব-মোশনগান, ৯টা পিন্তুল, পনেরটা গ্রেনেড আর ১৯৪৩ সালে জার্মানাতে তৈরী একটা চোলু সটপ্রেভ বিমুখী বেতারযন্ত্র।

যেসব কাগজপত্র পাওয়া গিয়েছিল সাক্ষেতিকলিপি পাঠোদ্ধার করার সারণী, সঙ্কেতলিপি পাঠোদ্ধার করার প্যাড, যা থেকে ব্যবহার করা কাগজগুলো ছি ডে ফেলা হয়েছে, জার্মান বড় স্কেলের ম্যাপ যাতে বোবক্রইস্ক থেকে দল্টার যাত্রাপথ চিহ্নিত করা আছে, ব্যক্তিগত চিঠিপত্র আর ফটো।

ক্যাপ্টেন গেবের নোটবুকের লেখা থেকে দেখা যার যে দলটা রেলপথ ছ্বার খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে এসেছে। প্রথম বার এক নাগাড়ে তিন দিন এবং পরের বার প্রায় ৪৮ ঘন্টা ধরে। কোন্ জারগাগুলো থেকে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল তার উল্লেখ নেই ম্যাপে এবং সেগুলি জানাও সম্ভব নর।

নিদিউ পথ থেকে দেখা যাচছে যে ১২।১৩ই আগস্টে দলটি শিলোভিচি জল্পের উত্তর সীমার খুব কাছে ছিল, লগ বইরের লেখা থেকে দেখা যাচ্ছে ওখানে থামবার নির্দেশ দেওয়া হয়। সম্ভবত: যে বেতার প্রেরকযন্ত্রটি আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি সেটাই হচ্ছে কে.এ.ও. আহ্বান সঙ্কেত ব্যবহারকারী বেতারযন্ত্র যা আমরাদ্ধল করেছি।

বুনিয়াচেকো

সাংকেতিক দূরাভাষ

कक्ती !

বুনিয়াচেছো স্মীপে,

খতম করা শক্ত দলটির কাছ থেকে যেসব কাগজপত্র আর বেতার-প্রেরকযন্ত্র পাওয়া গেছে তা সদরদপ্তরের তদস্ত বিভাগে পাঠিয়ে দিন।

हरगात्रछ।

## २৫। विभाववन्यतः प्रभूतः

'মূল বরান থেকে তুমি সূত্রের সন্ধান নেবে বলছিলে! বেশ· তাই করো!' পলিয়াকভের দেওয়া সিগারেট হাতে নিয়ে বেশ গুরু গন্তীর সুরে পাভেল কথাগুলো বলল তামাস্তসেভকে। তারপর ধন্যবাদ জানাল পলিয়াকভকে।

বিমান বাহিনীর পাল্টা-গোয়েলা বিভাগের একতলা অফিস বাড়ির কাছে বিমানবল্যের প্রান্ত দেশে একটা জীপের ধারে দাঁড়িয়েছিল এই তিনজন। পলিয়াকভের হাতে ছিল কয়েকটা টুকরো কাগজ, কারণ এইমাত্র পাওলোস্কি লম্বন্ধে সদরদপ্তরের নির্দেশ আর পাঠোদ্ধার করা বেতার সংবাদের মূল বয়ানটা সে পড়ে শোনালো তামাস্তসেভ আর পাভেলকে।

'স্থামি আর একবার দেখতে পারি ওটা !' তামান্তদেভ বলল কথাটঃ পলিয়াকভের দিকে ঘূরে এবং কাগজপত্রগুলো নিল।

'ষর্গ থেকে যতক্ষণ না তোমার মনের মত জিনিস আসে ততক্ষণ অপেকা। করো এবং ভারপর…' পাভেল যে বেশ বিরক্ত হয়েছে, সেটা তার এই বগতোক্তির মধে। ফুটে উঠল। পলিয়াকভের সিগারেট দিয়ে নিজের সিগারেটটা ধরিরে নিল। 'অংশেষ ধন্যবাদ আছে। প্রথম সংবাদটার কি হল নেষ্টা ৭ই আগস্ট ধরা হয়েছিল ?'

'ওটার ব্যাপারে একটু দেরী হবে বলে মনে হচ্ছে', বেশ বিরক্ত হয়ে মস্তব্য করল পলিয়াকভ, 'তুটো সংবাদের পাঠোদ্ধার করার কাজটাকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল, নিশ্চয়ই কোথাও আটকেছে। সংকেতলিপিটা বেশ জটিল এবং পুব সস্তব ওরা প্রত্যেকটা সংবাদের সংকেত পাল্টে দেয়। আমি একবার টেলিফোন করে ওদের স্মৃতিশক্তিটাকে একটু ঝাঁকিয়ে দেবো।

এটা একটা দারুণ গুপ্ত খবর', মূল বয়ানের দিকে ভাকিয়ে ভামান্তসেভ বলল।

'বাস তোমার কি শুধু ঐটুকুই বলার আছে ?'

'দাধারণভাবে, রেলপথে ·····মালগাডি যাতারাত সম্পর্কিত নোট' মূল বিয়ান দেখতে দেখতে তামান্তদেভ বলল কথাটা, ও যেন গভীর চিন্তার মগ্ন, 'নিশ্চরই এটা একটা পাকাপোক্ত দলের কাজ।'

'আর কিছু না ?' চঞ্ল হয়ে পাভেল জানতে চাইল।

'কেন, মস্কোও তো প্রায় একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে,' বলল প্রিরাকভ, তার কথায় সৃক্ষুত্ম ব্যক্তের সুর। পরের কাগজ্ঞটা দেখে চেটচিয়ে পড়ল, 'মূল বয়ানটির বিষয়বস্তু অনুসারে একথা বলা যায় যে আপনাদের যুদ্ধ সামান্তের পশ্চালতা অঞ্চলে ও তার আশেপাশে একচি অত্যন্ত রহৎ ও দক্ষ দল গুপুচর রন্তি চালিয়ে চলেছে, আপনাদের লড়তে হবে তাদের বিরুদ্ধে। নিঃসল্লেহে তারা গ্রোদনো-বিয়ালি স্টোক লাইনে ট্রেনের গতিপথের ওপর নজর রাখছে এবং ভিলনিয়াস ও বিয়ালি স্টোকের মধ্যে (গ্রোদনো হয়ে) এবং ভিলনিয়াস ও বেস্টের (লিডা, মোল্ডি এবং ভোলকোভ্ষি হয়ে) মধ্যে যাতারাত কাছে তারা।'

·এইট ুকু মাত্র ?'

'না, তা কেন হবে…', মূল বয়ানটা দেখার জন্যে একট্র ধামলো প্লিয়াকভ, 'আমি বলি কি লক্তিয় ব্যবস্থা কিছু একটা নেওয়া যাক।… আমি তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি…রিপোর্ট পাঠাতে ভূল না হয় যেন…।'

অন্বিউ মুহুর্তে—৮

'তাতে আমাদের তেমন কোন লাভ গবে না,' কাগজটা ফেরত দিয়ে তামাস্সেভ বলল, 'প্রসঙ্গত: বলে রাখি বিয়ালি স্টোক আর গ্রোদনোর দক্ষিণ দিকের এলাকাটি বিভায় বাইলোকশ যুদ্ধ সীমাস্তের অন্তভু'ক্ত অঞ্চল।' 'তা ঠিক, কিন্তু বাকী স্বটাই আমাদের। সংবাদগুলো আমাদের

এলাকা থেকেও পাঠানো হচ্ছে।

'কোখেকে সংবাদ পাঠান ১ য়েছিল তা আমরা জানি, মূল বয়ানটাও আমরা জেনেছি এবং কিছু প্রমাণও পাওয়া গেছে, কিন্তু এমন কিছু পায় নি যাতে কোন কাজের কাজ ১তে পারে, থেমে থেমে বেশ জোর দিয়ে কথাগুলো বলল পলিয়াকভ, 'খুবই খারাপ। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে ওরা রেল লাইনের ওপর নজর রাখছে, শুধু দূর থেকে দেখা নয়, একেবারে স্টেশনে বা ঐ রকম জায়গায় গিয়ে দেখে আসছে।'

পাভেল বলল, 'মনে ১চেছ ওরা যেন ত্রিপলের ফাঁক দিয়ে দেখছে।'

'ভবখুরে না যাত্রী १'৵ তামান্তদেভ জানতে চাইল, ওসব সময়ে একেবারে নিখু<sup>হ</sup>ত এবং প্রকৃত খবর চায়।

প্লিয়াকভের দিকে তাকিয়ে নিজের থেকে উত্তর দিল পাভেল, 'আমি বলবো নিদিউ ট্রেন থেকে করা রীতিমাফিক পর্যবেক্ষণ।'

লেফটেনাক কর্ণেল মন্তব্য করল. 'পুব সন্তব সেইশনে থেকে আর ট্রেনে চেপে ছুইভাবেই করা হয়েছে। এরা খুব অভিজ্ঞ, নিজেদের কাজ জানে।'

'মূল বয়ান থেকে বোঝা যাচ্ছে এর। জার্মান নয় এবং খুব সম্ভব ওপ্ত সামরিক সংগ্ঠনেরও লোক নয়।'

অধৈর্য হয়ে তামান্তদেভ বলল, 'আমি তো বলোছ, এই গুপুচরগুলোকে প্যারাসুটে করে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

·হতে পারে', এড়িয়ে যাবার মত করে বলল পলিয়াকভ, শেষ মুহূর্ত প<del>র্যন্ত</del>

<sup>\*</sup> পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগে বাবহৃত পরিভাষা। ভবস্থরে হল এক ধরনের গুপ্তচর যারা তথা (প্রধানতঃ দৈল্লল ও যন্ত্রপাতির যাতারাত করা সম্বন্ধে) সংগ্রহ করে বিভিন্ন স্টেশনে ঘুরে ঘুরে, এক জারগার বেশি দিন থাকে না যাতে অপরের দৃষ্টি আক্ষিত না হর। যাত্রীরা, ভব্দুরের বিপরীত, ট্রেনে চড়ে বেড়াতে বেড়াতে খবর সংগ্রহ করে— লেশক

যে-কোন স্ম্ভাবনাকে ও বাতিল করে থাকে সব সময়ে, 'তাই যদি হয়, ভবে থেসব গুপ্তচরদের জার্মানর। রেখে গেছে তাদের সঙ্গে ওরা নিশ্চয়ই যোগাযোগ করেছে এই এলাকায় নিজেদের ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্মে। যেসব জায়গা থেকে ওরা পর্যবেক্ষণ করত সেগুলোকে ঠিকমত চিহ্নিত করার চেন্টাই বরং করা যাক।'

•তার জন্যে তো ঐদব লাইনে ট্রেনের যাতায়াতের ব্যাপারটা আমাদের বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার।'

'রেলের যাতায়াতের ব্যাপারে বিশ্লেষণ করার সব দায়িত্ব আমি নিশাম', ভারপরের কাগজটা উল্টে ঘোষণা করল পোলিয়াকভ। 'এবার পাওলাস্কির ব্যাপারে আসা যাক অনামাদের ঐ প্রেরক্যন্তের ব্যাপারে ওর কোন সম্পর্ক থাক বানা থাক ওকে ধরতেই হবে। সময় নই না করে জ্যান্ত ধরতে হবে। এবং তার সঙ্গে থারা থাকবে তাদেরও! এই কাজটা দেওয়! হোক ভামান্তসেভকে!'

'তাহলে আর কে থাকবে আমাকে সাহাযা করতে ?'. হাসবার ক্ষীণ চেষ্টা করে বলল পাভেল।

'আমাকেই পাবে। এছাড়া অন্য কোন স্মানন আমি করতে পারছি না। তামাস্কলেভের সঙ্গে দেবো গোলুবভের ছজনকে। হতে পারে খুব দুচিস্তিত এবং স্তর্কতার সঙ্গে সংগঠিত ফাঁদ পাতার বা লুকিয়ে অবস্থান করার দরকার—পরিস্থিতি বুঝে কাজ করতে হবে তোমায়। দেরী না করে বেরিয়ে পড়ো, অন্যদিনের মত আজও। একই সময়ে', পলিয়াকভ বলে চলল, তামাস্তলেভের দিকে তাকিয়ে, 'গতকাল যে ছজন খামারে ছিল তাদের খুঁজে বের করার জন্যে যা কিছু করনীয় কর এবং তাবা কি চায় দেটা ঠিক মত জান।'

পাভেল বলল, 'খামারের মালিকের নাম ওকুলিচ, মনে তো গ্র ওর রেকর্ড খুব পরিস্কার, কোন অভিযোগ নেই। শক্রর দখলে থাকার সময় ও সাহায্য করত পার্টিজানদের। আপদ করার মত কোন বাাপার ওর মধ্যে নেই।'

'তাহলে তো আরও ভালই বলতে হবে। আত্মগোপন করে থেকে নজরদারী করবার জনো যখন ঐ এলাকায় যাবে তখন ওর খামারে চুঁমেরে একটু কথা বলে দেখ ওর সঙ্গে।'

## ২৬। পাভেল আলিওথিন

ওকুলিচের খামারে আমি গিয়েছিলাম, কিন্তু ও বাড়িছিল না। সেদিন ওর সঙ্গে কথা বলার কোন সুযোগ পাই নি।

যাদের সঙ্গে পাওলোদ্ধির যোগাযোগ আছে তাদের খু<sup>2</sup>জে বের করা বা অনুসরণ করার এবং স্থিতাকারের ফাঁদ পাতবার আয়োজন করার সময় ছিল না একটুও। যেসব জায়গায় পাওলোদ্ধি আসতে পাবে সেসব জারগায় শুধু গোপনে ওৎ পেতে থাকা ছাড়া আর কিছু করতে পারলাম না, কিংবা আরও সঠিকভাবে বললে বলা উচিত একটি মাত্র জায়গায় তাই করা হল, কারণ লোক বলতে ঐ কজনই ছিল আমাদের সঙ্গে।

আমার মনে হয়েছিল সবচেয়ে সম্ভাবা জায়গাটি হল কামেনকার উত্তর দিকের প্রান্তে, যে দিকে বাস করতেন পাওলায়্কির পিসী জোফিয়া বাসিয়াদা, ঐ এলাকায় তার একমাত্র নিকট আত্মায়া। লিডাতে সেদিন তথু মহিলাটির কথাই আমি চিন্তা করেছিলাম। এবং কামেনকা খামার বাডিতে পৌছবার পর ঐ কথাটাই আরও বেশি ভাবে চিন্তা করতে লাগলাম আমি।

ছানীয় সৈন্যবাহিনীর লোকটির ব্যাপারে আমি বেশ ভাগ্যবান ছিলাম। প্রথম যৌবনের গণ্ডী পার হয়ে গেছে সে এবং বিশেষ শিক্ষিতও নয় লোকটি, অথচ কৃষকদের সহজাত তীক্ষ্ণ বোধশক্তি তার আছে—চালাক আর স্মৃতিশক্তিও ভাল। এই এলাকায় পার্টিজানদের সঙ্গে যে পড়াই করেছে। স্থানীয় বহু লোককে ও চেনে এবং কৃষকদের সঙ্গে বস্কুত্বের সম্পর্কও তার আছে। তারা আমার বা যে কোন অপারচিতের তুলনায় ওর সঙ্গে অনেক বেশি আগ্রহের সঙ্গে এবং অনেক বেশি খোলাখুলিভাবে কথা বলে। আমি আমার বাকাট্পি আর তক্ষমাগুলে। খুলে নিলাম এবং ওর পাশাপাশি কাজ ক্রতে শুকু করলাম, যেন ওরই সহকারী, নিজের প্রকৃত পরিচয় কাকর কাছে দিলামই না বলা যায়।

স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে কথা বলার অনেক আছিল। ছিল। চারদিন আগে কামেনকার কাছে সৈন্যবাহিনীর একটা গাড়ির ওপর গুলি চালান হয়েছিল। মারা গেছে ডাইভার আর যাত্রা। লরীর পেছন থেকে সৈন্যদের পুরো পোশাক প্রায় চল্লিশটা পাওয়া যাচ্ছে না। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে রাতের বেশার চুরি অনেক বেড়ে গেছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই চুরি গেছে গোলাঘর আর মাটির তলার সেলার থেকে খাবার জিনিল, ছটি ক্ষেত্রে ডাকাতির প্রস্তুতির জন্যে কুকুরদের বিষ খাওয়ানো হয়েছিল। চুরির প্রধান লক্ষা ছিল ময়দা আর শৃয়োরের চবি। একবার তো প্রায় ৬০০ পাউও ওজনের আন্ত একটা শ্রোরই চুরি হয়ে যায়, খামারের কারুরই ঘুম ভালে নি। আরও কয়েকটা অঘটন ঘটেছে যেগুলো গুটিয়ে দেখতে হবে, যেমন অবৈধ গর্ভপাত, মদ খেয়ে মারামারি, নথাপত্র জালকরা, স্বেজ্রার অলহানি করা যাতে যুদ্ধের কাজে লাগান না যেতে পারে এবং এই ধরনের আরও অনেক ঘটনা।

কৃষকরা নিজের থেকে এগিয়ে আদতে চাইছিল না এবং ফলে কাজ্চা সহজ হল না। কাল্লনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা বা এমনি কথাবার্তার ফাঁকে ফ'াকে যেসব তথা বেরিয়ে পড়ছিল তারই টুকরোগুলো জুড়ে যেটুকু পারলাম খাড়া করবার চেন্টা করলাম আমি। যেটুকু তথা আমি কুড়োতে পেরেছিলাম দেগুলো আবার অন্য উৎস থেকে পাওয়া তথাের সঙ্গে মিলছিল না এবং বিস্তারিত ঘটনাটিকে নির্ধারণ করা এবং পরীক্ষা করার জনো যে মিল থাকার দরকার তা পাওয়া যায় নি, বস্তুতঃ যেসব বিস্তারিত বর্ণনা আমি পেয়েছিলাম সেগুলো ভীষণভাবে পরস্পর বিক্রম।

আমি যেটা লক্ষ্য করলাম তাহল এই যে বেশির ভাগ গ্রামবাদীই দিনিয়র পাওলোদ্ধি আর তার বোন জোফিয়া বাদিয়াদার বিক্তন্ধে বলার কিছু নেই। অনাদিকে দুইরিডকে লোকেরা যার্থপর, ক্ষুদ্রমনা মানুষ বলে মনে করে, সহকর্মীদের প্রতি যার মনোভাব ঈর্ষাপরায়ণ অর্থলোভা মানুষের মতো। ওর সক্ষে হঠাৎ আমার দেখাও হয়ে গেল এবং কথাও হল অনা কেউ তখন উপস্থিত ছিল না। মাঠের মধ্যে ওকে দেখতে পেয়ে, শাল্ভভাবে এগিয়ে বিয়ে ওকে ডাকলাম ঝোপের কাছে।

হাজেল গাছের তলায় ওর সঙ্গে প্রথম যে কথা হয়েছিল তার চেয়ে আনক বেশি শাস্ত আচরণ করল সুইরিড এবং এমন সংযত হয়ে কথা বলছিল যে বোঝা যাচ্ছিল না। ও নিজের থেকে যেচে একটা কথাও বলল না এবং শুধু হাঁ৷-না বলে আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল, আমার মনে হয়েছিল সেই উত্তরগুলোও দিচ্ছে খুব অনিচ্ছা সহকারে। তার চেয়ে একটা বড কথা আমার মনে হচ্ছিল যে আগো অনেক বেশি কথা বলে ফেলার

নিজেকে ও বোধ হয় অভিসম্পাত দিচ্ছিল। তাহলে পরশু দিন ওরকম করল কেন ও ং

প্তর ক্লেত্রে দেশপ্রেমের মনোভাবের ব্যাপারটি আমি সোজাসুজি বাতিল করে দিতে পারলাম। তবে কি ঈর্ঘা ? নিজের স্বার্থ ? কোন ব্যক্তিগত শক্তা ? প্রতিশোধ নেবার বাসনা ?

তুজন মানুষের মধ্যে সম্পর্কট। শক্রভার থাকলে তা সহজেই জানা যায়।
পাওলাস্কি আর সুইরিড তুজনেরই সমান বয়স, কিছে একজন যখন সুস্থ স্বল এবং দিনে দিনে উন্নতি করছে (কুঁজোর গারণা অনুসারে ) অপর জন তখন শারীরিকভাবে সম্পূর্ণাক্ত নয় এবং বার্থতা মেন তাকে ঘিরে রয়েছে। ক্রমা এবং মনোমালিনাের যথেষ্ট কারণ আছে, বিশেষ করে সুইরিডের যা চরিত্র-কিছে এ বাাপারগুলােতে দীর্ঘকাল ধরেই চলে আসছে, হঠাৎ এমন মনোভাব কেন দেখা দিল, কিসের জনাে ?

স্থানীয় অন্যান্য খামার বাডির অন্য গ্রামবাদীদের সঙ্গে কথা বলার পর জুলিয়া সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু জানবার পর প্রশ্নের উত্তরটা দানা পাকতে শুরু করল, সিনিয়ব পাওলাস্কির জেলখানার ঘরে যে কাগজের টুকরোটা পাচার করার চেইটা করা হয়েছিল তাতে যে জুলিয়ার কথা ছিল এ সেই জুলিয়া। খবর পেলাম স্থানীয় সামরিক বাহিনীর লোকটির কাছ থেকে যে মহিলা পাওলাস্কির খামারে দিন মজুর হিসেবে কাজ করত। পরে দেখা গেল যে এ মহিলা অন্য কেই নয়, কুঁজোর স্ত্রী এবং ব্রোনিয়াওয়ার ছোট বোন। টুকরো টুকরো ঘটনা জুড়ে তার সম্বন্ধে শেষ পর্যন্ত যে কাহিনী খাড়া করতে পারলামতা হল এই—জুলিয়া আলেক্সিয়েভনা আন্তোনিউক জন্মে ছিল ১৯২৬ সালে, ও বাইলোক্রশিয়ার মানুষ, ধর্মে ক্যাথলিক ও লিডা জেলার বেলিৎসা গ্রাম থেকে এসেছিল, স্কুলে মাত্র হুবছর লেখাপড়া করে। অনাথ এবং পাওলাস্কির বাড়িতে কাজ করতে শুরু করে মাত্র তের বছর বয়সে। কিছু কিছু কৃষকের মতে সিনিয়র পাওলাস্কি ওকে নির্তুরের মত খাটাত আবার অন্যদের মতে ব্যবহার নাকি পরিবারের একজনেরই মতো করা হত।

তবে একটা বাপোরে সবাই একমত ছিল যে জুলিয়া সুন্দরী। এলাকাটি শক্তদের কবলে থাকার সময় জার্মানদের নজরে না পড়ার জন্যে ও ইচ্ছে করে নোংরা পোশাক পরতো এবং এমন চেহারা করে রাখত যেন কয়েক সপ্তাচ স্থান করে নি। অন্যদের মধ্যে তৃ-একটা জার্মানের সঙ্গেও ওর সম্পর্ক স্থাপিত হরেছিল এবং ওর একটা মেয়েও হয়, তার নাম এলসে, বয়স এখন আঠারোমাদ।

শক্ত ঘটনা যাই হোক না কেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে জার্মানরা ওকে একটা অসুইজ কার্ড দিয়েছিল, যার ফলে বাধ্যতামূলক শ্রমদান করার জনে। জার্মানীতে যেতে হয় নি ওকে (কিংবা হয়ত জাকে বাঁচিয়ে ছিল সিনিয়র পাওলাস্থি, যে ততদিনে জার্মানদের অনুগ্রহভাজন হয়ে উঠেছিল १)।

জুলাই মাসের প্রথম কয়েকটি দিনে, সোভিয়েত সেনাদল এসে পৌছব'র ঠিক আগে, ধরে নেওরা হয়েছিল যে জুলিয়া জার্মানদের সঙ্গে চলে গেছে এবং এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে গ্রাম থেকে ও প্রায় ছয় সপ্তাহ বেপাত্র ছিল। ফিরে এসেছে ছুদিন আগে সন্ধ্যে বেলায়, আমার সঙ্গে সুইরিডের প্রথম কথাবার্তা হওয়ার প্রায় চিকিশ ঘন্টা আগে।

এটাও জানা গেল যে জুলিয়া চলে যাবার পর সুইরিড জুলিয়ার সব জিনিপতা গুছিরে নিয়ে যায় তার নিজের বাড়িতে। ফিরে আসার পর জুলিয়ার কয়েকটা জিনিস ফিরিরে দিতে খুব বিরক্ত বোধ করেছিল। পর ভুদিন যে দৃশ্যের অবজারণা হয়েছিল এটাই যে তার কারণ এখন স্পন্ট বোঝা যাছে। আমি হঠাং সুইরিডের বাডি পৌছে গিয়েছিলাম বলেই ওই দৃশ্যটা দেখতে পাই—জুলিয়া অবশ্য ওখানে ছিল না, তবে কেঁদে কেঁদে চোখ লাল করে ফেলা তুটি মহিলা ওখানে ছিল—সুইরিডেব ব্রী আর তার র্কামা। আমার মনে হয় ওরা ওই কুঁজো সুইরিডকে বোঝাবার চেন্টা করছিল জুলিয়ার সব জিনিস ফেরং দিয়ে দেবার জন্যে।

আগের বার পাওলোদ্ধির ফটে। ও আমাকে দেখাতে চেয়েছিল, বাড়িতেই ছিল বলে, কিন্তু আজ বলছে একটা ফটোও নাকি খুঁজে পাড়ে না। আমাদের তদন্তের ব্যাপারে ফটোগুলো ভীষণ প্রয়োজনীয় বস্তু এবং এতক্ষণে আমি বুঝতে পেরে গেছি যে সুইরিডের বিরুদ্ধে সবচেয়ে কার্যকরা অস্ত্র হচ্ছে ভয় দেখান। তাই সঙ্গে সঙ্গে মুখে-চোখে বাজপাথির মত ভয়ানক ভাব ফুটিয়ে তুলে খোলাখুলি ভয় দেখালাম এই বলে যে সুইরিড ইচ্ছাক্ ৬-ভাবে গোভিয়েত কর্তৃপক্ষকে প্রতারণা করতে চাইছে, কিন্তু ভাকে তা করতে

<sup>\*</sup> অসুইজ—জার্মানদের দ্বারা সাময়িকভাবে অধিকৃত অঞ্চলে বস্বাস করার জন্যে পরিচয়জ্ঞাপক কার্ড দেওয়া হত—দেশক

দেওরা হবে না। আমি ওকে এ আখাসও দিলাম এখন পর্যন্ত ও আমাকে যা যা বলেচে তা আমাদের চূজন চাড়া আর কারুর কানে যাবে না; অবশ্য সে যদি ভবিস্তাতে আমাদের আর সাহায়। করতে না চার এবং সোজাসুজি পাওলোদ্ধির ফটো এনে আমাকে না দের তবে তার পরিণামের জনো সে আর অন্য কাউকে দারী করতে পারবে না।

এইভাবে খোলাখুলি ওকে ভয় দেখানোতে কাজ হল দারুণ, আমার অনুমান ঠিক হল। কয়েক মিনিটের মধ্যে ও পাওলোদ্ধির ছটো ফটো এনে আমাকে দিল, ওর কপি করিয়ে নিতে হবে আমাকে—তাহলে বিমান-বাহিনীর পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগে আর কোন সমস্যা থাকবে না—তবে সবার আগে দেখাতে হবে তামাস্তদেভকে।

আগের থেকে করে রাখা বাবস্থা অনুসারে আমি লিডাতে রেল সেঁশনে গাডি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম তামান্তলেভকে আনবার জনো এবং ওর জনো আপেকা করতে করতে অথৈর্য হয়ে উঠেছি: শুধু এই জনো নয় যে আমি আমার নতুন সিদ্ধান্ত ওকে জানাতে চাই বা ও কি বলে তা শুনতে চাই, বরং বেশি বাশু ওং পেতে থাকার জনো অন্ধকার হবার আগে ভাল মত একটা জায়গা বেছে নেওয়া দরকার এবং ও বাাপারে তার সিদ্ধান্তটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ওং পেতে বসার জায়গাটি নির্বাচন করার দায়ত্বটি তার এবং আমার কাজ হল কোথেকে আমরা নজর রাখবো সেই জায়গাটি ঠিক করা এবং এ বাাপারে ভুল করা চলবে না। যে-কোনো মুহুতে তামান্তলেভ এসে পডতে পারে এবং ওখানে বঙ্গে থাকতে থাকতে গভার চিন্তার জালে জডিয়ে পডলাম আমিন্ত।

#### ২৭। নাপিতের দোকানে

প্রচণ্ড রোদের তাপে পুডে অতক্ষণ কাটাবার পর আল্রেইয়ের বৃদ্ধি আর ঠিক মত কাজ করছিল না। সাদের মত ভারি হয়ে ওঠাপা জোর করে ফেলে ফেলে মোড প্রস্থ গেল। উল্টো দিকের কোণে সৈন্যবাহিনার চুল কাটবার দোকান, কাঠের তক্তা জুড়ে জুড়ে তৈরী একটি বাড়িতে সেলুন করা হয়েছে। এর আগে অস্ততঃ পাঁচবার ওটা দেখেছে আল্রেই।

রান্তার ওপারে রোদে থেতে ইচ্ছে করছিল না আল্রেইয়ের, কয়েক

মিনিট ইতন্তও: করল। শেষ পর্যন্ত রাস্তা পার হয়ে দোকানে ঢোকার সিঁড়ি পর্যন্ত গেল। শিলোভিচি জঙ্গলের ধারে খামার বাড়িতে আগের দিন যে লেফটেনান্টটিকে দেখেছিল তাকে ছাড়া এখানে আজ আর কাকে দেখবে !

নাপিতদের চেয়ারে বেসেছিল লেফটেনাণ্ট, সরু ঘাডওলা একটা শ্যামলা বঙ্রে নাপিত চুল কাটছে, তার নাকটি বঁড়শির মত।

একটা সমর্থনের জন্যে কোন কিছুর সন্ধানে রাস্তার এপাশ থেকে ওপাশ পর্যস্ত দেখল আল্রেই—কিন্তু একজনকেও দেখতে পেল না যার কাজ থেকে মতামত নেওয়া যায়। আর এটা ও ভালভাবেই জানে পাভেল আর তামাস্কলেভ এখন নাগালের বাইরে। গাড়ি-বারান্দার পাশে রাখা একটি বেঞ্চে বঙ্গে পড়ল ও, তারপর নাপিতেয় দোকানের খোলা দরজা দিয়ে আড চোখে দেখতে লাগল ভেতরের দিকটা।

আরনার সামনে তিনটে নডবডে কাঠের চেয়ার, ঐ শ্যামলা রঙের রুদ্ধ চাডা আরও হুজন মহিলা নাপিত কাজ করছে ওখানে। একজ্ন বেশ মোটা এবং কিছুতেই যুবতী বলা চলে না তাকে, তবে কাজের বেলায় হাত চলে খুব ক্ষিপ্রগতিতে, দিতীয় মহিলাটি খুবই কমবয়সী যুবতী, সুন্দরী, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন আাপ্রন জাতীয় চিলে কোট, আর পায়ে বুট জুতো। দরজার বাঁ পাশে কোটা ইতাাদি রাখার একটা আলনা। দোকানঘরের ভেতরের দিকে দেওয়ালের সঙ্গে খেঁষানো সারি সারি চেয়ারে বলে আছে পাঁচ জন সামরিক বিভাগের কমী, তাদের পালা আদবে একের পর এক। বেগ্গাটে লম্ব। মুখওলা একজন সামরিক বাহিনীর ডাক্তার চিকিৎসা বিভাগের ক্যাপ্টেনের তক্মাটা নিয়ে খেলছেন এবং খবরের কাগজ পড়ছেন, অপেক্ষায় আছেন কখন তাঁর পালা আসবে; বিমান বাহিনীর একজন জুনিয়ার লেফটেনান্টও বসে আছে, তার গালগুলো ফুলো, ফোখে-মুখে নিজ্পাপ সরলভাবের জন্মে বাচচা ছেলের মত লাগছে দেখতে: বিমানবাহিনীর একজন সাজে নি মেজরও আছে, গ্রীত্মকালীন অফিদারদের পোশাকে ভাকে বেশ স্মার্ট লাগছে, কোমর বন্ধে ঝোলানো মাাপের-বাাগ আর আছে হজন (शामनाष ।

ট্যাক্ষ বাহিনীর সার্জেন্ট হল ছ নম্বর খদের, দরজার কাছে দাঁড়িরে সিগারেট খাচ্ছে, আন্দ্রেই তার পেছনে লাইনে দাঁড়াল। বিমান বাহিনীর সার্জেনটি ছোকরা পাইলটকে বলছিল, '১৫ নম্বরের পাভলিক ফেদোভভ গছকাল এই নিয়ে তিরিশটা জার্মান প্লেন ঘায়েল করেছে। দারুণ ছোকরা' ! বুড়ো আঙ্গুলটি ওপরে তুলে ধরে প্রশংসার সুরে বলতে লাগল. 'ত্-লিটার পেটে ঢাললেও একেবারে ডেইজি ফুলের মত তরতাজা থাকতে পারে ছোকরা।

লম্বা শ্বাস ফেলে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে মোটা মতন মহিলা নাপিতটি ডাক দিল— 'পরের জন আসুন।' অনাদের তুলনায় এর বেশি কট্ট হচ্ছিল গরমে কিন্তু রদ্ধ বা কমবয়সা মেয়েটার তুলনায় খুব তাডাভাডি কাজ করছিল।

'তোমার পালা.' সাম্ত্রিক বাহিনীর ডাজ্ঞার বললেন সাজে'ন্ট মেচ্রকে। 'আমি ছেড়ে দিচ্ছি', সুন্দরী যুবতীটির দিকে এক নজর তাকিয়ে সাজে'ন্ট মেজর বলল, আমি ওর কাছে কাটাবো।

ভাজার তাডাতাড়ি কাগজটি ভাজ করে রাখলেন, চশমাটা খুলে নিয়ে খালি চেয়ারে গিয়ে বসলেন। মোটা মহিলাটির ঢিলে কোট আর তাঁকে যে চুল কাটার গাউনটা পরানো হল সেটার দিকে একবার খুঁতখুংতে দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিয়ে কিভাবে চুল কাটতে হবে তার নির্দেশ দিতে শুরু করলেন।

ইতিমধ্যে আল্রেট সতর্ক দৃষ্টিতে আয়নায় লেফটেনান্টকে একবার দেখে নিল। ওর মুখে এক শাল গাস্তার্গের ভাব, চ্লকাটাব গাউন পরে সেন ফে পে-ফুলে বসে আছে, গাওলে কর্ইয়ের ভর চেয়ারের পিঠে গা এলিয়ে দিয়েছে, মাঝে মাঝে চোখটা আধ বোঝার মত করছিল। শ্রামলা রঙের বৃদ্ধা নাপিতটা কাঁচি চালিয়ে তার লম্ব। গান্ধা রঙের চুলগুলো কাটছিল, বাস্ততার ছিটেফেশটা নেই তার কাঁচি চালানোতে। লেফটেনান্টের মুখটি বেশ সরল, হাসিখুশি মাখা, চোখ বড বড, তারাটা হাল্পা রঙের, দৃষ্টিতে বিপদ আর ফ্লান্ডির চাপ. অন্তেও: তাই মনে হল আল্রেইয়ের।

আন্দেইয়ের মনে পডে গেল ও যখন যুদ্ধক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে কাজ করছিল তখন পাশের একটা রেজিমেন্টে রাসায়নিক যুদ্ধবিভা! বিভাগের যে বড় কর্তাটি ছিল তার সজে এই লেফটেনান্টের আশ্চর্য মিল আছে—ঐ বেচারী একটা মাইনের ঘায়ে একেবারে টুকরো টুকরে। হয়ে যায়।…

খোলা দরজা দিয়ে ভেলে আসছিল সন্তা সেন্টের মাথা-ধরানো তীব্র মিটি গন্ধ, ঘরের ভেতরে ঘেরা পরিবেশে ওটা যে ওখানকার চেয়েও খারাপ লাগবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, নিঃশাস নিতেও কফ্ট হবে বলে মনে হয়। বেশ কিছু মাছি গুনগুন করে ঘুবে বেডাচ্ছে—ঘামে ভরামুখেব ওপর বদার জন্যে আপ্রাণ চেফা করে যাচ্ছে।

বিমানবাহিনীর সাজে নি-মেজরটি এখন ও গারে গারে অখচ উত্তেজিত-ভাবে আকাশ যুদ্ধের কথা বলে যাচেছ তরুণ পাইলটটিকে। বেশ আগ্রহের সঙ্গেলই শুনছিল পাইলটাট, মাঝে মাঝে মাথা নাডা কিংবা বুঝাবারের গাস কাসা ছাড়া নিজের তরফ থেকে কিছুই বলছিল না। এরোপ্লেন চালানো সংক্রান্ত নিজন্ব পরিভাষায় ঠাসা বিশেষজ্ঞের এই কথাবাতার মাঝে মাঝে সাজে নিজন খুব সুন্দর ভাব-প্রকাশক অঙ্গ-ভঙ্গাও জুডে দিয়েছিল। আকাশ-যুদ্ধে প্লেনভাকে কীভাবে ওঠানো-নামানো হয় তাৰ সুস্পইট ছবিটি ফুটিয়ে তুলছিল হাত নাডিয়ে।

কথাবার্তা থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে সার্জেন্ট-মেজর একজন অভিজ্ঞ আফসার এবং নিজের বক্তব্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। ওর ওপর দায়িত্ব পড়েছিল মেসারশ্রিট আর জ্কার প্লেন ধ্বংস করার, কনিস্বার্গে বোমা ফেলার আর জার্মান সৈনাবাহী ট্রেনের ওপর মেশিনগান চালাবার জন্যে ওপর থেকে। এমনভাবে একজন বিখ্যাত পাইলটের কথা বলছিল সার্জেন্ট-মেজর যেন উনি তার বন্ধু ছিলেন এবং হুজনে রোজই দেখা হত। নানারকম বিমানের বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে এমনভাবে আলোচনা করছিল যেন সে নিজেই পাইলট ছিল এবং ৬ই বিমানগুলে' ওডানো ও তালের লড়াই করার বৈশিষ্টাগুলো তার নিজম্ব অভজ্ঞতালক। সব কিছুই যেন তার নম্ব দর্পণে, শুধু একটা কথা স্পেইভাবে বোঝা যাচ্ছিল না যে সার্জেন্ট মেজর নিজে কোন্ বিভাগে ছিল—জঙ্গী, বোমারু না আক্রমণাত্মক অভিযানকারী বিমান বিভাগে।

সতর্কভাবে আয়নায় লেফটেনান্টির মুখ লক্ষ্য করতে করতে আন্তেই ভাবতে চেফা করল সেও কি ঐ কথাবার্তা শুনছিল। বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছিল না যে লেফটেনান্টি দোকানের মধ্যে যা ঘটছে বা ওথানকার লোক-শুলো সম্বন্ধে কোন আগ্রহ দেখাছে। মুখের ভাবটা উদাসান, এমন কি ঘুম ঘুম ভাবও ফুটে উঠেছে—হয়ত গরমে ওর অবস্থাও শোচনীয়। প্রায়ই মাথা ঘুরিয়ে আয়নায় দেখছে তার চুল কতটা কাটা হয়েছে, ত্বার তো ঘাড়ের কাছে হাত বুলিয়ে চুলটা স্পর্শ করে দেখল, তারপর নাপিতকে কি যেন বলল। শেকটেনানটি যখনই আয়নার দিকে তাকাছিল, ওর দৃষ্টি এড়াবার জন্যে আল্রেই সচ্চে সচ্চে নাপিতের দোকানের দেওয়ালে টাঙ্গানো পোন্টারগুলো পড়তে শুরু করে দিচ্চিল। তার মধ্যে একটাতে শেখা ছিল—
"আলগা ভিভ গুপুচরদের পক্ষে আশার্বাদ !" এই পোন্টারটা তুটো আয়নার
মাঝখানে খুব চোখে-পড়ার মত করে টাঙ্গিয়ে রাখা হয়েছে এবং তাই
বোদ হয় আল্রেইয়ের দৃষ্টি পড়েছে গুখানে। ছবিটা হল—একজন বয়য়া
মহিলা কমা ঠোটের প্রপর আঙ্গাল রেখে তাকিয়ে থাকা লোকটিকে ম্য়মুয়
করে রেখেছে একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থেকে এবং যেন সাবধান
করে দিচ্ছে: "বাজে বক্বক্ কর না!"—এই কথাগুলো বড় বড় অক্ষরে
লেখা আছে পোন্টারের তলার দিকে এবং গুণরে এক কোণে লেখা আছে

সতর্ক হয়ে থাকো !—
কারণ সময়টা এমনই
যে দেওয়ালেরও আছে কান…
অসাবধানী কথা বলা আর থোশগরের
পরিণতি রাষ্ট্রদোহিতা আর অভ্রুপাত…

শ্যামলা রঙের নাপিতটি লেফটেনান্টের চুল সাধারণতঃ যেভাবে থাকে সে-ভাবে আঁচড়ে দিয়ে আবও কয়েকবার খচ খচ করে কাঁচি চালাল। নানা কোণ থেকে নিভের হাতের কাজটা দেখে নিয়ে ভাঁড়ার ঘর থেকে আলুমিনিয়ামের মগে করে গরম জল আর ব্রাশ নিয়ে এল, ওখানে একটা তেলের স্টোভ জলছিল। তারপর সব কাজের মত ধীরে সুক্টো শান দিতে লাগল।

ঠিক দেই সময়ে হাতে বেত নিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে এল গোলনাজ বাহিনার বয়স্ক কাাপ্তেন, সকলের দিকে গস্তার মুখে একবার তাকিয়ে নিল। মনে হয় অনেক আগেই ও লাইনে ছিল, তারপর কোথাও চলে গিয়েছিল। ঠিক সময়ে এসে ধপাস করে মাঝখানের চেয়ারে বসে পডল, ওখানে চুল কাটছে মোটা মতন মহিলা।

'একেও সন্দেহ করার কিছু নেই', লেফটেনান্টটিকে জ্বীপ করতে করতে ভাবল আন্দেই। বাচাল সার্জেণ্ট-মেজরটি তখনও তরুণ পাইলটিকে গল্প শুনিরে চলেছে পুরো মাত্রায়, 'ওরা তো ২৭ নম্বরকে বিরালি ন্টোকে পাঠিয়ে দিল। একটা শহর বটে! শহরের বৃক্টাই উড়িয়ে দিয়েছে বোমা মেরে, তবে হাঁ৷ ওখানকার মেয়েমানুষগুলো সব ঠিক ছিল।' খুব উপজোগ করার ভলাতে ঠোটের ইশারা করল সার্জেণ্ট মেজর। আর একমাত্র তখনই আল্রেই লক্ষ্য করল যে লোকটা সামান্য মাতাল হয়ে আছে, 'আমাদের রুশ মোহিনীদের ক্ষেত্রে কাজ্কটা খুব সহজ্য এক্যাত্রতাহ, 'আমাদের রুশ মোহিনীদের ক্ষেত্রে কাজ্কটা খুব সহজ্য এক্যাত্রতাহ বে না এখানে পুরো সাধনা করতে হবে। প্রশংসা করা এবং ধারে ধারে এগোন ওরা পছল করে। সুন্দরী মহিলার সামনে হাঁটু মুড়ে বসা, বারবার ক্ষমা চাওয়া, ছোট্ট হাতে আলভোভাবে চুমু খাওয়া সেনেই সক্ষে অন্যান্য আনুষ্কিকের পুরো চাপ থাকবে ঘাড়ের ওপর। মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হবে সত্যি সত্যি তা নাহলে কোন লাভ হবে না। ওরা আমাদের দেশের মেয়ের মত নয়, যে ছ্-একবার গায়ে হাত বোলালেই কাজ হবে।…না, হবে না।'

গোলন্দাকা ক্যাপ্তেনটি ( যার মুখে এইমাত্র সাবানের ফেনা লাগান হল )
মুখ ফিরিয়ে উদাসভাবে তাকাল সার্কেন্ট মেজরের দিকে, দে কিন্তু সব কিছু
ভূলে তার শ্রোতাকে কি করে পোল্যাণ্ডের মেয়েদের মন জয় করতে হয়
ভার বিশেষ কোশল শেখাচ্ছিল এবং গল্প বলছিল ৬নং জলী স্কোয়াড্রনের
জনৈক বেরিওজকিন সম্বন্ধে, একবার কাজ শেষ করে আসার পর পুরো
স্কোয়াড্রনের জন্যে যে মদ দেওয়া হয়েছিল ঐ পাইলটি একাই সবটা খেয়ে
নিয়ে কিভাবে বিয়ালি স্টোকে যাবার জন্য বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে
পড়েছিল, তারপর নেশার ঝোঁকে কোন কিছুরই তাল রাখতে পারে নি সে
ঘটনাটাও বলেছিল।

সাজে নি-মেজরটি যেন কিছুতেই কথা না বলে থাকতে পারে না।
বৈরিওজকিনের কাহিনী ছেড়ে এবার শুরু করল সন্ত আসা নতুন ইয়াক-৬
জলী বিমান সম্বন্ধে বলতে। অন্য কয়েকটা বিমান সম্বন্ধে ধ্ব একটা ভাল
ধারণা ছিল না তার, সেগুলোকে কখনো "বাক্র", "কফিন" এবং এমনকি
"গোবর" পর্যস্ত বলতে হিধা করে নি। অথচ এই নতুন বিমান সম্বন্ধে
প্রশংসায় পঞ্চমুখ আর এর নানা গুণের ব্যাখ্যা করতে শুরু করল খুঁটিয়ে
খুঁটিয়ে। 'এগুলো নির্ভরযোগ্য, সহজেই খোরানো-ফেরানো যায়, কিয়ারিংটা

ছুঁলেই কাজ ইয়। তবে এর আসল বাাপারটা হল গতি। ওওলো তো বিমান নয়, যেন ঘূলি ঝড়। চারশোরও ওপরে চলে যায়, ছেলাফেলার ব্যাপার নিশ্চয়ই নয়।—যেকোন জার্মান প্লেনের চেয়ে ভাল। আর ঘোরানো ফেরানো ব্যাপারে এর পাশে কেউ দাঁড়াতে পারবে না। তেলের মুখটা খূলে দাও সঙ্গে পাধির মত আকাশে উড়ে যাবে। অলু বিমানের ভূলনায় এতে আরও ভারা কামান ফিচ করা আছে। বলো এবার— জার্মানদের কাছে এরকম কোন কিছু আছে গ ওরা ষপ্লেও কখনো এরকম প্লেন দেখেন।

বিরক্ত আন্দেই মনে মনে বলল, 'কা বাজে বকছে লোকটা! যেভাবে কথা বলে চলোচে তাতে মনে হয় কেউ ওকে টাকা-পয়সা পেবে বলেছে।'

মান, নিরীহ হাসি হেসে নাপিত লেফটেন'ন্টকে বলল, এবানে একটা ব্রণ আছে আপনার, অসাবধানে কুর চালাতে গিয়ে কেটে ফেলেছে ব্রণটা, একটুরভের আভাস দেখা যাচ্ছে।

'১০ নং আর ২৫ নম্বরের লোকেরা ছুটেছে ঐ নতুন প্লেন নেবার জন্ম। ভরা হয়ত ইয়াক-৩ বা লা-৭ প্লেনগুলো আনবে, তখন আর জার্মানদের একটাও প্লেন থাকবে না আকাশে ওড়ার মত। ব্রলে ব্যাপারটা। এ আর ৪১ সালের ছ:খের দিন নয়।'

মোটা মহিলাটিকে ঠেলে একপাশে দরিয়ে দিয়ে গোলন্দাজী কাাপ্তেনটি উঠে দাঁডাল, মুখে তথনো দাবান মাখা, গলায় গেশজা তোয়ালে, বড় বড় পা ফেলে সাজে 'ন্ট মেজরের দামনে গিয়ে বলল, 'উঠে দাঁড়াও।'

কি হয়েছে বুঝতে না পেরে বোকার মত উঠে দাঁড়াল দে, হাঁটুর কাছে ঝুলে পড়েছে মাাপের থলেটা, ঝকঝকে বুট জোড়ার একট্র ওপরে।

কোনরকম সাবধানবাণী উচ্চারণ না করেই ক্যাপ্তেন চে'চিয়ে উঠল, 'বাচাল কোথাকার! এরকম আলগা জিভ নিয়ে তোমার উচিত ছিল বিমানবাহিনার বদলে বাজারে চাকরি নেওয়া! কেটে পড়ো এখান থেকে!'

গোলমালের শব্দ পেয়ে নাপিতর। ফিরে তাকাল। ইতিমধ্যে লজ্জার মুখ লাল হয়ে ওঠা সাজে নি মেজরটি কয়েক মুহূর্ত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর ধারে ধারে পা বাড়াল দরজার দিকে। সুক্রী মেয়েটা একবার ভাকাল সহামূভূতির চোখে, দরজার কাছে গিয়ে একট্র হাসবার চেইটা করলো সাজে নি বৈ মেজর। হাসিটা তির্যক এবং অম্বৃত্তিকর। এরই মধ্যে

তার অতি উচ্ছাসে ভ°াটা পড়েচে। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে নিয়ে ও বাইরে চলে গেল। জুনিয়র লেফটেনান্টটি অর্থাৎ যে পাইলটটির সঙ্গে ও কথা বলচিল সে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। কেউ একটি কথাও বলল না:

এরপরে যে নিঃস্তর্কতা নেমে এসেছিল তার মধ্যে লেফটেনান্ট বুড়ে। নাপিওটিকে বললেন, 'কাটা জায়গাটায় একট্ব আইভিন লাগিয়ে দাও।'

এই ছোট্ট ঘটনাটির ওপর লেফটেনান্টের নজর ছিল না আদে), তিনি তাঁর কাটা জায়াগাটা দেখতে বাস্ত এবং বেশ উদ্বেগের সুরে বললেন, ত। নাহলে, তুমি তো জানো…।'

'চিন্তা করবেন না', নম সুরে বলল বুডোনাপিত. 'সব পরিস্কার করে দিচিছ এখুনি।'

গোলনাজী কাপ্তেনটি আবার বসে পড়ল নার্ভাস হয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে এবং গলার তোয়ালেটা ঠিকমত করে আবার জড়িয়ে নিল। বেশ উত্মার সঙ্গে মোটা মহিলার কাছে প্রতিবাদ জানাল, মহিলাটি ওরই দাড়ি কামাচ্ছিল, 'লোকটা মুখে'র মত বকবক করেই চলেছিল। একেবারে মেয়েমানুষদের মত। আমি আদি সহা করতে পারি না এটা।'

'তা অবশ্যানা আমরা মেরের। না থামানো পর্যন্ত কথা বলেই যাই', একঘেরে টানাটানা সুরে কথা বলছিল মোটা মহিলা নাপিতটি, ঠিক উল্টো কথাটাই বলছিল সে এবং হাদছিল এবং সে হাসির মধ্যে ছিল অস্থিরচিত্ততার কৃষ্ট্রী প্রকাশ, 'অবশ্য এগুলো আমাদের সরলতার জল্মেই হয়। শেষে কষ্ট পেতে হয় অবশ্য আমাদেরই।'

কাণেপ্রন বেশ বিরক্ত হয়ে বললেন, 'ভ…তোমরা আর তোমাদের সরলতা! ওর ওই একঘেয়ে কথায় গা জলে থাচিলে আমার!' এখনও রাগ কাটে নি তাঁর, তাছাড়া তোমাদের সরলতা আমি ভালই বৃঝি,' ঘাড়ের কাছে হ্বার চাপড় মেরে বললেন, 'তার মূলা আমায় দিতে হয়েছে।'

তারপর গালে হাত বৃলিয়ে দেখলেন কতটা মসৃণভাবে দাড়ি কামানো হয়েছে। আবার সেই একই বিরক্তি প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, 'তুমি কি বিশ্বাস করে। ও সত্যি সতিয়েই আকাশে প্লেন নিয়ে উড়ে ? কিম্মিনকালে নয়, ও কেরাণী ছাড়া আর কিছু নয়! কিংবা বড় জার এরোড্রামে বিমানের প্রপেলারটা ঘ্রিয়ে দেয়। আমার উচিত ছিল এখুনি ওকে কমাণ্ডান্টের অফিসে চালান করে দেওয়া!'

ওদিকে লেফটেনান্টের গালে গরম জলের সেমক দেওরা হয়ে গেছে। আন্দেই উঠে দাঁড়িয়ে সাজে নিকে বলল 'তোমার পরেই আমি আছি। এক মিনিট একটু ঘুরে আসছি।'

# ২৮। দ্বিতীয় শিকার!

নাপিতের দোকান থেকে বেরিয়ে ঘড়ি দেখল লেফটেনান্ট, ভালমত চুল-টুল ছাঁটাই হওয়ায় আগের চেয়ে অনেক সপ্রতিভ লাগছে তাকে। সিগারেট ধরিয়ে বেশ ধীরেসুস্থে স্টেশনের দিকে এগোতে লাগল, একটু দূরত্ব বজায় রেখে তাকে অনুসরণ করতে থাকল আল্রেই।

ঐ বয়দের পুরুষেরা সচরাচর যা করে, লেফটেনান্টও সেইভাবে বিশেষ আগ্রহ নিয়ে রান্ডায় মেয়ে আর তরুণীদের আপাদমন্তক দেখছিল। একটা সিনেমা পোন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল, কাছেই দাঁড়িয়েছিল একটা রোগা মতন স্বর্গকেশী মেয়ে, লেফটেনান্ট ওর সঙ্গে জমাতে চেন্টা করে বার্থ হল। মুখের মধ্যে একটা নিশ্চিন্তভাব ফুটিয়ে তুলে হণটলেও পথে যত অফিসারের সঙ্গে দেখা হচ্ছিল তাদের কাউকে স্যাল্ট করতে ভুলছিল না। বরং এত সপ্রতিভভাবে এবং যদ্ভন্দে করছিল যে মনে হয় ঐ ফছল অনেক অভ্যাসের পর মানুষ রপ্ত করতে পারে। লেভেল ক্রশিংয়ে সিগারেটটা ফেলে দিল লেফটেনান্ট, সকলের চোখ এড়িয়ে আল্রেই ওটা চট করে তুলে নিল, যেমন করে এর আগে লেফটেনান্টের ফেলে দেওয়া দেশলাই কাঠিটা তুলে নিয়েছিল।

লেফটেনান্টের আকৃতি, মুখ, চলার ভঙ্গা, ওর সাধারণ আচরণ, বা তার সামরিক পোশাক বা চেহারায় আদে বিকান রকম বিশেষত্ব। অসাধারণত্ব নেই। এমন কিছু নেই যাতে কেউ ছ্বার ফিরে তাকাতে পারে ওর দিকে। যুদ্ধের সময় আল্রেই ওই ধরনের কয়েক ডজন, এমন কি কয়েক শো সামরিক পোশাক পরা যুবক দেখেছে।

লেফটেনান্টকে অনুসরণ করতে করতে আল্রেই সেঁশনের সামনের চত্বরে চলে এসেছে, ওখানে বেড়ার ধারে লাইন বেঁধে কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ কানের কাছ থেকে কে যেন ডেকে উঠল, 'কমরেড কর্ণেল, বলছিলাম কি···।' আন্তেই ফিরে দাঁড়াতেই দেখে মাত্র হাত চারেক দ্রে একটা দরীর পাশে আটেনশানের ভদীতে দাঁড়িয়ে আছে তামান্তসেভ, ভার পাশেই ভ্রন অফিসার হাসছে, এদের আগে কখন দেখেনি আল্তেই। একজন ক্যাপ্তেন, অক্তজন সিনিয়র শেফটেনান্ট। আল্তেই চিনতে পার্ল এরা নিশ্চয়ই তাদের দলের সঙ্গে যুক্ত।

'আমার ভুল,' বোকা বোকা মুখে তামান্তসেভ বলতে লাগল, 'যদি বল ত জিজ্ঞেল করি···।'

'এখনো পর্যন্ত যা—যাও নি কেন তুমি ?' তামান্তসেভের ঠাট্টার ভলীটাকে উপেক্ষা করে বেশ আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করল আল্রেই। হাতছানি দিয়ে ওকে ভেকে যেদিকে ঐ লেফটেনাকটি হ'াটছিল ঐ দিকটা দেখাল তামান্তসেভ। প্রায় চল্লিশ গঞ্জ দূরে এগিয়ে গেছে লেফটেনাকট। ঐদিকে তাকিয়েই ভামান্তসেভ, সলে সলে ঠাট্টা বন্ধ করল, 'কোথায় সন্ধান পেলে ওর ?'

'নাপিতের দোকানে।'

'কাজটা ভালই করেছ তুমি!'

এরই মধ্যে তামাস্তদেভ পরের করণীয় কর্তবা ঠিক করে নিয়েছে, ঐ অফিদার চ্টির দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার জন্যে অপেকা কর, এখুনি ফিরছি।'

ও আর আন্তেই লেফটেনান্টকে অনুসরণ করতে লাগল। সেঁশনের শেষ প্রান্তের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল সে, ওখানে ক্যান্টিনের পাশে দাঁড়িয়ে গোলমুখো ক্যাপ্তেন, নিশ্চরই এর জন্মে অপেক্ষা করছে।

'ষিতীয় শিকার, খুশি হয়ে বলল তামান্তদেভ, ঘড়ি দেখল, 'চারটে বাজতে তিন মিনিট বাকী। ওদের নিশ্চয়ই ঠিক করা ছিল এখানে দেখা করার।'

. . .

প্রায় একঘন্টা ধরে লাঞ্চ খেলো ক্যাপ্তেন আর ঐ লেফটেনান্টটি, তাহলে অন্য কোথাও যাবার তাড়া ওদের নিশ্চরই নেই। ওরা যখন খাচ্ছিল তখন আন্দ্রেই আর তামাস্তদেভ ক্যান্টিন থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ দুরে ভালভাবে বেড়ে ওঠে নি এমন একটা বিছুটি গাছের ধারে ঘালের ওপর শুরে ছিল। এমন কোন ভালমত ছায়া ঘেরা জায়গা ছিল না যেখান থেকে ক্যাণ্টিনের ভেতরটায় নজর রাখা যায়, ফলে আবার রোদে ভাজা ভাজা হতে হচ্ছিল ওদের।

খুব যভের সঙ্গে লেফটেনান্টের ফেলে দেওয়া সিগারেটের টুকরোটা পরীক্ষা করল তামান্তসেভ, তারপর পোড়া কাঠি হুটো মিলিয়ে দেখল। একটা কাঠি পাওয়া গিয়েছিল জললের মধ্যে সেই ফাঁকা জায়গাটাতে অন্টা লেফটেনান্ট ফেলেছিল শহরে, কিন্তু কোন মিল নেই।

'সদরে জানাবার মত এগুলো তেমন কোন ভাল প্রমাণ হবে না…', দীর্ঘশাস ফেলে আপন মনে বলল সে। তারপর সাবধানে একটা পুরনো চিঠির কাগজে সিগারেটের টুকরো আর দেশলাই কাঠিগুলো মুড়ে প্লান্টিকের সিগারেট কেদে ভরে পকেটে পুরলো।

একটু পরে ও বলল, 'দারাদিন উদ্দেশ্যহানভাবে খুরে বেড়িয়েছ তুমি, পাওনি ভো কিছুই, উল্টে একেবারে ক্লান্ত হয়ে গেছ, কিদেও পেয়েছে নিশ্চয়ই। খাওয়া কিছু জুটেছে নাকি ?'

'at 1'

'আমারও না', লোভীর মত নিঃশ্বাদ নিল তামাপ্তদেভ, ওর কেন যেন মনে হচ্ছিল কাান্টিন পেকে খাবারের গন্ধ ভেদে আসছে। খ্ব গদগদ হয়েও বলতে লাগল, 'একটু আচারের জন্যে আমি এখন স্বকিছু ছাড়তে রাজী…যেমন ধর বেশ নরম করে রোস্ট করা মাংস…সঙ্গে থাক্বে ঝাঁঝাল মুলোর সস…আর বরফ-ঠাণ্ডা কয়েক বোতল বিয়ার…।'

অসাবধানে আন্দেইয়ের হাত লেগে গেছে বিছুটি গাছের পাতার, ভুরাভলো ঘষতে ঘষতে আকাশের দিকে তাকাল। 'আমরাই এখানে রোস
হয়ে যাবো…এখন ভুধু প্রার্থনা করে। যাতে ঝড় রৃষ্টি আর বাজ
না পড়ে।'

'ঝড়-বিছাতে তো আর পেট ভরবে না—আর ওরা বেশ লাঞ্চ খাচেছ।' ক্যান্টিনের দিকে মাথা হেলিয়ে তামান্তদেভ বলেই চলল, 'আজ ওখানে খাবার তৈরী করেছে মাংস আর টমাটো দিয়ে, আর ম্যাকারোনি দিয়ে গোমাংসের সুক্রা। সুক্রাটা দেখলে তোমার জিভে জল আসবে।'

'তুমি জানলো ক করে ?!'

'জানি না তো, কল্পনা করে নিচ্ছি শুধু। ইঁয়া---এবারে আর খাভাবস্তুটা

আমার কাচে চলে আসতে পথ ভূল করবে না! বুড়ো মেকনিকভ• বলতেন, খাওয়া ংলো পারবেশের সলে মানুষের সবচেয়ে আত্মিক সম্পর্কের অন্তম। এবং উনি ভূল বলেন নি।'

রান্নাঘরের পাশ দিয়ে তুবার গেল তামান্তদেভ ক্যাণ্টিনের ভেতরটা দেখার জন্যে, উইকি মেরে দেখল লম্বা লম্বা টেবিল পাতা বড ঘরে. এক ট্রেন বোঝাই নতুন সৈন্য এসেছে তাদের খাওয়াতে ব্যক্ত স্বাই, মাঝে মাঝে একটা-চূটো অফিসার চোখে পড়ছে। ভেতরের লোক ছটোর ওপর নজর রাখার জন্যে ঝুঁকি নেবার কোন মানেই হয় না, বিশেষ করে লেফটেনান্ট আর গোলমুখো ক্যাপ্তেন আলাদা একটা টোবলে বসেছিল।

খাওয়া সেরে বেরিয়ে এসে লেফটেনান্ট সিগারেট ধরালো, ক্যাপ্তেন বোধ হয় সিগারেট খায় না।

এইমাত্র পেট পুরে খাওয়ার পর মানুষের হাঁটা চলা যেমন ধারগতি হয়ে যায়, সেইরকম চালে এই ত্জনও কাছেই প্রচার দপ্তরে গেল, তারপর খোলা জানলার ধারে বসে প্রায় মিনিট পনের খবরের কাগজ পড়ল।

আন্দেইকে সব কিছুর ওপর নজর রাখার ভার দিয়ে তামান্তদেভ গেল তার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে—এখানকার সেইনন-মাস্টারের সহকারী, কাছেই থাকে। যে লোক তুজনের ওপর নজর রাখা হচ্ছিল তারা কখন প্রচার দপ্তর থেকে বেরিয়ে আসে তার জন্যে অপেক্ষা করতে করতে তামান্তদেভ তার বন্ধুকে জানালার কাছে আসতে বলল। ঐ তুজন অফিসারকে দেখালে ডেপুটি সেইননমাস্টার বলল লেফটেনান্টকে এর আগে কখন না দেখলেও, মনে হচ্ছে ক্যাপ্তেনকে সেইননে দেখে থাকতে পারে, যদিও জোর করে কিছুই বলতে পারবে না কারণ প্রতিদিন হাজার হাজার অফিসার যাতায়াত করে সেইনন দিয়ে এবং স্বাইকে মনে রাখা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

'ওদের নিয়ে এত মাথা ঘামাচছ কেন ?' বন্ধুটি প্রশ্ন করল।
'ওদের পরিচয়টা জানতে চাই।'

<sup>\*</sup> মেকনিকভ, ইলিয়া ইলিচ (১৮৪৫-১৯৪৬), রুশ জীববিজ্ঞানী, রোগ-বিমুক্তিবিভা বিশারদ এবং রোগবিভাবিদ—অনুবাদক (ইং)

'তাহলেই হবে ?' ডেপুটি স্টেশন মাস্টার একট্র যেন বিরক্ত, 'আমি ওদের ডেকে. পাঠাচ্ছি—যা জানার জিজ্ঞেদ করে নিলেই হবে।'

'না, না, ওভাবে করলে চলবে না।'

### ২৯। স্টেশ্রে

সামরিক সাজ-সরঞ্জাম, সৈক্স-ভতি সাতখানা ট্রেন এসে প্রেঁছিছে স্টেশনে, যুদ্ধ সামান্তের অক্যান্য থেকোন রেল-স্টেশনের মত এখানেও সেই একই বাস্ততার ছবি।

দৈনিক আর সাজে কিনের ছোট ছোট দল এক এক জায়গায় গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ট্রেনগুলোর মাঝখানে, প্লাটফর্মে এবং সর্বত্ত । পুরুষেরা ছোটাছুটি করছে মেসের খাবারের পাত্র আর জলের বোতল নিয়ে, হড়োছডি করছে সুক্রয়ার বালতি আর ঘটি নিয়ে। কেউ হুপুরের খাওয়া সারছে, কেউ সূর্যমুখী ফুলের বীচি চিবোচ্ছে, কেউ নাচছে, কেউ এক ধরনের লুকোচুরি খেলছে, আনেকে হাত মুখের সঙ্গে কাপড় জামাও কেচে নিচ্ছে। একটা সান্টিং ইঞ্জিন বিকট শব্দ করতে করতে যাওয়া-আসা করছিল গাড়ি দেখাশোনা করার লোকগুলো তেলকালি মেখে ঘামতে ঘামতে চটপট পরীক্ষা করে চলেছে কোচগুলোকে, হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে দেখে নিচ্ছে চাকাগুলোকে আয়াক্সল-বাক্সের ঢাকাগুলো খুলে আবার বন্ধ করে দিচ্ছে। কয়লার ইঞ্জিনের ফেশ্স ফেশ্সানি আর ছইসিলের শব্দে আকাশ-বাতাস ভরে উঠেছে।

প্লাটফর্মের ওপর খেঁষাংঘ<sup>2</sup>ষি করে রাখা ষয়ংচালিও কামানগুলো ত্রিপল দিয়ে ঢাকা, লম্বা চোঙওলা কামানও আছে, শক্রণক্ষ যাতে ব্রুতে না পারে তার জল্যে জাল দিয়ে ঢাকা, অস্ত্র কারখানায় শেষবারের মত যে তেল-ভেগলিন দেওয়া হয়েছিল তার চিহ্ন এখনও বর্তমান। গাছের ডাল দিয়ে ঢাকা মৃছক্ষেত্রের অস্থায়ী রায়াঘরও ছিল, গাড়ি, লরীও ছিল। বিমানধ্বংগী কামানের নলগুলো এখানে দেখানে লরীর পাশ দিয়ে মাথা উঁচু করে আছে, থেন আকাশ পথের আক্রমণ থেকে বাচাবার জল্যে কেউ হাত তুলে আছে।

একটা প্লাটফর্মে একদল গোলন্দান্ত দাঁড়িয়ে, বেশ লম্ব। সকলেই, গরমে গল গল করে ঘামছে। ওরা একটা চ্যাপটা নাক, ভরংকর দর্শন ছোট ছোট হাউ ইউজার কামানকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। তেজী কসাক সৈন্তরা নিজেদের ঘোড়াদের স্থান করাছে আর মালগাড়ির মধ্যে দাঁড়িয়ে ঘোড়াদের পরিচর্যা করছে, গাড়িগুলো থেকে ঘোড়ার ঘাম আর মলমুত্রের তাঁর গন্ধ ভেসে আসছে। পিক্ক্যাপগুলো মাথার পেছন দিকে ঠেলে দিয়ে এমন একটা রমণী-মোহন ভঙ্গীতে পরেছে যে সামনের একগোছা চূল পরিস্কার দেখা যাছে। ত্নাশে লাল ডোরাকাটা চওড়া ফাঁদের পাান্ট পরেছে তারা। কিছু কম বয়সী নাবিক পাশের ট্রেন থেকে ওদের কাজ করা দেখছে, চোখেমুখে শ্রেষ্ঠত্বের অহঙ্কার আর ক্রপা দৃষ্টি ফুটে উঠেছে পরিস্কারভাবে, সেই সজে কথা না বলে নিজেদেব গান্তার্যও বজার রাখছে তারা।

অভিজ্ঞ দৈনিকরাও আছে, তাদের মেডেল, সন্মান-চিহ্ন আর বাজে থেকে বোঝা যায় কে কোন্ রেজিমেন্টের লোক, কোটের ওপর যুদ্ধক্ষেত্রে কে কবার আহত গয়েছে তার চিহ্ন আঁকা আছে, অবশ্য রোদের আর বারবার কাচার ফলে ওগুলো বিবর্ণ গয়ে এদেছে। কমবয়সী যোদ্ধাও আছে, একেবারে সরবরাহ ভিপো থেকে পাওয়া নতুন উদি পরে সোজা চলে এসেছে নিজের দলে; ট্যাংক কর্মীদের তেলমাখা পোশাক গায়ে সেঁটে বসে আছে, নৌবাহিনীর লেফটেনান্টের টুপিগুলো ভারী সুন্দর, সোনালী কাঁকড়া আঁকা। চামড়ার শিরস্ত্রাণ আর হালকা-নীল রভের পাইপিং বসানো বাঁকা ট্বিপ মাথায়—এই ধরনের আরও অনেক লোক সেখানে।

পাঁচমিশেলী সৈনিকদের এই মিছিল—গার্ড রেজিমেন্টের সৈনিক এর।

যুদ্ধ সম্বন্ধে যা দেখার সব দেখে নিয়েছে, সন্ত ভতি হওয়া সৈনিকদের
কোম্পানী, দারুণ সার্ট লাগছে তাদের, সব সাজসরঞ্জাম ঝকঝকে, কোথাও
একট্ৰ অংচড় পড়েনি, এরা সবাই চলেছে যুদ্ধক্ষেত্রে, ভয়াবহ যুদ্ধের মধ্যে
জড়িয়ে পড়তে, কে বলতে পারে অনেকের ক্ষেত্রে এটাই বোধ হয় শেষ

যুদ্ধ হবে।

সত্যি কথা বলতে কি যুদ্ধ দীমান্ত বলতে যা বোঝার তা আগলে শুকু হয় এইখান থেকেই, এর পশ্চাদবর্তী কাজ কর্ম করার বাাপারটা চলে উত্তর এবং দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের বিস্তৃত ভূভাগে। আগল যুদ্ধক্ষেত্রের সলে এর এইট্কুই পার্থকা যে এখানে কামানগুলো চুপ করে আছে আর তার বললে যা কিছু শক্ষ করার তা করছে বাচ্পীয় ইঞ্জিনগুলো।

অথচ ওখানে যারা ছিল তার। কিন্তু আদন্ধ যুদ্ধ বা মৃত্যু সম্বন্ধে আদে চিন্তা করছিল না। চারপাশ থেকে শুধু আনল্যের উচ্চাস ভরা চেঁচামেচি, মাঝে মাঝে কেউ ছ্-একটা রসের পদ গেয়ে উঠিছিল, সঙ্গে আাকর্ডিয়ানেব সুর আর হাসির ফোয়ারা। একমাত্র সেইসব মানুষগুলো বাধা হয়েছিল শক্রদের কথা চিন্তা করতে যারা বিমান-ধ্বংসী কামান আর চারমুখে। মেশিনগানগুলোকে পাহারা দিচ্ছিল প্লাটফর্মের ওপর, এরা ছাড়াও আর ছিল জন্সী বিমানের পাইলট্বা, এরা স্টেশনের ওপর রোদেজ্লা আকাশে পাহারা দেবার জন্যে প্লেন নিয়ে ঘ্রে বেডাচ্ছিল।

আন্দেই আশা করেছিল গোলমুখো কাপ্তেন আর লেফটেনাকটি ভিতে মিশে গিয়ে বিভিন্ন ট্রেনের কাছে ঘোরাফেরা কববে দৈনদের কথাবার্ত। শোনার জন্যে এবং তাদের ভালভাবে দেখার জনো। অবশ্য দেখা গেল ওর অনুমান ভুল।

প্রচার দপ্তর থেকে চলে আদার পর ওরা আর কোন ট্রেনের কাছে যায় নি, উল্টে প্ল্যাটফর্মের ওপর মিনিট দশেক ঘুরে বেড়াল, যেখানে ত্রুল হালকা মেজাজে নাচের প্রতিযোগিতা চালাচ্ছিল এবং একগাদা দর্শক চিৎকার চেঁচামেচি করে ওদের উত্তেজিত করণর জন্যে প্ররোচিত করছিল; হুজনের একজন হল মোটা-দোটা পিপের মত গোলফোলা বুকের গোলন্দাজ-বাহিনীর সার্ভেন্ট-মেজর, প্রথম যৌবনের সামা পার হয়ে এসেছে, অথচ অত বয়স সভ্তে হাউপুট গডনের জন্যে যাস্থা আর শক্তির প্রতিমৃতি মনে হচ্চিল ওকে, অপরজন চোটখাট গোলমাথাওলা পদাতিক বহিনীর সৈনিক, যথেউ সামর্থ রাখে গায়ে, যেন বিত্যুৎ শিখা বয়স বোগ হয় আঠারোর বেশি নয় এবং কোটের ওপর ঝুলছে ঝকঝকে নতুন অভার অফ লেনিন পদক।

উৎসাহী দর্শকদের মধ্যে দিয়ে গলে গিয়ে আল্রেই আর তামান্তসেভ শুধুযে নাচই দেখতে পেল ভালভাবে তা নয় সেই সঙ্গে যাদের ওরা অনুসরণ করে আসছিল তাদেরও দেখতে পেলো বেশ কাছ থেকে।

কাপ্তেনের গালগুলো চবিতে ভরা এবং প্রায় গোল বলা যায় : নাকটা বেশ খানিকটা বেরিয়ে আছে, সেখানে তৃ-একটা ছোট ছোট দাগ, তাসত্ত্বও মুখটা বেশ মেয়েলি এবং মিষ্টি, যদিও রূপবান বলা চলে না কিছুতেই। ভান কানের নিম্নভাগে মটরের দানার মত একটি অণচিল। সবুজ ধরনের বড় বড় চোখ মেলে একমনে নাচ দেখছিল, মুখে হাসি। কোটের ডান-দিকের পকেটের ওপর হলদে রঙের পাকান ডোরা দাগ, বাঁ ধাবের পকেটের ওপর রেড স্টার এবং আরও চুটো পদক ঝোলাবার রিবন আটকানো।

শেষটেনান্টটি নাচিয়েদের ওপর থেকে মুহূর্তের জনোও চোখ সরাচ্চিল
না, মুখের মধ্যে এক সার সাদা দাঁত দেখা যাচ্চিল যখনই ও বেদম জোরে
হেদে উঠছিল। এই যুবকটির মুখের নরম কাঠামোতে প্রায় মেয়েলি
কোমলতা ফুটে আছে। হঠাৎ তামান্তদেভের মনে পড়ে গেল হালক।
চুলওলা একজন গায়কের কথা, যে মেষ পালকের অভিনয় করেছিল একটা
অপেরাতে, সারাজীবনে ঐ একটি মাত্র অপেরাই দেখেছে তামান্তদেভ।

অফিসার হজনই ধোপগ্রস্ত পোশাক পরেছিল, তবে নতুন সেওলোকে বলা চলে না কিছুতেই, কলারের তলায় নতুন লাইনিং দেওয়া হয়েছে; পাইকারী হারে তৈরী করা সামরিক বাহিনীর চামডার বুট জুতো তাদেরও পারে আছে, তামাস্তমেভ গতকালই বুঝে গেছে যে এই জুতোর ছাপের সঙ্গে ঝরণার ধারে পাওয়া বুট জুতোর ছাপের মিল নেই।

নিছক কোতৃহলবশেই আন্দের এদের লক্ষ্য করে যাচ্ছিল, তামান্তসেভ কিন্তু একমনে নিজের কাজ করে যাচ্ছে। যাতে ভবিষ্যতে কথনও অসুবিধার পড়তে না হয় তাই এই হজন মাথুষের রূপটা মনে মনে কল্পনা করে নিচ্ছিল, যে কাজটা ভটিল তো বটেই সেইসক্ষে চাই তাক্ষ্ণ নজর, অভিজ্ঞতা আর পর্যবেক্ষণ করার নির্ভুল ক্ষমতা।

ঠিক সেই সময়ে ছজন তরুণ লেফটেনান্টকে প্লাটফর্মের ওপর দিয়ে দৌড়ে আসতে দেখা গেল। একজন বেশ হাউপুই, চুলটা লাল, একটা হাত ফেটিতে ঝোলানো, অপরজন রোগা, ঘাড়টা কু<sup>\*</sup>জো, বগলে একবাঙিল খবরের কাগজ। গোল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা দর্শকদের একপাশে আল্রেইকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ওরা দোড়ে আসছিল—'আরে আল্রেই তুমি! তুমি এখানে! কেমন ছিলে বলো!' ওরা আল্রেইয়ের হাত ঝাঁকিয়ে পিঠ চাবড়ে জোরে জোরে কথা বলতে শুকু করেছিল। 'এখন কোথায় আছ তুমি!'

'এ...এই...এখানে...', চমকে উঠে বলল আন্দ্ৰেই।

'আরে আমি তো ভাবতেই পারি নি! আমরা ধরে নিয়েছিলাম তুমি ওদিকে আছো', লাল চুলওলা লেফটেনাল পশ্চিম দিকটা দেখিয়ে বলল, 'ওরা বলছিল তুমি যখন হাদপাতাল থেকে ছাড়া পেলে তোমাকে নাকি গোয়েলা বিভাগ থেকে ধরে নিয়ে যায়·····ভার এখন দেখছি যুদ্ধ সীমাস্ত থেকে কত দূরে আড্ডা মেয়ে বেড়াছো।'

কথাবার্তার বিষয়টা পাল্টাবার জন্যে আন্দ্রেই বলল 'আর ভোমরা কেমন আছো হে •ৃ'

'শেষ ছমাস ধরে দারুণ লড়াই হচ্ছে। দেখো, আমরা হৃজনেই আর একটা করে মেডেল পেয়েছি। আমরা তো প্রায় পূর্ব প্রদীয়া পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিলাম···' ওরা বকেই চলল, 'তুমি কেন মেডেল পরো নি ? সুপ্রীম··· থেকে যে তিনটে ভোট-অফ-থ্যাক্ষ্য পেয়েছো সেগুলো কোথায় ?'

'ব্যা---ব্যাটালিয়ানের খবর বল ় ভাসেক কোসোলাপভ, তেরপিয়াচি ; ফোকভদের খবর কি ়'

'ভাসেক মারা গেছে. তেরপিরাচি হাসপাতালে। কমাণ্ডার আর রাজনৈতিক প্রশিক্ষক হজনেই মারা গেছে। সে ঐ অনেক দিন আগে মিনস্কের কাছে। ওরা আমাদের ঘুণটির ওপর সরাসরি আক্রমণ করেছিল ! লেফটেনান্ট হজন উত্তেজিত হয়ে একে অপরের কথায় বাগা দিছিল। 'নাউমভ ঝাপিয়ে পড়েছিল একটা কামান ঘাটির ওপর ওকে দেওরা হয়েছে মরণান্তর বার হানাা্ তোমার কোম্পানার কমাণ্ডারও মারা গেছে, সেইসঙ্গে ফেল্ডমানও। বাসভের পা উড়ে গেছে। আমাকেও ছ্-একটা ভোজ খেতে হয়েছে।' লালচ্লওলা লেফটেনান্ট ফেটিতে ঝোলানো হাতটা তুলে বেশ খোশ মেজাজেই বলল, 'পচতে শুরু করে দিয়েছিল, ওরা ভো প্রায় কেটেই ফেলেছিল এটা। আমাদের পুরনো ব্রিগেডের আর মাত্র ৪০ জন বেঁচে আছে, বাকী সব নতুন আসা সৈনিক। আমাদের এখন পাঠাছে ওয়ারশ্বর দিকে। চলো, দেখবে চলো। আমাদের ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে ছ্ নম্বর প্লাটফর্মে। শিগগীরই ছেড়ে যাবে।'

'হৃ…হু নস্বর প্লাটফর্মে ? এক মিনিটে আস্ছি।' 'চলো এথুনি।' লাণচুলওলা আল্রেইয়ের হাত ধরে টানল। 'আস্ছি হে…এক মিনিটে…এই এলাম বলে…।' আল্রেই হু-একটা কথা বলে ওজর দেখালো, তারপর সৃত্যু নয়নে চেরে

পোভয়েত ইউনিয়নের বীর পদক—অনুবাদক ( ইং )

রইল ছুটে চলে যাওয়া ঐ হজন অফিসারের দিকে। ওর চোখ ফেটে যে জল আসছে এটা বৃঝতে পারছিল ও।

'কি হল ভোমার, আল্রেই ?' কাছে এসে তামান্তসেভ জানতে চাইল। 'কিছু না', উত্তর দিতে গিয়ে গলার যর কেঁপে উঠল আল্রেইয়ের, 'আ… আমার রেজিমেন্ট…।'

'e 1'

'ওরা ওয়ারশ-এর দিকে এগোচেছ। ভাসেক মরে গেছে ··· কোম্পানী আর ব্যাটালিয়ানের কমাণ্ডাররা···', থেমে গেল আল্রেই, অনুদিকে মুখ ফেরালো সে, চোখের জল আর বাধা মানল না গাল বেয়ে গড়াতে লাগল—'আর আমি এখানে সিগারেটের ট্করো খুঁজে বেড়াচিছ···যথেষ্ট হয়েছে, আর না!' জোর দিয়ে কথাটা বললেও কোথায় যেন একটা বিষাদের সুর ··· 'স্লেহভাজন মানুষ ··· আল্লাজে সল্লেই করা হচ্ছে তাদের ··· এ শুধু অযথা সময়ের অপব্যবহার! এদের স্বাই গোল্লায় যাক।'

'বাদ দাও হে এসব কথা, সিগারেটের ট্করো থু'জে বেড়ানোই যদি আমাদের পক্ষে জরুরী কাজ হয়. তবে সেটা বেঘোরে প্রাণ দেওয়ার থেকে তো ভাল নিশ্চয়ই।' তামান্তদেভ ওকে আশ্বাস দেবার ভঙ্গীতে বলল, কীভাবে আল্রেইয়ের রাগ কমানো যায় তাই ভাবছিল সে এবং শেষে ঠিক করল ভাড়ামি করে পরিস্থিতিটিকে হাল্কা করে তোলাই ভাল।

'আমিও তো রেজিমেন্টে একজন… সৈ… বৈনিক হিসেবে থাকতে পারতুম, … সবচেয়ে সেরা প্লেটুনের দায়িত্ব ছিল আমার ওপর। আর এখানে আমি শুধু তোমার গলগ্রহ হয়ে পিছু পিছু হেঁটে বেড়াচ্চি … তার চেরে অনেক বেশি সাহায্য আমি …।'

'আমার সম্বন্ধে ভাল কিছু ভাবতে পারছ না!', আহত হয়েছে এমন ভলিতে কথা বলল তামান্তসেভ, মেকী রাগ দেখিয়ে নাকের পাটা ফোলাল, 'বা পাভেলের সম্বন্ধেও না।'

'কি বলছ তুমি ?' আন্দেই প্রতিবাদ করে উঠল।

'বলছি, তুমি যদি সভাি সভািই মনে করে থাক এখানে ফিরে এসে যুদ্ধ
সীমান্তের তুলনায় অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ কাজ আমরা করছি, তবে সেটি
নিশ্চয়ই অপমানজনক কথা। ভাষায় ঠিক বোঝাতে পারছি না।' রাগতভাব
দেখিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল তামান্তদেভ, তারপর যখন ব্ঝল এবার নরম কথায়

কাজ গবে, তখন খানিকটা আপদের সুরে বলল, এইসব অাকা বাঁকা চিন্তা মন থেকে দূর করে দাও তো! একথা গোমার মনে গছে কেন যে আমবা তথু গলগুগ গোমারে ৬ই জ্জন লোকের খোজ কে এনেছে ! লেফটেনান্টকে অনুসরণ কে করল ! ঝরণার গারে পায়ের ছাপই বা কে আবিস্কার করল। বোকা হাঁদা কোথাকার। আমার ত এখুনি তালি বাজাতে ইছে করছে তোমার জনো, করছি না পাছে অনা লোকের নজরে পড়ে যাই।

'এসব ক···করে কি পা···পাব আমবা ?'

'যা চাইছি তাই পাব! কমরেড যীশু কী বলেছিলেন জানো না.
'পৌজে এবং খুইলেই পাবে!' এই কথাটা তোমার মোটা মপ্তে চুকিয়ে
নাও তো, তাহলেই কাজ হবে…।' আচমকা কিছু না বলে তামান্তসেভ
জড়িয়ে ধরল আল্রেইকে পরম স্লেঠে, তারপর যেন গোপন কথা বলছে
এইভাবে ফিদ ফিদ করে বলল, 'দোডনো অবস্থায় কি করে গুলি করা যায়.
বিনা অস্ত্রে কিভাবে হাতাহাতি লড়াই করা যায় এগুলো আমি তোমায়
শেখাব এবং যখন তুমি আহও অভিজ্ঞতা অর্জন করেনে, রণকোশল আহও
ভালভাবে শিখে নেবে তখন গোমার দাম হবে তোমাব ওজনের সোনার
সমান। পরাজিত শক্রবাহিনীর বাকি দৈনাদের ঝেঁটিয়ে খতম করার
ব্যাপারে তোমাকে আমরা দবার দেরা করে তুলবো, একটু অপেকা করো।
আরে তুমি তো একটা আল্য বুল্ডগ, খালি হাতে খতম করতে পারবে
ভার্মানদের ছত্রী সৈন্যকে।

ঠিক দেই মুহুর্তে হঠাৎ নাচ থেমে গেলো। ওপাশের কোন একটা টেন থেকে বিউগিল বাজিয়ে দৈন্দের নিজের নিজের জায়গায় ফিবে যাবার নির্দেশ দেওয়া হল, একটাই নির্দেশ বারবার দেওয়া হচ্ছিল বিউগিলে। "সবাই উঠে পড়।" "সবাই উঠে পড়।" "ঘনকে ঘাড ফিরিয়ে দেখল কোন্ টেনটা ছাড়ছে, আাকডিয়ানের বাজনাটাও বন্ধ হয়ে গেল।

পদাতিক বাহিনীর বেঁটে লোকটি নাচ বন্ধ করে বিরক্ত হয়ে থুতু ছিটাল, দম নেবার জনো একটু অপেক্ষা করল এবং রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে নিল। তারপর পারের পাতার ওপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দেখার চেষ্টা করল কি হচ্ছে। ভিড়ের মধ্যে থেকে কে যেন ওকে চেঁচিয়ে ডাকল

এবং তারপর আাকর্ভিয়ান বাদককে ডেকে নিজের কোটটি টেনে ঠিক করে নিয়ে গোলনাজ বাহিনীর সার্জেন্ট-মেজরের কাচে গিয়ে দাঁডাল। গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে হাত মিলিয়ে একটু মলিন হেসে গাঢ় সুরে বলল, 'এখনকার মত এইট্কুই থাক। পরের বার নাচটা পুরে। করা যাবে।'

কথাটা শেষ করেই আাকডিয়ান বাদকের পেচন পেচন ভীডের মধ্যে থেকে বেরিয়ে গেল, দর্শকরা কিন্তু ওদের ছেডে দিতে নারাজ। কিছু একটা যেন মনে পড়ে গেছে এমন ভাব দেখিয়ে গোলমুখো ক্যাপ্টেন আর লেফটেনান্ট ভাডাভাডি প্ল্যাটফর্ম পেকে বেরিয়ে শহরের দিকে হাটতে লাগল।

ওদের আচরণে সন্দেইজনক কিছু তো ছিলই না, এমন কি সামানতম অসাধারণত্ব দেখা দেয় নি। সেঁশনে আশেপাশের সোকদের কথাবার্ত। শোনার একট্ৰও চেন্টা করে নি বা ট্রেনগুলোকে খুঁটিয়ে দেখেনি, এমন কি ও ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আগ্রহও দেখায় নি, এখন ওরা কথা বলতে বলতে এগিয়ে যাচেছ, একবার পিছন ফিরেও তাকায় নি।

তবুও আগের মত যথেষ্ট সাবাধান হয়ে হ'টছিল তামান্তসেভ। ওদের সঙ্গে দূরত্ব যতটা বোশ সম্ভব বেখ এগোচিছল, আল্রেইকে বলেছিল আরও পঞ্চাশ গজ পেছনে আসতে।

ওইভাবে এগোতে এগোতে ডান দিকে একটা প্রাচীন দূর্গের ভগ্নাবশেষকে ফেলে, তারপর কাাথলিকদের একটা গির্জা পার হয়ে শহরের পূর্বপ্রাপ্তে এসে পৌচল। এখানে পথঘাট বেশ নির্জন আর শান্ত, গ্রামের কথা মনে করিয়ে দেয়, ঐ তুজন কাাপ্তেন আর লেফটেনান্ট একটা বাডির কাছে গিয়ে পৌছোল; চারপাশে বেড়া দেওয়া বাডিটার। গেট খুলে ভেতরে চুকে আবার গেটটা বন্ধ করে দিয়ে বাডির মধ্যে চুকে পড়ল। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল হয় ওরা ওখানে থাকে কিংবা আগে বেশ কেয়েকবার এসেছিল।

হাত নেড়ে তামান্তসেভ ডাকশো আন্দেইকে, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, মনে হচ্ছে ওরা যেন নিজের দাঁড়েই ফিরে এসেছে আবার। আমরা তো এর চেয়ে কাছে যেতে পারবো না, আর রাস্তায় এভাবে দাঁড়িয়েও থাকতে পারব না।' পুরে। জারগাটা এক নজরে চট করে জরিপ করে নিয়ে একটা ভালমতো জারগায় আত্মগোপন করে দাঁডিয়ে আল্রেইকে বলল, 'তোমাকে বুরে উল্টো দিকটায় যেতে হবে, ঐ দূরে নদীর ধারে ঝোপগুলোর পাশে। আমি পাভেলকে ব্ঝিয়ে বলে দেব কোথায় তোমাকে পাওয়া যাবে। নাও তাড়াতাভি করে।!'

## ৩০। অভিযান সংক্রান্ত ন্যীপত্র বেতার-দূরাভাষ সংবাদ

जकती !

ইগোরভ ও পলিয়াকভ সমীপে,

রাষ্ট্রীর নিরাপত্তা বিভাগীর সোভিয়েত ইউনিয়ন গণকমিশারিয়েতের পাঠানো তথ্য অনুসারে, দেশাস্তরী লগুন
সরকার কর্তৃক সমথিত দেলেগাতুরা রজাতু নামক একটি গুপ্ত
সংস্থা সক্রিয় ৩য়ে উঠেছে দক্ষিণ লিথুয়ানিয়া আর পশ্চিম
বাইলারুশিয়ায়: এদের অনাতম কাজ ১ল যুদ্ধ সীমান্ত পর্যন্ত
যোগাযোগ রক্ষা করার পথগুলোতে এবং লালফৌজের
পশ্চাদবর্তী অঞ্চলে গোপনে গুপ্তচরের কাজ চালিয়ে যাওয়া।
এরা শর্ট-ওয়েভ বেতার প্রেরক যন্ত্র এবং জটিল সাংকেতিক
লিপির সাহাযো খবর পাঠান্তে নিজেদের ঘঁটিতে। এই
সংগঠনটির অনাতম নেতা মারিয়ান কাওয়াপিনস্কি বর্তমানে
ভিলনিয়াস শহরের আশেপাশে আত্মগোপন করে আছে। ওর
বয়স ৩৬-৩৮ এবং বিয়ালি স্টোকের মানুষ, আগে পোল্যান্তের
সৈনাবাহিনীতে অফিসার ছিল, শিক্ষাগত যোগ্যভায় উকীল
এবং ওর বাবা হলেন ক্র্যাকাও-এর একটি নামকরা দলিলপ্র
লেখার লেখা প্রামাণিক কোম্পানীর বড় অংশীলার।

কে.এ.ও. আহ্বান সংকেতের সাহাযো প্রেরিত ১৬ই
আগস্টের স<sup>\*</sup>ংকেতিক লিপিবদ্ধ যে সংবাদটা আমরা ধরেছি তার
বিষয়বস্থ লগুন এবং ওয়ারশ কেন্দ্রের পক্ষে যথেই গুরুত্বপূর্ব।
থুব সম্ভব যে প্রেরকযন্ত্রটা আমরা এখন ধু<sup>\*</sup>জে বেড়াচ্ছি সেটা

"দেশিগাতুরাদের" এবং ঐ সংবাদে যে "লেখা প্রমাণকের" কথা উল্লেখ করা হয়েছে সে মারিয়ান কাওয়াপিনস্কি ছাড়া আর কেউ নয়।

উ**ভি**নভ

বেতার-দূরাভাষ সংবাদ

षक्रती ।

ইগোরভ সমীপে,

২রা আগস্ট তারিখে যে ছজন জার্মান ছত্রা সৈন্মের গুপুচরকে ১ম বাল্টিক যুদ্ধ সীমান্তের সঙ্গে যুক্ত পাল্টা-গোয়েল। বিভাগের সদর দপ্তর গ্রেপ্তার করেছে তারা হল আন্তানাস গোগেলিস এবং ভ্লাডাস জেলনিস, যাদের ওয়ালডেন এস্টেটে পাঠানো হয়েছিল বিদগন্তসেজ (ব্রমবার্গ) থেকে দশ মাইল দুরের পরিদর্শন-পরিক্রমা আর অন্তর্গাত বিভালয় থেকে।

ঐ সদর দপ্তরের পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগের ক্মীর! ১১ই আগস্ট গুপ্তচরদের আর একটা দলকে ধরেছে, এদের মধ্যে আছে লিউকাইটিস, সেনকিয়েভিকিয়াস আর জাকুনসকাস, এদেরও ঐ একই বিভালয় থেকে পাঠানো হয়েছিল।

শালফৌজের অফিদারদের পোশাক পরা এই গুপ্তচরদের প্যারাসুটের সাহায্যে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল বাল্টিক যুদ্ধ সামাস্তের পশ্চাদভাগে, তুটি দলকেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল—

- (ক) গুপ্তচরের সংগ্রহ করার জন্যে ঐ এলাকায় সক্তিয়-ভাবে কাজ করা তথাকথিত এল.এল.এ, বা লিথ্য়ানিরা আর জার্মান জাতীয়তাবাদীদের গুপ্ত দলের সঙ্গে যোগাযোগ করার;
- (খ) বাণ্টিক ও বাইলোকণীয় যুদ্ধ দীমান্ত কর্তৃক ব্যবহৃত যোগাযোগ পথগুলির উপর নজর রাখার যাতে আমাদের দেনাদলের যাতায়াত সম্প্রিত খবর সংগ্রহ করা যায় এবং দেইদলে এই উদ্দেশ্যে স্বল্ল ব্যবধানের মধ্যে নিয়মিতভাবে চলাচলকারী পথে ভ্রমণ করতে পারে, বিশেষ করে দাউগাভ

পিলস-বিয়ালি স্টোক (ভিলনিয়াস ও গ্রোদনো হয়ে) এবং ভিলনিয়াস-ব্রেফ (লিডা, বারানোভিচি এবং ভোলকোভিষ্ক হয়ে) লাইনে।

জেরার সময় পাওয়া তথা অনুসারে জানা গৈছে যে ওয়ালডেন গুপ্তচর বিভালয়ে একটি বিশেষ বিভাগ খোলা হয়েছে লিথুয়ানিয়ার অধিবাসীদের প্রশিক্ষণ দেবার জনো, বিশেষ করে সাধারণতঃ তাদের নিয়ে থারা দখলকারী সৈনাবাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজী হয়েছে এবং রুশ ভাষায় ভাল দক্ষতা আছে।

কে.এ.ও, আহ্বান-সংকেত ব্যবহার করে বেতারযন্ত্রের সাহায্যে পাঠানো যে সাংকেতিক লিপিবদ্ধ সংবাদটা আমরা শরেছি (১৩.০৮.-৪৪) তাতে যে খবব আছে তা মিলে যায় এ. গোগেলিস এবং ডবলু. লিউকাইটিস পরিচালিত দলগুলোকে দেওয়া দায়িছভারের সঙ্গে। খুব সন্তব যে বেতার যন্ত্রটি সন্ধান তোমরা করছো তা ব্যবহার করছে ওয়ালডেন বিভালয়ের লিথুয়ানীয় বিভাগে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গুপ্তচরদল, যাদের প্যারাসুটের সাহায্যে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে আমাদের প্রচাদবতী অঞ্লে।

সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর এই ব্যাখ্যা সম্বন্ধে ভোমাদের অভিমত অবিলম্বে জানাও। প্রথম বাল্টিক যুদ্ধ সামান্তের পাল্টা গোরেন্দা বিভাগের সদর দপ্তরকে বলা হয়েছে ইনস্টারবার্গ গুপ্তচর বিভালর সম্বন্ধে তাদের কাছে যত তথা আছে তা ভোমাদের এথুনি জানিয়ে দিতে এবং সেইসঙ্গে প্রয়োজনে সম্প্রতি গ্রেপ্তার হওয়া একজন গুপ্তচরকেও তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে যাতে সনাক্ত করা যায়।

कलिवान्छ।

# ৩১। জুলিয়া কেন?

হুজন অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে তামাস্তসেভের হুঘণ্টা না হলেও অস্তত দেড় ঘণ্টা আগে আসা উচিত ছিল। একটা ছোট ঝরণার ওপর ছোটু সেতুর পাশে নির্ধারিত জায়গায় পাভেল ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিল; পাথর বসান একটা নির্জন রাস্তার গারে মাটিতে শুয়েছিল সে। জায়গাটা ঠাণ্ডা যেহেতু দিন শেষ হয়ে আসচে। হাতের কাজটার কথা চিম্তা করছিল পাভেল এবং ওরা কেন দেরী করছে তার হিসেব করার চেন্টা করছিল।

তখনও অক্ষকার নামে নি, আকাশে ধ্সর রঙের মেঘ থাকায় গোধ্লি সময়ের একটু আগেই শুক হয়ে গেছে। অনেক দূর থেকে শরীর শব্দ শুনতে পেল, বেশ জোরে শব্দটা কানে যেতেই রাস্তার ওপর উঠে এলোসে।

লরীটা থামার দক্ষে দক্ষে পেছন থেকে লাফিয়ে নামল তামাস্তদেভ আর তার দক্ষে যে হুজন নতুন অফিসারকে দেওয়া হয়েছে তারা।

একজন অফিরারের কাঁণটা বেশ চওড়া, মাথার টাদির ভান দিক থেকে গলা পর্যস্ত পোড়া দাগের চিহ্ন, নিজের পরিচয় দিল, "ক্যাপ্টেন ফোমচেকো"।

অপরজন বেশ লম্বা, এর বয়স কম, আচ্টেনশানের ভঙ্গাতে দাঁড়িয়ে নিজের নাম জানাল, 'সিনিয়র লেফটেনাণ্ট লুঝনভ'।

এই চুজন অফিসারও তামান্তসেভের মত মাথায় কোন কিছু পরে নি এবং সৈন্যবাহিনীর বিনা হাতার কোট পরেছিল, হাতে ছিল সাব-মেশিনগান আর বর্ষাতি। ইতিমধ্যে তামান্তসেভও একটা শচ্মিজার জ্টিয়ে নিয়েছে।

এদের ত্রজনকে যে বিমানবাহিনীর পাল্টা-গোয়েল। বিভাগে পাভেল দেখেছে এর আগে এ বিষয়ে কোন সলেহ নেই। এমন কি ক্যাপ্তেনের মেডেলে বুলেট বা বোমার টুকরে। লেগে যে টোল খাওয়া দাগ হয়ে গিয়েছিল সেটাও ওর মনে পডলো।

বড় রাস্তা থেকে একেবারে নকাই ডিগ্রি কোণ করে যে মাটির রাস্তাটা বেরিয়ে গেছে সেদিকটা দেখিয়ে পাভেল থিজনিয়াককে বলল, 'লরীটিকে ঘ্রিয়ে ওখানে দাঁড় করাও।' তারপর গুজন অফিসারকে তার সলে আসতে বলল।

জাৰ্মান সাব্যেশিনগান-লেথক

ঘাসে ঢাকা একটি পথ চলে গেছে জললের মধ্যে, রান্তার ত্পাশে ঝোপ, সেখান দিয়ে আগে আগে ইাটছিল পাভেল আর তামান্তসেভ, পেছনে কোমচেকো আর লুঝনভ।

'এত দেরী হল কেন ?' পাভেল প্রশ্ন করল তামাস্তদেভকে।

'পরের মেডেলটি বুকে অাঁটবার জনো তৈরী হতে পার', কথায় কথায় বলল তামান্তনেভ, 'আমরা যে চ্জনকে খু'জে বের করেছি…ঐ লেফটেনান্ট আর ক্যাপ্তেন…।'

'ওরা কারা <u>?</u>' মেডেলের কথা উঠতেই কান খাড়া করেছে ফোমচেকো।

'সন্দেহভাজন', বুঝিয়ে বলল পাভেল, 'কিংবা আরও সঠিকভাবে বলল বেলা উচিত সম্ভাব্য সন্দেহভাজন ব্যক্তি। কিন্তু ওরা কোথায় ?'

'ওরা গেছে ৬নং উইজওলেনি স্ট্রীটে। আমরা যা দেখেছি তাতে মনে হয় ওরা এই বাড়িতে আগেও গিয়েছিল। আক্রেই ওদের ওপর নজর রাখছে। কমাণ্ডাান্টের অফিসের খাতাপত্র থেকে দেখা যচ্ছে ক্যাপ্তেনের নাম নিকোলায়েভ এবং লেফটেনান্টের নাম সেন্তসভ। ওরা ৮১৫১৮ নম্বর ইউনিটের লোক—এবং গতানুগতিক কারণেই ছুটিতে আছে। সদরদপ্তর থেকে ভার দেওয়া কাজ করার জন্যে।

'আন্দ্রেই একা ব্যাপারটি সামলাতে পারবে না', দীর্ঘ শ্বাস ফেলে পাভেল বলল, 'ইউনিট ৩১৫১৮—কোথাকার ?'

'দ্বিতীয় বাইলোকশিয়া যুদ্ধ সীমান্তের। আমি ধেশজ করেছিলাম। লেফটেনান্ট-কর্ণেল তখন ছিলেন না, সেইজন্মেই তো দেরী হল।'

'ওরা যদি সভিাই ঐ ইউনিটের হয় এবং অনা ফ্রন্ট থেকে এসে থাকে, তবে থামারে খামারে ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন ওরা ় আক্চর্≀∙∙িকি মনে হয় তোমার ৽ৃ'

'এখনও পর্যন্ত বিশেষ কিছু চোখে পড়েনি। ওরা বেশ শান্ত আচরণ করছে, দেখে মনে হচ্ছে ফ্ তিতে ঘুরে বেড়াচছে। তবে দৈন্যাহিনীতে ওরা একেবারেই আনকোরা নয়। ওদের ওপর নজর রাখজেই হবে', শেষ করল তামান্তসেভ এই বলে, 'তুমি ত নিজেই বললে ওরা সন্তাবা সন্দেহভাজন ব্যক্তি। হয়ত ওইট কুই বলা যেতে পারে। কাল সকাল নাগাদ একটি না একটি উত্তর পাওয়া যাবে।' 'তুমি বড় আশাবাদী।'

'ইাা, পাওরা যাবেই থাবে।' তামান্তদেভ আশ্বাস দেবার ভলীতে বলল, 'আমি হিতার বাইলোকশীর যুদ্ধ সীমান্তের সদরদপ্তরে ফোন করে-ছিলাম, আমাদের ব্যাপারটিকে ভান, বাঁ এবং কেন্দ্রে স্বচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দেওরা হয়েছে। জেনারেলের নামটিও দেওরা হয়েছে ঐ সলে।'

'তুমি গারদে যাবার জন্যে এগোচছ, এটিই আসল ব্যাপার', মাধা নাড়তে নাড়তে বলল পাভেল, 'যুদ্ধ যেই শেষ হবে অমনি তোমাকে মোটামুটি ছ মাদের জন্যে পুরে দেবে—আর সেটিই হবে তোমার উপযুক্ত পাওনা, এ আর বভ কথা কি।'

'আর একটু ঘুমোলে ভাল হত, গায়ে একট<sup>ু</sup> মাংস লাগত। আমি নিজের ভাগ্যোন্নতির সন্ধানে বাল্ড ছিলাম, কিন্তু স্বটাই একটি মহৎ উদ্দেশ্য!' দীর্ঘশাস ফেলল সে।

পাভেল প্রথমে কিছুই বলল না, তারপর লিডার দিকে হাত তুলে বলল, 'লিডাতে ঝড় উঠেছে।'

তামাস্ত্রপেভ মস্তব্য করল, 'তাতে সন্দেহ নেই। একটা চমংকার রাত অপেকা করে আছে তোমার জন্যে।' প্রথমে মেঘাচছর আকাশ পরে সামনের জঙ্গলের দিকে তাকাল। পুরো আবহাওয়াটিই কেমন বিবাদাচছর আর নিরানন্দে ভরা, হালকা সুরে বলতে শুরু করল, 'ছুটি কাটাবার পক্ষে আদর্শ জায়গা, কোন্ হোটেলে ঘর বৃক্ক করেছো ?'

না শোনার ভান করে পাভেল উত্তর দিল না। না দমে তামাপ্তসেভ বলেই চললো, 'তোমার মালপত্র ওখানে পে<sup>২</sup>ছে দিতে বলো, আর শরীর মালিশ করবার লোক এবং পায়ের চিকিৎসককেও ডাব্লারকেও যেন পাঠিয়ে দেয়।'

একই সুরে উত্তর দিশ পাভেশ, 'ওরা তোমার জনো অপেকা করে করে অধৈয় হয়ে উঠছে।'

'তা বেশ ভালই বলতে হবে, কিন্তু আমাদের কি হকুম দেওরা হয়েছে ?' হাতের কাজ নিয়ে ব্যক্ত হয়ে উঠল তামান্তসেভ।

'কাজিমির পাওলোক্তি আর তার সঙ্গে যারা কাজ করছে তাদের গ্রেপ্তার করতে হবে', এবার বেশ গস্তীর গলায় কাজটি ব্ঝিয়ে বললে। পাভেল।

व्यक्षिके ग्रहर्त्ज-->॰

তেই পাওলোদ্ধিট। আবার কে ?' ফোমচেকো প্রশ্ন করল; ও যে বেশ কৌভূগলা হয়ে উঠেছে তা বোঝা যাদিছল, অন্ততঃ কি ঘটছে সেটা জানতে ও উংসুক, অধচ লুঝনভ একটি কথাও বলে নি।

মুখ ফিরিয়ে পাভেল বলল, 'জামান গোয়েন্দা বাহিনীর এজেন্ট।'

দারণ লোক' তামাস্তদেভ এর দক্ষে জুড়ে দিল, 'ন'বার প্যারাসুটে করে সফল অভিযান করেছে, চারটে ভামান মেডেল পেরেছে। কোণঠাসা হলে ভাষণভাবে বিপজ্জনক হয়ে ৬১ে। কমাপান্টের অফিসের চারটে ব্দুক্কে একেবারে কচুকাটা করেছিল একবার !'

খবরটি শুনে একট, চমকে গেছে কে:মচেছো, বিড বিড করে বলল, 'বুঝেছি।'

পাভেল আপত্তি জানাল, 'বৃদ্ধু কথাটি ঠিক হল না। একজন ছিল অফিসার, তৃজন টুইলদায়ী পুলিস। ঐ ধরনের লোকের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হলে তাক্ষুবৃদ্ধি রাখতে হয়। এই এঞ্জের মাাপ আর ফটো আমি তোমাদের দেখাবে:', কথা দিল সে।

অবশেষে কথা বলল লুঝনভ, 'আগাদের বলা হয়েছে যে এই এলাকায় অনেকে জাতীয়তাবাদী দল আছে। কথাটি কি ঠিকি ?'

'ভারা বলে ভখানে খুনজখনভ হচেছে', কাধ ঝাঁকিয়ে বলল তামান্তদেভ,
'আমরা ত এখনো তেমন কিছু দেখি নি।'

লুঝনভ তার সাবমেশিনগানটি বাগিয়ে ধরে রেখেছে, মাঝে মাঝে ধাকা মাগছে তামান্তদেভের পিঠে।

'সেফটি বোভামটা টিপে দাও', পাভেল ৬কে বলল, তারপর একট্র হেসে জিজ্ঞোস করল, 'তুমি কি পাইলট ?'

'হাঁ।', লজ্জায় লাল হয়ে উত্তর দিল লুঝনভ, তারপর দেফটি বোতামটা
টিপে দিল যথাত্থানে। ওর হয়ে ফোমচেকো বলল, 'সাতাশিবার লড়াই
করতে গিয়েছিল প্লেন নিয়ে। এখন ডাক্তাররা বলছে ও আর ওড়বার যোগা
নয়। আমারই মত, আমার পাপের জনো…।'

পাভেল চিন্তা করল, 'শেষ পর্যন্ত এটাই তো ঘটে। সাতাশিবার যুদ্ধ করতে গেছে, হয়ত কোনদিন ও বন্দুক ধরে নি। বৈমানিক--জিজ্ঞেস করছি! ওহ, না, না, যা পাই তার জন্যেই আমাদের কৃতজ্ঞ ধাকা উচিত।'

ওরা মাঠের পাশে এসে চারজনেই ঝোপের পাশে জারগা নিয়ে দাঁড়াল। প্রায় হশো গজ দূরে মাঠের মধ্যে মজবুত গডনের একটি বাড়ি, চিলে কোঠা আছে, এর বাঁ ধারে কৃষকদের হুটে। ছোটু কুটীর, তার পেছনে আছে নেষিক জলপের অক্কারের আভাস।

'ওইটি হল পাওলোফ্বিদের বাডি', পাভেল জানাল।

'ওটাতে তো তক্তা মেরে দেওয়া গ্রেছে দেখছি', মপ্তবা করলো তামাস্তবেভ।

'হ'।: আসল মালিক বড় পাওলোম্বিকে জামান গোয়েল। হিসেবে আগেই গ্রেপ্তার করা হয়ে গেছে। ও এখন আছে লিডাতে, পাভেল ব্ঝিয়ে দিল ফোমচেকো আর লুঝনভকে। তারপর চাষীদের অপেকারত চোট কুটারটি দেখিয়ে বলল, 'ওখানে থাকে জ্লিয়া আস্তোনিমুক।'

'সে আবার কে ?' অধৈর্য হয়ে প্রশ্ন করল তামাস্তদেভ।

'এক অনাধা---বাচ্চা অবস্থা থেকেই পাওলোস্থিদের বাডিতে কাজ করত, ওবে চাকরাণী হিসেবে না মাঠে তাবলা যাচ্ছেনা স্পই করে। মহিলার একটি আঠার মাসের মেয়ে আছে।'

কার মেয়ে ?' তামাপ্তদেভ জানতে চাইল।

'ওরা ত বলে কোন এক জার্মানের, আমি বিশ্বাস করি না। এই জুলিয়া চল সুইরিডের শালী। আর ১শা, ঐ পদেশের কুটারটা সুইরিডের।'

'এই সুইরিডটাই বা কে ?' ফোমচেঙ্গে জানতে চায়।

বাঙ্গাত্মক মন্তব্য করল তামান্তদেভ, 'ক্যাপ্টেনের বন্ধু। ঐ লোকটিই পাওলোস্কিকে আমাদের উপহার দিয়েছে।'

ঠিক তাই, একটু হেসে বলল পাভেল এবং তারপর ফোমচেকারে জনো একটু বিশদ ব্যাখ্যা করে বলল, 'বেচারার ভাগাখুব খারাপ, লোকটি কুঁজো।'

পিদীমার ব্যাপারটি কি ?' একটু উদিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করল তামান্তদেভ,
পাওলোদ্ধির কোথাও না কেথোও একজন পিদীমা আছে।'

'এখানে নয়, কামেনকাতে। জুলিয়ার ওপর আমি বাজী ধরতে পারি। তবে তু জায়গায় ওৎ পেতে থাকার মত যথেউ লোকবল আমাদের নেই।

বিভ্ষার থুভু ছিটিয়ে তামান্তদেভ বলতে শুক করল, 'কে কোধায় আছে

তা নিয়ে অত মাথা ঘামাই না আমি। শুধু এইটুকু বল কোন্টা কি। অন্ধকারে রেখোনা। জুলিয়া কেন ? পাওলোদ্ধিই বা এখানে আসবে কেন ?'

#### ৩২। পাভেল আলিওথিন

বেশ কয়েক মাস না থাকার পর এই এলাকায় আবার ফিরে এদে পাওলান্ধি যে তার কিছু আত্মীয় বা নিকট বন্ধুদের সঙ্গে খোঁজ নেবার চেন্টা করবে না এটা ছিল অচিস্তানায়। কিন্তু কার সঙ্গে করবে ?

ওর বাবা তে! জেলে, স্থানীয় ক্ষকদের মতে ও তার বাবাকে ভীষণ ভালবাসতো এবং শ্রদ্ধা করত , ওর বাডিতো তক্ত। মেরে বন্ধ করে দেওরা হয়েছে এবং এত দ্র থেকেও বোঝা যাচ্ছে ওখানে কেউ থাকে না। অতএব সে যে কারুর মাধামে বাবার কি হয়েছে এ খবরটা নেবার চেন্টা করবে এটাই যুক্তিযুক্ত মনে হয়—থুব সম্ভব পাওলোদ্ধি তার পিসীমা জোফিয়া বাসিয়াদার মাধামেই খবর নেবে।

খেঁজ খবর করে জেনেছিলাম বাদিয়াদা একেবারে গোঁড়া কাাথলিক এবং জার্মানরা পোল্যাণ্ডের গিজ ায় উপাসনার অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করায় ও শুধু ধর্মীয় সমাবেশ নয় সেইসক্ষে কাাথলিক পুরোহিতদের ওপরে নিষ্ঠুর দমননিপীড়ন চালাবার ফলে উনি ওদের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়েছিলেন। জন্মসূত্রে আধা-জার্মান হওয়া সন্ত্বে মহিলা জার্মানদের প্রতি আনুগতোর তালিকায় সই করেন নি। যা করেছিল তাঁর ভাই আর ভাইপো, যদিও অধিকৃত রাজ্যে জাবন্যাত্রার পরিবেশ খুব কঠিন হয়ে ওঠে এবং সেক্ষেত্রে জার্মান নাগরিকত্ব গ্রহণ করলে অনেক সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়, তব্ও বাদিয়াদা তা করেন নি। নিজের একমাত্র ভাইকে তিনি ভালবাসতেন, কিছে যতদূর খবর পেয়েছি নিজের ভাইপোর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যতদূর থাকা বাঞ্জনীয় তওটা ছিল না।

এপৰ কথা চিন্তা করে আমি পাওলোফ্কি এবং সুইরিড পরিবার ও তাদের আত্মীয়ন্ত্রক সম্পর্কে থোঁজ খবর নিতে শেষ পর্যন্ত জুলিয়াকেই বৈছে নেওয়া ঠিক করলাম। এর পেছনে যে কারণটা ছিল তাহল এই যে আমার কেমন থেন একটা সন্দেহ হয়েছিল যে জুলিয়া আন্তোনিয়ৢকের মেয়ের বাবা কাজিমির পাওলোক্ষিও হতে পারে।

পাওলোদ্ধির বাবাকে জেলখানায় পাঠানো একটা পিঠের মধ্যে থেকে পাওরা চিরকুটের কথাগুলো চিন্তা করতে করতে এই ধারণাটি প্রথম উলয় হয় আম'ব মনে ভাব-প্রবণতার ছিটেকোঁটা নেই এমন একজন রহকে গোপনে ছোট্ট চিরকুটের সাহাযো জেলখানায় এই খবরটা পৌছে দেবার জনো কেন কেউ অযথা মাথা ঘামাবে যে তাঁর খামারবাডির চাকরাণীর মেয়েটি বহাল তবিয়তে আছে গ

এই চিস্থাটির পক্ষে সমর্থনও পেয়েছিলাম সুইরিডের দেওয়া পাওলোদ্ধির হুটো ফটোর একটা থেকে, হাতে একটা লেখা কেউ মুছে দেবাব চেন্টা করা সভ্তে আমি পাঠোদ্ধার করতে পেরেছিলাম, "আমার প্রিয়তমাকে, কাছিমির", পদে তালিখ ছিল ১৯৪৩।

সুই বিভের বাভিতে কে এমন ছিল যে ছোট পাওলোদ্ধির "প্রিষজমা" হতে পারে ? ঐ ফটোটা ওখানে গোলই বা কি করে ? ষাভাবিকভাবে এই অনুমানটাই করা যেতে পারে যে কাজিমির ওটা জুলিয়াকে দিয়েছিল এবং ভাভাছভো করে জুলিয়া চলে যাওয়াতে ভার অনাানা জিনিদের সঙ্গে ফটোটাও এসে গেছে সুইরিভেব বাভিতে।

অগচ ফটো পেকে ঐ লেখাটিকে মুছে দিতে চেন্টা করেছিল এবং কখন ?
হয় অগমাদের সেনাদল এখানে পৌচবার আগে জুলিয়া নিজেই করেছিল বা
সুইবিড মুছেছে । একটা ভাৎপর্যপূর্ণ বাাপাবও আছে, আমি যখন সুইরিডকে
বলেছিলাম কাজিমিরের ফটো আনতে, তথন ও প্রথমে বাডির মধ্যে যার,
ভারপর মাটির তলার ঘরে চোকে, সেখানে ফটোগুলো যে লুকানো ছিল এ
বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। জুলিয়ার সঙ্গে কাজিমির পাওলায়ির সম্পর্ক
সম্বন্ধে সভা তথা আর কে ভার মেয়ের বাবা এটা স্টিকভাবে জানার
জনো আমার আরও বেশি চেন্টা করা উচিত ছিল।

আর একটা বাাপার, এ অঞ্চলে এলাস নামটি খুবই তুল ভি. কিছু ওটাই চিল কাজিমিরের ঠাকুমা হর্থাং জোজেফ পাওলোদ্ধির মায়েব নাম, ওটা আমি জেনেচি ঐ ফাইল থেকে।

কাজিমিরই যে জুলিয়ার মেয়ের বাব। আমার এই অনুমানটি থথেই সম্ভাবা মনে হলেও, তাঁর বেশি আর কিছু ভাবা যাচ্ছে না। ব্যাপারটাকে আরও থুঁটিয়ে দেখার জন্যে মেয়েটির জন্ম তারিখ সঠিক কি সেটা জানবার চেষ্টা করলাম। মেয়েটার জন্ম তারিখ রেজিফ্রিভুক করা হয়েছিল কামেনকার গ্রাম-প্রধানের কাছে, ভারিখটা ছিল ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৪৯। শিপিতাঙ্গর জায়গার স্বাভাবিকভাবেই একটা ড্যাম চিহ্ন দেওয়া আছে। এবং ব্যোনিসালওয়া সুইরিডের নামটা রেজিফ্রেমন সাটিফিকেটের ভলায় দেওয়া আছে সাক্ষী হিসাবে।

ঐ ভারিখটা অবশ্য আমার অনুমানকে কোনক্রমেই অনুমোদন করল না বরং আমি একটা দমেই গেলাম। মাথে মাথে এংকম ঘটনা ঘটে—কোন সূদ্দ সাক্ষা-প্রমাণ নেই, নিছক অনুমান এবং এগুলোকে প্রমাণ করা বা নাকচ করা ছটিই কার্যতঃ অসম্ভব মনে হয় এবং পরামর্শ করার মত কাউকে না পাওয়ার জনো, সেই বাডতি আত্মবিশাস্টুকুও কেউ ধার দেওয়ার থাকে না।

জোফিষা বাসিয়াদার বিক্রা চিন্তা করাব বাপারে অবশ্য আমার একটি ছােট্র যুক্তি ছিল। জুলাইরের শেষে বা আগসেইর প্রথম দিকে কাজিমির পাওলােয়িকে এই জঞ্চলে পাারাসুটের সাকামে নামিয়ে দেওয়া ইয়েছিল, ফলে সে যথেউ সুযোগ পােম থাকবে নিজেব পিসামার সঞ্চে দেখা করার অথচ জুলিয়ার আবির্ভাব হয়েছে মাত্র তুদিন আগে। শুদুমাত্র পারিবারিক বন্ধনই পাওলােয়িকে এখানে টেনে আনার পক্ষে যথেই কারণ এটা বিশাস করার মত সরল আমি নই। খুব সন্তব এটা তার কাজ এবং বাজিগত স্বার্থের অপ্রতাাাশিত যোগাাযোগেরই ফলশ্রুতি।

বেতাব প্রেরকযন্ত্র লুকিয়ে রাখার, বেতাব যন্ত্র মারফং সংবাদ পাঠানো এবং খাছদ্রবা ও সাজসরঞ্জাম বিমানের মাধামে গোপনে পৌছে দেওয়ার সুযোগ করে দেবাব বাাপারে শিলোভিচি জঙ্গল নি:সন্দেতে এক চমংকার জায়গা। পাওলোক্ষি এ জায়গাটা চেনে, এমনকি জঙ্গলের প্রতিটি পথ, টোকার রাস্তা এবং লুকোবার জায়গাওলোও। অন্য অপরিচিত জায়গার ভুলনায় এখানে কাজ করা অনেক সহজ, অনেক বেশি সুবিধাজনক। আর একটা বাাপারও আমাদের মনে রাখতে হয়েছিল ধার গুরুত্ব কিছু কম ছিল না—ও একজন অভিজ্ঞ গোয়েলা এবং এখানে গোপনে আসবে সক্ষোবেলায়, কিংবা আরও বেশি সম্ভব রাতে আসার।

নজর রাখার জন্যে জারগাটা পচন্দ করা সংক্রান্ত আমার মতামত শোনার পর তামান্তসেভ আমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করল এবং প্রসঙ্গত আমিও ওর মতামত চাইলাম ও একটা অস্পন্ট উত্তর দিল, "কৌতুহলজনক।"

ভাষান্ত্ৰেভের নিজয় সংকেতলিপি অহুসাকে কথাটির হুর্থ, 'ভোষার

যুক্তির সজে আমি একমত নই, আর সেওলোকে ছিল্ল ভিল্ল করে লিতে পারি। যদিও আমি সেওলো নিয়ে বিতর্কে জড়াতে চাইছি না এবং একটা কথাও বলব না, তার কারণ তাতে ফোমচেলে। ও লুঝনভ মনের জোর হারিয়ে ফেলতে পারে।

পাওলোফিদের বাড়ির কাছে ঝোপের বারে আমরা আলাদ! হয়ে যাবার আগে আমি যখন আর একবার ওর উত্তরটা সংক্ষেপে যথাযথভাবে বুরিয়ে দিলাম, তখন যে পরিস্থিতিটা সহস্কে ওর মনে অনিশ্চয়তা থাকলে সাধারণতঃ যা বলে থাকে তাই বলল এবং সাফলা সহস্কে একটুও আশার কথা শোনাল না , 'আখো, ওগুলো আমার বাাপার নয়।'

তারপর যেন আমাকে নিছক সাত্তন! দেবার জন্যেই বলল, 'যদি কেউ আসে, পালাতে পারবে না!

আমি তখন লিভাব কথা চিন্তা করছিলাম। এ বিষয়ে কোন সন্দেগ নেই পাওলােদ্ধি "আমাদের কাছের" একটি অঞ্চ এবং তাকে খুঁছে বের করার চেন্টা আমাদের অবশ্য কর্তবা। অবশ্য যে বেতার মন্ত্রটি আমরা খুঁজে বেড়াছিছে দেটা নিয়ে কাজ করার বাপারে ওকে জড়ানাের কোন প্রমাণ এখনও পাই নি। কে.এ.ও. আহ্বান-সংকেত ব্যবহারকারী এই প্রেরক মন্ত্রটাই আমাদের দলের প্রধান বিচায্বস্তু, আমাদের সকল প্রচেন্টার কেন্দ্র বিন্দু, আর ঠিক এই কথাটিই আমি মুহ্তের জন্যেও ভূলতে পারহিলাম না।

# ৩৩। ওদের ওপর নজর রাখতেই হবে…

আসন্ন ঝড়ের আশহা শহরটাকে যেন আছেন্ন করে তুলতে চেন্টা করছিল, প্রতি মুহুর্তে আরও ভয়হুর ও নিষ্ঠুর হয়ে উঠছে। স্থানীয় বাদিলার। তাড়াতাডি বাড়িতে ফিরছে। রাস্তাঘাট শাস্ত, নির্জন এবং সমস্ত শহরটি থেন ভয়ে চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

নিষ্প্রদীপ সংক্রান্ত বিধি-নিয়মগুলো অতান্ত নিঠার দক্তে এখানে মেনে চলা হয়, কোথাও এক চিলতে আলোর চিহ্নমাত্র দেখা যাচ্ছে না। প্রথম সন্ধ্যার অন্ধকার এতো গাঢ় হয়ে এদেছে যে বাড়ির ছায়াময় কালো আকৃতি ছাড়া দ্রের কোন কিছু দেখা যাচ্ছে না বললেই চলে। ছোটু সেতুটা পার হয়ে আল্রেই বুকে হেঁটে এগিয়ে গেল ঝোপটার

পেছনে.শেষে গেট থেকে প্রায় কৃডি গজ দূরে মাঠের মধ্যে শুয়ে নজর রাখতে লাগল।

এই খুব সুবিধাজনক জায়গায় ভাল করে গুছিয়ে বদার পরেই কে যেন বাডিটা থেকে বেরিয়ে বেডার পেছনে বাগানের মধ্যে ঘুবতে লাগল, ভানেক চেন্টা করেও আল্রেই ওটা ব্যতে পারল না।

তারপর বাভির দিক থেকে একটা বিরাট বিডাল আলতো পায়ে হাঁটতে হাঁটতে আল্রেই যে ঝোপের পাশে শুরেছিল সেখানে এল, তারপর সবৃজ চোধ মেলে কয়েক মিনিট দেখল তাকে, অন্ধকারের মধ্যে ওর চোখগুলো বিশ্রীভাবে অলেজল করছিল। তারপর হঠাৎ ক্রেওপায়ে বাডির দিকে ফিরে গেল। 'আমাকে দেখে গিয়ে এবার বোধ হয় খবর দেবে' আল্রেই মনে মনে হেসে উঠল, তারপর আপন মনেই বলল, 'ভাগা ভাল ওটা কুকুর নয়।'

হঠাৎ এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওযায় মাধার ওপরে গাছের পাতাগুলো শিরশিরিয়ে উঠল, হাওয়াটা চলে যেতেই অবার সব শাস্ত। পরের মিনিটে রুষ্টির প্রথম কোঁটাটি নেমে এল। কেশটাগুলো বেশ বড আর ভারি মটর দানার মত. প্রথমে একটু পরে পরে পডছিল, তারপর ঝর ঝর করে পড়তে লাগল ঘাসের ওপর, আল্রেইয়ের বগাতির আর গাছের পাতার ওপর। দূরে সাপের জিভের মত বিতাৎ ঝলসে উঠল, তারপরেই শুকু হল ঝড়ের দাগাট।

ব্যাতিটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিলেও গাঁটু থেকে তলা প্রথম খোলা ব্রের গেল। আর দেখানটা সঙ্গে সঙ্গে ভিজে গেল। ইতিমধ্যে ঝড় পুরো মাত্রার বইতে শুরু করেছে। আকাশের বিশুটা বুক চারে বিভাগ চমকে চমকে উঠছে, মুহূর্তের জন্যে সারা জায়গাটা আলোয় ভরে উঠে আবার আগের চেয়ে গাঢ় তমসায় ভূবে যাচেচ বজাঘাতে পৃথিবী শিগরিত গ্রে ওঠার আগে। লোগার পাতের মত নেমে আসছে বর্গার ধারা, যেন মর্গের কোন বিশাল টাাংকের তলাটা খসে গেছে আর ভার ভেতরকার স্ব কিছু সজোরে আছড়ে পড়াছে পুথিবার বুকে।

দেখতে দেখতে আল্রেইয়ের ব্যাতি ভিজে ঢোল হয়ে উঠল এবং স্ব পরিধেয় বল্লেরও একই অবস্থা। তার পাানট, বাঁকা টুপি, এমন কিবুট জাতোর মণোও কোন-ফাঁকে জল সেঁধিয়ে গেছে। দিনের বেলার দাবদাতে যে কফ পেয়েছিল তার স্মৃতি ইতিমধ্যে মন থেকে মুছে গেছে, সারা শরীর ঠাণ্ডায় সেঁতিয়ে উঠেছে। দাঁতে দাঁত ঠোকাঠুকি করতে শুকু করেছে এবং সারা শরীর উঠছে কেঁপে কেঁপে। নিজেকে সাবধান করে দিশ আল্ফেই—'একটা জিনিসও যেন নজর না এড়ার অবস্থা যাইহোক না কেন, একেবারেই হাল ছাডবে না।' স্মোলেন্দ্রে তামাস্ত্রেল্ডের যা হরেছিল সেটা মনে পড়ে গেল তার।

গত শীতকালে স্মোলেনস্থ পুনরুদ্ধার করার পর, ওদের ওপর ভার পড়েচিল শহরের একটা বিশেষ বাডির ওপর নজর রাখার। সদর দপ্তরে পাওয়া
খবর অনুসারে ঐবাড়ির একটা ফুলাটকে জার্মান গোয়েন্দা বিভাগের গুপ্ত
ঠিকানা হিসেবে বাবহার করা হচ্ছিল। নজর রাখার ভার যেবার তামান্তসেভের ওপর পড়েছিল ও ঠিক করল উঠানের মাঝখানের একটি পুরনো
অবাবহাত পারখানাকেই ও বাবহার করবে লুকিয়ে থাকার জায়গা হিসেবে।
স্য ওঠার আগেই ওর মধ্যে চুকে পড়েছিল, তামান্তসেভ এবং খার জায়গায়
পাহারা দিতে এসেছিল তাকে ছেড়ে দিল চলে যাবার জনো, তবে ওকে
বলে দিয়েছিল চলে যাবার আগে ও যেন বাইরে থেকে তালা দিয়ে তক্তা
মেরে চলে যায় যাতে আগের মতই দেখতে লাগে।

দেশিন প্রায় কুড়ি ডিগ্রির মত ঠাণ্ডা পড়েছিল। একবার এক পায়ে দাঁডিয়ে. অন্যবার অনুপায়ে এইভাবে নিজেকে গরম রাখার চেন্টা করতে গিয়ে দেখল পুরনো আর জীর্ণ পায়ঝানাটা মাঝে মাঝে কাঁচি কাঁচি শব্দ করছে, একটাতেই হলছে, আর ভয়ও আছে যে কোন মুহুর্তে ভেলে পড়তে পারে। ভাছাডা বাইরে এমন ফাকা কখনই যাচ্ছিল না, যখন কেট না কেউ যাতায়াত করছে না; সব সময়েই লোকের চলাচল ওখান দিয়ে।

ধরা পড়ার ভরে পুরো দশ ঘন্টা চুপ করে দাঁডিয়ে কাটিয়ে দিয়েছিল তামাস্কলেভ। গোপন ঠিকানা সম্পর্কিত তথা সম্বন্ধে অবশুই কোন সঠিক প্রমাণ পাওয়া গেল না এবং কথা উঠলেই ঐ ব্যাপারটাকে তামাস্কলেভ হেলে উড়িয়ে দিত, যদিও তার পরিণতিটা ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক। পরে পায়ে এত বিশ্রী ধরনের তুষার প্রদাহ হয়েছিল যে প্রায় তুমান সামরিক হাসপাতালে থাকতে বাধ্য হয়, একটা পা তো প্রায় কেটে বাদ দেওয়ার মত হয়েছিল।

কিছুক্সণের জনো ঝড়টা একট**ু কমে এসেছিল আবার ঝাঁপিয়ে পড়েছে** পৃথিবীর বুকে পুঞ্জীভূত ক্রোধ নিয়ে। নিস্প্রদীপের নিয়মকামুন**গুলো**  বেপরোয়ার মত উপেক্ষা করে মৃহ'মুছ বিছাৎ চমকাচ্ছিল, মাথার ওপর অবিরামভাবে কান কালা করে দেবার মত করে বাজ পড়ছিল।

মনে হচ্চিল প্রকৃতির এই ঐকতানের যেন অবসান ঘটবে না কোনদিন।
অথচ রাত ৯টার পর যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল তেমনি হঠাৎ ঝড় বস্ধ ধরে
গেল। ঝডটা সরে গেল দক্ষিণ দিকে, আকাশে অবশা তখনও একটি তার
দেখা যাচ্চে না। শহরের ওপর র্ফির হালকা এক আশ্তরণ তখনও নে
আসা বস্ধ করে নি। খুব দূরে মাঝে মদে বিচাৎ চমকাচ্ছে। কিন্তু তাতেই
অস্ক্রক রের মধ্যে র্ফিরাত বাড়ি আর বেডাগুলে চোখের সামনে ভেচে
উঠেই মিলিয়ে যাচ্ছে।

ঐ ধরনের একটা বিতাৎ ঝলসানির আলোতে হালেই বর্গাতি পরা এক ।
মৃতিকে দেখতে পেল রফির মধ্যে হোঁচট খেতে খেতে তার দিকে এগিয়ে
আদচে, আবার সেই মৃতিটিকে অন্ধকার গ্রাস করে নিল। আল্রেইরেপ্রনে হল ওলা পাভেল ছাডা আর কেউ নয়. তাকে খুটতে বেডাচ্ছে। জন্মপ্রোকালানীন নিজেদের মধ্যে ঠিক কবে নেওয়া বিশেষ সংকেত ছিল, কিছে সেটা কি এখানে এই শহরে ব্যবহার করা চলবে ? প্রায় পুরো দশ মিনিট পরে, অন্ধকারে হাওডাতে হাতডাতে যথন পাভেল প্রায় আল্রেইয়ের খুব কাছে এদে পডেচে তথন ও সাহস করে আল্থে আল্থে ডাকল।

'আচ্ছা সব ঠিকঠাক চলছে ত ? ওর! কি বাডিতেই আছে ?' প্রথমেই এই প্রশ্ন করল পাভেল।

কথা বলার সময় যাতে দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠকি না হয়. তাই বিড বিড করে আন্দেই বলল, 'হাা। কেউ বাইরে আদে নি।'

'চমংকার···তাহলে সবকিছু ঠিকই আছে', ষশ্তির নিঃশ্বাস ফেলল পাভেল, বর্ষাতিটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিতে নিতে। তারপর আল্রেইয়ের পাশে ভিজে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল।

ওর ঘড়ির জ্বলজ্বলে কাঁটাগুলো জানিয়ে দিল রাত তথন পৌনে দুশটা।
ঠাণ্ডা বাতাস আর ভিজে মাটির ওপর সারারাত এভাবে কাঁপতে কাপতে
কাটাতে হবে না নিশ্চয়ই ? রাতভর বাড়িটার ওপর নজর রাখার থে
কোন মানে হয় না এ সম্বন্ধে সন্দেহ দানা পাকতে লাগল তার মনে।

সময় যেন ভীষণ মন্থ্র গতিতে এগোচ্ছে এবং আন্তেইয়ের মনে হল পথের মধ্যে সময় যেন হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে আছে। ঘড়িটা কানে লাগিয়ে দেখল সভা সভাই থেমে গেছে কিনা, না, টিক্ টিক শক্টি যেন আরও জোরে জোরে হচ্ছে, আর একবার সে ভাকাল অল্পকারের দিকে। করুণভাবে ও চিন্তা করতে শুরু করল. 'এটাকেই আমি নোংরা একচোখোমি বলি। ওরা বেশ সুখে বাডির মধ্যে বঙ্গে জার আমবং অকারণে এখানে ঠাগুয়ে জমে যাছিছ।'

তিন হাত দূরে পাভেল নিশ্চল হয়ে শুয়েছিল, ঝোপের এগারটায়। বিহাৎ চমকাতেই আন্দ্রেই পাভেলের মুখটা দেখতে পেল, গালো হাডওলো ভীষণ উহু, ব্যাতির টুপিটা চোখ প্যক্ত নামানে:

একটা সময়ে আন্তেইয়ের সহোর সামা ভেঙ্গে গেল এবং সভোষ চোটে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল গৃহ ভীকভাবে: কেনকম্বেড কাপ্টেম [

শামাল একট<sub>়</sub> নভে উঠল পাছেল, ফিস ফিস করে প্রশ্ন করল, কী ব্যাপার গ

'কি মনে হয় তোমার. কেট কি বাইরে আস্তে 🤊

'আমার মনে হয় নজর রেখে চলাই আমাদের টুচিও ্পাছেল বল্ল, আনুক্তেরের মনে হল প্রশুটা না কর্পেই ভাল চিল :

'কি...কিজু সকালের আগে বাইরে যাওয়ং তে: নিধিগ, নিজের আগের প্রায়টিকে সমর্থন করার জনা বলল সে।

'গতকাল রাঙে তুমিও তো বাইরে ছিলে এবং ঘুরেও বেরিয়েছিলে. কেউ তো তোমার আটকার নি, আটকেছিল কিং বরং রিটিটাকেই কাজে লাগানোর চেষ্টা করতে পাবে, কেউ থেমে থাকবে না। তুমি একট গা-টা গরম করে নাও বরং.' পাভেল বলল, 'ওবে শুরু চুপ করে থাক. আর উঠোনা।'

গা গরম করার জন্যে আপ্রাণ চেটা চালাবার পর আন্দ্রেট চিৎ গরে শুরে বিধাতির মধ্যে যত জোরে জোরে সম্ভব হাত-পা নাডাতে লাগল, তবে শ্রীর গরম আন্দৌহল না।

হঠাৎ ওর ঘাড চেপে ধরে পাভেল বলে টুঠল 'চুপ।' বাডিটা থেকে এক ফালি হলুদ আলোর আভাস পাওয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে অদৃশাও হয়ে গেল। কিন্তু ঐ মুহুর্তের মধোই পাভেল র্ফির হাল্পা আন্তরণের মধো দিয়ে দেখতে পেল আধ্যোলা দুর্জা দিয়ে চুটি লোক বেরিয়ে আস্টে বাইরে।

পাভেল শক্ত করে হাত চেপে ধরল আল্রেইয়ের। তিন কদম দূরেও

কিছু দেখা যাচ্ছে না, তবুও ওরা আপ্রাণ চেফা করছিল সেই অন্ধকার ভেদ করে কিছু না কিছু দেখাব। শুধু পা ফেলার শব্দ আর আলাপের ট**ুকরো** টাুকরো কথা শুনতে পাচ্ছিল। কেট যেন বাডিটা থেকে বেরিষে গেটের দিকে যাচ্ছে। পাভেল এতো ভোরে আন্দেইয়ের হাত চেপে ধরেছে যে বাথা কস্ছে। পায়ের শব্দ ক্রমশঃ কাছে এগিয়ে আস্ছে।

'সময় পাবে তুমি। ট্রেন্টা ছ'ডতে এখনও একঘন্টা আছে'. পুরুষের শাত কণ্ঠয়র শোনা গেল।

'খুব সভাবে আমি মাল গাড়িতে হোব'. অনা জ্বের গ্লায় পোলিশ ভাষার টানটা সুস্পাইটে।

গেটটা কাঁচ কাঁচ করে উঠল।

'আশা করি ঠিকমত পৌছে যাবে ওখানে।'

'দে। উইদজেনিয়া।'\*

পর মুগুতে আবার বিহু । চমকালো, বিলেকটা মিলিয়ে যেতে একটা সময় লাগল, তারই ফ<sup>\*\*</sup>কে দেখা গেল বেডার ভেতরেশ দিকে একজন বাডিব দিকে ফিরে যাছে, অনা জন গেট দিয়ে বেরিয়ে চলে যাছে। শেষাক জন বেটে মোটা, কানিভাসের ব্যাতি গায়ে এবং কালো টাপি; হাটবার সময় হাতের লাঠিটা দিয়ে রাভার কিনারাটা বুঝে নেবার চেফা করছে: ব্যাতির কলারটা ভুলে দিয়েছে।

পাভেল ফিস্ফিস্করে বলল আন্দ্রেইকে. 'ওর পিছু নাও।' সেঁশন পর্যন্ত এতাবে যাবে, তারপর ও ট্রেন চডলে ওব কাগছপত পরীক্ষা করাবেই করাবে। সেঁশনমাসারের ঘরে ছুটে গিয়ে আমার নাম করে বলবে কাগছপত পরীক্ষা করতে. শুগু ঐ লোকটার নয়, ঐ কামরার স্বারই। জানতেই হবে লোকটি কে। একটা উপযুক্ত অজুহাত খুছে নিতে বলবে, গংগোল যেন না হয় অকারণে। মনে হচ্চে লোকটি পোল্যাণ্ডের এবং রেলে চাকরি করে। সাবধান থাকবে। যভে বেরিয়ে পড়ো!'

আন্দেই উঠে পড়ল, ভারপর সেই অজানা অচেনা মানুষ্টিকে অনুসরণ -করতে থাকল। ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে অন্ধকারের মধ্যে সাঁতড়ে সাঁতড়ে এগাতে লাগল আন্দেই: এর ভিজে কোট আর পাান গায়ের সঙ্গে সেংটে

বিণায় (পোলিশ ভাষায়)—লেখক

আছে, আর ভিজে বৃটের মধ্যে জল প্যাচ প্যাচ করতে লাগল। প্রত্যেকবার বিছাৎ চমকালেই ও প্রায় মাটির সঙ্গে মিশে গিরে লক্ষ্য করছিল, ক্যানভাবের বর্ষাতি পরা লোকটি কেন্টে চলেছে, তখনও প্রায় পঞ্চাশ গজ আগে, একবারও ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকার নি লোকটা।

এক সময়ে আল্রেই শুনতে পেল লোকটি পোলিশ ভাষায় জোরে জোরে গালাগাল দিছে, হয়ত হে চট খেয়ে বা পড়ে গিয়ে; তারপর মনে হল অচেনা মানুষটির পায়ের শব্দ ক্রমশঃ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে। ও এগিয়ে থাছে।

তাড়াতাডি হ'াটতে গিয়ে আন্দেই পা পিছলে পড়ে গেল। হাত তুলে ভারসামা বজায় রাখার চেফা করা সত্ত্বে নালার মধ্যে পড়ে গেল। গালের ডান দিকের হাড় আর কপালে চোট লাগল, ঠাণ্ডা চট চটে কাদা লেগে গেল মুখে। আপন মনে রাত আর বিত্রী আবহাওয়াকে অভিসম্পাত দিতে দিতে ও অন্ধকারে হাতভে হাতভে একটি জায়গায় গেল যেখানে সামান্য জল আছে। মুখ ধুয়ে জামার হাতায় মুছে নিল।

র্ষ্টি প্রায় থেমে এসেছে এবং সামনের দিকে কোথেকে যেন স্টাম ইঞ্জিনের ছইসিলের শব্দ শোনা যাছে। ব্যস ঐটুকুই। পায়ের শব্দ আর শোনা যাছে না।ছির হয়ে দাঁড়িয়ে অন্ধকারের মধ্যে কী যেন শোনার চেষ্টা করল আল্রেই, তারপর চিস্তান্তিত হয়ে সামনের দিকে ছুটতে লাগল।

আকাশে মেঘের ফাটলের আড়াল থেকে চাঁদ উ কি মারছে, এখন রান্তার হু'পাশের বাড়িগুলোর ছায়া ছায়া রূপরেখাটি দেখা যাছে। হু! পোমেন কে যেন পা টেনে টেনে চলছে তার শব্দ শোনা গেল, ডান ধারে একট্র আগে। আল্রেই মনে মনে চমকে উঠল "পাশের কোন রাস্তায় বোধহর নেমে গিয়োছল ও।" মোড়ের কাছে পৌছে যে দিক দিয়ে শব্দটা আসাছল সেই ডানাদকে এগোল আল্রেই। যথা সম্ভব শব্দ না করে প্রায় পাঁচ মিনিট হাঁটল। সামনের পোকটির কাছ থেকে নিরাপদ দূরছে থাকার জন্যে ও মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে তার "শিকারের" পায়ের শব্দ শোনার চেটা করছিল আল্রেই।

হঠাৎ বিহুাৎ চমকাতেই বড় ওভারকোট পরা একটা বিরাট মৃতিকে দেখে ভয় পেয়ে উঠল সে, তারপর ছুটে কাছে গিয়ে জিজ্ঞোদ করল, 'স্টেশনে যা…যাব কি করে।'

প্রদার মেরেলে গলায় উভার এল, 'সোজা চলে যান।' মহিলা !

'আপনি কে ?' ইাপাতে হাঁপাতে প্রশ্ন করল এাল্রেই, কোন উত্তর না পাওয়াতে অংবার জিজ্ঞাস করল, 'এত রাতে বাইরে কেন আপান ?'

'তা •িয়ে আপনার কি দরকার 🤊

আনার জানা দরকার, আমি একজন আফসার।

'এবং আমি একজন সাভেন্ট-মেজর !' মহিলা টচ ফেল্পেন আন্দেইয়ের মুখ্যে ওপর। ওঁর ডান হাতে একটি পিন্তুল।

'ছায় ভগবান আপনি যে দেখছি কাদায় একেবারে মাখামাখি করে ফেলেছেন', বেশ মজাই পেয়েছেন যেন মহিলা বললেন, 'আগে এগিয়ে যান।'

' भारतः ... आरत (कन १'

'অপ্রিচিত লোক রাতে আমার পেছন পেছন হ'ট ুক এটি আমি পছক করিনা। এগোন, ভাডাতাডি করুন', মহিলা বেশ মেজাজের মাধায় হুকুম কর্লেন। 'ভোনা হলে ছাজকে আর টুেন ধরতে পারব না।"

## ৩৪। (লফটেনাণ্ট আব্রেই ব্লিনভ

ুস্টশনে কয়েকটি ট্রেন দাঁডিয়েছিল. তবে একটি মাত্র খাত্রাবাহী ট্রেন প্রায় ছাডার মুখে, খাবে মিনস্ক অ¦র গ্রোদনা।

থচেনা মাণুষটি দৈন্যবাসী ট্রেনে করে পালাবার চেইনা করতে পারে, কিছু গাল্রেই প্রথমে যাত্রাবাসী ট্রেনটি দেখে নেওয়া ঠিক করল। এরই মধো ইল্লিন এসে গেছে। রাস্তার কলে মাথা-মুখ কোট থেকে কালা ভাল করে ধুয়ে নিল আল্রেই, এবার কাজ শুক্র।

যাত্রীবাঠী ট্রেনে কোন আলো ছিল না। আন্দ্রেইয়ের ভাগ্য ভাল মেহের ফ<sup>‡</sup>াক থেকে চাঁদ বেরিয়ে এল. ফ**লে** ট্রেনের লোকগুলোর মুখ পর্যন্ত দেখতে তার অসুবিধে হচ্ছিল না। সবকটা বাঙ্ক প্রায় ভতি, তবে তত যাত্রী নেই - শুধু বসা নয় তলার দিকের বাঙ্কে শোবার পর্যন্ত জায়গা আছে।

·খুঁজে বের করতেই হবে লোকটিকে। করতেই হবে!' প্রথম কামরার সংমনে দিয়ে হাঁটতে হাটতে নিজেকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল আল্লেই, পাগলের মত দেখে যাচ্ছে প্রতিটি যাত্রার মুখ। গাডির পেছন দিকে এগিয়ে ফেতে যেতে ১: আর ১০ নম্বর কামরা পার হয়ে ৯ নম্বর কামরার কাছে যাত্র আন্দেই প্রায় হমডি খেয়ে পড়ল কাানভাসের বর্ষাতি গায়ে দেওয়া লোকটার ঘাডে। দ্বিতীয় কামরার করিওরে আড়াআড়িভাবে দাডিয়েছিল লোকটা, চাদের আলোয় চিনতে একটুও কইট হয় নি। না খেমে এগিয়ে চলল আল্রেই. কিন্তু ঐ সেকেণ্ডের ভ্রাংশের মধ্যেই ভার রেল কর্মচারার টুপির ওপর ক্রশ করা হাতুড়ির প্রতাকটা দেখে নিল; ব্যাতির কলারটা ভোলা, এমন কি লোকটির বিরাট মাংসল মুখটাও চোখে ত্রেও এ:লেইয়ের মনে হল লোকটা মধ্যের বাঙ্কটা দখল করার চেন্ডায় আছে, ওচা এখনও কাঁকো।

ভত্তেজিত আক্রেই মনে মনে চিস্তা করপ— এই পোকটাই। সেই ংবে নিশ্চয়ই। এবার দেখতে গবে পোকটি কে ? ৯ নম্বর কামরা।' ঘড়ি দেখল আক্রেই, গাডিটা চাডতে মাত্র এগার মিনিট বাকা।

সেশনমান্টারের অফিস বলতে লাইনের পাশে কাঠের মোটা খুঁটির কাছে ছাট একটি কুঁড়ে ঘর। সেঁশন মান্টার একজন ক্যাপ্টেন, বরস হয়েছে, রঙটা গাঢ়, চুলটা সামনের চাঁদির দিকে সাণা হয়ে গেছে, গালে কাটা দাগ। এর আগে আল্রেই তাঁকে দেখেছে চ্বার। একটি বড লেখার টেবিশের সামনে বসাছলেন, চেবিলে প্যারাফিনের আলো, টেবিলের অর্থেকটা জোড়া একটি নকশাতে নােট বই থেকে দেখে দেখে কি যেন টুকছেন। বাঁ দিকে একটি সােফার ওপর বসে আছেন একজন সিনিয়র লেফটেনান্ট, সােফার রঙচা এখন আর চেনা যাছেল নাং বুকের ওপর নেমে এসেছে মাবাটা এবং খ্য আত্তে আত্তে নাক ডাকছে তাঁর। লেফটেনান্টের লাল টুপিটা দেখে বােঝা যাছে তিনি ক্যাগুলেটর অফিসের অফিসার।

স্থালুট করতে করতে আক্রেই বলল, 'ক—কমরেড ক্যাপ্টেন যাদ অনুমতি দেন—।'

'দাঁড়ান, এক মিনিট', মাঝপথেই থামিয়ে দিলেন স্টেশন মাস্টার, মেজাজটা প্রদন্ধ নয়, বোধ হয় হিসাবে কোথাও কিছু একটা গগুগোল হচ্ছিল। নোট বইটির পাতা উল্টে চললেন বেশ উত্তেজিতভাবে, চেয়ারেও যেন ঠিক্মত বসতে পারছেন না, ভারী অষ্তি। বেশ বিরক্ত হয়ে প্রশ্নের মত করে বললেও দেটিকে হকুমট মনে হল, 'একটা মিনিট আপেকা করা নিশচরই যায়।'

মুহুর্তের জন্যে আন্দেই অসহায়ের মত দাঁডিয়ে রইল। উনির কোটটা জারগায় জায়গায় পিঠের সঙ্গে সেইটে গেছে, সেগুলো ছাড়াল আন্দেই, গালের হাড়টার ফোলা জায়গায়, কপালে হাত বোলাল এবং তারপর ঘডিতে নজর পড়তেই দেখে ট্রেন ছাড়তে আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাাক 'অ—অপেকা করতে পারব না', বেখাপ্লাভাবে চেঁচিয়ে উঠল আন্দেই।

'ওধু ১ নম্বর কামরা।' সেইশনমাস্টার ভাল করে জেনে নিলেন। 'নিকিতিন।' লেফটেনান্টি ঘুমোচেছ, তাই সাডা দিল না।

'নিকি ভিনা' সেশনমাস্টার গজে উঠলেন, 'কুঁডের বাদশা, ওকে জাগাও তো ?'

অনেক কট করে সিনিয়র লেফটেনানটি মাথা তুললেন। জ কুচকে আব চোধ রগডে ঘুম ঘুম চোখে তাকাল আল্রেইয়ের দিকে। বেঁটে খাটো যুবক: বয়স তেইশের বেশি ২তে পারে না।

স্টেশনমান্টার হকুম জারী করলেন, নিকিতিন, ছজন পাহারালার সঞ্চেনিয়ে গ্রোদনো যাবার ট্রেনের ৯ নম্বর কামরার যাত্রীদের কাপজপত্র পরাক্ষাকরে এস। একজন যাত্রীর পরিচয় আমরা জানতে চাই। বুঝেছ ই সাবধানে কাজ করবে। এই লেফটেনান্ট ব্যাপারটা বুঝিয়ে লেবে তোমাকে। তোমরা ছজনে কামরার ছানক থেকে এগোবে ই ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সেশনমান্টার বলে যেতে লাগলেন, 'যেকোন মুহুতে গাড়ি জল-ক্রিয়ার পেয়ে যাবে—ভাড়াতাড়ি কর। পরিস্থিতি খুব খারাপ বুঝলে পাঁচ মিনিট প্রস্থ গাড়িটিকে আটকাতে পারো, তার বেশি নয় কিস্তু।'

শব্দ করে হাই তুলতে তুলতে নিকিতিন হাঁটতে শুরু করল আল্রেইয়ের সঙ্গে, অফিস থেকে বেরিয়ে জানতে চাইল, 'তুমি কোন্ বিভাগের ? আ:—. পাল্টা-গোয়েলা বিভাগ ••• গুরুতারের কাজ কর, তাই না ?' সমঝলারের মত হাসতে হাসতে মন্তবা করল লেফটেনানটি, আন্দেইরের ভিজে কাদামাখা উদ্বি দিকে আড়চোখে তাকিরে। এমন কি ব্যাপার যে সারারতে এভাবে ছুটতে হয়েছে ?' বেশ দরদ দিয়েই বলল কথাটা, অথচ বেশ বিরক্ত হয়েছে সেটাও বোঝা গেল।

হজন পাহারাদার সার্ভেন্টকে নিয়ে তার। কু<sup>±</sup>ড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ঙ্গ। প্যাসেঞ্জার ট্রেনটার কামরাগুলো ওদের চোখের সামনে দিয়ে<sup>\*</sup> বেরিয়ে যাচ্ছে সেশন প্লাটফর্ম ছেড়ে, গতি ক্রমশঃ বাড়ছে ট্রেনের।

'আরে ঐ তো গ্রোদনো ট্রেনটা চলে যাছে', দাঁড়িয়ে পড়ে ট্রেনটিকে দেখালো নিকিতিন!

'এদাে আমার সঙ্গে', ট্রেনের দিকে দেছি যেতে যেতে চিংকার করে বলল আল্রেই। চলমান একটি কামরায় সিংজির ওপর লাফিয়ে উঠে পড়ে এক ধাকাায় দরজাটা খুলে করিজরে চুকে পড়ল আল্রেই, মাথায় রুমাল বাঁধা এক মহিলার সঙ্গে ধাকাও খেলাে বেশ জােরে। মহিলা ভরে চেহচাতে চেহচাতে কামরার মধে। চুকে পড়লেন। অক্ষকারের মধােই আলার্ম সিগনালের চেনটা ধরে প্রাণপণে টেনে ধরল আল্রেই।

তুম করে ট্রেনটা খেমে যেতেই কামরার মধ্যে কি যেন পডল, চিৎকার চেট্টামেচি শুরু হয়ে গেল, তারই মধ্যে শোনা যাদ্হিল একটি বাচচা ছেলের কালা। এসবে কান নেই কিছু আল্ফেইয়ের। ট্রেন থেকে লাফিয়ে নেবে শু চুটল ১ নম্বর কামরার দিকে।

কি হয়েছে দেখবার জন্যে ছুটে এসেছে ট্রেনের গার্ড, নিকিতিন তাকে বোঝাতে বাল্ড, সেই অবসরে আন্দ্রেই পৌছে গেছে ৯ নম্বর কামরায়। সেই রেল কর্মচারীটি ঐ গাড়িতেই বসে, তবে বর্ষাতি আর টুলিটা শুধু খুলে রেখেছে। আল্রেই দ্বির করল নিজেকে আড়ালে রেখে নিকিতিনের সলে বন্দোবন্ত করবে কামরার এক প্রাশ্ত থেকে কাগজপত্র পরীক্ষা করা শুরু করতে।

বেশির ভাগই যাত্রী অসামরিক কর্মী। ট্রেন ১ঠাৎ থেমে যাওয়াতে ওরা ঘাবড়ে গেছে এবং সম্ভাব্য কারণ নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা করতে শুরু করেছে। নানারকম মতামত প্রকাশ করছে স্বাই। পাহারাদার সার্জেন্টি টর্চ ধরে সাহায্য করছে আম্প্রেইকে কাগজপত্র পরীক্ষা করার ব্যাপারে এবং আম্প্রেই একেবারে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাগজপত্র দেখছে এবং

व्यक्षि गृहार्ड-->>

তার চেয়েও যান্ত্রিক সুরে গতানুগতিক প্রশ্নগুলো করে চলছে: 'কোধার যাচ্চেন ? কোখেকে আসচেন ? পাশটি কোখেকে দেওয়া হয়েছে? ইত্যাদি ইত্যাদি।' তবে ওর মন পড়ে আছে কামরার উল্টোদিকে।

কোন অঠিকারে দে সকলের কাগজপত্ত দেখচে এ প্রশ্ন কেউ করল না।
তৃতীয় কামধা প্যস্থ চলে গেছে আন্দ্রেই তখন ট্রেনটি হঠাৎ চলতে শুরু
কিরল। নিকিতিন চেচিয়ে উঠল, লেফটেনান্ট, চলুন নামা যাক।

কাজ শেষ হয়ে গেছে বুঝে আন্দ্রেইও পাহারাদারের সঙ্গে ট্রেন থেকে লোফিয়ে নেমে পড়ল।

' ে ধর পাশ, ধর রেলের ওয়ারেল গব ঠিক আছে', নিকিতিন যখন সেশন মাসারকে কথাগুলো বলছিল, তখন ধখানে এল আল্রেই, 'ওকে পাঠান হয়েছিল কোতেলনিচ সেশন থেকে এবং ও ফিরে যাচছে তার নতুন কর্মস্থল গ্রোদনোতে। সঙ্গে বৌ আর তুটি বাচচা আছে।'

'কি বলচ তুমি বেলি বাচা াং' ১৩৩৯ হয়ে মাঝ পথে বাধা দিয়ে বলে উসল আল্ডেই, '১তেই পারে না।'

'ভা, ছিতার কামরায় যে লোকটিকে দেখিরেছিলেন, একটু বেঁটে মোটা মতন। ঐত একমাত্র রেলকর্মচারী।

'ও কি পোল্যাণ্ডের লোক ?'

'পোল্যাও ?' নিকিতিন খো হো করে হেসে উঠল, 'ওর দেশ ভিরাৎক।— আর একজন ইভান আর কি।'

স্টেশন মাস্টার কঠিন গলায় বলে উঠলেন, 'দাঁড়াও এক মিনিট, ভোমাকে খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করা হচ্ছে। লোকটির নাম জানতে পেরেছে ?'

'নিশ্চরই! শিশকভ, ফিওদোর আলেফ্সিরেভিচ, ব্য়েস আটচল্লিশ, জনাস্থান জুইয়েভকা, ভিয়াৎকা প্রদেশ। ওরা মিনস্ক থেকে গাড়িতে উঠেছে, গার্ডও তাই বললো। গ্রম জল নেবার জন্মে শুধু স্টেশনে নেমেছিল।'

আন্দ্রেইয়ের কাহিনী শুনে পাভেল বলল, 'স্টেশন যাবার পথেই ও তোমার নজর এড়িয়ে গিয়েছিল নিশ্চয়ই।' আবার তৃজনে ভিজে ঘাসের ওপরে শুয়ে আছে, তখনও আলো ফোটে নি । 'ট্রেনে অন্য কাউকে দেখেছিল ক্রেন্ত ওরই মত দেখতে', পাভেলের গলায় বিষাদ, 'তোমার সব চেফা বার্থ হয়ে গেল । ।'

## ৩৫। এটা পরিষ্কার করতেই হবে

আন্দেইকে নজর রাখতে বলে পাভেল লরাতে চেপে ছুটল বিমান থাটির দিকে; পাশের একটি রাস্তায় সারা রাত লরীতে শুয়োছল থিঝনিয়াক।

ঠাওা তুলোর সেঁক দেবার মত ভিজে পোশাকট। পাভেলের গায়ে সেঁটে বসেছিল। সারা রাত এত ঠাতা লেগেছে তার যে এখন কাঁপুনি দিছে, জার এসেছে মনে হয়। একটু দৌড়ে গা গরম করে নিলে ভাল হত, কিন্তু তার সময় নেই।

তখনো শহরের ঘুম ভাঙ্গে নি। বিমান থাটিতে যাবার পুরো পথে পাভেলের সজে দেথা হল চারজন সৈনা,—একজনও অসামরিক কর্মচারী নয়—সামনের কাঁচের ওপর রাত্তে চলার পাশ আটকান ছুটো লরী।

বেল্টবিহীন উদির কোট পরে পলিয়াকভ বদেছিল, বিমানবাহিনীর পাল্টা-গোয়েলা বিভাগের বড় কর্তার অফিদের একটি টেবিলের সমেনে, কলারের বোতামটি আলগা করা, নিজের সদর দপ্তরের ওটাই ওর অভ্যেস, একটা কাগজের ওপর আপন মনে কি থেন লিখছিল। পাভেলের অভিবাদনের উত্তরে মাথা তুলে পদা ঘেরা ঘরের আবছা আলোতে গাভেলকে ভাল করে দেখার চেন্টা করল; তারপর কিছুটা অনামনয়ভাবে বলল, ' ফালো… বোদো।'

'ওরা বাড়িতেই আছে', পাভেল খবরটি দিল।

·তোমার ঠাণ্ডা লাগছে ?'

'না কাঁপলে হয়ত এতক্ষণে জমে কাঠ হয়ে যেতাম', ঠাট্টার সুরে বলন পাভেল।

'এই নাও, একটু গা গরম করে নাও', বন্দীদের কাছ থেকে জবরদ্ধল করা একটা গোলালী রঙের থামোঁফ্লাস্ক ঠেলে দিল তার দিকে, ফ্লাস্কটির গায়ে ব্যাভেরিয়ার প্রাকৃতিক দৃশ্যের সুন্দর ছবি অশকা, সদর দপ্তরের স্বাই ওটা জানে, আর একটা রোল নাও…।' ফ্লাস্ক থেকে কড়া সুগন্ধী চা ঢালল গ্লাসে। নিজের বিশেষ পদ্ধতিতে লেফটেনান্ট কর্ণেল বহুন্তে তৈরী করেছে ঐ চা। একটি ছোট টেবিলের শামনের চেরারে বসল পাভেল, মুখে এক টুকরো বড চিনির ডেলা, বেশ আরেস করে গরম চা মুখে নিল সে।

পদিরাকভের সামনে একটা কাগজে প্রায় দশ লাইন কি যেন লেখা ছিল। নানা জারগায় ঢাবা দিয়ে কাটা, নতুন শব্দ ঢোকানো হয়েছে, নীল পেলিলে ছটো জিজ্ঞাসা চিহ্ন। এক নজর তাকিয়ে নিল পাভেল কাগজটার দিকে, ধরে নিল হে ঐ বেতার খেলার ব্যাপারে ব্যবহৃত প্রেরুময়েরে একটার জন্যে কিছু বক্তব্য লেখা আছে ওতে। ওটা এতাই গোপনীয় ব্যাপার যে পাভেল দিভীয়বার তাকাল না ওর দিকে।

পাভেল জানে ঐ ধরনের মূল বরানের প্রতিটি শব্দ প্রতিটি কমার জন্যে মধ্যোর সম্মতি চাই এবং তাতে যদি বাস্তব সম্মত মিধ্যা সংবাদ থাকে তবে তার জন্য জেনারেল স্টাফের সম্মতি চাই, যদিও চিস্তা করার এবং মূল বরানটা রচনা করার এবং নিজের সাবিক দায়িত্বের ভারটাও পলিয়াকভের। এরকম অসময়ে এখানে আসার জন্যে মনে মনে অনুশোচনা করল পাভেল।

বেকোন পরিস্থিতিতে মন:সংযোগ করার অভুত ক্ষমতার জন্যে পশিয়াকভকে মনে মনে সব সময়ে প্রশংসা করত পাভেল। সেদিনও ওই বিশেষ মুহুর্তে বিতীয় চিন্তা ও সংশোধনীতে ভরা লাইনগুলে। তার মনটাকে পুরো মাত্রায় দখল করে রেখেছিল।

এক ট্ ইতন্তত: করে পাভেল একটা প্লেটে ছোট একটি রোল ভুলে নিল, এক নজরেই ব্যতে পারল ওটা এদেছে অফিসারদের ক্যাণ্টিন থেকে। এতা খিদে পেয়েছিল তার যে ঐ ধরনের দশটি রোল ও খেয়ে নিতে পারে, বেশিতেও আপতি হবে না। ওর স্ত্রাও এই ধরনের মিষ্টি রোল তৈরি করতে পারে, তবে বাড়িতে ওটা তৈরী করা হয় ইটের তৈরী উন্নে দেইকে, গ্যামের উন্নে নয়; বাড়েরগুলোও গমের আটায় হয়, তবে বাড়িতে পেমা আটায়, কলে পেমানো গমে নয়। তবে বাড়ির তৈরী রোলগুলো এর চেয়ে অনেক সুমাত্ব, বিশেষ করে টক দই দিয়ে খেতে।

ভর মনে পড়ে গেল বসন্ত কিংবা শরৎকালে মাঠের কাজ সেরে ও যখন সংস্কার মুখে হৃদয়ের উত্তাপে ভরা তার ছোট্ট বাড়ির কোলে ফিরে আসত, ভর মেয়ে খুশিতে চেঁচাত খাবার টেবিলে বসার আগে, সেই অতি পরিচিত বাঁগাকপির ঝোল, গরম পাানকেক, নোনতা মাসরম আর কভাস---সব কিছুই যেন অস্পন্ট অজানা স্বপ্লের জগতের কথা বলে মনে হচ্ছে।

·ওরা আবার কালকেও বেতারে খবর পাঠিয়েছে', হঠাৎ ঠাণ্ডা গলায় ঘোষণা করল পলিয়াকভ।

'কোগায় ।' চমকে উঠল পাভেল, রোলটা আর একট, হলে গলার আটকে যেত।

'শিলোভিচি জন্সলের কুডি থেকে তিরিশ মাইল পূর্ব দিকে', পলিয়াকভ মুখ তুলে তাকাল, পাভেলের মনে গল যে দে এখন ঐ পলাতক প্রেরক-যন্ত্রীয় ওপর সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেছে, 'একটা চলমান বেতার কেন্দ্র থেকে সংস্কৃতটা পাঠান গছিল, খুব সন্তব কোন গাডির ওপর বসান ছিল যন্ত্রটা। ব্যাপারটি বেশ আকর্ষণীয় গয়ে উঠছে কারণ গতদিনের মধ্যে একটাও গাডি চুরি যায় নি।'

'মূল বয়ানটার পাঠোদ্ধার কি করা হয়েছে ?' সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল পাভেল।

'এখনও না, তার সঙ্কেতটা পাল্টে পাল্টে বাবহার করছে। ওটা খেরে নিয়ে আরও একট্ব চা ঢেলে নাও।'

প্নবোদ। কখন ওরা সক্তেত পাঠাচ্ছিল ?

'১ :১০ পেকে ১৭:৪৫ এর মধ্যে।'

পাভেল বলল. 'ঐ সময়ে শহরে নিকোলায়েভ আর সেন্তুপভের ওপর আমরা নছর বেখেচিলাম।'

সে ক্ষেত্রে তাদের নিশ্চয়ই খুব জবরদপ্ত আজুহাত আছে। এদিকে ওদের সম্বন্ধে বিস্তারিত খবর আমাদের কাছে এসে গেছে। বেশি সময় নেয় নি, না ? উত্তরটি এসেচে লিড়াতে, কোন এক অজ্ঞাত কাবণে সেনাপতির নামে। আশ্চর্য $\cdots$ ।

'এবাবে ও অনেক এগিয়ে যাবে !' তামাস্তসেভের হঃসাহসিক অভিযানের কথা চিস্তা করে পাভেল একট, বিধাদগ্রস্ত হয়ে উঠল। তামাস্তসেভের "পুইতোর" ফলেই যে এটা হয়েছে তার জনো প্রশংসা করল যতট্কু দরকার তানা হলে আরও অস্ততঃ চবিবেশ ঘন্টা লেগে যেত উত্তর পেতে।

ফাইল থেকে এক ট্করো কাগজ বের করে পলিয়াকভ পডল, "কাাপ্টেন নিকোলায়েভ ভারে লেফটেনান্ট সেন্তসভ, যাদের কার্যকলাপের ভপৰ আপনার লোকেরা বর্তমানে নজর রাখছে, তারা এখন ৩১৫১ নং ইটনিটের সজে যুক্ত। বর্তমানে তাদের পাঠান হয়েছে লিডা অঞ্চলে স্টাফ কাান্টিনের জন্য খাবার-দাবার জোগাড করে আনার বিশেষ দায়িজ্ভার দিয়ে।" ( তাগলে দেখছ খামারে যে তারা গিয়েছিল সেটার পিছনে যথেফ্ট বৈদ্যুক্তি আছে, পলিয়াকভ মন্তব্য করল )। ঐ তুজন সৃষ্ধে কোন রকম সন্দেগজনক তথা আমাদের কাছে নেই।"

উত্তেজিত হয়ে পাভেল থিড বিড করে বলে উঠল, 'গোটা একটা দিন আমরা অকারণে তাহলে বরবাদ করেছি।'

পলিয়াকভ কৈথিয়েৎ দেবার ভঙ্গাতে বল্ল, 'আমাকে এখন গ্রোদনে। থেতে হবে এবং সদরদগুরে ফিরতে রাও হয়ে থেতে পারে। পরে মনে করে ফোন কোর। প্রথম আরগতকালের সংবাদটার পাঠে।দ্ধার করা মূল বয়ানটার ভলো অপেক্ষা করাছ আমি। দিনে পরে একবার ঘুরে যেও হয়ত কোন খবর থাকতে পারে তোমাব দলো।

'ওবা ওদের সক্ষরে যা বল্ডে হয়ত ওরা তারা নার গ হয়ত ওদের দলে চারজন আছে এবং চলা-কালে সংবাদ পাঠানোর কাজটি বােদ হয় গতকাল অল গ্রজন করেছিল। এসব জিনিস পরিস্কাব হওয়া দরকার। কাল ভালভাবে খুটিয়ে ওদের কাগজপত্র দেখব', কথাটি বলে পাভেল প্লিয়াকভের দিকে তাকাল ভার অনুমোদনের জনো, কিছে সে তখন আবার অলাকিবুকি বাটতে বাল্ত হয়ে উঠেছে। তখন পাভেল আবার বলল, 'ানজেদের এলাকা ছাড়া মুদ্দ সামাপ্তেব প্রচাদবতী অঞ্চল থেকে ক্ষিজাত দ্রবা সংগ্রহ করা বেআইনী। যে কাজ দিয়ে ওদের লিড়া পাঠান হয়েছিল সে সম্বন্ধে ওরা কি উত্তর আমায় দেবে ভেবে আশ্বর্য হচ্ছি গ কমান্তান্টের অফিস থেকে কাউকে পাকড়াও করব আমি এবং "মুখ রজার জনো" প্রতিবেশীদের বাড়িভেও চুকব।

পশিয়াকভ এবার মুখ তুলল, 'ঠিক বলেছ। কিন্তু এর জনো বেশি সময় নম্ভ কর না।'

#### ৩৬। পাভেল আলিওখিন

কমাণ্ডান্টের অফিস থেকে একজন অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম ৬নং উইজ্জলৈনিয়ের স্ট্রীটের বাড়ির মালিকদের সঙ্গে দেখা করতে, ভদ্র মহিলার নাম পানি গ্রোলিনস্কা। যে অফিসারটিকে সঙ্গে নিয়েছিলাম তার প্রথম যৌবনকাল অনেকদিন, আগেই পার হয়ে এসেছে, মাথায় একগাছিও চুল নেই, অথচ দারুণ কাজের ক্যাপ্টেন, একটা কথা তুবার বলতে হয় নি কখনও। পোলিশ ভাষা অনর্গল বলতে পাবে এবং এ ধরনের কাজ আগেও কয়েকবার ভালভাবে উত্তরে দিয়েছে: আমার সঙ্গে আচরণটা ও যদি অধীনস্থের মত না করত তাহলে ওর সঙ্গে কাজ করে যাকে স্তিতাকারের আনন্দ বলা যায় তাই পেতাম।

খান্ত মনে সন্দেহ না জাগাবাব জন্যে আমরা আশে-পাশের সবকটি প্রায় দশ-এগারটি বাড়িতে গেলাম, কমাগুলেটর রেজিস্টার অনুসারে যদিও তার মধ্যে মাত্র তিনটি বাড়িতে সৈনিক বিভাগের লোকেবা থাকে। প্রতাক বারের মত এবারও আমাদের অভিযানের গোপন দিকটা—বাডি বাডি গিয়ে পরীক্ষা করার জন্যে অনেক সময় লেগে গেল।

ভোরের সূর্য বাডির চাদ, গাছের পাতা আর অসংখা ঘাদের মাথায় শিশির বিন্দুর ওপর প্রতিফলিত হয়ে ঝকমক করচিল, কিন্তু সূব তখনও তাপ চডাতে শুকু কবে নি। রাস্থার শেষপ্রাক্তে, খালের ওপারে ভিচে চোরকাঁটা গাছগুলোর মধ্যে দাঁড়িয়েছিল আন্দেই। নিজেকে ভালভাবেই আড়াল করে রাখতে পেরেচে দে। এ দিকে চারবার তাকিয়ে ছিলাম কিন্তু ঠিক কোন জায়গায় ও লুকিয়েচিল ধরতে পারি নি।

গত রাতের মত আজকেও তামান্তসেভের কথা মনে পড়ে গেল। এখানে আমাদের স্তি।কারের তেমন কোন বিপদের ঝুকি নিতে হচ্ছে না, অথচ ওকে এক বিপজনক খদ্দেরের মুখোমুখি হতে হবে, তাছাড়া পাওলাদ্ধি নিজেও ত চলে আসতে পারে। তামান্তসেভের কথা না ভেবে থাকতে পারছিলাম না আমি , আবার এটিও ভাবছিলাম আমাদের আমগোপন করে ওৎ পেতে থাকার জায়গাটি সম্বন্ধে নির্বাচনটি ভুল করিনি তো গ আমরা ভুল জারগায় যাই নি তো!

ষাট বছর বয়য়সের তুলনাস পানি গ্রোলিনস্কাকে বেশ কম বয়দী এবং হাসিখুশি মহিলা মনে হচ্ছিল এবং খুব সকালেই বাড়ির কাজ নিয়ে মেতে উঠেছেন দেখলাম, মেঝের সভরঞ্জিওলো মেলে দিয়েছেন বাগানের বেডার গায়ে, আর এবার পেটাতে শুকু করবেন।

আমরা অভিবাদন জানালাম, ক্যাপ্টেন ওঁকে জানালেন যে আমরা আস্ছি ক্যাণ্ডান্টের অফিস থেকে সৈনাদের থাকবার জন্যে জারগা খোঁজার কাজ নিয়ে; এবং আমরা ভানতে চাই পানি গ্রোলিনস্কার বাডিতে কোন দৈশ রাখা হয়েছে কি না।

'হাঁা', বেশ সহ্নয়তার সঙ্গে বললেন মহিলা!

'কমাণ্ডান্টের অফিস থেকে এর জনো পারমিট আছে ত আপনার । মানে ঐ সংক্রান্ত কাগজপত্ত ।' আমরা চুজনে প্রায় একই সঙ্গে কথা বলে উঠলুম।

'ভিতরে আসুন।'

হেসে ভেতরে যেতে বললেন আমাদের। ওঁর বাডিতে চুকতে যাবার আগে পাশের বাডির তরকারির বাগানে একজন বয়স্থা মহিলাকে কাজ করতে দেখলাম, পোলিশ ভাষায় মনের ক্ষোভ প্রকাশ করছিলেন বিড় বিড করে। আমাদের দেখে কাজ ছেডে উঠে দাঁড়ালেন, ওঁর চোখের তারা বেশ বড আর ফ্যাকাশে রঙের, বেশ বিরক্তি সহকারেই তাকালেন আমাদের দিকে এবং আগের থেকেও জোরে জোরে মনের রাগ প্রকাশ করতে লাগলেন।

পানি গোলিনস্থার সলে একটি ঘরে এসে টুকলাম আমরা, সেকেলে আমলের ভাল জাতের আসবাবপত্র দিয়ে সাজানো। যে জিনিসটি স্বচেয়ে বেশি করে নজরে পডল তা হল এই যে এখানকার স্বকিছুই এমন কি রাল্লাঘরটি পর্যন্ত ঝকঝকে পরিষ্কার।

একটি ডুয়ার থেকে একটুকরো কাগজ বের করে আমাদের দিলেন, কমাণ্ডান্টের অফিসের শীলমোচর দেওয়া একটি কাগজ। ক্যাপ্টেন ওটা দেখে আমার হাতে দিল।

ওপরের লাইনে নাম লেখা: ক্যাপ্টেন নিকোলাইয়েভ আর লেফটেনান্ট সেপ্তসভ।

'মাঝ রাতে এই পারমিটের মেয়াদ শেষ হয়েছে'. ক্যাপ্টেন **আমা**কে দেখাল।

'ওর। এখন কোথার ?' প্রশ্নটি করে আমি দরজার মধো দিয়ে পাশের ঘরের দিকে তাকালাম।

আমার স্থির বিশ্বাস ছিল যে আসল বা নকল নিকোলাইয়েভ এবং সেস্তস্ত আমাদের কথা শুনতে পাছেছে। এত চমংকার স্কালে ৮টা প্র্যপ্ত নিশ্চয়ই তারা ঘুমোবে না। 'কি বলছেন আপনি, চলে গেছে ?' আমি শাস্ত থাকার চেউ। করলাম।
তার মানে যে দেড ঘনী আমি এখানে ছিলাম না, তারই মধাে চলে
গেছে, কিন্তু তাহলে তো আন্দেইয়ের উচিত ওদের অনুসরণ করা…নির্কন
রাস্তায় সে কাজটা তো খুবই কঠিন এবং বিপজ্জনক। 'ওরা কখন
গেছে?'

'রাতেই।'

এটা নিছক গল্প! গেট থেকে মাত্র দশ গজ দূরে আমরা ছিলাম। একটি অভুত ঘটনা ঘটছে, কিছুতেই তো ওরা আমাদের নজর এড়িয়ে যেতে পারেনা।

পানি গোলিনয়া বলতে শুরু করল যে সন্ধোর পরেই অফিসাররা চলে গেছেন এবং ওঁরা চলে যাবার পরই ঘরটি পরিষ্কার করেছেন উনি।

ভাষা অলা একটি বাডিতে গেছেন (গত জুলাইতে ওই বাড়িতে একবার ছিলেন ওঁৱা) কারণ এখানে কোন চালাঘর নেই যেখানে অফিসাররা তাঁদের গবাদি পশু রাখতে পারেন। অথচ ওটা তাঁদের দরকার। ঐ অফিসাররা নিজেদের ইউনিটের জলা খাছাদ্রবা সংগ্রহ করার কাজে ভাষণ বাজ থাকতেন সর্বহ্নণ সারা জেলার ঘুরে ঘুরে ভেডা আর শ্রোর কিনতেন , গতকাল সন্ধ্যের পর একটি লরীর আসার কথা ছিল যাতে গ্রাম থেকে যা কিছু সংগ্রহ করা যাবে তা লিডায় এনে গাড়িতে করে ইউনিটে পাঠিরে দেওয়া হবে। পানি গ্রোলিনয়া আমাদের জানাতে ভুললেন না যে, ভাল জাতের শিকারী কুকুর ছাতা আর কোন জানোয়ার উনি বাড়িতে রাখেন না—কুকুরের ওপর তার ঘামার পক্ষপাতিত্ব আছে। অফিসাররা চলে যাবার পর ঘরটি পরিস্কার করে রেখেছেন বলেছিলেন উনি, সেই ঘরে আমাদের নিয়ে গেলেন, ছটো বিছানা সুল্লর করে পাতা; জানালায় ফুল—পরিস্কার পরিস্ক্রন্থতার আদর্শন ক্রপটির প্রত্তীক যেন এই ঘর।

মহিলার পক্ষে হুম করে ভেডা আর শুরোর কেনার গল্পটি তৈরী করা সন্তব ছিল না ( প্রসঙ্গত:, প্রকৃত নিকোলাইয়েভ আর সেত্সভকে যে কাজের ভার দেওয়া হয়েছিল ভার সঙ্গে এটি একেবারে মিলে গেছে )। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে মহিলা ভাঁর অভিথিদের কাছ থেকে যা তানিছিলেন সেই কথাই বলচিলেন আমাদের কাছে। এখন একটিমাত্র প্রশ্ন হল এই যে লোক চুটি নিজেদের আদল কাজটাকে গোপন করার জন্মে মহিলাকে ঐ ধরনের বানানো কাহিনী বলেচিল, না মহিলা স্তা কথাই বলচেন।

এরকম বেশ কিছু ঘটনা আমার চোখে পডেছে যথন যুদ্ধ সীমান্তের কাছে শক্রর গুপুচরা সৈন্যবাহিনীকে সাহাযা পেশছে দেবার কাজের লোক আর খালদ্রবা সরবরাহের সববকম কাজ করার ভূমিকা নিত। নানা জায়গায় ছডিয়ে ছিটিয়ে খালদ্রবা সংগ্রহ কর। তাদের ঘের্যাফেরা ও গুপুচর রুত্তির পক্ষে চমৎকার হল্ম আবরবের কাজ করত।

গত বছরের একটি ঘটনা এখনো আমার স্পেষ্ট মনে আছে। গরা-পড়া বৈতার সংবাদ থেকে পাওয়া তথা অনুসারে একদল জার্মান গোরেন্দাদেব সন্ধানে ফির্টিলাম আমরা, থাদের সন্দেহ কর্মিলাম তাদের কাগজপত্র আব জিনিস্পত্রের মধ্যে কোন কিছুই সন্দেহজনক পাওয়া গেল না। থবর নিয়ে জানলাম ঐ অফিসাররা ঐ বিশেষ ইউনিটেই কাজ করছে এবং একটি বিশেষ কাজের ভার শিয়ে "ঐ বিশেষ এলাকাতেই" গেচে ৯ দিন আগে।

ঐ উত্তরটীকে আক্ষরিক অর্থে থে আমবা মেনে নিই নি ভাতে আমাদের ভালেই হয়েছিল। কারণ পরে দেখা গিয়েছিল যে ঘণাটি ছেডে বেরোবার দিনেই ঐ ইউনিটের সভাকোত্রেক অফিসাররা খুন হযে যায়। ওদের মৃতদেহ পুঁতে দের বর্ফের ভলায় এবং যে দায়িত্ব নিয়ে গিয়েছিল সে সংক্রান্ত নির্দেশবলী সমেত কাগজপত্র ব্যবহার কবা হচ্চিল বিনা ঝঞ্জাটে. সন্দেহ-বশতঃ ঐ ভিনজনকে গেলার না কবা প্যত্ম। (প্রিচ্যপত্র, রাাশনেক বই, কাপড জামার কুপন ভারা নিজেরাই পূরণ করে নিয়েছিল জার্মানদের দেওয়া বাডতি কাগজপত্র দিয়ে)।

বেশির ভাগ বয়স্ক পোলাাশ্বাসীদের মতই পানি গ্রোলিনস্কা ভাল রুশ ভাষা বলেন এবং কি বলতে যাচ্ছেন সেটি ভাববার জনো বা ভাষাটি তৈরী করার জনো একটুও সময় নই করতে হচ্ছিল না তাঁকে। বেশ মর্যাদা নিয়েই আর মিটি কবে কথা বলছিলেন মহিলা। সাদাসিদে গাঢ় রঙের পোশাকের ওপর হাজ্ঞা আনপ্রণ চাপিরে ছিপছিপে শরীর আর চটপটে ভাবের জনো বর্ষসের তুলনায় তাঁকে অনেক কম, প্রায় স্কুলের মেয়েদের মত লাগছিল। তাঁর প্রসন্ম মুখমগুলে অহঙ্কার আর কোমল ভাবের ছাপ।

ক্মাণ্ডান্টের অফিসে যাবার আগে গিয়েছিলাম স্থানীয় মিলিশিয়ায়

অফিসে, ভাগ্য সূপ্রসমুই চিল বলা যায় আমার মাঝে মাঝে যেমন হয় আর কি। কর্তবারত সহকারী অফিসারটি একজন লেফটেনান, বেশ ব্যস হসে গেচে এবং সে ঐ এলাকারই পুলিশ যার মধ্যে উইজোলেনিয়ে স্ট্রীনিটা পড়ে এবং যেখানে শুণু মোটামুটি ছ-চারটি খবরে সদ্ধৃষ্ট থাকার কথা সেখানে ভার বদলে ঐ সকালেই পেযে গেলাম ১নং বাডির মালিক সম্বন্ধে স্বর্কম ছথা, অবশ্য যতটুকু স্থানীয় মিলিশিয়া বাহিনীর জানার কথা।

শুফোনিয়া গ্রোলিনস্কা জনোচেন ১৮৮৩ সালে বিয়ালি সৌকে. অবস্থাপর জিমিলার বংশের অপেক্ষারত নীচু প্র্যায়ে তার জন্ম, মেয়েদের স্কুলে পডাশোনা করেন এবং পেশায় পোশাক নির্মাতা। যুদ্ধের আগে উনি একটি চোট পোশাক তৈরীর দোকান চালাতেন, যুদ্ধ শুক হবার প্রথম স্প্রান্থেই ওটা পুডে যায়। দেশ শক্র কবলিত থাকাকালীন উনি লিডায় থাকতেন এবং পোশাক তৈরী করেই উপার্জন করতেন। স্বামী ওঁর চেয়ে দশ বা বারো বছরের চোট, এ ব্যাপাবে বেশ বিস্থারিত বর্ণনা দিল পুলিশের লোকটি এবং বিশেষ জ্যের দিয়েই বলল কথাগুলো।

যে বড ঘরে বদে আমরা কথা বলচিলাম তার দেওয়ালে কয়েকটা ফটোগ্রাফ টাঙ্গানো চিল। চবির লোকওলোর মুখ, বিশেষ করে তিনজনের মুখ ভাল করে চিনে রাখলাম। মুখে দৃঢ়তার চাপ এবং বেশ কর্তৃথ্বাপ্তক চেহারার এক রন্ধ কনুইয়ে তর দিয়ে নদীর উট্চু পাডে আধশোয়া অবস্থায় চবি তুলিয়েচেন: ওটকে চিনতে কফ হল না। পিলস্দ্সির, মাকে এই বাড়ির মালিক বয়য়া পোল মহিলা জাতীয় বীরপুরুষ বলে যে মনে করেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অন্য ফটোতে বেশ সপ্রতিভ এক পুরুষ, চোট গোঁফ এবং তেলাচুল, শিকারীর পোশাকে সন্থ শিকার করা একটি বন্য বরাহের পাশে দাঁডিয়ে, হাতে বন্দুক, গলায় ঝোলান কাতু জের মালা। আত্মসুখী ফুলবাবুর মত মুখভাব—আমার মনে হল ইনিই মহিলার ঘামী ভাদেউসজ গ্রোলিনয়ি। পাশের ফটো তুটোতে একজন বিষাদগ্রস্থ তরুণের ছবি, বোঝাই যাচেচ এটি হল চেলের ছবি, যে জার্মানদের অধিকার থাকা ওয়ারশ-এর কাচে কোথাও গুপু বাহিনীতে কাজ করচে বলে শোনা যায়।

পানি গ্রোলিনস্কাযে পিলসুদস্কির ফটো রাখতে ভয় পান নি ; তা দেখে আমার বিশ্বাসই দৃঢ় হল যে মহিলা মিথ্যে কথা বলছেন না। খালি একটা কথা বুঝতে পারচিলাম না আমাদের চোখে ফাঁকি দিয়ে নিকোলায়েভ আর সেপ্তসভ পালাল কি করে।

পানি গ্রোলিনয়া শ্রদা আদার করে নিতে পারেন এবং বেশ হাসিখুশি
মহিলা। এই সুল্রী, অতি ভদ্রভাবের মহিলা, এককালে নিশ্মই উনি
অসাধারণ সুলরী ছিলেন, তাঁর হামী যে কি করে জেলখানার ওয়ার্ডার
চলেন তা ভেবে পাচ্ছিলাম না, যে ভদ্রলোক স্থানীয় জনশ্রুতি অয়ুসারে
চিলেন অতি অল্প শিক্ষিত ও বৃদ্ধিহীন। মদ খাওয়া আর শিকার করা
ছাডা আর কিছু ভাল লাগতো না তার। অথচ এই পান তাদেউসভ ১৯৩৯
সালের সেপ্টেম্বর মাসে জার্মানদের সঙ্গে লডাই করতে করতে প্রাণ দেন :
একটা হাত বোমা নিয়ে উনি নাকি জার্মানদের ট্যাঙ্কের তলায় ঝাঁপিয়ে
প'ডেছিলেন এবং স্থানীয় লোকেরা তাঁকে বীর নায়কের মর্যাদা
দিয়ে আসচে তারপর পেকে মিলিশিয়ার পুলিশটি অস্ততঃ তাই
বলেছিল।

'সাণারণত: কোন ঘরে আপনি এই অফিসারদের থাকতে দেন ?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'এখানে—আসুন, ভেতরে আসুন—।'

একটু আগে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা হয়েছে এমন একটি ঘরে আমরা চুকলাম। বিচানায় পরিদ্ধার পাটভালা চাদর। বাইরে বেডার ওপরে যে কার্পেটগুলো ঝুলচে, সেগুলো এই ঘরেরই। টেবিলের আদাশটুতে সিগারেটের টুকরে। দ্রের কথা চাই বা এক কণা ধুলো পর্যন্ত নেই। তুজন মানুষ যে এখানে থেকে গেছে তার চিক্নাত্র নেই।

এদিকে পাশের বাগানে যে বয়স্কা মহিলাটি কাজ করছিলেন, আমর। যে গরে এসেছি তার জানলার ঠিক তলাতেই, আবার নতুন উন্থয়ে মনের বাগ প্রকাশ করছিলেন, রাস্তা দিয়ে একজন প্রতিবেশীকে যেতে দেখে তার উদ্দেশ্যে পোল ভাষায় চিংকার করে কি যেন বলতে লাগলেন। ক্যাপ্টেন ক্রার্ডাগুলো শোনার চেন্টা করে আমার দিকে সতর্কভাবে তাকালেন। কনেক চেন্টা করেও কিন্তু আমি একবর্ণ ব্রুতে পারলাম না।

ক্ষমা চাইবার ভঙ্গীতে একটু খেসে পানি গ্রোলিনস্কা জানালার ধারে গিয়ে পোল ভাষায় (যেটা আমি পরে ভেনেছিলাম) বললেন, 'একট্ শান্ত লোন দয়া কবে। এক ঘন্টারও বেশি হয়ে গেল আপনি এক নাগাড়ে কাজ করে চলেছেন তুচ্ছ একটি ব্যাপার নিয়ে।' আবার আমাদের দিকে ভাকালেন ক্ষমা চাইবার ভঙ্গীতে।

ইতিমধ্যে এক নজরে ঘরটা দেখে নিয়ে আমি বলসাম, 'এ ঘরে চুজনের যে ভাসভাবে চলে যায় এবিষয়ে কোন সন্দেই নেই।'

লোক দেখানোর জন্মে একটি সরকারী খাতার লেখার ভান করে কাাপ্টেনও আমার কথার সার দিলেন, 'ঠিকই তো। এখানে কখনো আমরা তুজনের বেশি লোক পাঠাই নি। ঘরটা পরিস্কার আর বেশ আলো বাতাস আছে একথা আমি লিখে নিলাম। ঘরটি কত বড় ?'

'বারো আর নয়', বাড়ির কর্ত্রী উত্তর দিলেন।

পাশের বাগানের র্দ্ধাটি তখনও অভিসম্পাত দিয়ে চলেছেন, আমি তাঁকু দৃষ্টিতে তাকালাম তাঁর দিকে।

হাসবার ব্যর্থ চেফা করে পানি গ্রোলনস্কা বললেন, 'কিভাবে উনি চেঁচাচ্ছেন শুনুন।'

-ব্যাপারটা কি ?' প্রশ্ন করলাম।

'কিছুই নয়। ওঁরা তো আর চোর-ডাকাত নয়, লাল ফৌজের আফিলার ছিলেন। বুড়ী বলছেন ওঁরা নাকি ওঁর তরকারীর বাগান পায়ে দলে পিষে দিয়ে গেছে, কিছু তাতে তো আর চরম সর্বনাশ হয়ে যায় নি ওঁর। রাত্রে তো ভীষণ অস্ককার ছিল!

'ও তাহলে ওমরা ওই মহিলার বাগানের মধ্যে দিয়ে গেছেন ?'

'হাা। মধ্যে দিয়ে গেলে ভাড়াতাড়ি হয়। তার জন্যে আমায় দোষ দেওয়া কেন ? ওঁরা হলেন ফৌজের লোক, ও\*রা ভালই বোঝেন কি কর। উচিত !'

\* \* \*

আমার জিভের ডগার তখন শতেক প্রশা। তখন ভাষণ জানতে ইচ্ছে করছিল কমাণ্ডান্টের অফিসে সেন্তসভ আর নিকোলাইরেভ নামে সতি। সাঙাই কারা আছে এবং বর্তমানে তারা কোণার আছে; সেই সঙ্গে পেতে চাইছে এই বাড়িতে তালের আচরণ আর কথাবার্তার পূর্ণ বিবরণ এবং কেনই বা ভারা পাশের বাড়ির বাগানের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিল এবং সবশেষে

কাানভাদের বর্ধাতি গায়ে সেই রেলকর্মচারীটির পরিচয় জানতেও থুব উৎসুক আমি। জানতে ইচ্ছে কর্মিল কেন ও এদেছিল, এখন কোথায় গেছে এবং তার সঙ্গে এই অফিসার চুজনের সম্প্রকাই বা কি।

এছাড়াও আরও অনেক কিছু আমার জানতে এবং নিপা গ্রোলিনস্কার সঙ্গে আলোচনা করতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু সেই মুহুতে নিজেকে আমি বেশ সংযত করে রেখে ছিলাম এবং কমাণ্ডান্টের অফিস থেকে আসা একজন আফসারের ঠিক যেটুকু প্রশ্ন করা উচিত তাই করছিলাম এবং সেই সঙ্গে পরীক্ষা করে নিচ্ছিলাম সাধারণ নাগরিকদের বাঙিতে সামরিক কর্মচারাদের থাকবার বাবস্থা করার জন্য যে-সব নিয়ম মানা উচিত সেগুলো মানা হয়েছিল কিনা।

তারপর ব; ডিটি থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা—ক্যাপ্টেনের পর প্রধান ঘরটির চৌকাঠ পেরিয়ে বাগিরে এসেছি—যা দেখেছি, যা শুনেছি তাই নিয়ে চিন্তা করছিলাম—হঠাৎ উত্তেজনায় বুকের হৃদস্পাদন থেন থেমে গেল রাল্লাঘরের কথাটি মনে পড়তেই—মল্লা ফেলার পাত্রের পাশে আজে বাজে জিনিস ফেলার একটা চ্যাপ্টা বাক্স ছিল, তার মধ্যে দলা পাকান খানিকটা সেলোফেন কাগজ। এই সেলোফেন কাগজ যেন আমার ভীষণ প্রিচিত…

#### ৩৭। তামান্তসেভ

শারা রাত পাহারা দিয়ে কাটিয়ে দেওয়ার বাগোরটি নিশ্চয়ই কোন সুখকর কাজ নয় এবং সময়ও যেন কাটতে চাইছিল না। সেদিন সন্ধোর গোডাতেই আপাদমন্তক ভিজে গিয়েছিলাম কাপড-জামা শুকোবার বা গা গরম করে নেবার কোন উপায় ছিল না। অসহায় কুকুর ছানার মত ঝোপের মধ্যে বসে সারারাত শুধু হিহি করে কেঁপে কাটিয়ে দিলাম।

আলো ফুটতে শুক করলে আমরা নিঃশব্দে গেলাম পাওলোদ্ধিদের বাজিতে। বাজিটি বেশ মজবুত, আর একটি বিরাট চিলেকোঠা আছে। এখন তব্দা মেরে বাজিটি বন্ধ করা এবং জুলিয়া আন্তোনিয় কের ছোট বাজিটি এখান থেকে প্রায় একশ গজ দ্রে। চিলে ছাদ থেকে এই বাজিতে আসার সব পথ ভালভাবে দেখতে পাচিছলাম এবং মহিলার সক্ষেঘদি

কেউ দেখা করতে আদে তবে আমাদের নজরে দে পড়বেই। ছাদের আডার উদিগুলো শুকোতে দিয়ে কয়েকটি ছেঁড়া কম্বল মুড়ি দিয়ে শুইয়ে পড়ল ফোমচেকো আর লুঝনভ। আমি তখন তক্তা মেরে বন্ধ করা চিলেকোঠার জানলার ফাঁক দিয়ে বাইনোক লারের সাহায়ো দেখতে লাগলাম।

জুলির। আস্তোনিয়ুকের ছোটু বাড়িটি তখন আমার চোখের সামনে হাতের তালুর মত স্পান্ট দেখা যাছে। এর চেয়ে সুবিধাজনক জায়গা পাওয়া কঠিন। আমি স্থির করলাম যে দিনের আলো থাকা পর্যন্ত আমরা এখানে থাকব, তারপর অন্ধকার হলে মহিলাটির বাড়ির আরও কাছে চলে যাবো এবং বাড়ির হুপাশে যে ঝোপ দেখা যাছে তার মধ্যে আশ্রয় নেব।

তুপুর পর্যন্ত নজর রাখলাম আমি। বাড়ির খুটনাটি কাজে বাজ ধাকতে দেখলাম জলিয়াকে—কিছু ছেঁড়া খেশড়া ভেড়ার চামড়া ঝেড়ে পরিষ্কার করলেন, মরচে পড়া একটি কাটারি দিয়ে কাঠ কাটলেন, কাটারিটা ওঁর পক্ষে বেশ ভারী। তারপর একটা ঝুড়ি নিয়ে পাওলােষ্কির তরকারী বাগানে গিয়ে কিছু আলু খুড়ে নিয়ে এলেন , বেশির ভাগ আলু আগেই হয় সুইরিডরা বা জােফিয়া বাসিয়াদা বা অনা কেউ তুলে নিয়ে গেছে। রাভ একট বেশি হলে নিজেদের জনাে এক ঝুড়ি তুলে নেবা ভাবলা্ম। অসুবিধে একটাই সেদ্ধ করার কােন ব্যবস্থা সঞ্চে নেই।

লক্ষা করে দেখলাম জুলিয়ার পোশাক বেশ জরাজীর্ণ এবং তাঁর মুখে নিবানন্দের চাপ, কিন্তু অত দূর থেকেও বোঝা যাচ্ছিল মহিলা বেশ সুন্দর, ফিগারটি বেশ ভাল এবং চলতি কথায় যাকে বলে "মন টানে"।

জুলিয়ার মেয়েটি বেশ প্রাণবস্ত, এখনও ভাল করে হাঁটতে শেখে নি, একেবারে বেপরোয়া আর অতান্ত প্রাণপ্রাচ্যে ভরা। ছােট বাড়িটার দরজার কাছে ও খেলছিল, আপন মনে গান করতে করতে, মাঝে মাঝে নশ্ব দিয়ে মাটি আঁচড়াচ্ছিল। যে কারণেই ও অন্থির গয়ে উঠুক না কেন একটুও বেসামাল হচ্ছিল না কখনা। এখানে মাছির কামড খাচ্ছি আমরা, ওখানেও ও মাছি আছে, কথাটি ভেবে বেশ কয় গছিল আমার। মাটির মেঝেওলা ঐ ধরনের ছােট বাড়িওলােতে মশা-মাছি ত থিক থিক করে; জুলিয়ার গৃহস্থালাতে ঠিক দারিদ্রোর কোন ছাগ নেই, তবে বাড়িতে একটিও জল্ভ জানােয়ার না থাকায়, এমন কি বেড়াল বা মুরগীছানাও না থাকার ফলে কেমন যেন প্রাণহীন মনে হচ্ছিল বাড়িটিকে। জুলিয়ার জল্যে আমার ত্ঃখ

হতে শাগল। ঐ ধরনের একটা বাচ্চা থাড়ে নিয়ে জীবন যে আদে বিদ্ধান হতে পারে না এত জানা কথা। বাইনোকুলার দিয়ে মেয়েটার মুখটিকে ভাল করে দেখলাম, মনে হল জার্মানের মেয়ে হতে পারে, তার কারণ ফটোতে দেখা পাওলাস্কির সঙ্গে মেয়েটির মুখের কোন মিল নেই।

আরও তিনশাে গজ দূরে একটু ডান ধারে দেখতে পেলাম সুইরিডদের বাড়ি এবং কু"জােটিকে ওর মাকে আর স্ত্রাকে দেখলাম বাইনাকুলারের মধ্যে দিয়ে। কুঁজাের মুখে কঠােরতা আর অসুখীর ভাব পরিস্ফুট এবং ওর বাড়ির লােক ওকে ভয় পায় মনে হল। সকাল বেলাতেই ও কিছু কাঠের কাজ নিয়ে বদে গেছে, চালার তলায় বদে কি যেন পেটাছে—কাঠ আর ধাতুর ঠােকাঠুকির শক্ আমি এখান থেকে পাচ্ছি—তারপর ও ঘাড়াটাকে সাজালাে, গাড়িতে লাক্ল চাপিয়ে কােথায় যেন চলে গেল।

ভার একট্ব পরেই সুইরিভের স্ত্রা একটা মাটির পাত্র আর সাদা কাপড়ে জড়ানো কি একটা জিনিস নিয়ে জুলিয়ার বাডি গেলো। থুব কম সময়ের জল্যে সেখানে থেকে আবার নিজের বাড়িতে ফিরে এল। লক্ষ্য করলাম বোনের বাড়ি যাবার সময় ত্বার আড় চোখে পিছন দিকে ভাকাল এবং জুলিয়ার বাডি থেকে ফেরার সময় চোখের জল মুছছিল।

হুপুর বেলায় ফোমচেঙ্কোকে তুলে বললাম পাহার। দিতে এবং আমাকে যেন তুলে দেয় বিকেল চারটের সময়। তারপর আমি ঐ বিছানার মতে। থা ওরা তেরী করেছিল তার ওপর শুয়ে পড়লাম।

কিছু বিস্ময়কর ঘটনা ঘটবে তারই প্রতাক্ষাতে আমাদের হবে করেকটা দিন, সপ্রাহও লেগে যেতে পারে এবং আমাদের কাজ হল আবরাম নজর রেখে যাওয়া। আনেকটা মাচ ধরার মতো ব্যাপার—জানো না কখন এসে মাছ ঠোকরাবে। এবারে আমার ধারণা হয়েছিল আদে । ঠোকরাবে কিনা।

আর একটি ঘটনা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল যে গোরেলাদের দলটার সন্ধান আমরা করে বেড়াচ্ছি পাওলাস্কি সভিয় সাত্যই সেই দলের কিনা ভার কোন প্রমাণ নেই। ও ছিল সম্পূর্ণ একটা গৌণ ব্যাপার। অবশ্য বর্তমানে আমাদের ওপর ভার দেওয়া হয়েছে তাকে গ্রেপ্তার করার এবং তাই করতে গেলে আমরা হাতের কাজ থেকে যে দূরে সরে যেতে পারি এ বিষয়ে সলেহ নেই। শিগগীরই আমাদের কাছে জানতে চাওয়া হবে কে.এ.ও. আহ্বান সংকেত বিশিষ্ট বেতার প্রেরক যন্ত্র সম্বন্ধে, ত্রাভংসভং সম্বন্ধে এবং

"পেখা প্রমাণক" সম্বন্ধে এবং তারপর কীভাবে যে বকুনি খেতে হবে তাও জানি।

আমি জোর করে বিষয়মুগী হবার চেন্টা করলাম ক্তিন্তু করেনই বা এখানে আসবে ? জুলিয়া সম্বন্ধে পাভেলের ধারণাটাকে মানতে রাজা নই আমি। বরাবরের মত এবারেও ও "মানবিক দিকটার" ওপর বিশেষ জোর দিছে এই নিয়ে তিন বছর হল আমি ছত্রীবাহিনীর গুপুচরদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাছিছ ; কোণঠাদা হলে ওরা মরীয়া হয়ে লড়াই করে, কিছু অতাতের স্মাত সম্বন্ধে ওদের কখনো খুব বেশি আবেগ-চঞ্চল হতে দেখি নি। ওরা নিজেদের মাকে ক্পিয়ে কাটতে পারে, কিছু আমাদের বর্তমান পরিকল্পনাটি গড়ে উঠেছে তার নিজের বাবা, একটি শিশু ( শুধু কি তাই অজানা পিতৃত্বের সন্তান ) এবং সর্বোপরি একটি নারী সম্বন্ধে তার উদ্বেশের ওপর ভিত্তি কবে। দূর, কাবা করাব নিক্চি করেছে। অল কিছু বাদ দিলেও যেকান ভায়গায় পাওলান্ধি মহিলার নাগাল পেতে পারে, এই খামার বাড়িতেই আদতে হবে তেমন কোন কথা নেই—এটা অবশ্য কোন সমস্যাই নয়।

এসব প্রশ্ন কর। আমাদের কাজ নয়। যাই হোক না কেন, আমাদের শুধু নিবোধের মত এগিয়ে যেতে হবে।

#### ৩৮। লেফটেনাণ্ট-কর্ণেল পলিয়াকভ

গ্রোদনোতে অনেকওলো কাজ করার ছিল, তার মধ্যে চুরি যাওয়া ডজ লরী আর তার ড্রাইভারের খুন হওয়ার ব্যাপারটা কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, তবুও এই ঘটনাটির ওপরেই সে তার সব মনোযোগ কেল্রীভূত করল। তার কারণ অংশত: এই যে মোটরবাহী ব্যাটালিয়ানটিকে শহরেই বাইরে মোতায়েন করে রাখা হয়েছিল।

দকাল বেলায় বেতার-দ্রাভাষে সদর দপ্তরের সঙ্গে কথা বলার সমরেই ও লরাটার কথা শুনেছিল এবং যুদ্ধ সীমান্তের প্শচান্বতী অঞ্চলে গত ২৪ ঘন্টায় যা যা ঘটেছে তাও জানানো ংয়েছিল তাকে।

এই কাজের দায়িত্ব ও তার যেকোন অধঃস্তন কর্মচারাকে দিতে পারত, অবিষ্ট মুহুতে—১২ কিন্তু থেতেতু পাভেলের দলটা ৬ দিন হল গুলবংসির কাছে জললে ডজ গাড়িটার চাকার দাগ আবিষ্কার করেছিল এবং ঐ ধরনের গাড়ির ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ আছে পলিয়াকভের তাই সে নিজেই এই ভারটা নিল।

বাটালিয়ানের কমাণ্ডারটি একজন মোটাদোটা লালচ্লপ্র। মেজর, নেপোলিয়ানের সঙ্গে কোথায় শেন মিল আছে এবং অশ্বারোহা বাহিনীদের মত আস্ত্রাখান ট্রপি পরা বেশ সপ্রতিভ একজন কাাপ্টেন ছিলেন মোটরবাহী দৈলদলের অধিনায়ক—এঁরা চ্জনেই যুদ্ধ সীমান্তের পান্টা গোয়েন্দা বিভাগের সদর দপ্তর থেকে আসা এই লেফটেনান্ট কর্ণেলকে হঠাৎ আসতে দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন। একটি গাডির কাছে ওকে নিয়ে যাওয়া হল, এ গাড়িটা অলু গাডিগুলোর থেকে আলাদাভাবে দাঁড় করানো, যেন এখুনি এটাকে পরীক্ষা কর। হবে। মেকানিক হিসেবে নিযুক্ত একজন সার্জেন্ট মেজর দৌডে এল মেজরের ডাক শুনে, সার্জেন্ট-মেজরটি মুখে অসংখ্য কাটা দাগ , ওর সঙ্গে এল স্থানীয় পান্টা গোয়েন্দা বিভাগের প্রতিনিধি একজন সিনিয়র লেফটেনান্ট, বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মানুষ, দাড়ী কামাবার পর যে সুগন্ধা মাথে তার কিংবা অ ডি-কোলনের গন্ধ আস্থিল তার গা থেকে।

'গাডি ঠিক আছে, ট্যাঙ্কে প্রায় চার গ্যালন পেট্রোলও আছে', কোম্পানী কমাণ্ডার পশিয়াকভকে বুঝিয়ে দিল।

'কে এটা খুংজে পেয়েছে এবং কখন ?'

শ্বানীয় লোকেরা…থুব সম্ভব খবরটি ওরা পেয়েছিল লিডা থেকে। আমরা ডাক পেয়েছি গতকাল কমাণ্ডান্টের দপ্তর থেকে।

আসনের গণিগুলো তুলে পরাক্ষা করতে করতে পলিয়াকভ প্রশ্ন করে চলেছিল: 'কে এনেছে এখানে ?'

'এখানকার সর্জেন্ট-মেজর।'

সার্জেন্ট-নেজরের দিকে তাকাতেই সে আ্যাটেনশনের ভঙ্গীতে দাড়ালো।

্ষাভাবিক দাঁড়াও। এবারে যা জান সব বল—কেন এবং কোধার ইত্যাদি।

স্পেন্ট করে বলার জন্মে বেশ সচেইউভাবে সার্জেন্ট মেজর বলতে শুরু করল, ওর সামনের কয়েকটি দাঁত নেই আর জিভেতেও কোন গগুগোল আছে বলে মনে হয়। বেশ ক্ষে হচ্ছিল যেন কথা বলতে, একটু আথো আধো সুরে কথা বলছিল। ফলে অষস্তিতে ও একটু লজ্জাও পাচ্ছিল মনে হয়, 'এখান থেকে প্রার তিরিশ মাইল দ্রে—ওখানে, মানে ঐ গ্রামের পরে একটি ছোট্ট বন আছে—কয়েকটি ছেলে এটাকে দেখতে পায়—আমি গিয়ে দেখলাম সব ঠিক আছে—তাই চালিয়ে নিয়ে চলে এলাম।'

সাজেন্ট-মেজরের কথা বলতে যাতে অসুবিদে না হয় তাই ক্যাপ্টেনের দিকে চোখ রেখে পলিয়াকভ প্রশ্ন করল—'আর ডাইভারটি মৃত ়ু'

ইনা' কাপ্টেন উত্তর দিল, 'অন্য ইউনিটের একটি গাড়ি ওকে তুলে রাস্তার নিয়ে থায়। সামরিক হাসপাতাল থেকে পরে ওর খবর পেয়েছি। আমি গিয়েছিলাম, ডাক্তাররা দেখা করতে দেয় নি। মহিলা ডাক্তারটি বললেন, 'যে ডাইভারের জ্ঞান নেই, ফেরার আশাও নাই এবং পরে সাটি-ফিকেট পাঠিয়ে দেবেন।'

াকসের সার্টিফিকেট p'

'মারা যাওয়ার।'

'সাটিফিকেট পাওয়া এক জিনস আর কবর দেওয়ার ব্যাপারটি সম্পূণ অন্য জিনিস, ওটা কে করবে ?' লরীর পেছন দিকে রাখা তেলা কাপড়গুলো তুলে পরীক্ষা করতে করতে কথাটি বললেন পালয়াকভ।

'হাসপাতাল থেকেই বন্দোবস্ত করা হয়।'

খুব আশ্চর্ম হয়ে হয়ে অফিসার ছুজনের মুখের ওপর চোখ ব্।লয়ে প্লিয়াকভ প্রশ্ন করল, 'কিন্তু ব্যাটালিয়ানের তরফ থেকে কেউ 'ধাকবেনা ?'

লজা পেয়ে মাথা নাডল ক্যাপ্টেন, 'না'।

'ওং-্বুঝেঝি, এসবই চলে তাহলে। বেচারী নিজেই এটি মেনে নিয়েছে এবং এর আর শেষ নেই।'

ভারু সুরে মেজর বললেন, 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ক্লান্ত হয়ে যাচেছ আমাদের। দৈন্যাহিনীর কমাণ্ডারের গুরুত্বপূর্ণ আদেশ পালন করছি।'

সাটগুলো আর একবার পরীকা করতে করতে কিছুটা অনুমনস্কভাবে প্লিয়াকভ বল্ল, তা হুকুম মেনে ত চল্ডেই হবে।

ছোটখাট গড়ন আর চেহারায় ব্যক্তিখের ছাপ না থাকার জন্যে নিজেকে যে বেশ প্রভূত্ব্যঞ্জক দেখায় না এটা পলিয়াকভ জানে, তুধু তাই নয়, "রুশ্ওলো ঠিক্মত উচ্চারণ করতে না পারায় এবং কথায় কথায় নাক টানার বদ অভ্যাসটি কিছুতেই কাটাতে পারে নি সে। এতে কিন্তু তার কোন অসুবিধে হয় না, বরং উল্টোটিই ঘটে। শুধু জুনিয়ার অফিসার নয়, সেই সঙ্গে সাধারণ দৈনিক আর নন-কমিশশু অফিসারদেরও সঙ্গে তার আচরণে বেশি হছতা প্রকাশ পেত না, ব্যবহার করত সমধর্মীর মত, যেন ওরা সৈন্যবাহনীর কেউ নয়, নাগারিক জীবনের পরিচিত কেউ। ফলে স্বাই ওর সঙ্গে খোলাখুলি ও নিধিধায় কথা বলত।

তাসত্ত্বেও এই মেজর এবং এই তেজা ছোকরা ক্যাপ্টেনটি বেশ সতর্ক ভঙ্গীতে দাঁড়িয়েছিল এবং ঝঞ্চাট যে আসতে যাচ্ছে সেটা ব্ঝতে পারাছল। পুরো ব্যাপারটার জনো একমাত্র যার শান্তি হওয়া দরকার, সে হল পাল্টা-গোয়েল। বিভাগের প্রতিনিধিটি, অথচ সেই বেশ অবিচলিতভাবে দাঁড়িয়ে!

ওর দিকে ফিরে পশিয়াকভ বশল, 'এক ফোঁটা রক্ত নেই, কোন চিহ্ন মাত্র নেই…কোধায় আঘাত লেগেছিল গুদেভের ় কেমন করে খুন করেছে ওকে ় কে করেছে। এইসব প্রশ্নের উত্তর না পেলেও, অন্ততঃ সেওলো পাবার চেন্টা করা উচিত ত ছিল। তুমি ত হাসপাতালে প্যন্ত যাও নি।'

'সোজা ওখানেই যাব এবার', কৃতার্থ করার মত হেসে বলল সিনিয়র লেফটেনান্টী।

রাগত: সুরে পলিয়াকভ বলল, 'এটি এক সপ্তাহ আগেই ভোমার কর। উচিত ছিল।'

এখানে এই যুদ্ধ সীমান্তের মোটরবাহা সৈনাদলে, যেখানে সৈন্যরা ঘুষ্
কাকে বলে জানে না, মাঝে মাঝে পুরো চাকিশ ঘন্টা গাড়ি চালাতে হয়,
যেখানে শুধু প্লেট্ন কমাণ্ডার নয়, কোম্পানীর বা ব্যাটালিয়ানের কমাণ্ডাররা
গাড়ি মেরামত করতে অনীহা প্রকাশ করে না ( যা দেখা যাচ্ছে মেজর আর
ক্যাপ্টেনের পোশাক থেকে ) সেখানে এই সুগন্ধ-মাখা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ম
পর্যবেক্ষকটিকে দল-ছুট হিসেবে দেখে আমি আত্তন্ধিত হলাম। এবং শুধু
ভাই নয় নির্বিকার প্যবেক্ষকটি যে তারই সহক্মী, পাল্টা-গোয়েলা বিভাগের
প্রতিনিধি এটা ভেবে মনে মনে আরও ছুংখ পেল পলিয়াকভ। ও যে ঘুরে
ফিরে ইঞ্জিন মেরামত করবে এটি কেউ আশা না করলেও এটা ঠিক যে সে
ভার নিজের কাজেও তেমন দক্ষ নয় এবং হাতে কাজ নেই বলে বুড়ো
আলুল কচলাচ্ছে শুধু।

দুজ গাড়ি থেকে প্রায় তিন গজ দূরে মাটিতে দলা পাকান একটুকরো সেলোফেন কাগজ দেখতে পেল পলিয়াকভ। কাছে গিয়ে সুলে নিয়ে বলল, 'এটা কি p'

সকলের দৃষ্টি পড়ল তার হাতের ওপর, সার্জেন্ট-মেজর বলল, ঐ ৬জ গাডিতে চিল, বাজে কাগজ ভেবে আমিই ফেলে দিয়েছি।

'এই গাডি থেকে।' উত্তেক্ষিত হয়ে উঠেছে পলিয়াকভ। 'হাঁ।'

এর মধ্যে দলাপাকান কাগজটিকে খুলে ফেলে হাতের তালু দিয়ে ভটাকে সমান কবার চেটা করছিল পলিয়াকভ। হাতে তেল-তেল ভিনিস লাগল। সিনিয়ার লেফটেনাউটিকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন কবল, 'এটা কি ?'

টুকরোটার দিয়ে তাকিয়ে লেফটেনান্ট প্রশ্নের মত করে উত্তর দিল।
-দেলোফেন কাগজ কী ০ নিজের উত্তর সম্বন্ধে ওর যেন আর আস্থানেই।

'<sup>৬</sup>া ৮ ইঞ্জি লম্বা আর ৬ ইঞ্জি চওড়া। **এ সম্বন্ধে আর কিছু বলতে** পারো?'

কাঁপ ঝাঁকাল সিনিয়র লেফটেনান্ট, তার মানে পারবে না।

'এটি হল একশ গ্রাম শ্রোরের চবির জার্মান প্যাকেটের মোডক, ওরা ওদের ছত্রীবাহিনীর গুপ্তচরদের এগুলো দিয়ে থাকে', প্লিয়াকভ বুঝিয়ে দিল।

ইতিমগো স্বাই প্লিয়াকভকে গোল করে ঘিরে দাঁডিয়েছে, সেলোফেন কাগজটিকে দেখছে।

'শুণু তাই নয়, মাঝে মাঝে এই ধরনের পাাকেট জার্মান ইউনিটগুলোতেও সরবরাহ করে ওরা চত্রীবাহিনী আর নাবিকদের বাবহারের জন্মে। তারপর আনেক খোপওলা মাাপ-কেদের মধ্যে এই দারুণ আবিদ্ধারটিকে সমতে পুরে ফেলে পলিয়াকভ সার্জেন্ট-মেজরকে জিজেদ করল, 'ডজ গাডি থেকে ভারে কিছু ফেলে দিয়েছ না কি १'

'না, কিচ্ছু না।'

'এই টায়ারের ছাপ ভুলে কয়েকটি ফটো করিয়ে রাখা, সিনিয়র লেফটেনান্টের দিকে ভাাকায়ে বলল পলিয়াকভ, 'সাত বাই সাড়ে ন'ল্লের অন্তভঃ ছ'টি ফটো চাই।' 'এখানে কোন ফটোগ্রাফার নেই', বেশ শাস্তভাবে এবং দায়িত্ব এডাতে পেরে যস্তির নিঃশাস ফেলে বলল সে।

'ওসব কথা শুনতে চাই না আমি', ঝাঁঝাল গলায় বলল পলিয়াকভ, ওর প্রশান্ত মুখনীর সক্তে এই মেজাজটির কোন মিল নেই। 'দেখ খেন কাজ হয়ে যায়, সন্ধো ৬টার মধ্যে ছবি যেন তৈরী থাকে। তারপর দশজন ভাল লোক বৈছে সার্জেন্ট-মেজরকে সক্তে নিয়ে সোজা চলে যাবে জাবো-লোতিয়েতে। ডজ গাড়িটিকে খেখানে পাওয়া গিয়েছিল ভায়গাটিকে খুব ভাল করে পরীক্ষা করবে। ওখানে আসার পথগুলো আর আশেপাশের এলাকা। আবার বলছি খুব ভালভাবে।…প্রত্যেকটি ঝোপ, প্রতোকটি ঘাস খুটিয়ে দেখবে। ওখানকার লোকেদের সক্তে কথা বলবে। ডজ গাডিতে যারা ছিল তাদের কেউ না কেউ দেখে থাকতে পারে। যদি কেউ দেখে থাকে, যদি তার মনে থাকে—সন্ধোর মধ্যে সব কিছু খবর আমাকে দেবে। এবারে যেন চোখ-কান খোলা থাকে!'

### ৩৯। পাভেল আলিওথিন

'মাফ করবেন পানি', আমার উত্তেজনা চাপবার জন্যে একটু *১*েচে বললাম স্থেফানিয়া গ্রোলিনস্কাকে, 'এটা কি ?'

'কোনটি ?' ঘুরে দাঁডিয়ে কোণের দিকে তাকালেন, যে দিকটা আমি দেখাচ্ছিলাম।

'ওই যে ওখানে···দেখুন', ঝু কৈ দলাপাকান সেলোফেনের কাগজটি তুললাম আমি, আবর্জনার মধ্যে গোঁজা আর একটি কাগজও দেখতে পেলাম। ছটিকেই তুললাম। নিকোলায়েভ আর সেম্ভদভের সভ পরিস্কার বরটি দেখিয়ে পানি বললেন, 'ওটা···ওটা ছিল ঐ অফিসারদের ঘরে।'

ইতিমধ্যে সেলোফেনগুলোকে সোজা করেছি, ভেতর দিকটা চটচটে। দমবন্ধ হয়ে আসছে আমার।

এবার পানি গ্রোশিনস্কার সঙ্গে কথা বলার সঙ্গে গলার সুর পাল্টান দরকার। এতক্ষণ ধরে যে অভিনয় চলছিল তাতে আমাদের তদন্তের ধারে কাছে যেতে পারছিলাম না আমরা। ক্যাপ্টেনকে ফেরং পাঠিয়ে দিলাম ক্যাণ্ডান্টের অফিসে তারপর বড় ঘরটায় এসে বসলাম আমি আর পানি।

বললাম, 'পানি, বার্তা আপনি গোপন রাখতে পারেন কি !' আশ্চর্য হয়ে প্রথমে আমার দিকে পরে সেলোফেনটির দিকে তাকিয়ে পানি বললেন, 'হাঁয়'।

'আমি খোলাখুলিভাবে আপনাকে বলতে চাই…।'

চিংকার করে উঠলেন পানি, মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। 'আমার জেরজি!'

'জু: শিচন্তা করবেন না পানি, চেলের কোন খারাপ খবর নিয়ে আমি আসিনি এখানে। করেকটি গোপন কথা বলতে চাই কোশা করি আমাকে ব্যাধার চেন্টা, করবেন ? আমালের অংলোচনা যেন গোপন থাকে।' থাকবে, কথা দিচিছ।'

'আমি তো দেখছি আপনি আর আপনার পরিবার দেশপ্রেমী পোল্যাণ্ড-বাসী। পোল্যাণ্ডের জন্যে লড়াই করতে গিয়ে বারের মত মৃত্যু বরণ করেছিলেন আপনার যামী। শক্ত অধিকৃত অঞ্চলে আপনার ছেলে লড়াই করছে শক্তদের বিরুদ্ধে। পোল্যাণ্ড আর রাশিয়। তৃজনে একই ভয়াব> শক্তর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

আমি চাইছিলাম আর একট্ব বেশি মানবিক এবং দাদাসিধে ব্যবহার করতে, কিন্তু সেই গতানুগতিক দরকারী ভাবটি প্রকাশ পেরেই গেল। রাতে অনিদ্রা, ক্লান্তি, হাতে সময় কম এবং মূল বিষয়ে যত তাডাতাডি আসা যায় তার জন্যে অধৈর্য হওয়ার ফলেই হয়ত যা চাইছিলাম তা পেলাম না।

'ওয়ারশ, ওখানকার খবর কি ?' পানি জানতে চাইলেন।

কি বলি তাঁকে? আমি তো জানি ওখানে এখন গোলমাল চলছে, প্রথমে আধিপতা ছিল আরমিজা ক্রাজোয়া গুপু সামরিক সংগঠনের এখন শত শত পোল্যাগুবাসীও জড়িয়ে পড়েছে। এই নিয়ে তিন সপ্তাঃ ধরে প্রচণ্ড লড়াই চলছে শহরে। পোল্যাগুরে লোকদের হাতে পর্যাপ্ত অস্ত্র নেই। আসলে ওখানে যুদ্ধ হচ্চে টাল্ক, প্লেন, কামানের বিক্লমে নিরস্ত্র মানুষের এবং এও জানি প্রতিদিন ওখানে হাজার হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে।

গত কয়েকদিন ধরে বছলোক, বিশেষ করে পোল্যাগুবাসীর। আমাকে ওয়ারশর কথা জিজেদ করেছে। খবরের কাগজের ছোট ছোট বুলেটিন থেকে যেট্ক্ খবর আমি পেতাম তার বেশি কিছুই বলতে পারভাম না।

'ওয়ারশ-তে বিদ্রোভ ২চেছ। রাজ্যায় রাজ্যায় লড়াই হচেছ।'

`জেরজি ওখানে আছে`, কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন পানি চোখ দিয়ে জিল পডতে লাগল।

এট। আমার অনুমান করা উচিত ছিল। দুর্বলভাবে তাঁকে আশাস দেবার ভলাতে বললাম, 'আমরা আশা করব ও নিরাপদে ফিরে আসবে' একট্ পেমে আবার বললাম, 'একট শক্রর বিরুদ্ধে আমরা মরীয়া হয়ে লডাই করে যাচ্ছি এবং এই পরিস্থিতিতে আপনার উচিত আমাদের সাহায়া করা। খোলাখুলি সব বলবেন আমাকে। তাতে শুণু আমি নয়, আপনার ছেলে জেরজি এবং সমগ্র পোলাাগু উপরুত হবে।'

'নিয়ে রোজ্মিরেম' • উভেজিত হয়ে পোল ভাষায় কথা বলতে শুক করে দিয়েছেন পানি, কালার জন্যে কথা আটকে যাচছে। ঠাণু। জল এনে দিতেই সবটা খেয়ে নিলেন উনি। ভারপর ক্মালে চোখ মুছে শাস্ত হয়ে বস্লেন।

আমার সামনে বসে আছেন পানি, অভাগিনীর মত, একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গেছেন যেন, এক আঘাতে তাঁর যৌবনসুলভ প্রাণপ্রাচ্য আর সৌলব যেন উঠে গেছে। একমাত্র সন্তানের মৃত্যু ও ভবিদ্যুৎ চিন্তার উদ্বিগ্ন মাতা. দেশের জন্যে প্রাণ দিচ্ছে যেসব স্থানের গানির চিন্তার উদ্বিগ্ননা এক পোল-মহিলাকে দেখছি চোখের সামনে।

এই ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব প্রায়ই হয়। আর একজনের জীবনের সঙ্গে, তার চুঃখকটের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে মানুষ, তথন তাকে সাল্ডনা দেওয়ার, প্রবোধ দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করে। তোমার বিবেক বলে, মানুষটিকে শান্তিতে থাকতে দিয়ে তুমি চলে যাও। অথচ প্রয়োজনীয় খবরটা আদায় করার জনো তখন তোমাকে তার কাতে নুন চড়াতেই হবে। এর চেয়ে নিষ্ঠুর কাজ আর কি হতে পারে।

সামলে নেবার জন্যে সামান্য কিছু সময় দিয়ে আমি সোজাসুজি আসল কথায় এলাম, বুঝিয়ে বৰ্ষলাম যে ঐ চুজন অফিসার সম্বন্ধে আমি জানতে চাই। প্রথমে তিনি বেশ ভয় পেয়েছিলেন এই ভেবে কোন চোর ডাকাত তাঁর বাড়িতে থেকে গেছে। নিজের আতিথেয়তাকে সমর্থন করার জন্যে পানি

আমি বুঝতে পারছি না ( পোল ভাষা )—লেখক

তাডাতাড়ি কমাণ্ডান্টের অফিস থেকে দেওয়া একটা ফর্ম দেখালেন। আমি বললাম ওরা চোর-ডাকাত নয়, তবে ঐ এলাকা থেকে খাল্ডবা সংগ্রহ কবার অধিকারও তাদের নেই। তারপর ওদের সম্বন্ধে "ফাটকাবাজ্ঞ" কপাটি বেছে নিভেই পরের ঘটনাগুলো সব ঠিকমত খাপে খাপে মিলে যেতে লাগল। বেসরকারী বাবসা, লিথুয়ানিয়া ও পশ্চিম বাইলোক্ষনিয়াতে মুক্ত অঞ্চলগুলিতে খাল্ডবোর অবাধ কেনা-বেচা খুব বাপেক হয়ে উঠেছিল এবং এক ধরনের সন্দেহজনক বাবসা যে চলছে সেটা তাঁর কাছে অসম্ভব মনে হল না।

নিকোলায়েভ আর সেপ্তসভ সম্বন্ধে সব প্রশ্নের উত্তর উনি যেচে দিতে পাকলেন এবং বুঝলাম তিনি মিথো বলছেন না। পাঁচ দিন থাকার পারমিট ছিল ওদের এবং পাঁচ রাতের মধ্যে চার রাত ওরা এথানে কাটিয়ে গেছে। একটি রাত ওরা কোথায় যেন গিয়েছিল। প্রতিদিন সকাল ভটায় বেগিয়ে গিয়ে ধুলি ধুসরিত ক্লান্ধ অবস্থায় ফিরতো সন্ধ্যে গাঢ় হবার পর। রাস্তায় এর-ওর গাভিতে লিফট্ নিয়ে ওরা গ্রামে গ্রামে ঘুরতো মনে হয়়। বুট পরিষ্কার করে, হাত মুখ ধুয়ে, খাবার খেয়ে সোজা ভতে চলে যেত। পানির সক্ষে কখনো গল্প করে নি। ভধু প্রয়োজন পডলে তাঁর কাছে আসতো এবং বেশিরভাগই তুজনের মধ্যে বয়্যেস বড়টিই আসত জার কাছে। যেমন ধকন প্রথম দিনের সন্ধ্যেবলায় পানিকে জিজ্ঞেদ করেছিল ভেডা, শুয়োর ছানা, অন্যান্য খাবার জিনিস, কেরোসিন তেল, জার্মানদের যুদ্ধ পোশাকের দাম এখন কত। কাবণ দে স্ময়ে এখানে বছ চাষী জার্মানদের পোশাকগুলো জনা বঙ্চে রিউয়ে নিয়ে পোশাক করে নিত। পানি ব্রতে পারলেন কয়েরকিন আগে এরা বারানোভিচির বাজাবে গিয়ে লিভার বাজারের দামের তুলনা করে দেখেছে।

ওরা যথেক্ট ভদ্র আর নম বাবহার করত, মাঝে মাঝে চিনি, সেদ্ধ ডিমও দিয়েছে পানিকে, প্রাম থেকে না কি ওদব জিনিস আনত ওবা: প্রথম সন্ধাতেই ওরা মহিলাকে একটা পাঁওকটির অর্ধেক দিয়েছিল, মহিলার ভাষায় ওটা ছিল "মিলিটারী রাাশন", চলে যাবার দিন এক শিশি ভতি তুন দিয়ে গেছে। এই অঞ্চলটা পুরো তিন বছর জার্মানদের অধিকারে ছিল, তখন এখানে একট্ও তুন সরবরাহ করে নি তারা। তখন তুন বিক্রি হত সোনার ওজনে। এখনও এখানে তুন বিক্রি হয় চামচ করে মেপে, দামও

খুব চডা। নিকোলায়েভ যে ত্নটা দিয়ে গিয়েছিল সেটা দেখাতে বল্লাম মহিলাকে। জার্মানীর জিনিস, সুন্দর করে গুঁডানো এবং ছোট ছোট কালো দানা আছে—নিকোলায়েভ নাকি নিজেই বলেছিল ওগুলো গোলম্বিচের গুঁডো।

লিডা মৃক্ত হবার পর এক মাস সমরের মধ্যে মহিলার বাডিতে দশজনেরও বেশি অফিসার থেকে গেছেন। তাঁদের বেশিরভাগই নিভেদের খাবার মহিলার সচ্চে ভাগ করে খেরেছেন. এই শেষেব অফিসার তৃজনের বদান্ত। যেকোন কারণেই হোক মহিলাকে একটু সতর্ক থাক্তে বাগ্য করেছিল (আমার প্রায়ের পাই একথাটি আমি অনুমান কর্তে পাব্ছি)। যদিও ভাদের আচরণে সন্দেহের কিছুই ছিল না।

গতকাপ অন্য দিনের তুলনায় একটু আগেই তারা ফিরে ছিল। রেল-ক্মীটি আরও একটু আগেই ফিরে আসে। কারুর নাম উল্লেখ না করে ও এদের কথা জিজ্ঞাস করেছিল এবং রালাঘরে বসে ওদের প্রতীক্ষায় রইল। রেশক্মীটি পোল্যাগুবাসী, কিছে মহিলা তাঁকে চেনেন না। উনি ভেবেছিলেন লিথুয়ানিয়ার কাছাকাছি কোন শহরের লোক ঐ রেলক্মীটি, কারণ তার কথায় ভিলনিয়াস শহরের টান ছিল। মহিলাব মতে লোকটি সাধারণ রেলক্মী নয়, আরও একট্ উট্ পদেব লোক টেনের ওভার-কভার্টার বা ছোট মাপের অফিসার। ওকে দেখতে বেশ গন্তীর আর কম কথার লোক মনে হয়েছিল।

রেশকর্মীটি তু ঘণী কাটিয়েছিল এই অফিসার তুজনের সজে। একসজে খাবার এবং সজে আনা ভোদকার বোতল ভাগ করে খায়, মহিলার যওদ্র ধারণা বোতলটা এনেছিল ঐ পোলাাশুবাসী। ওদের মধ্যে কি আলোচনা হয়েছিল তা মহিলা বলতে পারবেন না, কারণ ওদিকে কান দেন নি।

ঐ রেলকর্মীটি ছাডা আর কারও সঙ্গে ওরা মেলামেশা করত কিনা জানতে চাইলাম। পানি বললেন, তিনদিন আগে স্টেশনে এদের তৃজনকে উনি দেখেছিলেন অন্য তৃজন অফিসারের সঙ্গে। অত মন দিয়ে দেখেন নি ভারা দেখতে কেমন ছিল, তাছাড়া আলো কম থাকাতে খুটিয়ে দেখতেও পারেন নি। শুধু এইট্কুই লক্ষ্য কয়েছিলেন ওদের বয়স ছিল খুবই কম। এই বিশেষণটা অর্থহীন, এই বয়সের মহিলারা পঞ্চাশ বছরের র্দ্ধকেও যুবক বনে করেন।

দেখা গেল শেষ বার বাডি ছেডে যাবার আগেও বেশ কয়েকবার নিকোলায়েভ আর সেন্ডসভ প্রতিবেশীর বাগানের পথ দিরে গিয়েছিল। ধরা জানত এই পথ দিরে গেলে তাড়াতাডি শহরের মাঝখানে পৌছনো যায় আর রান্ডাটাও ভাল। আগে অবশ্য পানি গ্রোলিনস্কার বাগানের ধার দিয়েও একটি রান্ডা ছিল, কিন্তু সপ্তাহ্থানেক আগে ঝগড়া হওয়ার ফলে প্রতিবেশী মহিলাটি পায়ে হাঁটা পথে যাবার ফটকটা বন্ধ করে দিয়েছেন। অন্ধকারে বাগানের কেয়ারীর ওপর পা না দিলে ঝগড়া ঝাঁটি হত না। ধদের ওইভাবে চলে যাওয়াটা কিন্তু আশ্চর্য লাগে নি মহিলার কাছে। ধরা মহিলাকে আগেই জানিয়ে রেখেছিল অন্য একটি জায়গায় চলে যাবে যেখানে চালাঘর পাধ্যা যাবে আর লহী এসে ওদের তুলে নিয়ে যাবে।

অফিসারদের জিনিসপত্র সক্ষয়ে শেশ থেকরেছিলাম তা বলাই বাছলা। আমি জানতে চেয়েছিলাম প্রথম আসার সময় কি কি জিনিস তারা এনেছিল এবং থাকাকালীন কি কি জিনিস আনা-নেওয়া করত। প্রথমদিকে সস্ফোনামার মুখেই ওরা ফিরত। ভালভাবে মোড়া হুটো বর্ষাতি নিয়ে; পরদিন একটাকে আর দেখা গেল না, দিতায়টি ছুদিন ধরে ওদের খাটের তলায় পড়ে রইল। ঘর পরিস্কার করার সময় মহিলা ওটা দেখতে পেয়েছিলেন। ভেতরে কি আছে তা জানতে পারেন নি।

তারপর জিজ্যেস করলাম ১৬ই আগস্ট রবিবার কখন সেপ্তস্ভ আর নিকোলায়েভ বাড়ি ফিরেছিল।

'রোববারে...', একটু চিস্তা করে মহিলা বললেন রাত ৯টার পরে, তখন বেশ অস্ককার। মহিলার এটিও মনে আছে যে তৃজনের মধ্যে যার বয়স বেশি কম সেই লেফটেনান্টটি সন্ধোবেলায় রাল্লাঘরে গিয়েছিল শসঃ ধোওয়ার জনো।

'চাখবার জন্যে আপনাকে একটাও শসা দিয়েছিল কি ?'

'al |'

'সেদিন সক্ষোবেলায় বাড়িতে কোন তেতো শসা ওরা রেখে যায় নি কি ? বা ফেলেও দেয় নি কি. মনে পড়ে আপনার ?'

'জানিনা। দেখিনি।'

এইবার সব প্রমাণগুলো একটির সঙ্গে একটি জুড়ে যাচছে। যদিও স্বকিছুই সম্ভব এবং খুব অসম্ভব কাকতালীয়বং ঘটনাও ঘটতে পারে। তবে এবারে কিছে স্লেভজনক চিহ্নগুলোর কোনটিকেট দৈবাং বলে ফেলে দেওয়া যাচেচ না।

৭ই আগস্ট তারিখে বারানোভিচি থেকে প্রায় ৬০ মাইল দূরে স্থলবংসির দক্ষিণ-পূর্ব দিকের জন্ধল থেকে বেতার মারফং একটি সংবাদ পাঠান হয়েছে। পানি গ্রোলিনম্বার কথা থেকে জানা যাচ্চে যে ঐ সপ্তাহেই সেম্প্রেম্ভ আর নিকোলায়েভ ছিল বারানোভিচি বাজাবে। ওরা ওদের বর্গাতি নিয়ে গিয়েছিল (পূব সস্তাব ওরই মধ্যে ছিল বেতার যথুটি) ১৩ই আগস্টের সকালে, যেদিন আরও একটি বেতার সংবাদ ধরা পড়ে; ওরা বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল সংবাদটি পাঠাবার প্রায় বারো ঘন্টা আগে। সেদিন বাড়ি ফেরার পর সেম্বর্গভ রাতে খাবার সময় শসা ধুয়েছিল। সেইদিনই সন্ধোবেলায় যেখান থেকে সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল দেই জায়গায় শসা পাওযা গিয়েছিল।

আন্দ্রেই পরশু দিন নিকোলায়েভ আব সেন্তুসভকে দেখেছে শিলোভিচি জঙ্গলের গাবে এবং শাদের সজে ছিল একটি বর্ধাতি! দেও ঘণ্টা পরে ওরা বড রাস্তার গারে আসে, তখন আর বর্ধাতিটা সঙ্গে ছিল না। তার মানে বর্ধাতিতে মুডে ওরা বেতার যন্ত্রটি নিয়ে এসেছিল তারপর ভঙ্গলে কোথাও লুকিয়ে রেখে গেছে।

এই শহরটিকে কি করে জানতে পারল সেটি পানি গ্রোলিনস্কাকে বোঝাবার জনো নিকোলায়েভরা বলেছিল যে তারা এখানে গত জুলাই মাসে অনা একটি বাজিতে ছিল এবং যেথানে গতরাতে ঠিক বারোটা বাজার আগে তারা চলে গিয়ে থাকতে পারে। অথচ লিডা মুক্ত হবার পর থেকে এখন পর্যস্ত এই শহরে থেষব সরকারী কর্মচারীদের থাকার বল্দোবস্ত করা হয়েছিল তার মধ্যে ভাসিলি পেত্রোভিচ সেম্প্রস্ত আর আ্যালেফ্রি ইভানোভিচ নিকোলায়েভের নাম ক্যাগুল্টের অফিসে লেখানো হয়েছিল মাত্র ১২ই আগস্ট তারিখে, অর্থাৎ যে দিন তারা প্রথম আসে পানি গ্রোলিনস্কার বাডি ( অমার অনুরোধে ক্যাগেল্ট মাঝ রাত পর্যস্ত নিজের দপ্ররেশ এবং সামরিক ক্যীদের থাকার বল্দোবস্ত করার ভারপ্রাপ্ত তৃটি জেলা অফিসের স্ব কাগজন, প্রে পুর্টিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন )।

ধরা পড়া সংবাদে দৈন্যবাহী ট্রেনের খবর ও ঐ তুজন আতিথি অফিসার, কথার ভিলনিয়াস টানবিশিষ্ট ঐ রেলকর্মীটি এবং ভিলনিয়াসের আন্দেপাশে জন্মার যে আকু শসা যেগুলোর সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল বেতার-প্রচারের জায়গাটি থেকে—এগুলোর মধ্যে যে একটি সম্পর্ক আছে সেটি যুক্তিযুক্ত মনে হল। শুধু তাই নয়, সেই সজে আছে একশ গ্রামের শ্রোরের চবির পাাকেটের সেলোফেন মোড়ক, যেগুলো জার্মানীর ছত্রীসেনা বা নাবকদের সরবরাহ করা হত।

এখন একটি পুরো এবং বিশ্বাস্থােগ্য ছবি গড়ে তোলা যায়। দলে চারজন আছে এবং চলমান বেতার প্রেরক্যন্ত্র থেকে গত সন্ধাায় যে খবর প্রচারিত হয়েছিল সেটি নিশ্চয় করেছে বাকি তুজন। হয়ত এরা সেই তুজন যাদের পানি গ্রোলিনস্কা সন্ধােবেলায় সেইশনে নিকোলায়েভ আর সেস্তসভের সঙ্গে দেখেছিলেন।

রেলকমীটি খুব সম্ভব যোগাযোগ রাখে বা চিঠিপত্র পৌছে দেবার কাজ করে। যত দূর মনে হয় ও এসেছে বাল্টিক অঞ্চল থেকে এবং নিকোলায়েভ ও সেস্তসভের সজে যোগাযোগ করার পর চলে গেছে গ্রোদনো অঞ্চলে, থেখানে ধরা-পড়া সংবাদ অনুসারে সৈনাবাহী ট্রেনগুলোর যাতায়াঙ সাবধানতার সজে নজর রাখা হচ্ছে।

ত্বার তারা ঐ বাড়ি থেকে গেছে প্রতিবেশির বাগানের মধ্যে দিয়ে। এই চালটি ওরা দিয়েছিল এই জন্যে যে যদি কেউ অনুসরণ করার চেষ্টা করে তবে তাদের ধোঁকা দেওয়া যাবে।

সব কিছুই যুক্তিসক্তভাবে এবং যথাস্থানে সহজে খাপ খেয়ে গেল; এবং এত সহজে যে আমি নিজেকে জোর করে বাধা দিচিছিলাম হৃম্করে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত না হতে এবং খুব সুস্পাইট ঘটনা ও মিলগুলোকে খুব খুটিয়ে পরীকা করতে।

তথনও করেকটি ছোটখাটো অসঙ্গতি রয়ে গেছে, যার সমাধান দরকার।
যেটা আমাকে সবচেয়ে বেশি ভাবাচ্ছিল সেটি আবার সজীব মৃতির মত
সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণগুলোকেও যেন শ্ব করে দিচ্ছিল, সেটি হল
এই যে সেলোফেন কাগজগুলোকে আন্দ-ট্রেতে ওরা ফেলে গিয়েছিল,
যেখানে ওগুলোকে সহজেই গুরুতে পাওয়া যায়, অথচ যাদের আমরা গুরুতে
বেড়াচিছ তারা ভীষণ সাবধানী। স্বপ্নেও ভাবা যায় না ওরা এ কাজ্টা
করতে পারে। অথচ মানুষ মাত্রই তো ভুল করে, বলাতো যায় না…

তার চেয়েও বড় কথা হল তখন আমার ইচ্ছে হচ্ছে স্বকিছু পলিয়াকভের

সক্তে আলোচনা করি, অথচ কাল সকালের আগে তা করা সম্ভব নয়, কারণ তথনই ও ফিরবে সদর দপ্তরে। পথে দেখা হলে বা সেন্তসন্ত এবং পলিয়াকভ বাড়ি এলে পানি গ্রোলনস্কাকে কি করতে হবে তা ভাল করে ব্ঝিয়ে দিলাম। তারপর বিদায় নেবার আগে আর একবার আশা প্রকাশ করদাম জেরজি নিরাপদে বাড়ি ফিরে আসবেই। শেষবারের মৃত বল্লাম আমাদের আলোচনাটি থেন গোপন থাকে। উনি কথাও দিলেন।

এবার সোঞ্চাদুজি জানতে হবে নিকোলায়েভ আর দেগুসভ আসল লোক, না জাল। তাদের বর্ণনাগুলো পরীক্ষা করে দেখা এখুনি দরকার এবং একটুও দেরা না করে বিশেষভাবে উল্লেখিত বৈশিষ্টাগুলির মদ্যে মিল আছে কিনা তাদেখা দরকার।

দশ মিনিট পরে আমরা ছুটে চলেছিলাম বিমান ঘণটির দিকে। আমি
যখন আন্দ্রেইকে বললাম ঐ ছজন অফিসার রাতের বেলায় প্রতিবেশীর
বাগানের পথ দিয়ে চলে গেছে, তখন ও বাচ্চা ছেলেদের মত ফোলা ফোলা
চোখের পাতা পিট পিট করপ, যেমন করে বাচ্চারা তাদের হাত থেকে
খেলনা কেড়ে নিলে। তারপর দীর্ঘশ্রাস ফেলে লরীর পেছনে চলে গিয়ে
সঙ্গে সঙ্গে ঘ্মিয়ে পড়ল। আমি তখনও ড্রাইভারের কেবিনে বসে ঝাঁকানি
খেতে খেতে নিকোলায়েভ আর সেস্তুস্ভ সম্বন্ধে একটা পুরনো কাগজে
ভামাস্তব্যেও হ চার কথা লিখে রেখেছিল তা থেকে মানে হয় এমন কিছু

বিমান বাহিনার পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগ থেকে আমি বেতারে-সংবাদ পাঠেরেছিলাম সদর দপ্তরে। আমি না গেলেও পালিয়াকভ হয়ত সবাকছু ঠিক করে রাখবে কিন্তু ও তো এখন গ্রোদনোর কাছে আছে, তাই আমার যা জানবার তা লিখিয়ে দিয়ে এলাম ভিউটি আফসারকে।

একটা খাড়া করার জন্যে লেখার চেক্টা করছিলাম।

শ্বরটা কার নাম দিয়ে নেওয়া হবে ?' অফিসারটি জানতে চাইল। সেটা আমিও তথনো ঠিক করে উঠতে পারি নি। ফলে জেনারেলকে বিরক্ত না করার জন্মে বললাম যোগাযোগটা তাঁর সহকারী কর্ণেল বিয়াসেগত-সেভের সঙ্গে করার জন্মে। আমার কথা শেষ হবার পর অফিসারটি বলল, 'দেখুন সম্প্রতি আমাদের কাছে নির্দেশ এসেছে "জরুরী", "অতান্ত জরুরী" কথাগুলো খবরে বাবহার না করার। চরম কোন ঘটনা ছাড়া ওগুলো বাবহার করা চলবে না। এবং আপনার খবরটাকে তেমন জরুরী বলে মনে হচ্ছে না। এটা তো একটা সাধারণ খবর চাইছেন। সই করে দিছি, তবে অগ্রাধিকার দেবার প্রয়োজন মনে করছি না।

আমি জানি খবরটাকে যদি সাধারণ শ্রেণীভুক্ত করা হয় তবে উত্তর পেতে তিন-চারদিন লেগে যেতে পারে, অথচ ততদিন অপেকা করতে পারবো না আমরা, সে কথা বললাম অফিসারটিকে।

'কিছুতেই আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারবো না', এই কথাগুলো বলে অফিসারটি টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন।

সেই মুহূতে আমি তামান্তসেভের ভর দেখিয়ে কার্যদিদ্ধির কৌশলটাকে দ্বিনা করে পারলাম না। প্রয়োজন পড়লে সে মার্শালের হয়ে, এমন গণকমিশারের নাম করে নির্বিকারচিত্তে কাজ করতে দ্বিধা করে না, পরিণাম দম্বন্ধে আদে চিন্তা করে না। পরে একেবারে বেপরোয়ার মত তোমার চোখে চোখ রেখে দোজাদুজি রাগ প্রকাশ না করে, বেশ আহত সুরে বলবে, 'তাতে কি হয়েচে ? নিজের লাভের জনো তো আর করি নি, সাধারণ কারণেই করতে বাধা হয়েচি ?'

আমি আবার দদর-দপ্তরে ফোন করলাম। জেনারেলকে ডাক। ছাড়া আর তো করার কিছুই ছিল না।

'উনি ব্যস্ত আছেন', সহকারী অফিসারটি জানালেন।

'ভ'কে বলুন ব্যাপারটা জরুরী। এটাও জানান যে পলিয়াকভের নির্দেশে পাভেল আলিগুখিন ফোন করছে।'

এক মিনিট অপেক্ষা করার পর ভোলগাপারের টান সহ ইগোরভের গন্তীর গলা ভেসে এল তারের মধো দিয়ে। 'কি বাাপার ?' কথায় বেশ রাগতভাব দেখলাম এবং কথা বলার তখনও সুযোগ পাই নি অথচ, উনি বলে উঠলেন। 'আন্তে বলবে। বেশি জোরে কথা বলবে না।'

মনে পড়ে গেল ইগোরভের টেলিফোনটা খুব শক্তিশালী যন্ত্র এবং ও র ঘরে কেউ নিশ্চয়ই বদে আছে এবং জেনায়েল চান না আমার কথা সেই মানুষটির কানে যাক। ভালই হল। ওখানে যদি কেউ বদে থাকে তবে উনি আমাকে প্রশ্ন নাও করতে পারেন এবং কথাবার্তাটি হবে একেবারে ব্যবসাদারী ঢংয়ে: ৬পরওলার তরফ থেকে প্রশ্নগুলো কখনই সুখকর হয় নাবিশেষ করে যদি জানাবার মত তেমন কোন খবর তোমার কাছে নাথাকে।

বৃঝিয়ে বলতে শুরু করলাম আমি এবং মাত্র তিন-চারটি বাকা পুরে। বলতে পেরেছি তখন শুনলাম উনি অন্য টেলিফোনে ডিউটি-অফিসারকে বললেন আমার প্রশ্ন সম্থলিত কাগজটির ওপর যেন "অতান্ত জরুরী" লিখে কেনারেলের সই দিয়ে দেওয়া হয়। একটুও দেরী না করে উওর পাঠাতে হবে লিডাতে।

তাঁর গলায় কর্তৃত্বপুলভ ষরটা পাঁচজন জেনারেলের সমান। ইস্পাত কঠিন কঠমরে হেলাফেলা করার কিছু নেই। তাঁর "একটুও দেরি না করে" কথাটি বিশেষভাবে গাস্তার্থপূর্ণ লাগল, যতটা লেগেছিল "অভান্ত জরুরী" বলাটা। ঐ শিরোনাম সম্বন্ধে যা নির্দেশ দেওয়া আছে সেটি যেন তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গেলেন এবং তার সমর্থনে আমার কাছে যুক্তি তৈরী ধাকলেও তিনি তা শোনার চেফা প্রস্তু করলেন না।

· আর কিছু বলার নেই ত ?' আবার জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'না।'

'ভাল, বিশ্বাসী পথ প্রদর্শক পেয়েছ ত ?'

'দেখুন, কীভাবে যে বলি…', একটু অপরাধার ভঙ্গতৈ বিধার ষরে বললাম আমি। পলিয়াকভের ওপর ভরসা আছে বলেই ইগোরভ আমাদের কাজের পরিস্থিতি সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে ভাবেন নি নিশ্চয়ই এবং ধরে নিয়েছেন যে আমরা যাদের খুঁজে বেড়াচ্ছি তাদের অনুসরণ করার ঠিক পথটি পেয়ে গেছি এবং তাদের যোগাযোগের মানুষগুলোকে সনাক্ত করতে পারণেই ত্-এক দিনের মথো ওদের ধরতে পারব, অথচ বাস্তবে আমরা যেটুকু সাফলা অর্জন করেছি তা আত সামান্য।

'সময় নউ কর না। অপ্রয়োজনীয় কাজে সময় দেবে না। আমার কথা বুঝতে পেরেছ ত ?'

'হাঁ।', একটু ইতন্ততঃ করে উত্তর দিলাম।

'ফলাফল জানবার অপেক্ষায় রইলাম', ইগোরভ বললেন, বিদায় জানাবার বদলে সাধারণত: এই কথাটিই উনি বলতেন, তারপর ফোন রেখে দিলেন।

## ৪০। অভিযান-সংক্ৰান্ত নথীপত্ৰ

ইগোরভ স্মীপে,

সংবাদের মূল বয়ানে নিয়েমেন ভিলনিয়াস অভিযানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ভিলনো হিসেবে।

याजिडेभिन।

বেতার-দূরাভাষ সংবাদ

জরুরী

আলিওখিন সমীপে, লিডা,

নিয়েমেন অভিযান সংক্রান্ত ৭, ১৩ এবং ১৬ই আগস্ট তারিখে পাঠান সংবাদের নথীপত্রগুলি তুলনা করে দেখা যাছে যে, যে দলটির অনুসন্ধান আপনারা করছেন তার মধ্যে আছে হজন পাশ করা রেডিও-অপারেটার। সংবাদ পাঠাবার বিশেষ ভলাগুলি বিশ্লেষণ করে জানা যাছে যে তাদের একজন (যে সংবাদ পাঠিয়েছিল ৭ এবং ১৩ তারিখে) প্রশিক্ষণ লাভ করেছে সুলেজোয়েক শহরে ওয়ারশ গোয়েল। বিভালয়ের বেতার বিভাগে এবং হিতীয় জন (যে ১৬ই আগস্টের খবরটি পাঠায়) প্রশিক্ষণ পেয়েছে কোনিগসবার্গ-এ আবওয়েহর স্কুলে প্রধান প্রশিক্ষক আাডলফ ক্রের অধীনে। অনুসন্ধান চালাবার সময় এই তথাগুলি খেয়াল করবেন।

*रेशात्र*ख !

বেতার-দূরাভাষ সংবাদ

ইগোরভ সমীপে,

দ্বিতায় বাইলোকশীয় যুদ্ধ দামান্তের পাল্টা-গোয়েলা বিভাগ গত ১১ই আর ১৪ই আগস্ট তারিখে জার্মান ছত্রাবাহিনার গুপুচর ভাদিল পুঝেভিচ, আলেকজাণ্ডার কামিনস্কি, আল্রেই অন্তিফ মুহূর্তে—১৩ ওলেয়ে, ইভান মাতসুক এবং পিওতর আটি উদেভদ্ধিকে গ্রেপ্তার করেছে, যারা প্রশিক্ষণ পেয়েছিল ইনসটেরবুর্গের কাছে দালউইৎজ শহরের গোয়েন্দা বিভালয়ে।

হুটি দলকেই আমাদের পশ্চাহতী অঞ্চলে বিমান থেকে নামিয়ে দেওয়া হয় ১লা আগস্টের রাতে, লাল ফৌজের পোশাক পারয়ে এবং তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল—

- (ক) সোভিষ্ণেভদের প্শচাদবতী অঞ্চলে জার্মানদের যেসব গুপ্তচর রয়ে গেছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা এবং গোয়েন্দাগিরির কাজে তাদের সক্রিয়ভাবে কাজে লাগানো;
- (খ) আমাদের দেনাদলের যাতায়াত এবং কেন্দ্রাভ্তকরণ সংক্রান্ত সংবাদ বেতার সক্ষেতের মাধ্যমে সংগ্রহ করা এবং পৌছে দেওয়া, যে ব্যাপারে তাদের ভান করতে হবে তা হল যে বাইলোক্ষনীয় যুদ্ধ সামান্তের জন্ম ব্যবহৃত বড রেলপথ ও বান্তাগুলোর উপর নজর রাখার জন্যে, তারা যেন বিশেষ ভা: প্রাপ্ত অফিসার এবং তাদের সব সময় নজর রাখতে হবে এবং বেখানে সামরিক বিভাগের লোকেরা সমবেত হবে সেখানে ও সেইনগুলোতে লোকজনের কথাবাতা মন দিয়ে শুনতে হবে;
- (গ) সোভিয়েত সামরিক পাশ আর অসামরিক ব্যক্তিদের পরিচয়পত্র যোগাড় করা ;
- (ঘ) জেরা করার জন্ম লাল ফৌজের অফিসার ও সার্জেন্টদের এককভাবে বন্দা করা এবং তারপর তাদের হত্যা করা।

বল্দী ছত্রাবাহিনীর গোয়েন্দাদের দেওয়া সাক্ষা থেকে এবং জার্মান পশ্চাদবতী অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সূত্রের দ্বারা সম্প্রিত সংবাদ থেকে জানা যাচ্ছে যে যেসব বাইলোক্ষদদের যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা আছে এবং যারা শারীরিক দিক দিয়ে পটু এবং সোভিয়েত-বিরোধীদের ব্যাপারে যাদের সহাত্রভূতি আছে তাদের প্রশিক্ষণ দেবার জন্য দালউইংজ শহরে আবওয়ের গোয়েন্দা স্কলে একটি বিশেষ বিভাগ খোলা হয়েছে।

এই বংসরের এপ্রিল থেকে জ্লাইয়ের মধ্যে এই বিভাগে

৪৮জন ভাশভাবে প্রশিক্ষণ নিয়েছে; এই বছরের মার্চ মাসে
"বাইলোক্ষীয় আঞ্চলিক প্রতিরক্ষা" বাবস্থায় সমবেত করা ও
জার্মানদের দারা গঠিত নোয়োগ্রোদেক, বারানোভিচি ও
রোনিম বাাটালিয়ানের স্নস্য থেকে তাদের নির্বাচিত করা
হয়েছিল। এই প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ করার পর ২৭ জন গোয়েন্দা
থারা অধিকার করে থাকা শক্র বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতার
ব্যাপারে খুবই আপসপ্রবণ, তাদের পাঠানো হয়েছিল কোনিসবাগের কাছে বন্ধ করে দেওয়া আবওয়েহর বিমানবন্দরে;
ভাদের পোশাক দেওয়া হয় সোভিয়েত সৈল্লের; ত বা ৪ জন
নিয়ে একটা করে দল গড়া হয় এবং আলাদা আলাদা কুম্ডে
ঘরে ভাদের রাখা হয় আমাদের পশ্চাদবর্তী অঞ্চলে নামিয়ে
দেবার জন্যে।

যেসব তথ্য পাওয়া গেছে ৩। থকে জানা যাচ্ছে যে, আগস্ট মাসের প্রথম দিকে বাইলোকনীয়ে আঞ্চলিক প্রতিরক্ষা বাহিনীর নোয়োগ্রোদেক বাাটালিয়ানের প্রাক্তন কমাণ্ডার বরিষ রাগুলিয়ার এবং উগ্র জাতীয়তাগন্থী স্তেপান রাদকো এবং ওলেস ভিতুসকার নেতৃত্বে দলগুলি নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে ছিল যাদের প্যারাসুটের সাহাথ্যে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল যুদ্ধ সীমান্তে।

এই দলগুলির একটাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল বিখ্যাত বাইলোক্ষীয় জাতীয়তাপন্থী নেতা নিকোলাই সিপোভিচের (জন্ম ১৯০২, পিনস্ক ?) সঙ্গে যোগাযোগ করতে, যে লিডা শহর বা তার আশেপাশে কোন এলাকায় আত্মগোপন করে আছে; নিকোলাই পেশায় উকিল এবং এই এলাকায় জার্মান পাল্টা গোয়েকা বিভাগের প্রধান।

১৩-০৮-৪৪ তারিখে ধরা পড়া সংবাদে যে তথ্য আছে
নিয়েমেন অভিযান সংক্রান্ত তার দক্ষে যোগ আছে জার্মান
গুপুচরদের উপর ভার দেওয়া কাজের সক্ষে, যে গুপুচরদের
প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল দালউইৎজ গোয়েলা ফুলের বিশেষ
বাইলোকশীয় বিভাগে: ওখানে প্যাবাসুটের সাহায্যে নামিয়ে

দেওয়। গুপ্তচরদের মধ্যে আছে সেই রেডিও-অপারেটাররা, যার। পাশ করেছে ওয়ারশ ও কোনিসবার্গ আবওয়েহর বিভালয়গুলি থেকে, যে দলটার অমুসরণ আপনারা করছেন ঠিক ভাদের মত।

কে.এ.ও. আহ্বান-সংকেত ব্যবহারকারী বেতার যন্ত্রটি যে বাইলোকশীয় যুদ্ধ সীমান্তের পশ্চাদবতা অঞ্চল সক্রিয় থাক। দশগুলির মধ্যে একটা দশ এটা খুব অসম্ভব নয়। এটাও সম্ভব যে ধরা-পড়া সাংকেতিকলিপির সংবাদের মূল ব্য়ানে যে "লেখা প্রামাণিকের" কথা উল্লেখ করা হয়েছে সে হল এই নিকোলাই সিপোভিচ।

প্রাপ্ত তথ্যগুলির এই ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আপনাদের অভিনত জানান।

দালউইংজ আবওরেহর গোরেন্দা বিভালরের বাইলো-রুশীর বিভাগে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বহু ব্যক্তির বর্ণনা, ডাক নাম এবং তাদের পটভূমির খু"টিনাটি বর্ণনা ২৪ ঘন্টার মধ্যে পাঠান হবে।

कलियान्छ।

## ৪১। পাভেল আলিওথিন

ওকুলিচের সঙ্গে কথা-বার্তার ওপর আনেকখানি ভরসা করছিলাম আমি।

রাষ্ট্রীয় নিরাপতা কত।কের স্থানায় শাখার লেফটেনান্টের কাছ থেকে জেনেছিলাম যে শক্ত অধিকারভুক্ত থাকাকালে এখানে ওকুলিচ পার্টি জানদের সাহায্য করেছিল এবং গত বসত্তে জার্মানরা যখন ব্যাপক হারে শান্তিমূলক অভিযান চালাচ্ছিল তখন ওকুলিচ নিজের বাড়িতে একজন গুরুতরভাবে আহত মাতিনভ নামে এক বিগেড কমিশারকে প্রায় একমাস আশ্রয় দেয়, ফলে মাতিনভের প্রাণ বাঁচে। বর্তমানে মাতিনভ আঞ্চলিক পার্টি কমিটির একজন অন্যতম সম্পাদক হিসেবে কাজ করছে এবং কিছুদিন আগে দে যখন লিডাতে আগে, তখন ওকুলিচের সঙ্গে দেখা করে যেতে ভোলে নি। লেফটেনান্টিট বলেছিলেন, 'ওকুলিচ আমাদেরই একজন, সত্যিকারের

একজন পার্টিজান। মানুষ্টি শান্ত, কম কথা বলে তেখানকার বেশিরভাগই মানুষ্ ওর মত', তারপর অনাদের কাছ থেকে শোনা কথা ব্যবহার করে বলেছিল, 'এইসব সামাজিক আবর্জনাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি না পাওয়া পর্যন্ত তারা কখনও বেশি কথা বলবেও না।'

আমার অবশ্য সন্দেহ চিল না যে নিকোলায়েভ আর সেন্তস্থ সম্বন্ধে যা জানে তা বলতে ছিলা করবে না ওকুলিচ এবং পরন্ত দিন ওদের সঙ্গে যা কথা হয়েছে তা স্বেচ্ছায় খুলে বলবে আমাকে। আন্দেইকে রেখে এলাম লিডাতে, শহরে অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে এবং দেখা হলেই নিকেলায়েভ আর সেন্তস্থতকে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দিয়ে এলাম। ঐ ব্যাপারে আমার অনুরোধে কমাণ্ডান্টের অফিস থেকে তাকে হুজন প্রহরী দেওয়া হল এবং কিভাবে এগোতে হবে তার বিস্তারিত নির্দেশ আমি দিয়ে এসেছি।

ওক, লিচের সঙ্গে দেখা করার জলো আমি অধৈধ হয়ে উঠলাম, আশা করছিলাম অনেক বাাপারে আলোকপাত করতে পারবে সে, চিন্তা শুধু একটাই ছিল আগের দিনের মত আজও যদি গিয়ে তাকে বাভিতে না পাই।

লরীর মধ্যে আমরা লাফাচ্ছিলাম, এদিক ওদিক কেলে পড়ছিলাম।

ক্রিয়ারিং ছইল শক্ত করে চেপে থিঝানিয়াক যতদ্র সম্ভব বেপরায়া হয়ে
পাধর বসানো রাস্তার ওপর দিয়ে লরী চালাচ্ছিল। আমিও সতর্কভাবে
এগোতে ছাডছিলাম না এবং মাঝে মাঝে রেগে গিয়ে ও আমাকে বলছিল,
'আরও একটু কম মাথা ঘামাতে পার না…লরীর কথা কে তোমায় চিস্তা
করতে বলছে। নতুন স্প্রিং জোগাড় করবে কোখেকে গ চাকাওলা সব
কিছু সম্বন্ধে সকলেই এক একটা বিশেষজ্ঞ, তাই না।'

শিলোভিচি গ্রামটার পর আমর। বড় রাস্তা থেকে নেমে পড়লাম পাশের মাটির রাস্তায়। গাড়ি এখন ঝোপের মধ্যে দিয়ে খুব জোরে একটা চলতে চাইছে না এবং তখনই আমি গাড়ি থামাতে বললাম। মুখের ঘাম মুছে ডাইভারের কেবিন থেকে নেমে খিঝনিয়াক লরীটাকে একবার পরীক্ষা করে নিল। তখন আমি ওকে বললাম সাবমেশিনগানটা নিয়ে ও যেন আমার সঙ্গে আসে।

খামার বাডির কাছে একটা ঝোপের আড়ালে ওকে অপেক্ষা করতে বলে আমি সোজা এগিয়ে গেলাম বাড়ির দিকে। চেনে টান মারতে মারতে একটা কুক্র পাগলের মত চেঁচাতে শুরু করল। জানলায় একটি মহিলার মুখ ভেষে ওঠার পরই বারান্দায় বেরিয়ে এল একজন পুরুষ। মনে হল এই ওক্লিচ। কুক্রটাকে ধমকে চুপ করিয়ে সতর্কভাবে তাকাল আমার দিকে। প্যাণ্ট জামাটা পুরনো হলেও পরিস্নার, পায়ে জুতো নেই আর দাডি না কামানো মুখটা যেন বিষাদের প্রতিমূতি।

'সুপ্রভাত—আমি আসচি ১৮০৪০ নং ইউনিট পেকে।'

আমার পরিচয় সম্বন্ধে যাতে তার কোন সন্দেহ না থাকে তার জনো আমি আমার ফটো সমেত পাশটা বের করলাম, এক নজরে ওটা দেখে নিয়ে খুব অসহায়ের মত আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে তাকালেন আমার দিকে।

'যদি ভুল না করে থাকি, দবে তুমি নিশ্চয়ই কমরেড ওক লিচ ?'
মুখ আর কপাল মুছতে মুছতে বললাম, যেন এইমাত্র আমি রোদে দীর্ঘ পথ
ইেটে এসেছি।

'হাা'…।' বেশ হতভন্ন হয়ে উত্তর দিল ওক-ুলিচ।

'আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে খুব ভাল লাগছে। একটা বিশেষ কাজ নিয়ে এসেচি। একট ু আলোচনা করার আছে। কিন্তু তার আগে মুখ হাত ধুয়ে একট ুবিশ্রাম নিতে চাই, যদি কিছু না মনে করেন।'

'ঠিক আছে।'

করেক মিনিট পরে আমি ওর খুব সাধারণভাবে সাজানো বাড়ির একটি টেবিলের সামনে বসলাম. মেঝেটা মাটির হুওয়া সত্ত্বও বেশ পরিস্কার-পরিচ্ছর। পথে আসতে আসতে আমি ভেবেছিলাম ওকুলিচ নিশ্চরই আমাকে বাডিতে তৈরী ভোদকা থেতে বলবে—কারণ শুনেছিলাম ওকুলিচের কাছে নাকি একটা "অভূত দর্শন যন্ত্র" আছে—আর আমিও মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম খেতে বললে আমি না বলবো না। যত বাজে জিনিসই হোক না কেন আমি থাবার ছনো তৈরী ছিলাম এই আশায় যদি ভাতে ওর মুখ ফসকে কথা বেরিয়ে আসে। অথচ ও আমাকে একটি চেয়ারে বসতে পর্যন্ত বলল না, পান করার কথা তো ওঠেই না, ওকুলিচের ন্ত্রী পার্টিশানের ফাঁক দিয়ে মাথা বের করে আমাকে বসতে বলেছিল।

বেঁটেখাটো মহিলা, মুখে বসস্তের দাগ। রাল্লাঘরে ওর ঘোরা ফেরার শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছিলাম, তারপর মহিলা মাটির মগে করে হুধ আরু গ্লাদ এনে রাখল টেবিলের ওপর! একটা কথাও নাবলে বা ত্র্যও না ঢেলে দিয়ে কাঠের পাটিশনের আডালে আবার চলে গেলো।

আমি নিশ্চিত ছিলাম যে ওক লিচ নিছের থেকে নিকোলায়েভ আর সেন্তসভের কথা বলবে—আমার কাজ হবে শুদু ওকে একবার মুখ খুলতে বলা এবং আমি গল্লছলে বলতে শুরু করলাম যে আমার ইউনিটের ঘাঁটি হল লিডা এবং আমাদের কাজ হল সৈনাবাহিনীর ঠিক পশ্চাদবর্তী অঞ্চলটিকে রক্ষা করা এবং দলছুট ও রাহাজানি করা দলগুলোর মোকাবিলা করা। কাজটা সহজ নয় এবং এর অনেকটাই নির্দ্ধর করে শ্বানীয় লোকের সহযোগিতা পাওয়ার ওপর।

টেবিলের ওপারে পা ছুটো তলায় চুকিয়ে একটা বেঞ্চের ওপর বদেছিল ওক;লিচ, একটিও কথা না বলে আমার বক্তব্য শুনে যাচ্ছিল দে এবং আলোচনায় একটা কথাও যোগ করে নি। গ্লাদে ছুগ ঢাললাম তারপর এক চুমুক দিয়ে বললাম বেশ ভাল ছুগ। আবার আমি সাধারণভাবে কথা বলতে লাগলাম. 'মনে হচ্ছে ছুমি এখানকার লোক নও। ছুমি কোন এলাকার লোক গ'

'বাইখভের', বেশ গন্তীর গলায় উত্তর দিল ওকুলিচ।

'७, मिंगिलश्र एक नात ! ध्याति कि वह पिन (थरक चाहा ?'

'তু বছরের বেশি।'

ঘরের চারপাশে তাকাতে তাকাতে বললাম, 'এই এলাকাটা যখন জার্মানদের অধিকারে ছিল তখনও ছিলে কি এখানে ?

'र्गा।'

মূত্ জেলে বললাম, 'ভয় লাগে নি থাকতে ? জল্লের গাবে এই নির্জন জায়গায় ?'

ওকুলিচ এমনভাবে কাঁধ ঝাঁকালো যার হুটো অর্থই হতে পারে।

দরজার উল্টো দিকে ঘরেব কোণে একটা ক্লুক্সীতে কিছু ক্যাথিদিক ধর্মের প্রাচীন মৃতি ছিল, যদিও ওক্লিচ দেশের এমন এক অঞ্চল থেকে এসেচে যেখানে বাইলোক্ষশীয়দের মধ্যে এই ধর্মের তেমন প্রচলন নেই। আর একটা জিনিদ প্রথম থেকেই আমার খটকা লাগছিল, দেওয়ালে একটাও ফটো নেই বা যেকোন ধরনের ছবি বা অলংকরণ নেই।

মগিলিয়লভ দলকে আলোচনা করলাম, জানালাম যাধীন হবার পর

আমি ওখানে গিয়েছিলাম: শহরটাকে কীভাবে ধ্বংস করা হয়েছে তার কথা বললাম এবং তারপর লিডা এবং তার আশেণাশের এলাকার জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করলাম। কোন কথা না বলে চুপচাপ আমার দিকে শহীদের মত বিষাদপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ্ এমনকি খুব সহজ প্রশ্নেরও জবাব দিতে বেশ সময় নিচ্ছিল ওক্লিচ, তাও আবার ছ-এক কথায় উত্তর দিচ্ছিল। আমার উদ্দেশ্য সফল হচ্ছিল না ্ ও কী আমার ওপর ভরসা করতে পারছে না ও আমাব সরকারী কাগজপত্র ভাল করে দেখে নি এবং পড়েও নি । তবে কি আবার ব্রিয়ে বলতে হবে আমি কে ?

ধর্মীর মৃতিগুলোকে দেখিয়ে প্রশ্ন করলাম, 'ওওলো কি ক্যাথলিকদের ?' 'হয়তো…।'

উত্তরটা দেওয়ার সময় ও উদাসভাবে হাত নাডল, খেন বলতে চায়— ভাতে কিছু স্থাসে যায় কি ?

'লিডাতে আমাকে ওরা বলেচে তুমি নাকি পাটি জানদের সাহায্য করতে। আশা করি তুমি আমাদেরও সাহায় করবে।...এটা একটু পড়বে দয়া করে ?'

আমি আমার উদির পকেট থেকে আর একটা সামরিক পাশ বের করলাম তাতে অনেক কিছু বিন্তারিতভাবে লেখা আছে, কাগজপত্রের ভাঁজ খুলে ওক লৈচের সামনে টেবিলের ওপর মেলে ধরলাম। অনিচ্ছা সহকারে ওটা নিয়ে পডল। পাশে লেখা ছিল আমি নিরাপত্তা বাহিনীর একজন অফিসার এবং সোভিয়েত শাসন ক্ষমতার সকল সংস্থা, অসামরিক প্রতিষ্ঠান, সামরিক দল, কনাভান্টের দপ্তর এবং শুধু তাই নয় বাক্তিগতভাবে প্রতিটি নাগরিককে বলা হচ্ছে খেভাবে প্রয়োজন আমার সঙ্গে সহযোগিতা করতে, আমার কর্তবা আমাকে সাহায্য করতে। কাগজে আমার ফটোও ছিল, সরকারী স্ট্যাম্পের ছাপ তুটো পরিদ্ধার পডা যাচ্ছিল, উপরস্তু জ্জন সেনাপতির সইও আছে; একজন হলেন যুদ্ধ সীমান্তের স্বাধিনায়ক, অন্য জন নিরাপতা বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত সেনাপতি।

স্বটা থারে গাঁরে প্ডার পর ওকুলিচ ওওলো আমার হাতে তুলে দিয়ে অসহায়ের মত তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

কাগজপত্ত সরিয়ে রেখে আমি বললাম, 'এবার বলো ভো…এদিকে গত কয়েকদিনে—আজ. গতকাল বা পরশু কোন অচেনা লোককে দেখছো তুমি ? সৈনিক বা অসামরিক ? এই বাড়িতে কেউ এসেছে কি ?' আমাকে চমকে দিয়ে ওক্বলিচ বলল, 'না'।

'এমনও তো হতে পারে এখানে কারুর সঙ্গে দেখা হয়েছে ভোমার ?'

'না I'

'একট<sup>ু</sup> ভাশ করে ভেবে দেখ, ব্যাপারটা ভাষণ জরুরী। গত কয়েক দিনে কোন অচেনা লোককে দেখেও ত থাকতে পার', আমি আবার কথাটা বললাম, 'কিংবা হয়ত কেউ এপাশে এসেছে।'

'ন!', আবার একই উত্তর দিল ওকুলিচ।

কিছে কথাটা আমি মেনে নিই কি করে ? ভুল বাডিতেও ত আসি নি।
শিলোভিচি থেকে কামেনকা যাবার পথে এটাই ত প্রথম খামার বাডি এবং
এখানে আসার সময় যা যা দেখেছি তার সঙ্গে আন্দ্রেইয়ের দেওয়া বাডি ও
বিহিবাটির বর্ণনা ভবছ মিলে যাছে। ক্ক্রটাও আছে, ক্ক্রের ঘর
আর খোদ ওক্লিচের যে বর্ণনা আন্দ্রেইয়ের কথার সঙ্গে মিলে যায়। ভুশু
কি তাই, যে ঝোপ ঝাড আর ওক গাছের আডাল থেকে আন্দ্রেই
ওক্লিচ আর তুজন অঞ্চিদারকে দেখেছিল সেওলো চিনতে আমার একট্ভ

অগচ ওক ুলিচ জোর দিয়ে বলচে গত করেকদিনে কেউ তার বাড়িতে আদে নি। দেখা হওয়ার আগে আমার ধারণা চিল ওক লিচ শাস্ত ও কম কথার মানুষ, অথচ এখন দেখচি কতটা পার্থকা। তার এই নিঃশব্দ আনুগতোর ফলে ওর সঙ্গন্ধে এক বিচিত্র ও বরং খাবাপ ধারণা জন্মাচেচ ; তার ভেকরে যে উত্তেজনা আচে সেটা বুঝতে পারচিলাম এবং একটা অস্বন্তি বা ভয় থেকে যে ঐ উত্তেজনা সেটি স্পাই বুঝতে পারলাম। অবচ আমাকে ভয় খাবার কি আচে ওক লিচের ?

ওর স্ত্রীকে দেখেও আমি খুশি হতে পারি নি, মহিলাও যামীর মত গাজীর ও হাসতে অনিচ্ছুক। তার ঐ নিস্পৃহ আর ধূর্ত মুখটাও আমার পছনদ হয় নি, বিশেষ করে পার্টিশানের পাশ থেকে কাজের ফ<sup>\*</sup>াকে ফ<sup>\*</sup>াকে মহিলার সতর্ক সৃষ্টিও আমার ভাল লাগে নি।

বুঝতে পারছিলাম আমাকে দেখে ওকুলিচরা খুব ঘাবড়ে গেছে। অবশ্র এটা যে কোন গভীর অর্থ আছে তা নয়। এবং আমার প্রদ-অপ্রক্ত লোকের কতটুক্ যায়-আসে। আমরা যা জানতে চাই তা হল প্রকৃত তথ্য। এবং সেই ঘটনাটা হল আমাদের সন্দেহভাতন তুজন বাক্তি পরশু দিন ওকুলিচের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল এবং ওকুলিচ সেই কথাটা গোপন করতে চাইছে।

আমি এটাও বুঝতে পারছিলাম আমাদের কথাবার্তায় কোন ফল হচ্ছে না। আমাদের কাজে এমন মুহূর্ত প্রায়ই আদে—কারুর সম্বন্ধে কিছু খবর পাওয়া গেছে, হতে পারে সেগুলো পরস্পরবিরোধী, তার সঙ্গে তোমার দেখা হল, কথাও হলো, তারপর হঠাৎ তোমাকে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে, যা শুনেছ বা দেখেছ তার ওপর ভিত্তি করে একটা চূডাল্ড সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

আমাদ কেমন যেন মনে হল ক লুকুলীতে যে কাাথলিক মূতিগুলো রাখ।
হয়েছে সেটা আরমিজা ক্রাজোয়া গুপ্তদলের কেউ যদি হঠাৎ এসে পড়ে
তাদের জন্যে; এই অঞ্চলে তারা যেকোন মুহূর্তে এসে পড়তে পারে এবং
ঐ চিহ্নটাই বলে দেবে যে ঐ দম্পত্তির ধর্মবিশ্বাস অনধিকার প্রবেশকারীদের
সঙ্গে অভিন্ন এবং তার ফলে তারা বাাপারটাকে সহজ করার জন্যে
ওক লিচ ও তার স্ত্রীর সঙ্গে ভাল বাবহার করবে। এমন কি জার্মানরাও
ক্যাথলিকদের তত্তী খারাপ মনে করে না যত্তী করে ক্রশ সনাতনপন্থী ধর্মবিশ্বাপীদের সম্বন্ধে।

পারিবারিক কোন ফটো না থাকাটাও আমাকে চিন্তায় ফেলেছিল।
ওক লৈচের পরিবার এবং যুদ্ধের আগে তার যোগাযোগ ও জীবনযাত্রা
সম্বন্ধে ও কি কোন চিটিপত্র পেত না, পেয়ে থাকলে কে লিখতো ? সেই
সলে আরও অনেক চোটখাট প্রশার উদয় হল মনে কিন্তু মূল জিনিসটা হল
ওকুলিচ এবং নিকোলায়েভ ও সেন্তায়েভের মধ্যে সম্পর্কের রূপটি জানা।
কেন ওরা এখানে এসেছিল এবং কেনই বা ওক লৈচ তাদের আসার কথাটা
গোপন করতে চাইছে, ওরা যদি সভিস্তিটে সোভিয়েভ অফিসার হয়ে
থাকে ? কেন ? কী উদ্দেশ্যে ?

তারপর আবার: আক্রেই যে বর্ষাতিটা দেখেছিল তার মধ্যে কি ছিল এবং সেটার হলই বা [কি ? ওক লৈচের বাড়িতে এক ঘন্টা কাটাবার পর তারা যখন বড় রান্ডায় গিয়েছিল তখন ওটা কোথায় রেখে বা লুকিয়ে রেখে গেছে ?

ওকুলিচের সঙ্গে এই আলোচনা থেকে আমি আশা করেছিলাম বিরাট

কিছু পাবে।, অথচ কার্যক্ষেত্রে দেখা গেলো সেটা একেবারেই ফলপ্রসূহল না এবং কোন কিছুর ওপরে আলোকপাত করল না। তখন বুঝলাম এবার আমাকে চূড়ান্ত পথ নিতে হবে। জানলার কাচে গিয়ে মুখের কাচে হাত হুটো নিয়ে গিয়ে খিঝনিয়াককে ডাকলাম।

মুহূর্তের মধ্যে ঝোপের আডাল থেকে লাফিয়ে ও চুটে এল বাডির দিকে, হাতে সাবমেশিনগান। ক্ক্রটাও চেন চি'ডে ফেলার মত করে লাফালাফি করে চেঁচাতে লাগল।

ওকুলিচের দিকে তাকালাম, ভয়ে বোবার মত দাঁডিয়ে আছে, জানল। দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে…।

# ৪২। লেফটেনান্ট কর্ণেল পলিয়াকভ

গোদনোর ডজ লরীর ব্যাপারটা দিয়ে স্কালের কাজ শুরু করেছিল প্রিয়াক্ত এবং ঐ কাজ্টা দিয়েই দিনের শেষে য্বনিকা টান্তে হয়েছিল।

সিনিয়র লেফটেনান্ট জাবোলোতিয়ে থেকে ফিরল সন্ধাবেলায়। ক্লান্ত চেহারা আর দোমড়ানো, ছোপ লাগা পোশাক দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে সে সিতা সিতাই খেটেছিল ডজ গাডিটা যেখানে পাওয়া গিয়েছিল সেখানকার মাটিতে কোন পায়ের ছাপ বা অন্যকোন সাক্ষ্য প্রমাণ খেলজবার জনো, কিছে বার্থ হয়েছে। স্থানীয় লোকেদের জিল্ঞাসাবাদ করার ফলেও যে কিছু জানা গেছে তাও মনে হয় না। গাড়িটাকে আসতে কেন্ত দেখে নিব। গাড়িটতে কোন আরোহীও দেখা যায় নি।

চোরাই ডজ গাডির টায়ারের ছাপের ছবি যথারীতি ভোলা গ্রেচে, কিছু বড় দেরীতে, ফলে পলিয়াকভের হাতে যথন ফটো পোঁচল তখন সন্ধার ছায়া নেমে আসছে। সন্ধার আধাে আলােতে ওগুলাে দেখার চেটা করল না। পলিয়াকভ ঠিক করল কাানটিনে লাগ খাবার পর ওগুলাে দেখবে—আর এত দেরীতে খাওয়া হচ্ছে বলা ওটাকে লাগ না বলাে বাতের খাওয়া বলাই ভাল।

দিনটা খুব বাল্ডতার মধ্যে কেটেছে এবং দব কাজ প্রায় ঠিকমতে। করে ফেলেছে দেখে পলিয়াকভ মনে মনে খুনী হল। ডাইভারের মৃত্যু সম্পর্কিত ডাজারী রিপোট (যাতে সঠিকভাবে বোঝা যায় কিভাবে তাকে মারা হয়েছে এবং কোন অস্ত্র দিয়ে ) আনার কাজটা যেকোন অধঃন্তন কর্মচারীকে বললেই হবে।

বিকেলের দিকে বেতার-দ্রাভাষের মাধ্যমে পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান জেনারেল ইগোরভের সঙ্গে কথা বলেছিলাম, আমাকে বলা হয়েছে "ভাড়াতাডি করুন এবং কিরে আসুন।" মনে হয় ইগোরভ চাইছিলেন না তার তদন্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অফিসাব ১৪ ঘন্টারও বেশি নিজের ঘণটি থেকে বাইরে থাক্ক। পলিয়াকভ অবশ্য বুঝিয়ে বলেছিল যে ওকে লিডা যেতে হয়েছিল এবং কালকের আগে কিরতে পারবে না। আর তাও সজ্যের আগে নয়। পুব অসন্তুন্ট হয়ে জেনারেল টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন।

সেদিন ভোরবেলা পেকেই প্লিয়াকভ এত বাল্ড হয়ে পড়েছিল যে পাভেলের জন্যে কয়েকটা মিনিট সময়ও দিতে পারে নি। ফলে ক্যাপ্টেনের কাছে নিজেকে অপরাধী মনে হচ্চিল তার। এখন অবশ্য দিনের স্বচেয়ে জক্রী কাজগুলো করার বাপারে প্লিয়াকভের মনে বেশি প্রাধান্য পেয়েছিল নিয়েমেন অভিযান।

গতকাল মূল বয়ানের সংকেতলিপির অর্থিটি পাবার পরেই ওকে বলা হয়েছিল সৈনাবাহিনীর ঠিক পশ্চাদবর্তী অঞ্চলে ৬টা জংশনে যাবার রেলপথ-গুলোতে ৯ই থেকে ১৩ই আগস্টের মধ্যে কতকগুলো সৈনাবাহী ট্রেন চলাচল করেছিল তার হিসেব দিতে। প্রাথিত তথাগুলো তৈরী কবেছিল ভোসোক্ষ এবং এখন ওর কাজ এল চুপ করে বসে থাকা এবং সবকিছু একপাশে সরিয়ে রেখে বিশ্লেষণ করা। পাভেল আলিওখিনের সঙ্গে আলোচনা করার পর এবং নিয়েমন অভিযানের ব্যাপারে রাত্রের একটা আংশ বায় করার পর পলিয়াকভ ওটা লিডায় করবে ঠিক করেছিল। প্রয়োজনে ঐ কাজটা নিয়ে পরদিন সকাল পর্যন্ত কাজ করতে পারে ও। জেনারেলের সঙ্গে কথা হবার পর পলিয়াকভ তাঁর সহকারীর সঙ্গে কথা বলে "ভোসো" কর্তৃক সংগৃহীত সব তথা সোজা লিডাতে বিমান বাহিনীর পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগের অফিসে পাটিয়ে দিতে বল্ল।

<sup>\*</sup> ভোগো (সামরিক যোগাযোগ বাবস্থা)—দৈনাদল, দামরিক সরজাম ও খাছাদ্রবা পরিবহণের জনা ভারপ্রাপ্ত দংগঠন, যার। কাজ করত দেনাদলের পশ্চাদ্রতী অঞ্চলে।—লেখক

ঠিক রাত ৯টার গ্রোদনোর সব কাজ শেষ করে ও স্টেশনে পৌছল। ক্যানটিনে লাজের কুপনের বিনিময়ে ও পেল ছটো সামানা ভিজে পাত্রে টিনে প্যাক করা শ্রোরের মাংসের টুকরো মেশানো হুডেল আর গমদানার খাবার—এটার একটা মিট্টি নাম দেওয়া হয়েছে "গৌলাস" (গোমাংসের সুরুয়া)। ঘরের মধ্যে সাধারণ সৈনা আর নন-কমিলও অফিসারদের জনো নির্দিষ্ট একটা লম্বা টেবিলে গিয়ে বলল সে, এটা অপেক্ষাকৃত কাঁকা।

সকাল থেকে কিছু খাওরা হয়নি তার, তবুও খাওয়া শুরু করার জাগে ম্যাপের থলে থেকে একটা খবরের কাগজ বের করল। যুদ্ধের অনেক আগে থাকতেই. যখন ও সাংবাদিক ছিল, তখন থেকে খাওরার সময় কাগজ পড়ার বদ অভ্যাসটা করে ফেলেচে। অভ্যাসটা এখনও ছাড়া যায় নি। খেতে খেতে নতুন খবরের মধ্যে ডুবে যায় ও মনে মনে চিন্তা করতে শুরু করে।

সকালের দিকে একবার নজর বুলিয়েছিল কাগজটার ওপর, ফলে জানত যে এতে কোল্ডিয়া স্ত্রান্ধকভের একটি বড প্রবন্ধ আছে, কোল্ডিয়া এককালে পিলিয়াকভের ছাত্র ও সহকর্মী ছিল। কলেজ থেকে পাশ করে বেরিয়েই সোজা চলে এসেছিল পিলিয়াকভের শিল্পসংক্রান্ত খবরের কাগজে কাজ করার জনো, কারণ ওর মধ্যে অনেক সন্তাবনা দেখা গিয়েছিল, কিছ ঐট্কুই মাত্র। যুদ্ধের সময় ও যুদ্ধ-সীমান্তের প্রতিবেদক হয় এবং সতিকারের নাম করতে শুরু করে। ক্রমশঃ ওর লেখা ভাল হয়ে উঠেছিল এবং কোল্ডিয়ার কোন নতুন লেখা দেখলেই খুব খুশি হত পিলিয়াকভ।

বাগে থেকে কাগজটা বের করার সময় ফটোর প্যাকেটটা নজরে পডল। খাবারের পাত্রের পাশে ছবিগুলোকে বিছিয়ে পলিয়াকড সেই ছবিটি বের করল যার সঙ্গে এগুলোকে মেলাতে হবে। ওর স্মৃতিশক্তি এখনও ওর সঙ্গে প্রতারণা করে নি: ডজ গাড়ির টায়ারের ছাপটার সঙ্গে স্থানিওসির কাছে জললে আলিওখিনের দল যে ছাপটি পেয়েছে তার ছবহছ মিল আছে।

নিজের চোখকে তখনও বিশ্বাস হচ্ছে না ওর, তাই আর একবার দেখে নিয়ে সরিয়ে রাখলো ছবিগুলো: তারপর খবরের কাগজ গুলে পড়তে পডতে থেতে শুরু করল। এখন অবশ্য প্রবন্ধটির ইওপর ও আর মনোনিবেশ করতে পারল না। কোন রকমে তার "গৌলাস" শেষ করে ছুটল সামরিক হাসপাতালে।

\* \* \*

রতার সাটিফিকেট দেওয়ার মোটা কাইলটিতে নিকোলাই কুজমিচ ভাসেতের কাগজপত্র পাওয়া গেল না—প্রতােকটি সাটিফিকেটের সঙ্গে পাথ-লজিস্টের দেওয়া ময়না-তদজ্বের প্রতিবেদন গাঁথা থাকে। পলিয়াকভ নিশ্চিত হবার জনো ছবার ফাইলটি আগাগোডা খাটল।

প্রধান ভাক্তার আর হাসপাতালের রেজিন্টি করার অফিদার হুগনে স্টেশনে গেছেন আহতদের আনবার জন্যে, কারণ সদাসদা হুটো আহত-লোক ভতি গ্রাসপাতাল-ট্রেন এসেছে। কি ঘটেছিল জানবার জন্যে পলিয়াকভ গেল কওবারত ডাক্তারের কাছে।

'সার্জেন্ট গুসেভ, ডাইভারের কথা ত আপনি জানতে চাইছেন ? উনি আমার রোগী', কথাটি বলে মহিলা ডাজারটি খুব আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন, ভূঁর মৃত্যু-সাটিফিকেট পাবেন কি করে, যদি উনি বেঁচে থাকেন ?'

ছুমিনিট পরে ওদের ছুজনকে হাঁটতে দেখা গেল একটা চওডা বারান্দার, ছুপাশে আহত রোগীদের বিছানা। পলিয়াকভকেও একটা সাদা লম্বা কোট পরতে হয়েছিল, অবশ্য ওর পক্ষে কোটটি ছিল ভাষণ বড়; হাঁটতে হাঁটতে কোটের হাতাটি একট্ন গুটিয়ে নিল পলিয়াকভ। কার্বলিক আাসিড আর আইডোফর্মের চড়া গন্ধ, এই বিশ্রি গন্ধের সঙ্গে পলিয়াকভের মনে পড়ে গেল তার নিজের কথা, যুদ্ধের প্রথম বছরে গুরুতর আহত হয়ে ওকে পাঁচ মাস কাটাতে হয়েছিল মস্কো আর গোকি শহরের হাসপাতালে।

মহিলা ডাব্রুরিরে দিচ্ছিলেন, 'মাধার পেছন দিকে জোরে আঘাত করা হয়েছিল ওঁকে, মাধার খুলির তলার দিকটি ভেলে গেছে, মন্তিজে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। তারপর পেছন থেকে হংপিণ্ডের কাছাকাছি জারগায় হ্বার ছুরি মারা হয়; তবে সৌভাগ্যবশত: ঠিক মত লক্ষা ভেদকরে নি।'

বারান্দার উল্টোদিক থেকে একটি মেয়েকে দেখল পলিয়াকভ, একজন আহতকে ট্রলিতে করে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, মেয়েটির বয়স পনেরোর বেশি নয়।

একপাশে সরে গিয়ে মেয়েটিকে যেতে দিল পলিয়াক**ভ, প্রশ্ন করল** ; ভিকে বিপদ কাটিয়ে উঠেছে ?'

'এই ধরনের কেসে কোন কিছু সঠিকভাবে বলা মুশকিল। তবে একটি কথা ঠিক যে কথা বলার চেন্টা করা উচিত নয়। যদি তেমন প্রয়োজন হয় না বলতে পারব না, কিছু দয়া করে…রোগীকে বেশা ক্লান্ত করে দেবেন না', কথাগুলো বেশ আস্থাসহকারে বলে ভাকারটি একটু হাসলেন। পলিয়াকভ লক্ষা করল ভাকারটি সুন্দরা এবং যুবতা। 'যুদ্ধের আগে রোগী হয়ত কোন এখ্যাপক বা অন্য কারুর গাড়ে চালাতেন, এখন একই কথা বারবার জিজ্ঞাস করছেন। ভাষণভাবে চাইছেন অধ্যাপক যেন নিশ্চয়ই ওব সঙ্গে একবার দেখা করতে আসেন। এই দিকে আসুন…'

ভাষণভাবে আহত রোগীদের একটি ছোট্ট ওয়ার্ডের জানলার ধারে একটি থাট দেখালেন ডাক্তার, ঘরে মাত্র চারটে খাট। দেখিয়ে দিয়ে মহিলা চলে গেলেন পলিয়াকভকে রেখে। কম্বল ঢাকা দিয়ে ভয়ে থাকা মাতুষটির মুখটা ভকেয়ে বিভা দেখাছে, মাথা আর বুকে ব্যাভেজ বাঁধা। এক প্রাণহীন, নিস্পৃহ দৃষ্টিতে দূরমনদ্ধের মত তাকিয়ে আছে সে।

পলিয়াকভ বলল, 'গুভদশ্ব্যা, নিকোলাই কুজমিচ কেমন আছ ?'

কোন কথা না বলে গুদেভ তাকিয়ে রইল পলিয়াকভের দিকে, যেন সে ব্ৰতে পারছে না কোথায় সে আছে এবং কা ঘটছে।

'নিকোলাই ক্জমিচ—জিজেদ করছিলাম কেমন বোধ করছো তুমি... আমার কথা শুনতে পাচছ কি ?'

একটু থেমে ও ফিস্ফিস করে বলল, 'হাঁ।, পাচ্ছি। আপনি কি অধ্যাপক p'

'না, আমি অধ্যাপক নই। আমি পাল্টা-গোয়েল। বিভাগের একজন অফিসার। যারা তোমায় আক্রমণ করেছিল তাদের খুঁজে বের করতে চাই আমরা। কি করে ঘটল ব্যাপারটা ? বলতে পারবে কি ? একটু চেন্টা কর…ভীষণ জরুরী।'

গুদেভ কিছু বলল না।

বিচানার পাশে বসে পড়ল পলিয়াকভ, বলল, 'এক সপ্তাহ আগে তুমি ডজ লরীটা নিয়ে গ্রোদনো থেকে ভিলনিয়াস যাচিচ্ল। ওরা কি তোমায় মাঝ পথে ধরেছিল ?'

প্লিয়াকভ গুদেভের মুখের দিকে তাকাল, কিন্তু তখনও কোন উত্তর পেল না।

'ওদের সঙ্গে তোমার কোথায় দেখা হয়েছিল ?'

গুসেভের উত্তর নেই।

পলিয়াকভ প্রশ্নটি খুব জোরে জোরে স্পান্ট করে বলল, 'ওরা ভোমার ডাজে উঠল কি করে ?'

'তল্লাসী খাঁটিতে', ফিসফিস করে বলল গুসেভ।

দারুণ ব্যগ্র হয়ে পলিয়াক্ত ওরই উত্তরটা আবার বল্ল। 'তাংলে ওরা তোমার গাড়িতে উঠেছিল তল্লাদীখাটিতে ? গ্রোদনো থেকে বেরোবার পর।'

·娄川······'

'ওরা কি তিনজন ছিল !' পলিয়াকভ তিনটি আলুল দেখালো, 'না, ছজন !'

'তুজন…।'

## ৪৩। পাভেল আলিওথিন

প্রথমেই আমি ওকুলিচকে বললাম বাড়িতে যত কাগজপত্র আছে সব দেখাতে। নড়বড় করতে করতে একটি বেঞ্চের ওপর উঠে ও চুটো ধূলোর ভরা পরিচয়-পত্র নামিয়ে আনল, একটি নিজের, অনুটা তার স্তার, ও চুটো ওদের দেওয়া হয়েছিল ১৯৪০ সালে বাইখড জিলা মিলিশিয়া দপ্তর থেকে।

'আর সব কাগজপত্র কই ?! ফটো নেই কোন ? তোমার পাটি জানের মেডেলটি কোথায় ?'

খরগোশ যেমন করে অজগরের দিকে তাকায় ওইভাবে আমার দিকে তাকিয়ে ওক-ুলিচ হল ঘরে গেল সীদের মত ভারী পা টেনে টেনে। ওখানে গিয়ে একটি পুরনে। কাঠের কেঠোজাতীয় জিনিস সরালো, তারপর কালো রঙের আধপচা কাঠের বাল্লের কয়েকটি তক্তা সরাসো, বাল্লটি কানার কানার ছাইতে ভরা। ছাইয়ের মণে হাত চুকিয়ে একটি বড টিনের বাক্স বের করে আনল।

অন্য ঘরে নিয়ে গিয়ে বাক্সটি খুলে ভেতরকার জিনিস্পত্ত স্ব টেবিলের ৬পর ছড়িয়ে রাখলাম। বাক্সতে ছিল: একটি মেডেল, তাতে খোলাই করে লেখা আছে *দেশা আবোধক যুদ্ধে পাটিজান* (২য় শ্রেণী) এবং তার আনুষ্টিক কাগজপত্ত যেওলো ওক, লিচ মাত্র সপ্তাহখানেক আগে পেয়েছে এবং সেকথা আমাকে জানানও হয়েছিল:

- এক পাাকেট জার্মান মুদ্রা যেগুলো অধিকৃত অঞ্চলে বাবহৃত হত, সুতো দিয়ে বাঁধা :
- যুদ্ধের আগেকার দশটা রাসিদ, ত্ধ, মাংস ও উল পৌছে দেওরা হয়েছে সেই সংক্রান্ত:
- এক গাদ। ফটো, যাতে লালফৌজের পোশাক পরা ছটি কম বয়সী ভাইয়ের ছবির সঙ্গে ওকুলিচ, তার স্ত্রী ও আত্মীয়দের ছবিও আছে,
  - চারটে ডাক্তারের সাটিফিকেট:
  - কিছু সরকারা বতঃ
  - একশো-জ্লোটির নোটে পোলাাণ্ডের টাকার একটা দক পাাকেট;
- যুদ্ধের আথাে বাইখড় কারিগর সমিতিতে ভাল কাজের জনে। ওকুলিচকে দেওয়া হুটি সরকারী প্রশংসাপত্র।

এই তৃটি কাগজের তলায় একেবারে বাস্থের শেষে পরিচিত হলদে রঙের একটা কাগজ দেখতে পেলাম—একটা অসুইজ—জার্মান পরিচয়পত্ত, লিডার পুলিশপ্রধান ত্রাট ওটা ওকুলিচকে দিয়েছিলেন ১৯৪২ দালের অক্টোবর মাদে।

'এগুলো আঁকডে রেখেছ কেন ?' জার্মানীর মূদ্রা আর পরিচয় পত্রটা দোখায়ে কঠিন সুরে প্রশ্ন করলাম, 'তোমার কি মনে হয় জার্মানরা আবার ফিরে আসবে ?'

'না ৷'

তবে কেন ? এবার খদি মিথো কথা বলেছ আমি দহ্য করবোন।। যদি সামানাতমও মিথো কথা বলো তবে পরে পন্তাতে হবে। প্রথমে বলো দেই ত্জন অফিসারের কথা যারা এই বাড়েতে পরশুদন এসেছিল। তারা কারা এবং তুমি তাদের চিনলে কি করে ?'

অন্বিউ মুহুৰ্তে—১৪

ঠিক আগেকার শহীদসুলভ আনুগতা দেখিয়ে আমার দিকে চেয়ে কথা বলতে শুরু করল ওক্লিচ। পরশু দিনই প্রথম ঐ অফিসাররা আমার বাড়িতে আসেন, বলেছিল ওরা নিজেদের ইউনিটের জন্যে খাছাবস্তু সংগ্রহ করতে বেরিয়েছে। ওদের বেশি পছল জ্যাস্ত ভেড়া, শৃয়োরের চবি, ময়দা এবং শৃয়োর, তবে কম পরিমাণে। বদলে ওরা দেবে কেরোসিন তেল, মুন আর কিছু নতুন জার্মান মুদ্ধ পোশাক।

যতদিন অঞ্চলটা শক্ত অধিকৃত ছিল ততদিন ওক, লিচ কাজ চলা গোছের নানা ধরনের লগ্ন তৈরী করত, ফলে অফিসারদের সঙ্গে কথাবার্তার পর কিছু কেরোসিন তেল সংগ্রহ করে রাখতে চাইল। ভোরবেলায় অফিসাররা এল লরীতে করে, যার ছাদটা ত্রিপলে ঢাকা, ওকুলিচের মাটির তলার ঘরে একটি ছোট পিপে রেখে ওক্লিচকে সঙ্গে নিয়ে শিলোভিচিতে গেল, থেখানে একটা খামারের তার সব গবাদি পশু থাকতো। ওকুলিচ প্রথমে ওদের একটা বাঁজা বুড়ো ডেড়ৌ দেখাল, ক্যাপ্টেন ওটা নেবে না। পরে এর জন্যে ওর লক্ষা পাওয়া উচিত বলায় নিজেই কমবয়সী ভেড়াদের মধ্যে থেটা সবচেয়ে বড সেটা নিল।

লরীর পেছন দিকে ভেড়াগুলোকে তুলেছিল ওরা। কতকগুলো ভেড়া আবার দড়িতে বাঁধা এবং একটা বছরখানেকের বড় শৃ্য়োর ছানাও ছিল, ভেতর দিকে ডাইভারের কেবিনের কাছে প্রায় দশটা পিপে, ঐ রকমের একটা পিপে ওরা ওক্লিচকে দিয়ে গেছে এবং লরীর হু'পাশে বসবার বেঞ্চের তলায় বেশ কয়েকটা বন্তা, ভেতরে কি আছে দেটা ও জানতে পারে নি।

অফিসারদের খুব বাশুতা ছিল এবং ভেড়াগুলো তোলার পরেই ওরা সোজা এগিয়ে গেল। লরীর নম্বরটাও জানে না, কারণ ওটা দেখার ব্যাপারে মাধাই ঘামায় নি সে।

ঐ অফিসাররা আর কারুর সলে ঐভাবে পণ্য বিনিময় করেছিল কিনা জানতে চাইলাম, না শুধু ওক্লিচের সলে করেছিল। খুব অনিচ্ছা সহকারে প্রতিবেশী খামার বাড়ির জ্জনের নাম করল—কোলচজিকি এবং তারাদেভিচ।

ওক্রিচ নিজের থেকে আমায় বলল যে সেম্বস্ত আর নিকোলায়েভ মাচির ওলার ঘরে একটা ভাল করে বাঁধা ছাঁদা ব্যাতিরেখে গেছে। বলেছিল, যে ওর মধ্যে আগুনে সেঁকা শ্রোরের মাংসের বড় বড় টুকরো আছে।
ইঁহুর যাতে ওটা না খেরে নের তাই একটা খালি কাঠের টবের মধ্যে রেখে
ঢাকনাটা যাতে সরে না যায় তার জন্মে ওপরে ভারা একটা পাথর চাপিরে
দিয়ে গেছে। ওদের মধ্যে যে অফিসারটির বয়স কম সে নিজের হাতে এই
কাজ করেছিল আর সেই আফসারটিই সোদন সকালে মাটির তলার বর
থেকে বর্গাতিটা বের করে এনেছিল। ওকুলিচ ওটা ছুঁরেও দেখে নি।

মাটির তলার ঘরে গিয়ে টবটাকে ভাল করে পরীক্ষা করলাম, আগুনে সেইকা মাংস সমেত বর্ষাতিটার চিহ্নমাত্র নেই, অবশ্য ওটাই আমি আশংকা করেছিলাম, ভাছাড়া শ্রোরের মাংসের সামাল্যতম গন্ধও পেলাম না অনেক চেন্টা করে। আমার অনুরোধে একটি বেড়ালকে নিয়ে আসা হল মাটির তলার ঘরে, বেড়ালটি টবের পাশ দিয়ে চলে গেল, ভারপর নাক টেনে নিংশ্বাস নিয়ে ওর ওপর লাাফয়ে উঠে টবের তলার দিকটা আর পাশের কাঠের ফালিগুলো ভূঁকতে লাগল। বোঝা গেল শ্রোরের মাংসের মঙ কোন খাবার জিনিস ব্যাতির মধ্যে ছিল।

চালাঘরটির এককোণে জার্মানদের ৫০ লিটারের ধাতুর তৈরী পিপে ছিল। মুখের পাঁাচটা খুলে একটা কাঠি চুকিয়ে দিলাম, তুঁকতেই বোঝা গেল ওটা কেরোসিন তেল এবং তার চেয়েও বড় কথা জার্মানীর রাসায়নিক পদ্ধতিতে তেরী কেরোসিন। চালাঘরটার কাছে স্ট্রভিবেকার ল্রীর টায়ারের টাটকা দাগও দেখতে পেলাম এবং ফটকের সামনে মাটিতে ভারী জিনিস ফেলার জনো যে দাগ হয় সেই রকম দাগ, ল্রীর পেছন থেকে ওখানে বোধ হয় কাণা-উঁচু পিপে ফেলা হয়েছিল।

এইসব জিনিস থেকে ওক্লিচের কাহিনীটা সতি। বলে মনে হল এবং আমার কাছে তা বিশ্বাসযোগ্যও মনে হল। এখন বৃঝতে পারলাম কেন ও ভয় পাচ্ছিল এবং নিকোলায়েভ আর সেম্ভসভের সঙ্গে ওর যোগাযোগের ব্যাপারটা লুকোবার চেইটা করছিল।

ও জানত যে প্রাকৃতিক জিনিসের পণা-বিনিময় এবৈধ এবং পরিণামট।
যে ভাল নর সেটা বোঝবার মত সঙ্গত কারণ ওর ছিল। ওকুলিচ হয়ত
এইভাবে চিস্থা করেছিল—ওরা ত ভেড়া নিয়ে চলে গেছে এবং এখন ধরা
পড়লে কেরোসিনটাও নিয়ে চলে যাবে এবং সামরিক বিভাগের সম্পত্তির
তছকাপের বাাপারে আমি জড়িয়ে পড়বো। সে সময়ে যথন যুদ্ধ চলছিল

তখন এ ধরনের কিছু করলে দামরিক আদালতে অভিযুক্ত হয়ে যেত। বভাবতই, ঝঞ্চাট এডাবার জনো ওক্লিচ নিকোলায়েভ আর দেন্তসভের সঙ্গে তার লেনদেনের বাাপারটা সম্বন্ধে মুখ না খোলাই উচিত তাই মনে করেছিল।

তবে একটি জিনিস ও লক্ষা করে নি যে ঐ কেরোসিন জবরদখল করা হয়েছিল জার্মানদের কাছ থেকে। গত প্রায় চ সপ্তাহ ধরে জার্মানরা পশ্চিম দিকে পিছু হটে যাবার সময় নানা ধরনের সামরিক সরঞ্জাম আর আলানী সমেত শত শত জোগানদারী ডিপো আর ট্রেন ফেলে পালিয়ে যায়। বাজেয়াপ্ত করা জিনিসের সরকারী তালিকায় এগুলো উল্লেখ করা উচিত ছিল। যদিও সক্রিয় সৈনাবাহিনীর প্রয়োজন মেটাবার জনো দখল করা কিছু কিছু জিনিসের বাবহারের বিষয়টার ওপর ইচ্ছে করে নজর দেওয়া হয় নি।

গামারবাড়িতে বস্বাস্কারী মানুষর। বাধা হয়েছিল যে-কোনভাবে পরি, তির সজে খাপ খাইয়ে নিতে। ওকুলিচও নিশ্চয়ই তার বাতিক্রম ছিল ন' তবে পুরো ঘটনাটির জনো আরও বেশি ভারু এবং অনাদের তুলনার আরও বেশি সাবধানী হয়ে উঠেছিল।

জার্মানদের ভিস্তুলার ওপাশ পর্যন্ত তাতিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, অথচ ওকুলিচ এখনও দেই অধিকৃতকালের সময়ে পাওয়া জার্মানমুদ্রা অর জার্মানদের দেওয়া পরিচয়পত্র সয়জে রেখে দিয়েছে এই আশায় য়িদ ওয়া আবার ফিরে আদে। তবে একথাও অধীকার করা য়ায় না যে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও দে প্রায় একমাস একজন ব্রিগেড কমিশারকে বাভিতে আশ্রয় দিয়েছিল, সেটা অবশ্য এখন মনে হচ্ছে যে নিজেকে-বাঁচাবার সহজাত বৃদ্ধি প্রগোদিত হয়েই হয়ত তা করেছিল। জার্মানরা খুঁজে না পেতেও ত পারত। কিন্তু কমিশারকে আশ্রয় দিতে অম্বীকার করলে পাটিজানরা ওকুলিচ সম্বন্ধে খুব খারাপ ধারণা করতে পারত। আপাতিদৃষ্টিতে হতই আত্মবিরোধী মনে হোক না কেন, এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নে যে, কমিশারকে ও আশ্রয় দিয়েছিল ভয়ে; সবার আগে নিজের চাম বাঁচাবার জনে।

তখন আমার মনে হল যে আমি ওক্লিচকে মোটামুটি ঠিকমত ধরতে পেরেছি এবং ওকে সজে নিয়ে খামার বাড়ি থেকে লরীতে যাওয়ার সময় ওক ুলিচের স্ত্রীকে বললাম প্রস্তার মধ্যে ইনি ফিরে আসবেন। চিল্ডা করবেন না এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনাও কংবেন না। ব্রেছেন ?' মহিলা ঘড়ে নাডলেন যে তিনি ব্রেছেন।

শিশোভিচিতে রদ্ধ বোঝোভস্কি দম্পতিও বললেন সেদিন সকালে একটা বিরাট ঢাকা লারী এসেছিল এবং ওতে একটা ভেডা তোলার বাাপারে সাহায়া করেছিল ওক লিচ, তাঁদের খামারে যে সাতটি ভেডা ছিল তার একটিকে। ওক লিচ যা বলেছিল এই রদ্ধ দম্পতিও ঠিক সেই কথাওলোই বললেন এবং নিকোলায়েভে আর সেম্পতের বর্ণনাটিও মোটামুটি প্রায় নিধুতি দিলেন।

গ্রাম চেডে বেরোবার পর ওক্রলিচকে নামিয়ে দিয়ে ওকে কড়া গলায় অবণ করিয়ে দিলাম যে ও যেন আমাদের কথাবার্তা ঘুণাক্ষরেও কাউকে না জানায়। এক মিনিট পরে মুখ ফিরিয়ে দেখি ওক্রলিচ তাডাভাডি হাঁটচে, প্রায় দৌডচেচ নিজের বাডির দিকে।

গভার চিন্তায় ভূবে গিয়ে আমি ফিরলাম লিডাতে। খিজনিয়াকের মেজাজও প্রসন্নন্ম, কারণ ল্রাটার একটা স্প্রাং ভেকে গেছে এটি জানার প্রথেকে ও গুম হয়ে আছে।

নিকোলায়েভ আর দেল্ডসভের আচরণে সন্দেহ করার সত্যিই অনেক কিছু আছে, থদিও তা ঠিক মত বোঝা যাঙে না। একশ গ্রাম চবির সেলোফেন মোডকের কথাটা না হয় বাদই দিছি, ওই জিনিসটা তো শুধু ভামান নৌবিভাগ আর ছত্রীবাহিনীদের দেওয়া হত।

এবশ্য ওকুলিচ, রন বোঝোভদ্ধি দম্পতি এবং ক্ষক কোলচ**জিকির**(তারাদেভিচ বাডিতে ছিল না ) সজে কথা বলার পর, আমি আমাদের
প্রধান সন্দেহভাজন বাজি হিসেবে নিকোলায়েভ আর সেন্তস্ভ সম্বন্ধে সন্দেহ
করতে শুরু করেছি। তামান্তসেভের ভাষায় আমরা যেন ভুল গাছের তলার
টেচামেচি করিছি।

#### ৪৪। তামান্তসেভ

আমার কথামতো ঘডি মিলিয়ে ঠিক সময়ে আমাকে জাগিয়ে দিল কোমচেছো এবং যা যা দেখেছিল ভার যথায়েও বর্ণ। পেশ করল—আদে জুকুরী নয় কিন্তু সেগুলো। ওরা হুজনেই, বিশেষ করে ফোমচেক্কো নিজেদের কাজটা যথেন্ট সততার সক্তে করছিল। পদম্থাদায় ওরা আমার থেকে বড হলেও মুখের কথা শ্লানো মাত্র ছুজনে ছুটতো আমার নির্দেশ আক্ষরিকভাবে পালন কর'ব জলে। মানুষ হিসেবে ছুজনেই ভাল, কিন্তু এই কাজে পেশাদারী অভিজ্ঞতা নেই। সংকটের সময়ে ওরা যে বিন্দুমাত্র উপকারে আসবে না এটা ব্ঝতে পারভাম—এ ব্যাপারে আমি যেকোন বাজী ধরতে পারি। ওদের সেই দক্ষতা ছিল না এবং ভারপর প্রশ্ন ওঠে ব্য়সের। তিরিশের পর পেশীগুলো আর তত নমনীয় থাকে না এবং আগের মত চট করে প্রতিক্রিয়াও হয় না।

তিনবার আমি দেখলাম জুলিয়া জকলে গিয়ে ঝেবে পড়া ডালপালা তুলে আনল, হয়তো শীতকালের জনে জালানী সংগ্রহ করে রাখচে। প্রতাকবার যাতে জুলিয়া নজবের আডালে না চলে যায় তাব জনো চিলে কোঠার এক জানলা থেকে সরে অন্য জানলায় যেতাম আর ওকে লক্ষা করতাম। জকলে ও কখনই বৈশিক্ষণ সময় থাকে নি. বা সোজাসুজি ঘন ঝোপের আডালে যায় নি: ভাডাভাডি ফিরে এসেচে বাচ্চা মেয়েটার কাছে এবং জকলে এই বারবার যাওয়াটা জালানী জোগাড করা ছাড়া অন্য কিছুই যেন মুগ্র বিষয়ে কোন সলেহ নেই।

বড বড শুকনো গাছের ডাল নিয়ে ওকে টানাটানি করতে দেখেছি, ওগুলোকে মাঝে মাঝে আদৌ বাগে আনতে পারত না এবং থেগুলোকে করাত দিয়ে না কাটলে নয়, অগচ জুলিয়া তার মরচে পড়া দা দিয়ে কাটার চেষ্টা করত।

সুইরিডেরও নিশ্চয়ই কুড়্ল আর করাত আছে। ঘোডা তো আছেই, সেইসলে আছে প্রচুর আলানী কাঠ—বার্চ গাছের গুট্ড আর মোটা ডাল সাজানো আছে হটো স্তুপে—এবং পরিবারেরই একজন সদস্য হিসেবে জুলিয়াকে এক গাডি কাঠ দিলে ভার আদৌ কোন ক্ষতি ১ত না।

জুলিয়াকে দেখতে পাছিলাম চঞ্চল পায়ে বাডির মধ্যে বুরে বেডাচ্ছে, ফলে আমার ইচ্ছে হল কিছুক্ষণের জনো ফোমচেছে! আর লুঝনভকে এটা দেখাই।

ছত্ত্রী সেনাদের ধরবার জনো অন্যান্য ইউনিট থেকে যেসব লোক পাঠানো হয়েছিল তারা এই কাজের ব্যাপারে বস্তুতঃ সম্পূর্ণ অযোগ্য ছিল। এ কাজের জন্যে পেশাদার তদ্স্তকারী দরকার যাদের দক্ষতা এবং অসাধারণ বোধশক্তি আছে; অথচ এই যেসব ফালতুদের পাঠাচ্ছে ওরা আমাদের কাছে, তারা কোন কাজের মোকাবিলা করার জনো প্রশিক্ষণ পেয়েছে? বিমানবাহিনীর নিরাপত্তা বাহিনীর যারা তারা ভধু প্রশিক্ষণ পেয়েছে অন্তর্ঘাতকদের হাত থেকে এরোড্রাম আর সাজ-সরঞ্জাম বাঁচাবার, বড় জোর তারা বিমান দসাদের আটকাতে পারে। আমি নিজের মনেই প্রশ্ন করেছিলাম, যেহেতু ওদের পাঠানো হয়েছে, কিছু করার নেই, ভরসা করতে হবে নিজের ওপরেই।

অথচ আমি খুব ভালভাবেই জানি যে বেকাব বদে থাকার এই ব্যাপারটা যেকোন মানুষের মেজাজ খাট্টা করে তুলতে পারে. এমনকি অনেক বেশি অভিজ্ঞ ও নাচোডবান্দা লোকেদের ক্ষেত্রেও। এবং আমরা জানি না আরও কতক্ষণ অপেকা আমাদের করতে হবে।

দেরি যতই হোক না কেন যেকোন মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পডার জনো তৈরী থাকতে হত আমাদের, ঠিক যেন কাঁদের স্প্রিং। ফলে ঐ চুজনের মানসিক শক্তিটাকে জাগিয়ে রাখা এবং ভবিস্তাতের জনো প্রস্তুত থাকার ব্যাপারে শারীরিক দিক থেকে তাদের পটু করে রাখাও ছিল আমার কাজ এবং কয়েকটা মূল কথা অহ্মতঃ তাদের বলে রাখতে হয়েছিল বিশেষ করে আমাদের দায়িত্বপূর্ণ কাজটির সঙ্গে যেগুলো প্রতাক্ষভাবে জডিভ ছিল।

আমি চিন্তা করছিলাম আগের রাতের বাপোরটা সম্বন্ধে কিভাবে এগোবো এবং ঠিক করলাম অযথা সময় নউ না করে আমার উচিত ওদের প্রত্যেকদিন ছু-তিন ঘন্টা করে নির্দেশ দেওয়া।

আমি আগেকার দিনের একটা প্রসঙ্গের অবতারণা করলাম। ছত্রী বাহিনীর গোয়েন্দাদের সঙ্গে আমার প্রথম মোকাবিলার কথা ওদের বললাম। ঘটনাটি স্পষ্ট মনে আছে আমার, যেন গতকাল মাত্র ঘটেছে, তিন বছর আগেকার ঘটনা বলে মনেই হয় না।

ব্যাপারটি ঘটেছিল যুদ্ধ শুক হবার দ্বিতীয় সপ্তাতে ওরশার কাছে একটি রাশ্তায়। শরণাধী, মানুষের জিনিদপত্র গাড়ির ওপর চাপানো, বিকলাঙ্গ আর বৃদ্ধ, আহতদের বোঝাই করা গাড়ির সার চলেছে। রাশ্তার ধারে বোমা পড়ার গভীর গর্ভ, পথের পাশে মৃতদেং পড়ে আছে। গবাদি পশু-শুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, মেশিন আর যন্ত্র তৈরী করার যন্ত্রপাতি সরিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং সকলেই ক্লান্ত পায়ে ইটে চলেছে। এমনকি

বাচ্চাদের ঘাডেও মালপত্র চ'পানো হয়েছে এবং শনীরের শেষ বিন্দুশক্তি দিয়ে তারা নিজেদের টেনে নিয়ে চলেছে। প্রভাকের মাধায় একটাই চিন্তা—জার্মানদের কাছ থেকে দূরে সবে যাওয়া। সম্পূর্ণ বিশুশুলার মধ্যে লোকের। পাগলের মত চিংকার চেঁচামেচি করছিল, কাঁদছিল। ছত্রী সেনা আর অন্তর্যাতকদের নামে অবিশ্বাসা গুজব ছডাছিল। ওদিকে জার্মান প্রেনগুলো মাগাল ওপর চক্কর দিছে এবং তাদের পেয়াল গুমিমত ঘোরা ফেরার ব্যাপারে বাধা দেবার কেট ছিল না

ওরশা শহরের বাইরে শান্তার ওপর তল্লাসী ঘণটিতে মোতায়েন করা আমাদের সীমান্ত বাহিনীর দায়িত্ব ও কর্ত্ব্য চিল নিয়র্প—

- যুদ্ধ সীমান্তের পশ্চাদবতী অঞ্চলে যথোচিত শুদ্ধলা প্রতিষ্ঠা করা ও বজায় রাখা:
- প্রযোজনে এবং সন্দেতের উদয় হলে পদমর্যাদা ও পেশা নিবিশেষে সকল সামবিক ও অসামরিক ব্যক্তিদেব কাগজপত্র এমনকি ব্যক্তিগত জিনিসপত্র পরীক্ষা করা : সব গাড়ি ও মোটর যান পবীক্ষা করা :
- —- গুরুত্বপূর্ণ ইটনিটগুলিকে পাহারা দেওয়া এবং বিনা বাধা-বিপত্তিতে সকল বেতারবার্তা প্রেরণের সাজ-সরঞ্জামগুলো যাতে ট্রক্ষত কাজ করে তা সুনিশ্চিত করা;
- বিনা ছুটিতে যুদ্ধ দীমান্ত চেডে চলে আসা দৈনিক ও অফিসারদের গ্রেপ্তার করা ও সমবেত হওয়ার কেন্দ্রে পৌচে দেওয়া: পলাতকদের ধরা ও গ্রেপ্তার করা:
- পথে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করা এবং অপসরণের কাজের তদারকি করা;
  পূর্বগামী সকল যানবাহন যাতে যথাসম্ভব বেশি পবিমাণে কাজে লাগানো
  হয় তা দেখা; প্রয়োজনে শরণাধীদের সরিয়ে রাস্তা সাফ করা;
- জার্মান গুলুচর ও অন্তর্ধাককদের স্বাব আগে গ্রেপ্রার করা ও খত্ম করা : শত্রু চত্রীসেনাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা।

এইগুলোই ছিল আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের সরকারী পরিধি এবং এই পথে কার্যতঃ আমাদের কও যে কাজ করতে হত তার ইয়তা ছিল না, কখনো কখনো ধাইমার কাজও করতে হত!

একদিন বড় রাস্তায় আমরা একটি মোটর গাড়িকে থামালাম। ডাইভারের পাশেই বসেছিলেন রাষ্ট্রীয় নিরাপতা বাজিনীর এক মেজর: যথোপযুক্ত নীলচে বঙের উদি পরা. কোটের হাতায় পদ-মর্যাদাস্চক ক্রইতনের মত বাাজ এবং ছুটো সন্মান চিহ্নও ঝুলছে সেখানে এবং অপর একটা কিছুটা ঘষা-খাওয়া "মেরিটেও চেকিস্ট" (সন্মানিত প্রতিরোধকারী) বাাজ। পেছনের সীটে বদেছিল মেজরের স্ত্রা, স্বর্গকেশী সুন্দরী, তিন-চার বছরের একটা বাচচা আর ভোরোসিলভ রাইফেল বাহিনীর বাাজ আঁটা বাট্টীয় নিরাপত্তা বাহিনীর একজন সার্ভেন্ট। স্ত্রী ও পুত্রকে নিয়ে মেজর ফোমিন যেন এন.কে.ভি.ডি.-র কাজে মস্মো যাচ্ছে। বাহ্নিকগত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ছাডা ছিল ছুটো বেশ ব্ডসড পুলিনা, বাইলোক্ষনীয় এন.কে.ভি. ডি.-র স্বকারী সীল মারা আছে তার ওপর। সরকারী কাগজপত্র অনুসারে পুলিন্দা ছুটোর মণ্যে আছে কিছু গোপনীয় কাগজপত্র। ড্রাইভারের নামও উল্লেখ করা আছে এবং সার্ভেন্টকে দেওয়া আছে বাডতি পাহারার ছনো।

থেমনটি হওয়া উচিত ঠিক তেমনি আছে, গুটনাটি বর্ণনায় কোন ভুলচ্ক নেই, সব মিলিয়ে লারণভাবে বিশাস্থাগা মনে হয়। কোন দলিলপত্তে কোন ভুল নেই , মেজরের পাশে সই আছে আভাল্পবীণ বিভাগের (বাইলারুশীয়া) গণ-কমিশারের, কালো কালিতে, যে কালির সঙ্গে আমরা পরিচিত ; ১৯৩০ স'লে দেওবা মেলিটেড চেকিস্ট বাজের সঙ্গে যে সাটিফিকেট আছে ভাতে নিজে সই করেছেন মেনঝিনিয়। মেজরেব স্ত্রী আবার এন.কে.ভি. ভি.-র একজন অসামরিক কমী; তার, সৈনাবিভাগের ডাইভার এবং সার্জেন্টেশন নম্পরটা মনস্কের, গাড়িটার রেজিস্ট্রেশন সংক্রাপ্ত কাগজপত্র এবং গাডের যাতায়াত সংক্রাপ্ত ডাইভারের কাগজ সব আসল এবং নির্ভুল। গাড়ির ভেতরে ঝোলানো মশার শিল্পলের খাপের গায়ে একটা রূপোর চাকতি ভাতে লেখা আছে, "কম্বেড ফোম্নকে—ওগপু, সোভিয়েত ইউনিয়ন।"

একটা কমাও এদিক-ওদিক নেই, না কাগজপত্তে, না থলিতে এবং তাদের আচরণেও না। এমনকি বাচ্চাটার সঙ্গে তাদের মা-বাবার চেহারার মিলও আছে সুস্পান্ত, মারের মত হাল্ডা রঙের চুল আর নীল চোখ এবং বাবার মত উঁচু গালের হাড আর চওড়া গডানে কপাল। তাদের সবকিছুই শুধু যে নিরম্মাফিক তা নয়, সেইসঙ্গে আমাদের সৈন্যামন্তরা কে কোথার কর্মরত সে খবরও মেজরের জানা আছে। পূর্ণ প্রতার নিয়ে মেজর প্রশ্ন

করল, 'তোমরা কি বরিস ইভানোভিচের দলের ? কোন্দ্রাশিনের লোক ?'

ক্যাপ্টেন বরিস ইভানোভিচ কোন্দ্রাশিন মাত্র তুদিন অগ্রে আমাদের সীমাস্ত বাহিনীর অধিনায়ক হয়ে এসেছেন। মেজর দেখছি সেটাও জানে। তবুও আমরা কিন্তু ওদের ধরতে পেরেছিলাম।

আমি যখন এই সভা ঘটনাটা ফোমচেক্ষো আর লুঝনভকে বলেছিলাম তখন কয়েকটা ঘটনা একটু বেশি রঙ চড়িয়েট বলেছিলাম ওদের "জ্ঞানদানের" জনো।

শেষে অবশ্য আমবা ওদের মৃতদেহগুলো বন্দী করেছিলাম, কারণ ষর্ণকেশী মহিলাটিও গুলি চালানো শুরুকরাব প্র মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিল।

পরে জানা গেল যে বাচা ছেলেটি ছিল এক সোভিয়েত অফিসারের পুত্র এবং যুদ্ধের গোডার কদিনের মধাই জার্মানরা কোন এক দীমান্ত থেকে ভূলে নিয়ে গিয়েছিল। কয়েকদিন ধরে তারা বাচ্চাটাকে "শিথিয়েছিল" মেজরকে "বাবা" আর ষর্গকেশী মহিলাকে "মা" বলতে এবং বাচ্চাটিও অনুগত ছাত্রের মত তা শিখে নিয়েছিল, কিছু মাঝে মাঝে মহিলাটিকে "মাসী" আর পুরুষটিকে "মেসো" বলে ভুল করে ডেকে ফেলতো ( যা আমার এখন ঠিক মনে নেই). তাই ওরা শিথিয়েছিল বাচ্চাটার হাত চেপে ধরে থাকলে যেন কোন কথা ও না বলে। অসময়ে যাতে ও কথা না বলে ফেলে সেই জনো ওরা ওর মুখে লজেন্স দিয়ে রাখত।

ওদের কাগজপত্র যখন পরীক্ষা করা হয়েছিল, তখন "মা'টি—পরে জানা গিয়েছিল মহিলা ছিল বেডিও-অপারেটার—বাচ্চাটার হাত এত জোরে চেপে ধরেছিল যে সে বাথায় কুঁকড়ে গিয়েছিল।

প্রস্কাক্তমে বলে রাখি গুলি চালানো শেষ হবার পরেও বাচচাটা মহিলার রক্তমাখা প্রায় প্রাণহীন দেহটিকে অংশকডে গরে মরীয়া হয়ে আর্তচিংকার করছিল। ঐ সংঘর্ষের ফলে সম্ভ্রম্ভ বাচচাটির কাছে ঐ ম্বর্ণকেশী "মাসাটিই" বোধ হয় তার কাছে স্বচেয়ে আপনজন হয়ে উঠেছিল।

তখন আমার কাঁচা বরেস, যদিও সীমাস্ত অঞ্চলে ত্বছরের মত চাকরী আমার হরে গেছে। আমি নর, আমাদের ঘাঁটির নেতা লেফটেনাল এ্স-ভালিরভ কাগজপত্র পরীকা করার সময় লক্ষ্য করোছল মুর্গকেশী মহিলাটি বাচচাটির হাত এত জোরে টিপছে যে বাচচাটা বাধায় কুঁকডে যাচ্ছে আর ওর মুখে থে লভেন্স আছে সেটাও লক্ষা করেছিল লেফটেনান্ট। আগে থেকে
ঠিক কবে ইশারা করেই লেফটেনান্ট নিজে একটা কথাও নাবলে দীমাত্ম
রক্ষীর হাত থেকে রাইফেলটা নিয়ে শীল করা পুলিন্দার গায়ে কয়েক
ভায়গায় বেয়নেটের খেলটা মারল। গাড়তে গাড়তে ঠোকাঠুকির শব্দ হল।
পরে দেখেছিলাম ওর মধ্যে বিশেষভাবে তৈরী আলুমিনিয়ামের বাজের
মধ্যে বেভার প্রেরক্যন্ত ছিল।

'কি কব্চ ভোমরা ?' বাগে চেঁচিয়ে উঠল মেজর।

ওটাই ছিল আমাদের কাচে সুস্পান্ট সঙ্কেত. কারণ সঙ্গে আমবা আমাদের পিন্তাল তাতে তুলে নিলাম।

আমি ছিলাম গাডিটাব বঁ। ধারে পেছনের দরজার পাশে, আমার ওপব প্রথম "দায়িত্ব" ছিল সার্জেণ্ট আর ডুাইভারের। ওবা বন্দ্ ক বের করার আগেই আমি তুটি গুলি চালালাম, "সার্জেন্টের" তুই চোখের মাঝখানটা লক্ষা করে, তেতীয় গুলিটা চালালাম ডুাইভারের রগ লক্ষা করে।

"মেজেরের" সজে মোকাবিলা করেছিল প্রস্তালিয়ভ এবং ষ্ণ্কেশীর হাত থেকে অস্ত্রটি কেডে নেয়, মহিলাটি ইতিমধ্যে অবশ্য সীমাস্প্রহেরীটিকে মারাস্থকভাবে জখম করে ফেলেচে।

প্র', সভালিরভ নিজের কাজ জানে—নতুন নতুন ফলী অ<sup>\*</sup>টিতে পারে, দক্ষ এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। প্রযোজন হলে মেজর তো সামান্য বালাব খোদ এন.কে.ভি.ডি-র কমিশারের গোপন পুলিন্দা বা অনান্য জিনিসপ্রে বেরনেটের খেশচা মারতে পারে।

নিজের কাজে সম্পূর্ণ ধরাকিবহাল হওয়া সত্ত্বেও এক সপ্তাহ পরে এই ধরশা শহরেরই কাছে অনুরূপ পরিস্থিতিতে আলেনস্কের দিকে একটা জারগায় এক মুহুর্তের জনো ইতন্তত: করেছিল এবং তার ফলে দিতে হয়েছিল নিজের প্রাণ। এই রকমই তো ঘটে সব সময়ে—পিশুল তুলে নেবার ব্যাপারে অপরপক্ষের তুলনায় তোমাকে বেশি চটপটে হতেই হবে, তা নাছলে.....

মৃত দেহগুলো সহ্বন্ধে আমি অবশ্য কিচুই বলি নি। তখন একটিমাত্রই স্লোগান চালু ছিল আর দেটাই মেনে চল্ডাম আমর।। "জার্মান গুপুচর আর অন্তর্গাতকদের ধ্বাস কর।" ওদের অনেককে আমরা গুলি করে মেরেছিলাম, পরে অবশ্য প্রকৃত স্তাটা আমরা জেনেছিলাম। এখন একমাত্র উপায়গীন না হলে ওদের হতা। আমরা করি না। ওটা করলে সতি। সতিটে ঝামেলায় ছড়িয়ে পড়তে হয় এবং তোমার বাজিগত ফাইলে ঘটনাটা কালো দাগে চিহ্নিত হয়ে যাবে।

ফোমচেক্ষো আর লুঝনভকে তাদের নতুন "পেশার" সজে পরিচয় কর্মবার সময়ও কিন্তু বার বাব জানলার মধ্যে দিয়ে নজর রাখার কাজ্টা চালিয়ে যাচ্চিলাম আর ওবা গাঁ হয়ে আমার কথা শুন্চিল মন্ত্রমুধ্রের মতো।

আমাদের মধ্যে একটা ব্যাপারে বেশ মিল ছিল এবং সেটা হলো এই যে গৈ সালের প্রথম গ্রীত্মকাল থেকেই আমরা এই কজন যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলাম। জাহত হবার আগে পর্যত ফোমচেঙ্গো ছিল স্থোয়াডুন পরিচালক, আর লুঝনভ ছিল ফ্লাইট কমাণ্ডার। বিমান বাহিনীতে ওরা কতেটা সফলতা অর্জন করেছিল আমি জানি না. তাতে ওলের মেডেলগুলো দেখলে মনে হয় রেকর্ড ওলের ভালই ছিল। অবশ্যু তদন্ত কবা আর খালি হাতে লঙাইয়ের ব্যাপাবে তারা যে এ কাজের অ আ ক খণ্ড জানে না এটা দেখা গেল এবং আমার সন্দেহ ছিল না যে স্তি্যকারের বিপদ এলে তারা কোন কাজেই লাগ্বে না।

শোবার জনো কিছু শুকনো খড দরকার, ওটা জোগাড করে আনবার জনো আমরা শুস্কার নামা পর্যন্ত অপেকা করেছিলাম, মাছি তাডাবার জন্য সোমরাজের কাঠ এনে রাখলাম. তারপর মতটা সম্ভব আরাম করে শুয়ে পডলাম।

অন্ধকার ভালমত ঘনিয়ে আগতেই জুলিয়ার চোটু বাডিটা থেকে প্রায় ৫০ গজ দূরে ঝোপের আডালে অফিসারদের দাঁড করিয়ে দিলাম আর নিজে ঘুরে গিয়ে দাঁডালাম বাড়ির সামনে দিকে। কি কি ঘটতে পারে তা আগে থাকতে আলোচনা করে নিয়েছিলাম আমরা আর সাহায্যের প্রয়োজন হলে কি ধকনের সংকেত দেওয়া হবে তাও ঠিক করে নিয়েছিলাম। এই জাতীয় পরিস্থিতির জনো যে সব অতাস্ত প্রাথমিক নিয়মগুলোর দরকার পরে সেগুলো ভাল করে বারবার বুঝিয়ে দিলাম তাদের, যেন ওরা সব প্রাথমিক ক্রুলের চাত্র।

একটা কথা আমি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলাম ওদের, 'ও যদি একলা থাকে তোমাদের দরকার পড়বেনা। ও যদি একলা থাকে, ভোমরা যে যেখানে আছো ওখানেই থাকবে, বেরিয়ে আসবেনা।'

### ৪৫। পাভেল এবং পলিয়াকভ

গাতের আসার শক্টা পাতেল শুনতে পায় নি: কেউ ওর ঘাত ধরে নাড়াচ্চিল বলেই ওর ঘুম ভাঙ্গল। চোধ মেলেই এক লাফে উঠে দাঁড়াল। সামনেই টর্চ জেলে দাঁডিয়ে আছে লেফটেনান্ট-কণেল প্লিয়াকভ

জানশায় ব্যাভিটা টাঙ্গিয়ে রেখে পাভেল একটা কেরোসিনের আলো আললো এবং ভাড়াভাডি পোশাক পাল্টাভে পাল্টাভে এক নন্ধরে কাত্যডিটা দেখে নিল। ওটে বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি—আরও তুখলী ঘুমোন থেও।

'ছ:খিত, খাবার মত কিছু পাওয়া যাবে নাকি ?' জানতে চাইলো প্লিয়াক্ত।

ইতিমধ্যে সে টুপি আর বড় ওভারকোটটা খুলে ফেলেচে গোলাগালি করে ভরা নকশার থলেটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে ঘরের মধ্যে বড বড পা ফেলে হ<sup>\*</sup>টিছে। বেঁটে খাটো গাঁট্টাগোট্টা চেহারার মানুষ পলিয়াকভ, পায়চারি করার সময় ছোট ফোলা ফোলা হাত হুটো ঘষছিল।

আগে ধাকতেই খোলা শ্রোরের মাংসের একটা কোটো, কিছু আলুদেদ আর পাউরুটি এনে দিল পাভেল। পলিয়াকভ খেতে শুরু করলো, পাভেল পাশে বসে গত ২৪ ঘন্টায় যা যা করা হয়েছে তা জানালো। পানি গ্রোলিনয়া আর ওকুলিচের সঙ্গে দেখা করার কথা, শহরে যে তল্লাসী চালানো হয়েছে তার কথা এবং ভেনারেলের সঙ্গে বেতার-দ্রাভাষ মারফং যে কথাবার্তা হয়েছে, সবই জানাল। পলিয়াকভ সব কথা শুনছিল, মাঝে ত্বকটা প্রশ্নও করছিল। খদিও ওর ছোট খাড়া নাক আব প্রশন্ত কালেওলা সরল মুখে কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। কিছু পাভেল এ সেলোফেনের মোড়কের কথা বলভেই পলিয়াকভের মধ্যে স্তিকারের আগ্রহের লক্ষণ ফুটে উঠল, পাভেলকে বলল ওওলো দেখাতে। আলোতে তুলে ধরল কাগজগুলো, গন্ধ শুকে বলল: "জুন ৪৪। বাচে নম্বরটাও এক আছে। খুব আশ্চর্যের বাপোর!"

তদন্তের ব্যাপারে পাভেশের কাছে ত বটেই, এমন কি তার ম্বানে কার্যরত: অন্যান্য গোয়েন্দা বিভাগের অফিসারদের কাছেও প্লিয়াকভের মতামত ও উপদেশের বিশেষ মূলা আছে। সামান্তম সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে সিঠক সিদ্ধান্তে পৌছনোর অভূত দক্ষতা আছে পলিয়াকভের। হাতে পাওয়া তথাগুলো বিশ্লেষণ করার সময়, খুব ছোট্ট একটা ব্যাপার থেকেও অপ্রত্যানিত সিদ্ধান্তে পৌছে যেতে পারে সে এবং সাধারণত: ভুল করে না পলিয়াকভ। সেই জনো পাভেল সব কিছু খুটিয়ে বলেছিল পলিয়াকভক, এমন কি নিকোলায়েভ আর সেন্তসভ সম্বন্ধে তার সন্দেহের কথাও। বক্তব্যের শেষ প্র্যায়ে পৌছে উদগ্রীব হয়ে চুপ করে গেল পাভেল।

শেষ আলুটা খেয়ে নিয়ে একটা সিগারেট ধরিরেছে পশিরাকভ।
নক্শার থলে থেকে তুটো খাম বের করলো, একটা সাধারণ সাইজের
অনাটা একটু বড়। একটা নক্শাও বের করে টেবিলে পাতশো
পলিয়াকভ।

সব করার পর সে তার অভান্ত শাস্ত ও গার গতিতে বলতে শুরু করল এমন একটা বিষয় নিয়ে যেটা পাভেল আশাই করে নি। কা ভাবে ডজ লরীটা চুরি হয়েছে আর কা ভাবে সার্জেন্ট গুদেভ বিপজ্জনক ঝুঁকি নিয়েছিল তার খুঁটিনাটি বিবরণ দিতে শুরু করল পলিয়াকভ। গভার আগ্রুং নিয়ে শুনতে লাগল পাভেল। হয়ত এই কাহিনার সঙ্গে নিয়েমেন অভিযানের কোন সম্পর্ক আছে—এই কথাটাই তার প্রথমে মনে এলাছিল গাড়িটার নাম শোনামাত্র—কিছা তা যদি নাও হয়, তবু মনে হচ্ছিল পলিয়াকভ বেশ উদ্বিগ্র হচ্ছে এই ঘটনাটা সম্বন্ধে পাভেলের মতামত শোনার জনে।।

'শহর থেকে বেরিয়ে যাবার পথে তল্লাসী ঘাটিতে ত্জন গাড়িতে লিফট্ চাইল—একজন দিনিয়র লেফটেনান্ট অল জন লেফটেনান্ট। ত্জনেই বর্ষাতি পরেছিল, দিনিয়র লেফটেনান্টটির বয়স প্রায় চল্লিশ, বেশ মোটা-সোটা, ছোট গোঁফ আর মাথায় ছিল যুদ্ধক্ষেত্রের টুপি। লেফটেনান্টটি সেই তুলনায় কমরয়সী, কিছে ওর চেহারা গুসেভের মনে নেই।'

'ওদের সঙ্গে মালপত্র ছিল ?' পাভেল জানতে চাইল।

'হাা। খতদ্র ওর মনে পড়ে একটা ছোট জার্গ জার্মান সুটকেশ, আর পিঠে ঝোলানো ব্যাস, যার ঢাকাটা চামডার তৈরী। খাঁটি রুশ ভাষা বলাছল, তবে বয়য় লোকটিকে উক্রোইনের লোক বলে মনে হচ্ছিল। ওরা ডজের পেছনে উঠে বসপো এবং গুসেভ গাড়ি চালাতে ভুকু করল। ওজিওরা পার হবার পর সিনিয়র লেফটেনানটি গাডি থামাতে বলল, জলবিয়োগ করতে চায় দে। জায়গাটা খুবই নিজন, বড় রান্ডার দুধার পর্যন্ত গভীর জলন। গাড়ি থামিয়ে গুদেভ একটা দিগারেট খাবার কথা ভাবছে এমন সময় মাথায় খুব জোরে আঘাত পায়, এইটুকুই ওর শুধু মনে আছে। ঘটনাটি যখন ঘটে তখন ও ন্টিয়ারিং ধরেই বসোছল, আর আঘাতটা পায় বাঁ-কানের ওপর।

'লোকটা কাটা ছিল···৷'

'হাঁা, আঘাতটি হয় কোন নাটা করেছিল কিংবা কোন স্বাসাচা, যেটার সন্তাবনা কম। জ্ঞান ফেরার পর গুদেভ দেখেছিল ও পড়ে আছে একটা ঝোপের ধারে এবং রাস্তায় গাড়ি চলাচলের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল, কোন রকমে রাস্তায় ধার পর্যন্ত যেতে পেরেছিল, তারপর ওকে তুলে নিয়ে আসা হয় ওখান থেকে। ওরা ওকে মারবার পর ঝোপের ধারে টেনে নিয়ে যায়; গুলে করতে ভয় পেয়োছল, পাছে শব্দটা কারুর কানে পৌছে যায় এবং তার বদলে পিঠে হ্বায় ছোরা মারে। লক্ষা ছিল হংশিগুটা, কিছ ফ্সকে গিয়োছল। ডজ গাড়িটি তখনও রাস্তার ধারে দাড়িয়ে এবং ওরা খুব বাল্ড ছিল নিশ্চয়ই। এবং তার ফলেই বোধ হয় গুদেভ বেঁচে যায়। ওরা গুদেভের দৈন্যবাহিনীর পাশ, টাকা পয়সা, ড্রাইভারের লাইসেল সব নিয়ে নেয়। এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার যে ওরা গুদেভের হাতে তৈরী আ্লালুমিনিয়ামের সিগারেট কেসটি নিয়ে গিয়েছিল কিছে ভাল দামী ঘড়িটানেয় নি। সাব মেশিনগানের ড্রাম থেকে প্রায় ৪০টি কার্ডু জালেরে গিয়েছিল ধরা; কার্ডু জগুলো ছিল ঐ ডজ গাড়েতেই…।'

'তুমি তে। বশছ ওরা ব্যাতি পরেছিল, তবে কি করে, গুসেভ ওদের পদম্যাদা বুঝতে পারল ?

পাড়িতে ওঠার সময় সিনিয়ার লেফটেনান্টের বর্ষাতিটা একটু ফাঁক হরে যায়, তখন উদির কোটে আঁটা তক্মাটি দেখেছিল গুণেভ। তকমায় তিনটে তারা ছিল এবং তাই ধরে নিয়েছিল যে তারাগুলোর ওপরে টোল খাওয়া আর ছোট ফুটোগুলো ছিল পরিচয় চিক্ষের দাগ।

·এও তো ২তে পারে ওঙলে। ছিল চতুর্থ তারার জন্যে ?'

'গুদেভ অনুমান করোছল ওগুলো পরিচয় চিচ্ছের জনো এবং গোলন্দাক বাহিনীর পরিচয় চিচ্ছের বলেই মনে হয়। পদম্যাদা জ্ঞাপক তারকা চিচ্ছের রঙটি গুদেভ লক্ষ্য করে নি, কিন্তু যেকোন কারণেই হোক এ বিশ্বাদ জাদ্দেছিল যে লোক তৃটি গোলন্দাজ বাহিনার। এটা ওর অনুমান এবং এটাও অনুভূতি-লক জ্ঞানের ভিডিতেই বলেছে। কারণ দেখাতে পারবে না কেন ওটা ওর মনে হয়েছিল। ওদের যখন গাড়িতে লিফট্ দিতে রাজী হয়েছিল ওদেভ, তখন বয়য় অফিলারটি বলেছিল, "উঠে পড় লেফটেনাল্ট।" তারপর চ্জনের কেউই আর কথা বলে নি এবং গুদেভও ওদের কথায় তেমন কান দেয় নি। ও জাের দিয়ে বলছে যে তুজনেই বেশ লম্বা ছিল, তবে আমার ধারণা এটা ওর ব্যক্তিগত অনুমান: গুদেভ নিজে বেঁটে, তাই তার মতে আমি মাঝারি উচ্চতাের মানুষ। তবে একথা বলেছে যে আবার দেখলে ওদের সে চিনতে পারবে, অথচ ওদের বর্ণনা দিতে পারল না। গুদেভ বলছে, আর পাঁচজন অফিলারের মত। কেন এত কিছু খুঁটিয়ে তােমায় বলছি জান কি ?' এই বলে পলিয়াকভ তুটাে বড় ফটাে বের করে পাভেলের সামনে রাখল, 'চুরি হওয়া ৬জ গাড়িটির টায়ারের ছাপের ফটো এগুলাে, আর এগুলাে হল ভলবংলির কাছে তুমি যে টায়ারের দাগ দেখেছিলে

ফটোগুলো দেখতে দেখতে টেবিলের ওপর পড়ে থাকা বাইলোমোর ক্যানালের প্যাকেট থেকে একট, দিগারেট নেবার জন্যে হাত বাড়াল। 'এগুলো কিন্তু হবহু এক,' উত্তেজনা চেপে একটু পরে কথাটি বলল পাভেল. তারপর সিগারেটটা ধরালো। হাঁা, ছাপের নক্শাগুলো মিলে যাচ্ছে, যেমন পেছনের চাকার ভেতরের দিকটার এই আড়াআড়ি চেরা দাগটা। অভএব এখন মনে ২চ্ছে যে যে অজ্ঞাত পরিচয় লোক হুজন গুদেভকে হত্যা করতে চেমেছিল এবং ডজ গাড়িটি চুরি করেছিল তাদেরই কাছে ছিল বেভার-**প্রেরকযন্ত্রটি,** যেটা আমরা খু<sup>\*</sup>জে বেড়াচ্ছি। গাড়িটি দখলে পাবার পর তারা চলে যার শুলবংদির দিকে, নকশার জারগাটা দেখিয়ে পলিয়াকভ বলে চলল, 'তারপর ওরা জঙ্গলে চুকে যায় এবং সংবাদটি পাঠায় বেভারের মারফতে। তারিখটা ছিল ৭ই আগস্ট, যেদিন প্রথম সংবাদটা ধরা পড়ে, তারিখ, সময় আর জায়গা সবগুলোহ মিলে থাচেছ। তারপর ওরা জাবো-লোতিয়েতে পৌছে ডঞ গাড়িটিকে চালিয়ে নিয়ে যায় জঙ্গলের মধ্যে বোধ হয় এই আশায় যে সুযোগ পেলে আবার ওটাকে কাজে লাগাবে। গাাড়টিকে পাওয়া থায় এক নিজন ঝোপের ধারে, সব খেকে কাছের খামার বাড়িটি **ছিল মাইলখানেক দূরে এবং ভাগাক্রমেই ওটাকে আ**বিধার করা গিয়োছল।

ওখানে ৬ৎ পেতে অপেক্ষা করার ব্যাপারে নির্দেশ পেয়েছি আমি যদিও আমি ততটা আশাবাদী নই যে ওরা ওখানে ফিরে আসবে।'

ধারে ধারে বেশ চিবিয়ে চিবিয়ে কথাগুলো বলছিল পলিয়াকভ, থেন ১৪ ঘনীর বদলে কমপক্ষে ৬৬ ঘনী দেরা হয়ে গেছে। কোন তদন্ত সম্বন্ধে তথা পেশ করার সময় ও সাধারণত: তার উপস্থাপিত প্রত্যেকটি কথা, তার অনুমানগুলো সম্পর্কে চিন্তা করে এবং তা করার সময় প্রত্যেকটি সম্বন্ধে প্রশ্ন ভোলে। এবং তার শ্রোতারাও যে ঠিক তার মতো প্রতিটি বিষয় নিয়ে পৃষ্টিয়ে মূলায়ন করুক এটা ও চায়। চিন্তাভাবনা না করে থারা স্বক্ষাতেই ঘড়ে নাড়ে তাদের পছল করে না পলিয়াকভ এবং সে চায় তার অধীনস্থরাও, যদি তার সঙ্গে একমত না হয়, তবে থেন তারা চুপ করে না থেকে যুক্তি দেখায়, প্রতিবাদ করে এবং তার কথা বন্তন করার চেন্ট: করে। তিন বছর একসঙ্গে কাজ করার পর পাভেল আলিওখিন এই ধরনের আলোচনায় পাকাপোক্ত হয়ে উঠেছে, এর ফলপ্রন্তাকে পছল করে এবং ও জানে যে এখন পলিয়াকভ ওর কাছ থেকে স্বার আগে যা চাইছেন তা হল একের পর এক আপত্তি জানানো, যদিও এক্ষেত্রে আপত্তি তোলার কোন কারণ ছিল না।

নকশার দিকে তাকিয়ে পাভেল বলল, 'ডক্ত গাড়িট নেবার পর ওর! গেল স্থলবংসি। সেটা প্রায় ১২০ মাইল পথ। শুধু একটা বেতার সংবাদ পাঠাবার জন্মে অতদূর যাবার কোন দরকার তাদের ছিল না। তারপর তারা আবার পাশ্চম দিকে ফিরল, প্রায় ঠিক সেই জায়গাতেই ফিরে আসবার জন্মেন্

'মানেটা বুঝতে পারছো ?' পলিয়াকভ অগ্রহসহকারে বলল।

'সেটাই চিন্তা করাছ। হয় বেতার প্রেরক যন্ত্রটা শুলবংসির কাছাকাছি কোথাও ছিল কিংবা ওখানে কাক্ষর সঙ্গে ওরা যোগাযোগ রাখছিল। হাঁ।, বাকা সূর্টো সংবাদের মূল বয়ানটা এবার হয়তো সভিটে আমাদের উপকারে আসবে। ফলে ওরা খুব সম্ভব বেতার যন্ত্রটাকে সঙ্গে নিয়ে এবং শিলোভিচি জল্পলের কাছাকাছি কোথাও থেকে কিংবা ঐ জলপের মধ্যেই কাজটা করে।'

·আমারও তার মনে ২য়। আর একটা গুরুত্বপূর্ণ ছোট ঘটন: আছে— ট্রেঞ্চ খোঁড়ার একটি ছোট কোদাল ডজ গাড়ির থেকে উধাও।'

व्यक्षि यूद्धर्छ—১৫

'ভাহলে ভোমার মতে ওদের কোথাও একটা লুকোবার জায়গা আছে।'

'থুব সম্ভব ভাই।' একটু হেসে মন্তবা করল পলিয়াকভ, খূশি এই
কারণে যে ভার নিজের ধারণাটি সমথিত হচ্ছে, 'ট্রেঞ্চ কাটার বড় কোদালটি,
 চোট্ট কুড্ল আর অন্যান্য যন্ত্রপাতিও কিছু ওরা ছেঁ ায় নি, শুধু ছোট্ট
কোদালটি পাওয়া যাচ্ছে না। আগের দিন ডিপো থেকে ঐ ধরনের একটি
নতুন কোদাল গুসেভকে দেওয়া হয়েছিল। গাতলে ও নিজের নামটা এন.
জি.—নিকোলাই গুসেভ খোলাই করেছিল, যাতে অন্য ড্রাইভাররা ওটা নিয়ে
কেটে পড়তে না পারে। ডজ গাড়িটি যেখানে পাওয়া গিয়েছিল সেখানে
থেশাজ করাতেও কিছু কোদালটার সন্ধান পাওয়া যায় নি, যদিও বিশেষভাবে
ওটার খোঁজ করার চেটা নরা হয় নি। অনেক পরে আমি জানতে
পেরেছিলাম যে ওটা গারিয়েছে। লুকিয়ে থাকার জায়গাটা সন্থন্ধে যে তত্ত্ব
থাডা করা হচ্ছে সেটা সত্য কিনা তা জানবার জন্যে পুরো বনটিকে আর
একবার খুটিয়ে তল্লাসী করে দেখতে হবে।'

গভার মুখে পাভেল বলল, 'সেটা কোন সমস্যানয়। কিন্তু শিলোভিচির মত জঙ্গলে লুকিয়ে থাকার মত জায়গা খুঁজে বের করা শক্ত কাজ নিশ্চয়ই। খেখান থেকে শক্তরা বেতার সংকেত পাঠিয়েছিল সেই জায়গাটা খুঁজে বের করার চেয়ে সহজ নিশ্চয়ই নয়।'

পশিয়াকভ ওর সঙ্গে একমত, ঠিক কথা, এ ব্যাপারটা ভাল করে ভেবে দেখতে হবে। লুকোবার জায়গাটা খুঁজে পেলে তো অর্থেক কাজ হয়ে থাবে। এখনও প্যস্ত অবশ্য কোন পরিকল্পনা ঠিক করতে পারে নি, কিছু আজকেই পরে কোন এক সময় একটা সঠিক পস্থা তোমাকে জানাবো, কথা দিল পলিয়াকভ। 'হাঁা, এবার বলি ক্যাপ্টেন আলিওখিন, নিকোলায়েভ আর সেন্তসভের ব্যাপারে তুমি যা সন্দেহ করছ আমিও তার সঙ্গে একমত। ছঃখের হলেও, এর কোন পথ খুঁজে পাওয়া যাছে না। এতো পরস্পর বিরোধা প্রমাণ। খাল্ল সংগ্রহের ব্যাপারে ভান করা এক জিনিস, অন্য ক্ষেত্রে কিছু তা হয় না। তেখেকে। ক্ষেব্র কছওলোও নিয়ে বা কি করবে ওরা ং স্ব মিলিয়ে কেমন যেন একট্ স্কেব জন্তবলোও নিয়ে বা কি করবে ওরা ং স্ব মিলিয়ে কেমন যেন একট্ সন্দেহজনক লাগছে। সেইসঙ্গে এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ আছে যা ঐসব সন্দেহজনক লাগছে। সেইসঙ্গে এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ আছে যা ঐসব সন্দেহজনক আর অসঙ্গতিগুলোকে নাকচ করে দেয়।'

ভারপর প্লিয়াক্ড দ্বিতীয় খামটা থেকে হুভাঙ্গ করা একটি সেলোফেন

কাগজ বেব করে পাভেলকে দিয়ে বলল, 'এটা ডজ গাড়ির পে**ছন** দিকে ছিল ?'

সেলোফেন কাগজটা নিয়ে পাভেল উল্টেপাল্টে দেখল, গাতের তালুতে ঘষতেই একটু তেল তেল ভাব দেখা গেল , ভাকে নিয়ে আলোর কাছে এগিয়ে গেল পাভেল। জোরালো আলোতে ভাল করে দেখার পর পানি গোলিনস্কার বাডিতে সেজুসভ আর নিকোলায়েভের ফেলে যাওয়া গোলাফেনের মোডক ছটো বের করে মেলাতে লাগল।

শবকিছু মিলে যাচ্ছে—কারশানার প্রত্যুক চিহ্ন, যে মাসে পাাকিং করা সরেছিল এবং বাাচ নম্বর সব এক. পলিয়াকভ বলে চলল, 'গুসেভ বা মাটরবাহী-বাাটালিয়ানের কমান্তিং অফিদাররা কেউই শ্রোরের চবির এমন মাড়ক দেখে নি এবং মাড়কগুলো কিসের তাও জানতো না। ঘটনাক্রমে, সোদন গাড়ি নিয়ে বের হবার আগে গুসেভ গাড়িটির পেছন দিকটা ধুয়ে ছিল। অভএব নিশ্চয়ই ঐ হুগন অজানা লোক ওগুলো গাড়ির মধ্যে ফেলেছিল, যারা গুসেভকে মেরে গাড়িটি চুরি করে পালিয়েছিল, কিংবা এভাবেও বলা যায় যে, আমরা যাদের পু<sup>\*</sup>জে বেডাচ্ছি তারাই এগুলো ফেলে গেছে।'

পাভেল েদের উঠল, 'তার মানে ওদের একজন ছিল নাটা এবং অপরজন তার কথার টান থেকে বোঝা যায়, দে ছিল উক্তাইনীয়। কুডি বছর বয়দের মানুষ্টি ছিল নাটা এবং দৈন্যবাহিনীতে প্রতি ছ'জনের একজন হল উক্তাইনীয় লোক।'

'হাঁ।, এতে আমাদের কাজে তেমন কিছু সুবিধে হচ্ছে না', পলিয়াকভ ষাকার করণ , তারপর নক্শাটা ভ'জ করে, সেলোফেন কাগজ আর ফটো সমেত খামগুলো নক্শার খোপে পুরে ফেলল। 'একটা কথা, মনে হয় পানি গোলিনস্কা নিশ্চরই নিকোলায়েভের কথায় উক্রাইনীয় চানটা লক্ষ্য করে নি, তাই না ?'

না। লোক স্টো কাভাবে কথা বলত, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলাম ওকে। পানি জোর দিয়ে বলেছিল ওরা সাইবৈরিয়ার লোক।

বয়স আর সাধারণ চেহারার ব্যাপারটা চিপ্ত। করলে দেখা থাচ্ছে নিকোলায়েভ আর সেপ্তসভ অনেকটা তাদের মত দেখতে যাদের আমরা খুম্জে বেড়াচ্ছি। মোটামুটি একটা মিল পাওয়া যাচ্ছে। একজনের বয়স বেশি আর যাস্তা বেশ ভাল, অন্যজন বয়সে কম, বেশি লম্ব। আর রোগা।

'আর ভাগিয়ুকভ যে তৃজনকে দেখেছে ভারাও মোটামুটি ছবিটার সঙ্গে মিলে যাছে।'

ই।।, যাদের খুঁজে বেড়াচিছ আমরা. তাদের সঙ্গে এই ত্-জোড়ার বেশ মিল থাছে। অবশ্য কতকগুলো উল্লেখযোগ্য পার্থকাও আছে, কিছু দেওলো খুটনাটি বাাপারে যথেউ ভাসাভাসা—পদ্মধাদা, মাথার টুপি, সঙ্গের জিনিস্পর, গোঁফ,—সেই সব ধরনের জিনিস্থা সহজে পালীনো যায়। আমার থেটা সবচেয়ে বেশি খটকা লাগছে', পলিয়াকভ বেশ হতাশ হয়ে বলল, 'সেটা হল সাধারণ তথা আর, তত্ত্বে প্রাচ্য, এবং সাতাক'রের সাক্ষ্য-প্রমাণের অপ্রত্লভা।' ভারপর ঘড়ি দেখে উঠে দাঁড়াল পলিয়াকভ, 'কিছু মনে করোনা, এবন আর ঘুমোবার সময় নেই। চল অফিসে যাওয়া যাক, কোন খবরাখবর এদেও থাকতে পারে।'

# ৪৬। জেনারেল ইণোরভ, পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান

হুর্ভাগ্যবশতঃ নিকোলায়েও আর সেন্তস্ত বা নিয়েমেন অভিযান সংক্রোন্ত কোন খবর তথনও বিমান বাহিনীর পাল্টা-গোয়েক। বিভাগে আদেনি।

জরুরী কাজে বাস্ত সংকেওলিপির পাঠোদ্ধারকারী অফিসারটি লোহার পরজার কাছে পর্যস্ত না গিয়ে চেঁচিয়ে পাভেল আর পালিয়াকভকে জানিয়ে দিল কে'ন খবর এখনও আসে নি। পালিয়াকভের সজে অভবা আচরণ করার জনোই হয়ত ক্ষমা চাভ্যাৎ ভঞ্চীতে ও জানাল হাতের কাজ একটু কমলে ও নিজে গিয়ে দেখা করবে পাল্যাকভের সজে।

পাভেশকে কথা দেওরা হয়েছিল পনের মিনিটের মধ্যে খানিকটা ফুটস্ত জল পৌছে দেওরা হছে।

বড় কভার অফিদের দরজাট। খুলে পলিয়াকভ ভেতরে চুকলো, আলো আলিয়ে টুপি আর বড় কোটটা খুলে রাখল। ভারপর নক্শার থলে থেকে কয়েকটা কাগজ আর থামোফ্লাস্ক এবং চা-ভৈরীর সরঞ্ম বের করে টোবলে রাখল। যুদ্ধের সময় মুহুর্তের নোটিশে শুধু অন্যদের অফিসে নয়, সেই সক্ষেব রকমের নোংরা ছোট্ট ঘরে, ট্রেঞ্চে বা অস্থায়ী আশ্রের যেখানেই হোক কাজ করতে বসতে হত। সেই তুলনায় এই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, শ্রেশন্ত, হাওয়া-বাতাস খেলা ঘরটাকে একেবারে রাজপ্রাসাদ লাগছিল। সবচেয়ে থেটা বেশি ভাল লেগেছিল সেটা হল টেবিলের ওপর পাতা বিশাল কাঁচের ঢাকাটা।

নিয়েমনে অভিযান সংক্রাপ্ত বিশেষ ফাইলে যে-সব কাগজপত্র রেখেছিল দেগুলো দেখতে শুরু করল প্লিয়াকভ সবার আগে, বিশেষ মনোযোগ দিয়ে দেগছিল যেগুলো সম্প্রতি এসেছে, ওর গ্রোদনো চলে যাবার পর। শল উইৎজ গোয়েলা স্কুলে বাইলোকশীয় বিভাগ সম্বন্ধে যে ইশতেহারটা চিল (যেটার সম্বন্ধে আগেই পাভেলের কাছে শুনেছিলাম) সেটা পড়ার পর প্লিয়াকভ একটু শুকনো হাসি হেসে বলল, 'নিশ্চরই এর মধ্যে আমারা বহু অসম্থিত অনুসিদ্ধান্ত পেয়েছি ?'

গরম জল আনবার জন্যে পাভেল চলে যাবার পর পলিয়াকভ যে হজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি গুদেতকে খুন করতে চেয়েছিল এবং গাড়ি চুরি করেছিল তাদের সম্বন্ধে ছাতে-পাওয়া সব তথা নিয়ে প্রতিবেদন পেশ করার জন্যে খদড়া তৈরী করতে শুরু করেছে. এমন সময় দড়াম করে দরজা খুলে চুকলেন লখা শক্ত সামর্থ চেহারার ইগোরভ। জেনারেলের মাথায় ছিল পিক্ড ক্যাপ, সবুজ ভারা আটকানে। ভাতে, গায়ে তুলোভরা কোট, কোন তক্মা আটা নেই। ভার পেছনে ছিল পার্শ্চর, গালটা লাল, চোখের ভারাটা বাদামী, পদম্বাদায় লেফটেনান্ট, কাঁধে ঝোলানে। সাব্দেশিনগান: বেশ ছিমছাম, ঝক্মকে চেহারা, সঙ্গে একটি ছোট চামড়ার ব্যাগ।

দাঁড়িয়ে উঠে পৰিয়াকভ বলৰ, 'সুপ্ৰভাত।'

ভোলগা অঞ্চলের চড়াটান বিশিষ্ট গণ্ডীর গলায় ইগোরভ প্রশ্ন করলেন, 'এখনও আন্ত আছ দেখছি ?' কথা বলতে বলতে টুপিটা খুলতেই চট করে সেটা নিয়ে নিল তাঁর পার্শ্ব চর।

'তাই ত দেখছেন…', হেসে উত্তর দিল পলিয়াকভ।

'বোসো েবেশ গুছিয়ে বসেচ দেখছি,' অফিসের চারপাশে তাকিয়ে নিয়ে বললেন ইগোরভ, 'এখানে আদার সময় আমাদের ওপর গুলি চলেছিল... েকোন রকমে বেঁচে এদেছি।' তুলোভরা কোটটা খুলে ফেললেন, কাঁধের কাচে গুলি লেগে চিঁডে গেচে. সেখান থেকে তুলো বেরিয়ে পডেচে। ইগোরভ এখন দাঁডিয়ে আছেন উদির কোট গায়ে, তুসারি মেডেল আর রিবন লাগান, আর লেফটেনান্ট-জেনারেলের তকমা। পার্শ্বচরকে বললেন কোটটি সেলাই করে রাখার জনো, তারপর পলিয়াকভের দিকে ফিরে বললেন, 'ভোমার নিজের বড কর্ডাব জনোও রান্তাঘাট নিরাপদ রাখতে পারো না হে।'

'রাত্তিরটা তো ঘুমোবার জন্যে।'

'ঘুম ? খবরটি দেওয়ার জনো ধনাবাদ।' পলিয়াকভের উল্টো দিকে বদে টেবিলের দিকে নজর দিলেন। 'মন্দ নয়। একজনকে অফিস থেকে ভাগিয়ে দিয়ে এখন চা খেতে বাজু। বামুন গেল ঘর ত লাঙ্গল তুলে ধর। মুদ্ধ থেকে আনেক দুরে সরে এসেচি আমরা…।'

ইগোরভ ঠাট্রা করছিলেন, কিন্তু তাঁর চওডা চোয়াল, সরু ঠোঁট, চৌকে। টোল খাওয়া চিবুকে তখনও কর্তৃথবাঞ্জক দৃঢ়তার ছাপ।

জেনারেলকে এত ভালভাবে জানে পলিয়াকন্ড যে এর পেচনে যে উত্তেজনা বা অসম্ভব্যি আচে সেটি বুঝতে তার কফী হলো না আর এটিও অনুভব করতে পারল এতক্ষণ তিনি যা বললেন তা গৌরচন্দ্রিকা মাত্র।

'আপনি কি এমনি লিডা হয়ে যাচ্ছিলেন ?'

'না, যাচ্ছিলাম না। পাভেল কোথায়?'

'এখানেই আছে।'

'৭ই আগস্ট এবং পরত দিনের নিয়েমেন অভিযান সংক্রান্ত ধরা-পড়। সংবাদের মূল বয়ানগুলো কি ভোমরা পেয়েছ ?

'ai |'

'আশ্চর্য! আসবার সময়ে আমি বলে এসেছি লিডায় যাদের ফোন করতে হবে তাদের যেন দেরী না করে ফোন করা হয়।'

'হরত চেষ্টা করেছিল। ফোন ধরবার কেউ ছিল না। মাত্র পনের মিনিট আগে এখানে এসেছি', পলিয়াকভ বৃঝিয়ে বলল।

'সংকেতলিপির পাঠোদ্ধারকারী অফিসারের খবর কি ় নিজের জায়গায় আচে ত ?'

'জরুরী কাজ নিয়ে বাস্ত ও। ওই সংবাদগুলোর মূল বরান সঙ্গন্ধে কিছুই বলে নি আমাকে। মনে হয় ওই কাজটি নিয়েই বাস্ত ও। টেবিলের কানায় আক্ল দিয়ে তবলা বাজাতে বাজাতে জেনারেল বললেন. 'খবর কি ? এর মধাে খবর পেয়েচ কি সেম্প্রস্ভ আর নিকোলায়েভ কি মতলব নিয়ে ঘুরছিল ?'

'পুরোটা না---ওই তুজন সম্বন্ধে আরও তথা ্চয়ে পাঠিয়েছি আমরা কিন্তু এখনও তা পাই নি। ঐ তরজমাটি সম্বন্ধে পাভেল ভরসা করতে পারছে না, আমিও তার সঙ্গে একমত।

ইগোরভের মুখের ভাব আরও কঠিন হয়ে উঠল। কেটলী হাতে চুক্তে চুক্তে পাভেল বলল, 'শুভ দিন।'

মুখ ফিরিয়ে ইগোরভ ওর দিকে তাকালেন, মুখে রুক্ষতা আর হতাশার ছাপ, 'এত রোগা হয়ে গেছ কেন ?'

দাঁডিয়ে উঠে পাভেলের হাত থেকে কেটলাটি নিতে নিতে মূহ্ হেদে পলিয়াকভ বললো, 'ছুটতে ছুটতে খেতে পারে একমাত্র নেক্ডেরা।'

'তোমাদের ঠিকমত খাবার দেওয়া উচিত ওদের। পাওলোস্কির ব্যাপারটি কি হল ?' ইগোবভ জানতে চাইলেন।

'ওর যেখানে আসার সম্ভাবনং আছে সেখানে ৩ৎ পেতে বঙ্গে থাকার বন্দোবস্ত করা হয়েছে।'

'যদি ভুল না হয়, তবে আমার ধারণা ঐ ধরনের ছটি জায়গা থাকতে পারে।'

নিজের ছোট চীনে মাটির চায়ের পাত্রে চা-পাতার ওপর গ্রম জল 
ঢালতে ঢালতে শাস্তভাবে পলিয়াকভ বলল, 'ত্টির মধ্যে যেটির দ্স্তাবনা
বৈশি সেটিই বেছে নিয়েছি আমরা। দ্বি শীয় জায়গায় ওৎ পাতবার ঘাঁটি
করার মত যথেষ্ট লোক আমাদের সলে নেই।'

'পেরে যাবে। দেরী না করে এখুনি ঘাঁটি তৈরী করে ফেলো। এখুনি!' টেবিলের কোণায় আঙ্গুল দিয়ে তবলা বাজিয়েই চলেছেন ইগোরভ।

'আর কোন অসুবিধে আছে গ

'কিছু নতুন ভাল ধবর পাওয়া গেছে। কাল রাতে গ্রোদনো থেকে আপনাকে ফোন করার চেফী করেছিলাম। ১৩৪ নম্বর মোটরবাহী ব্যাটালিয়ানের চুরি যাওয়া ডজ গাড়িটির ঘটনাটি আপনার মনে আছে কি ?'

'ভার সঙ্গে কি নিয়েমেন অভিযানের যোগ আছে ?' ইগোরভ বেশ চঙ্গল হয়ে উঠলেন।

'প্রতাকভাবে।'

ক্লাস্কে গ্রম জল ভরা হয়ে গেছে, পলিয়াকভ কর্কটা অশ্টতে অশ্টতে গুনেভের সঙ্গে কথাবার্তার সারাংশ আর তার নিজের সিদ্ধান্তের কথা বলল ইগোরভকে।

চুপ করে ইগোরভ শুনছিলেন, ঘাড়ের ডান দিকে একটি লাল কাটা দাগে মাঝে মাঝে হাত বুলোচ্ছিলেন: উত্তেজিত হলে বা দ্রুত চিন্তা করার প্রয়োজন পডলে ইগোরভ সব সময়ে ঐ কাটা দাগটির ওপর হাত বুলোন। পলিয়াকভের দেওয়া সেলোফেন মোডকটি খুলে এক এক করে ভালভাবে পরীক্ষা করলেন, ছটিকে মেলালেন, আডাআড়িভাবে আলাল্ন বোলালেন, ভার পর পরপর চুটিকেই ভালভাবে শুকলেন।

পরে বললেন. 'এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, কিন্তু কার্যত: তেমন কিছু সাহায। করছে না এ ব্যাপারে এগোবার ক্লেত্রে। সাক্ষা প্রমাণ অনেক আছে আমাদের কাছে, কিন্তু দাঁত ফোটাবার মত তেমন কিছুই পাচিছ না। এমন কি ডক্ত গাড়ির সেই নাটা মানুষটি আর দ্বিতীয় অফিসারটির বর্ণনা এখনও পাই নি।'

'সেটি সতি।ই খুব ছু:খের ব্যাপার। তবে ওদের খু<sup>হ</sup>জে বের করার চেন্টা আমলা করবোই, ছাড়ব না।'

'আমারও তাই মনে হয়। শিলোভিচি জঙ্গলে লুকোবার মত ওদের কোন গুপ্তভান থাকার ব্যাপারে তোমার অনুমানটি যুক্তিপূর্ণ মনে হচ্ছে, আমাদের এখন দরকার সেটি খু<sup>\*</sup>জে বের করা। আমাকে দেবার মত আর কি খবর আছে ?'

গত চবিবশ ঘণ্টায় পাভেলের দল থা যা করেছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করল পলিয়াকভ। ইগোরভকে বলা হল পানি গ্রো**লিন্ডা** আর ওকুলিচের কথা এবং নিকোলায়েভ ও সেম্ভস্ভ সম্বন্ধে নিজের সন্দেহের কথাও বলল সে।

'যুক্তিগুলোকে তো বেশ সোরালোই মনে হচ্ছে', ইগোরভ মন্তব্য করলেন; তারপর নিয়েমেন অভিযান সংক্রান্ত ফাইলটা তুলে নিয়ে পাতার পর পাতা প্লটাতে লাগলেন। 'ঐ বক্তব্যটিকে সন্দেহ করার যথেউ অবকাশ ব্যয়েছে; কিন্তু নিকোলায়েভ আর সেন্তুসভকে বিশুদ্ধতার চাডপত্র এক তাডাতাডি দেওয়া উচিত হবে না। সন্দেহ করার অনেক কিছু আছে, যেগুলোর বাাখা। দবকার। কেন ওরা রৃষ্টি মাথায় করে রাতে প্রতিবেশীর বাগানের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিল । সঠিক পরিচয় জানার আগেই রাস্তায় যাকে হারিয়ে ফেলেছিলে তুমি সেই রেলকমীটিই বা কে! হয়ত ঐ লোকটাই আমাদের ট্রেনের যাতায়াত সম্পর্কিত থবর সংগ্রহ করে বা পাঠায় ! ওকুলিচের মাটির তলার ঘরে যে বর্ষাভিটা ফেলে গেছে তাতে কি ছিল! তুমুই কি দেদ্ধ করা শ্রোরের মাংল! খাবার জিনিস চাডা আর কিছু ছিল না কি ওতে! ওটা পরীক্ষা করে দেখা উচিত সেবেডালের প্রতিক্রিয়াটি আমার কাছে খুব নির্জয়্যোগ্য মনে হচ্ছে না। তুধু তাই না, আরও আছে, মোডকে ওবা শ্রোবের চবি পেল কি করে! এসব প্রশ্নের উত্তর এখুনি পেতে হবে। সবার আগে চাই নিকোলায়েজদের ইউনিটের খবর! সক্ষেত্রলিপর অফিসারকে এখুনি ডেকে আন! তুকুমটি দিলেন নিজের পার্শ্বরকে লক্ষ্য কবে, সে দরজার কাচে বসে তুলোভরা কোটটি সেলাই করছিল। সক্ষে লাফিয়ে উঠে বাইরে চলে গেল।

'দেখা ত যাচ্ছে তোমরা কাজ করে চলেছ, কিন্তু জানাবার মত স্তািকারের কিছুগ এখনো পাও নি। এটি ভাল নয়। ফাইলটি ভাঁজ করে পকেট থেকে একটি বিরাট রূপোর স্গােরেট-কেস বের করে রাখলেন টেবিলের ওপর। একটু পরে বেশ গভীর হয়ে বললেন, 'এর চেয়ে আর খারাপ কি হতে পারে গ'

'একটু চা দেব কি আপনাকে ?' পলিয়াকভ বলল।

'না, ধন্যোদ, দরকার নেই।'

'তাগলে কিছু যদি মনে না করেন, আমরা…।'

'শহতেলিপির অফিশার এখন কাজে ব্যেশু', পাশু চিরটি ফিরে এলে খবর দিল ইগোরভকে।

'ব্যাজ নিক বলতে চাও তুমি ?' আশ্চৰ্য হয়ে জানতে চাইলেন ইগোরভ, 'তুমি কি বলেছিলে কে ডাকছে ?'

'হাঁা, স্থার ! উনি বললেন একটি খুব জরুরী কাছ চলছে। দরজা পর্যন্ত খোলেন নি। শুধু চেঁচিয়ে জানিয়ে দিলেন কাজটি শেষ হলেই আসবেন।'

'এই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছি আমরা তাগলে!' চেঁচিয়ে উঠলেন

ইগোরভ, রাগের চোটে ঘরের মণ্যে অন্থিরভাবে পায়চারি করতে শুরু করলেন। 'সদর দপ্তরের বড কর্তা সংকেতলিপির অফিসারকে ডেকে পাঠিয়ে শুনতে হচ্ছে উনি নাকি এখন বাস্তঃ। এ যে দেখছি সব কিছুকে ছাডিযে গেল। এখনও পর্যস্ত ত কিছু করতে পারি নি। তারপর মারাত্মক ভুল করা হয়েছে। আন্দেই যাকে অনুসরণ করছিল তাকে ধরতে পারল না, তারপর পাভেলের সামনে দাঁডিয়ে ইগোরভ বললেন, 'নিকোলায়েভ আর সেক্ষসভ পাশের বাডির বাগানের মধ্যে দিয়ে পালিয়ে গেল, এটি যে বটতে পারে তার জনো প্রস্তুত ছিলেন। তোমরা গ'

একটুও বিচলিত না হয়ে পলিয়াকভ উত্তর দিল, 'মার থাকলেই বা কি হতো । তখন ওখানে একা ছিল আন্দেই এবং যতো চেফী করুক না কেন এক সঙ্গে বাড়ির ছদিকে থাকা তারপক্ষে সম্ভব ছিল না ।'

পলিয়াকভের মন্তব্য কান না দিয়ে রাগতভাবে ইগোরভ বললেন, 'কাান্টেন আলিওখিন এই কাজটা তোমরা এগার দিন ধরে করছো, অথচ দেখাবার মতো কিছুই করে উঠতে পারো নি এখনো। বলতে পারো কেন পারো নি •'

'দেখাবার মতো কিছুই করে উঠতে পারিনি বলতে কী বোঝাতে চাইছেন আপনি •' প্রতিবাদ করে উঠলো পলিয়াকভ।

নিজের বুট জুতোর ঘষা লাগা ডগাটার দিকে তাকিয়ে পাভেল বললো, 'আমরা যথাসাধ্য চেন্টা করছি'। জেনারেলের সামনে আটেনশনের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে ছিল পাভেল।

রাগের চোটে প্রায় চিংকার করে উঠলেন ইগোরভ, 'জানিনা তোমরা কি করছো, আমি যা চাই তা ংলো ফল !! তা যতক্ষণ না পাচ্ছি এসব শুধু ছেলেখেলা হচ্ছে! দাডি কামাও নি কেন ?' হঠাং প্রশ্ন করে বসলেন, ভার পব উভরের জন্যে অপেকা না কবেই প্রিয়াকভকে প্রশ্ন করলেন, 'এই কাজটার বাপারে মাত্র একটা দল কেন আছে ?'

'কিন্তু আপনি তো জানেন· বাড়তি লোক নেই।'

'পর ও দিন তো গোল্বভ ছজনকে পাঠিয়ে ছিল, অবশ্য সেটাও আমার অনুমতি না নিয়ে।' বিরক্তি প্রকাশ পেলো জেনারেলের মস্তব্যে, 'আরও আগে পাঠালে অবশ্য ভাল হতো। গোডা থেকেই নিয়েমেন অভিযান সম্বন্ধে ভোমাদের একট্র বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত ছিল।' 'শুলবংসির কাছে যখন তল্লাসার কাজ চলছিল তখন আপনাকে ন! জানিরেই এগারো দিন আগে পাভেলকে আমি তুজন লোক দিরেছিলাম। এই মুহূর্তে করেক ডজন কাজ আমাকে দেখা-শোনা করতে হচ্ছে। আমি তো জোতিষী নই, তাই সব সময় বলতে পারি না কোনটা বেশি জরুরী। সবগুলোর ওপর নজর রাখাই আমার কর্তবা। প্রথম ধরা-পড়া সংবাদটার মূল বয়ান আমাকে সতর্ক করে দিয়েছে। গড় আইচল্লিশ ঘন্টা ধরে আমি সব সময়ে ঐ প্রেরক যন্ত্রটা সম্বন্ধে চিন্তা করে চলেছি। দেখতে তো পাছিছ সম্ভাব। সব কিছুই কবা হচ্ছে, লোকেরা আপ্রাণ খাইছেও। কিছু মনে করবেন না, আপনারা অসম্ভ্রীতির কারণটাকে ঠিকমতো সমর্থন করতে পারছি না আমি.' বললো পলিয়াকভ।

'আশা করি ছ্-এক মিনিটেব মধোই সব বুঝতে পারবে! পাঠোদ্ধার করা সংবাদের মূল বয়ানটা থেকে দেখা যাচ্ছে যে আমরা অতান্ত দক্ষ আব ভীষণ বিপজ্জনক এবটি শক্তপক্ষীয় গুপুচরদের দলের বিরুদ্ধে এগোচ্ছি। গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ যোগাড় করে তারা কোনরকমে নিজেদের ঘাঁটিতে পার্টিয়ে দিছে। এবং শুধু তাই নয়', ইগোরভ বলে চললেন, 'এখানে অস্বার জন্যে আমি যখন বেরোতে যাচ্ছি উন্তিনভের ফোন এল। প্রমাণ পাওয়া গেছে যে কে.এ.৬. বেতার কর্মীর একজনের সঙ্গে পুরোপুরি মিল পাওয়া যাচ্ছে আর.টি.ও. বেতার কর্মীর থবর পাঠাবার ভঙ্গীর সজে, যার পাঠানো সংবাদটা ধরা পড়েছে ১০শে জ্লাই ইয়াশুনের কাছে। তার মাঝে ওরা আমাদের পশ্চাদবর্তী অঞ্চলে প্রায় একমাস ধরে কাছ চালিয়ে যাচ্ছে, শুধু আহ্বান-সংকেত, সংকেতলিপি, বেতার তর্জ, সময় এবং তাদের সংবাদ পাঠানোর অধিবেশনের জায়গা পাল্টে পাল্টে। একটা অভান্ত বিপজ্জনক গোয়েলগার দল আমাদের পশ্চাদবর্তী অঞ্চলে প্রায় একমাস ধরে পুরোদমে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে—তাংলে এখন বুলতে পারছে। আমাদের কি করণীয় ং'

ইতিমধ্যে চা গোলানো বন্ধ হয়ে গেছে পলিয়াকভের, সে কোন উত্তর দিল না।

'আসতে পারি ?' হাতে হালকা নাঁল রঙের কয়েকটা কাগ্ছ হাতে একজন কমবয়সী কালো চুলওলা অফিসারের এবড়ো থেবডো চেহারা দেখা গেল দরজার সামনে। 'কমরেড জেনারেল এই বিভাগের সংকেতলিপির অফিসার জানাচ্ছে... পেচনের দরজাটা বন্ধ করতে করতে সে শুরু করল এবং চোখে কম দেখা লোকের মত পিট পিট করে তাকাতে গিয়ে চোখো-চোথি হয়ে গেল রক্তচকু জেনারেলের সঙ্গে।

'তোমার জলো আমায় অপেক্ষাকরে থাকতে হবে কেন ?' ইগোরভ বাগে কেটে পডলেন. 'নিজেকে কি মনে কর তুমি ? সংবাদের মূল-বয়ানটা কি ?'

'শত। ত জরুরী। জরুরী খবর ছিল -- ডিভিশন থেকে স্রাস্রি আপনার জনো পাঠানো হয়েছে', কাগজগুলো ইগোরভের দিকে এগিয়ে দিয়ে জীক গলায় বলল লেফটেনান্টি, 'নিয়ম আছে যে সংকেতলিপির পাঠোদ্ধার করার সমর আমরা এক মুহূর্তের জন্মেও পামতে পারি না। -- এই এক্সপ্রেস ক সংবাদটা আপনার নামেই এসেছে জেনারেল -- - ।'

পেশ অধিষ্ঠ হয়েছেন জেনারেল, কাগজগুলো প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে আলোর কাচে চলে গেলেন, পড়তে পড়তে ওঁর মুখ ক্রমশঃ উত্তেজনায় কঠোর হয়ে উঠতে লাগল।

·আমি কি যেতে পারি ?' বিঙ বিড় করে বলল লেফটেনান্ট।

উত্তর না দিয়ে, এমনকি কথাটা যে শুনতে পেয়েছেন এমনভাব না দেখিয়ে ইগোরভ তাঁর মিলিটারী কোটের ওপর দিকের বোতামগুলো খুলে ফেললেন: তারপর কাগজ থেকে মুখ না তুলেই টেবিলের ওপর হাতড়াতে লাগলেন সিগারেট কেসটার জল্যে, তারপর নাগাল পেয়ে কাঁপা কাঁপা হাতে একটা সিগারেট বের করলেন। পার্শ্বচরটি এজক্ষণ উদ্বেগের সঙ্গে জেনারেলের প্রতিটি চালচলন লক্ষ্য করে যাচ্চিল, সে মুহুর্তের মধ্যে ছুটে এসে নিজের লাইটারটি জেলে সামনে ধরল ইগোরভের। খুব জোরে একটা টান দিয়ে কাগজগুলো পড়ে চললেন, অন্য হাতটা দিয়ে ঘাড়ের সেই কাটা দাগটায় হাত বোলানোর কাজটাও চলচিল। সর্বশক্তি প্রয়োগ করে যেন তিনি মুল ব্যানটা মুখত্ব করে নিতে চাইচেন।

'এবার আমি যেতে পারি ?' সংকেতলিপির অফিসারটি আবার জানতে চাইল।

এক শ্রেণীর সংবাদ যাকে অগ্রাধিকার, দেওয়া হয় অলু সব

খবরের তুলনায়—লেখক

'হাা, যাও,' সংক্ষেপে বলল প্ৰিয়াকভ, কিন্তু লেফটেনানটি একটু ইতঃস্ততঃ করল, ঠিক কি করা উচিত ভেবে উঠতে পারছিল না, শেষ পর্যস্ত চলে গেল. কিন্তু বেরোবার সময় হোঁচট খেল চৌকাঠে।

পাভেলের দিকে অলস্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ওপরের কাগজটা পদিয়াকভের হাতে দিয়ে ইগোরভ বললেন, 'নাও, পড়ো এটা। নরক কাও শুরু হয়ে গেছে।'

অনা কাগজগুলো হাতের মুঠোয়, হাত নাডাতে নাডাতে ইগোরভ বললেন, 'আমি জানতাম এটা আসতে যাচেছে।'

সংকেতলিপির অফিসারের নিজের সুন্দর হস্তাক্ষরে "এক্সপ্রেস" কথাটি লেখা সাংকেতিক টেলিগ্রামের মূল বয়ানটি পডল পলিয়াকভ। প্যাডটা বুটিয়ে দেখল সে, উর্ক্তিলালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠলেও শান্তভাবে, যেন কোন দৈনন্দিন সাধারণ ঘটনা নিয়ে আলোচনা করছে এইভাবে বলল, 'স্তাভকা কাজটি নিজের হাতে তুলে নিয়েছে।'

### ৪৭। অভিযান সংক্রান্ত নথীপত্র

সাংকেতিক তারবার্ডা

**এ**त मश्याजन · · ·

অত্যন্ত জেকরা !

ইগোরভ সমীপে, টেলিগ্রাম নং·····

यस्त्रा (थरक

**७**/₹·····

*34.04.88* 

নই এবং ১৬ই আগস্ট তারিখে ধর। পড়া নিয়েমেন অভিযান সংক্রাপ্ত সংবাদগুলোর সাংকেতিক লিপির পাঠোদ্ধার করা. মূল বয়ান এর সক্ষে পাঠানো হচ্ছে: সেইসক্ষে আমি ভোমাদের বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি ঐ গুপুচর খুঁজে গ্রেপ্তার করার জন্যে যাতে সক্রিয় বাবস্থা নেওয়া হয় এবং বেতার-প্রেরক হস্তুটির কাজ এখুনি বন্ধ করো।

ধরা-পড়া বেতার সংবাদের মূল বয়ান এবং আরও কয়েকটি
পরিস্থিতি থেকে জানা যাচ্ছে যে তোমাদের লড়তে হবে
তোমাদের যুদ্ধ সামাস্তের প\*চাঘতী অঞ্চলে এবং আশে-পাশের
যুদ্ধ সামাস্তের পিছন দিকে গুপুচরের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে

এমন এক অত্যন্ত দক্ষ ও ভ্রামামান দলের বিরুদ্ধে। এই কাজের জন্মে জার্মানরা যে যোগাযোগরকাকারী দল রেখে গেছে ভালের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেই বোধ হয় কাজ চালিয়ে যাচ্ছে এই লোক গুলো, যাদের আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি। এটাও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, যুদ্ধ সীমান্তের পিছনে আমাদের যে যোগাযোগ বাবস্থা আছে তার ওপর ওরা নিয়মমত সজ্জাগ দৃষ্টি রেখে চলেছে এবং সিআউলিআই-এর কাছে ঐ ধরনের অন্ততঃ এক জন অত্যন্ত ওয়াকিব গল গুপ্তচর আছে তা না হলে অন্ততঃ ঐ ধরনের একটি দল আছে।

নিয়েমেন অভিযান সম্পর্কে ব্যক্তিগত দায়িত্বভার নাও।
তল্লাসার কাজে অন্ততঃ তিনটে দলকে কাজে লাগাও এবং
দেখো যাতে লেফটেনান্ট-কর্ণেল পলিয়াকভ নিজে ুএ
কাজ করে।

গন্ধানী বেভার কেন্দ্রের দাহায্যে শক্রদের পাঠানো বেতার সংবাদ ধরার চেন্টা তাত্রতর করো, যুদ্ধ দামান্তের পশ্চাদ্বতী অঞ্চলে ভ্রমণরত সকলের কাগজপত্র খুঁটিয়ে দেখে। এবং বিশেষ নজর দাও রকেড রান্তা≉ আর:রেল লাইনের ওপর।

এই তল্লাসার অগ্রগতি সম্বন্ধে এবং প্রতি বারো ঘণ্টা অন্তর কা ব্যবস্থা তোমর। নিচ্ছ সে সম্বন্ধে খবর পাঠাও।

কলিবান্ত।

্জড.বি. নং···( নিয়েমেন ), ৭.৮.৪৪-এ ধরাপড়া ্সংবাদ।

··· আমরা ওটা খু জে পাই নি, দাউগাভা নদীর বামতীরে চতুথ আক্রমণকারী দলটি নিজেদের চেলে সাজাচ্ছে গোপনে। বিরজাইয়ের কাছে স্তাভকার সংরক্ষিত বাহিনীর ১৯ নং ট্যাঙ্ক

রকেড পথ—যুদ্ধ সীমান্তের কাছে পাশাপাশি বর্তমান পথগুলোকে
 বলা হতো—লেথক

বাহিনী মোতায়েন হরেছে। ৪৯নং সৈন্য বাহিনীর শক্তির জন্য গতকাশ বিয়ালিস্টোক সৌশানে প্রায় ৩০০০ সৈন্য এপেছে। বর্তমানে তারা লোমঝা আর ওসোভেংসের দিকে যাচেছে। বৈসন্যরা দৈহিক শক্তিতে কর্মক্ষম এবং নৈতিক শক্তিতে আটুট: বেশির ভাগই ফিরছে গ্রস্পাতাল থেকে, তার সঙ্গে আছে আঠারো বছরের সদ্য ভতি করা যুবকেরা।

का ७९५७।

জেড.বি. নং ১৩২৮ (নিয়েমন), ১৬.০৮.৪৪-এ ধরা পড়া সংবাদ। মাটিল্ডা ডাকছে: দিআউলিআই-এর পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমে, ৫৪ নং ও ১১৩ম পদাতিক বাহিনীর দৈশ্য বেষ্টিত অংশে, মাটির তলায় প্রতিরোগ বাবতা অবলম্বন করা হয়েছে, ইাঞ্জনিয়ারিং কৌশলে বাধার সৃষ্টি করে আর ট্যাঙ্ক-ধ্বংসী মাইন পুঁতে। গত তু সপ্তাহে যুদ্ধ বাবতা জোরদার করা হয়েছে পদাতিক সৈনা, ট্যাংক, বড় কামান আর মটার এনে (৭৬, ১২২ আর ১৫২ মিলিমিটারের কামান)। সব রকমের শক্তি র্দ্ধি করার চেষ্টা চলছে অবিরামভাবে যুদ্ধ সামান্তের ডান শাখা, ভাভকা সংরক্ষিত বাহিনী, দিতীয় বাল্টিক ফ্রন্ট এবং ভ্তায় বিয়েলোক্ষীয় ফ্রন্ট থেকে সৈন্য ও আনুষ্কিক যুদ্ধোপ-করণ সিআডলিআইতে এনে। দল চেলে সাজানো এবং নতুন করে কেন্দ্রৌভূত করার কাজ চলছে গোপনে।

काष्ट्रप्रथ।

#### সাংকেতিক তারবার্তা

ইগোরভ সমীপে

मस्त्रा (शरक

*पञ्चा अम* !!

Jb.0b.88

আমি এতদারা তোমাকে জানাচ্ছি যে আজ (১৮ই আগস্ট) ২টা ১০ মিনিটে স্তাভকা নিয়েনেন অভিযানের নিয়ন্ত্রণ-ভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছে এবং পাল্টা-গোয়েলা বিভাগের সংস্থাগুলোকে বলা হচ্ছে এই প্রেরকযন্ত্র সম্পর্কিত কাজ এবং দল্টির মূলকেন্দ্র ও দেই সঙ্গে সমগ্র ঘাটিটার কার্যকলাপের অবসান ঘটাতে স্বতোভাবে।

সংশ্লিউ গুল্পচরদের অনুসন্ধান ও গ্রেপ্তার করা এবং প্রেরকযন্ত্রটিকে দখল করার জন্যে যথাসপ্তব প্রচণ্ড মাত্রায় বাবস্থা
অবলম্বন করো। এ ব্যাপারে পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের স্ব
কর্মাদের নতুন করে শক্তি রাশ্বর জন্য ইতিমধ্যে যাদের পাভ্যা
গেছে, নিরাপণ্ডা বাহিনার থেকে আসা ইউনিট, বিশ্রাম নেবার
অঞ্চলের সেনা নিবাসের কর্মী এবং রুট ক্মাণ্ডান্টের কর্মচারারুপ এবং সেই সঙ্গে তোমাদের অনুরোধ অনুসারে লাল ফোজের
ইউনিট ও সংগঠন কর্তৃক প্রেরিত স্ব স্থায়ক ক্মির্ন্দকে কাজে
লাগাও।

যে সব জায়গায় সৈন্যদলকে কাজে লাগানো গ্রেছে সেখানে, রেল স্টেশনে, ট্রেন এবং সামাস্ত তল্লাসী ঘাঁটিতে কাগজ-পত্র পরীক্ষা করার বাবস্থা আরও জোরদার করো। শ্রেণী ও পদমর্ঘাদা নির্বিশেষে সকল সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের আটকে রাখ যতক্ষণ না পর্যস্ত তাদের সঠিক পরিচয় জানা যায়…

যুদ্ধ সীমান্তের কমাণ্ড ও পশ্চাঘতী অঞ্চলের নিরাপত। বাহিনীর প্রধানকে বিশেষ নির্দেশনা দেওরা হয়েছে লোক এবং সাজ সরঞ্জাম যা তোমাদের দরকার তাই দিয়ে সাহায্য করতে। ঐ নির্দেশনাতে প্রথম বিমান বাহিনীর অধিনায়ককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রয়োজনে তোমাদের যোগাযোগ ও পারবহুণের জন্য বিমান সরবরাহ করতে।

প্রথম ও বিতীয় বিয়েশোরুশীয় যুক সামান্তের পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের প্রধানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাদের দলের দশ থেকে বারে। জন সেরা তদন্তকারার একটি দল থেন এথুনি ভোমাদের কাছে পাঠায়। সেই সঙ্গে ৬৯, ৮৪তম ও ৫৫তম বেতার-গোয়েন্দা দলগুলিকে ভোমাদের অধীনস্থ করে পাঠানো হচ্ছে এবং তাদের অগ্রবর্তী স্থানে পুননিযুক্ত করা থেতে পারে। সমাস্পাল্টা-গোয়েন্দা কেন্দ্রীয় ডাইরেকটরের কর্মী-বিভাগের প্রধানকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সম্ভাব্য সমস্ত উপায় অবলম্বন করে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তোমাদের তদন্ত বিভাগ ও তোমার ডিভিসনের সঙ্কেতলিপির পাঠোদ্ধার করার বিভাগটিতে অভিজ্ঞ তদন্তকারী ও সাংকেতিক লিপিকার এনে তাকে যেন পূর্ণ ক্ষমতাবিশিষ্ট করা হয়।

দি,আই.সি.ভি মনে করেন যাদের তোমরা খু\*জে বেড়াচ্ছ তারা বেশ কয়েকটি কারণে ভীষণভাবে যে বিপজ্জনক সে বিষয়ে তোমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা উচিত এবং জোর দিচ্ছেন যাতে তাদের গ্রেপ্তার করার জ্বন্যে ভোমাদের কর্মচারির্ন্দ, বেতার-কৌশল ও সেনাদলকে চ্ড়াস্তভাবে যাতে কাজে লাগান হয়।

ন্তাভকার নির্দেশ অনুসারে এই অনুসন্ধানের কাজে নিয়োজিত তোমার কর্মচারির্দ ও সকল কর্মীকে জানিয়ে দিতে হবে যে নিয়েমেন অভিযানের ব্যাপারে যাদের কাজ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রকৃত সুফলদানের সহায়ক হবে তাদের পদক দেবার জন্যে নির্বাচিত করা হবে।

ভোমাদের সকল কাজে সমন্তর সাধন করার জনো এবং সরেজমিনে হাতে-কলমে সাহাযা করার জন্যে গোয়েল। বিভাগের অফিসারদের একটি দল নিয়ে মেজর-জেনারেল মাখভ একটি বিশেষ বিমানে করে সকাল ৬টার পৌঁছছেন। তাঁকে আনার জন্যে লিভা বিমান কেল্রে গাড়ি পাঠাতে ভূল যেন না হয় এবং ঐ বিমানে আর যায়৷ যাছে তাদের এই কাজটি সম্পাদন করার ব্যাপারে সঙ্গে সঙ্গে যেন কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়।

তোমাদের অনুসন্ধানের ধারা, তোমাদের অবশস্বিত ব্যবস্থা এবং যে-সব নতুন তথ্য পাওরা যাবে সব কিছু প্রতি তিন ঘন্টা অস্তর আমাদের জানাবে।

### সাংকেতিক তারবার্তা

**অ**ত্যस **जकती** !

ইগোরভ সমীপে,

নিকোলায়েভ এবং দেশুসভসম্বন্ধে বিশ্বদ বিবরণ পাঠানোর ব্যাপারে তোমার অনুরোধের উত্তর দিতে দেরী হওয়ার কারণ সহসা দৈল্যবাহিনীর ৩১৫১৮ নং ইউনিটের প্রথম বাইলোকশীর সামান্তে ওয়ারশ এলাকায় বদলী করা এবং যে নিকোলায়েভ ও সেন্তসভ শেষ যে ইউনিটে ছিল সেখানে তাদের আজ পর্যন্ত না ফেরা, থেখানে কমান্ডান্টের দপ্তরে তাদের জন্ম নির্দেশ রাখা আছে এর পর কোথায় যেতে হবে। গতকাল নিকোলায়েভদের ছুটি শেষ হয়ে গেছে এবং তাদের না-ফেরার কারণ জানা যাছে না।

তোমাদের জ্ঞাতব্য বিষয়টি যথারীতি প্রথম বাইলোকশীয় যুদ্ধ সামান্তের পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের প্রধানের কাছে পাঠান হয়েছে অবিলম্বে উত্তর পাঠাবার বিষয়টি ওপর গুরুত্ব দিয়ে। ইতিমধ্যে তোমাদের দরকার পড়তে পারে এমন কয়েকটি সমস্যার সমাধান করার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করছি আমরা। থেমন যেখানে নিকোলায়েভ আর সেন্তসভদের ইউনিট সম্প্রতি অবস্থান করছে। সেখানে যদি তারা ফিরে আসে তবে তাদের বর্ণনা থেন মেলান হয়। ফলাফল সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের জানানো হবে।

গোরবুনভ।

## ৪৮। লেফটেনাণ্ট আব্রেই ব্লিনভ

গার্ড প্লেট্নের সার্জেন্ট-মেজর ভোর সাড়ে পাঁচটার সরর আল্রেইকে জাগিরে পাভেলের নির্দেশটি জানিয়ে দিল: এখুনি লেফটেনাল্ট-কর্ণেল পলিয়াকভের কাছে যেতে হবে।

বিমানবাহিনীর পাল্টা-গোয়েন্দাবিভাগের দপ্তরে বদেছিল পালয়াকভ।

বাডির চম্বরে তাদের শরীটা না ধাকার অর্থ ক্যাপ্টেন পাভেল আ**লিওখিন** নিশ্চয় এরই মধ্যে কোথাও বেরিয়ে পড়েছে।

যাতায়াত করার সময় আন্দ্রেই মাত্র ত্বার দেখেছে প্লিয়াকভকে এবং শুধু চেহারায় চেনে, এর আগে কথা বলার জন্যে কখনও ডাক পড়ে নি তার। যদিও প্লিয়াকভ সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছে সে, বিশেষ করে তামাস্তমেভের কাছে এবং ঐ মানুষ্টি যে নানা দিক দিয়ে সাধারণ মানুষ্রে অনেক উধ্বে সিরক্ষ একটা ধারণা হয়ে আছে তার মনে।

তামান্তদেভ বেশ করেকবার পশিয়াকভকে "এক নম্বর বৃদ্ধির-বাক্সশ বলে বর্ণনা করেছিল: "পাল্টা গোরেন্দা রম্ভির কাছে উনি ষয়ং ভগবান না গলেও, অস্ততঃ তাঁর সহকারী !"

ফলে খুব একটা কিছু গভার আর অন্তর্ভেণী ব্যাপার ঘটবে আশা করেছিল আন্দেই, ও আশা করেছিল "ভ্রান্তির ত্রিভ্রুজ", "কথার মারপ্রাচ" ইত্যাদি বিশেষজ্ঞদের পরিভাষায় ভরা বক্তবা ভ্রুবে। বেশ চিন্তাতেও ছিল যদি ও পলিয়াকভের কথার মূল বক্তবাটুকুও ব্রভে নাপারে।

দেখা গেল পলিয়াকভ আশ্চর্যজনকভাবে একেবারে মাটির মানুষ এবং আত্মস্তরিত। বিবজিত। তার বাবহার এবং শাস্ত কণ্ঠষরে আল্রেইকে মনে করিয়ে দিল এক ভরাট গলার পরম পণ্ডিত র্দ্ধ ডাক্রারের কথা, শৈশবে যিনি আল্রেইয়ের চিকিৎসা করেছিলেন। যে শব্দগুলো পলিয়াকভ ব্যবহার করিছল সেগুলো একেবারে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ভাষা এবং স্বাই সেটা বুঝতে পারে। যে দায়িছভারটা আল্রেইকে দেওয়া হল সেটাও খুব সাদামাটা; ট্রেনে করে পাঠাবার জন্মে লিডাতে যেডিভিসনটিকে আনা হয়েছে তা থেকে এক কোম্পানী সৈন্ম নিয়ে ওকে যেতে হবে জাবোলোতিয়েত (যেটা পলিয়াকভ নক্শায় দেখিয়ে দিল) এবং যেখানে চ্নিন আগে চোরাই ডজ গাড়িটি পাওয়া গেছে সেই গ্রামের উত্তর-পশ্চিম দিকের জঙ্গলে পুজাম্পুজ্বপে তল্লাসী করতে হবে। তল্লাসের উদ্দেশ্য হল হাতলে এন.জি. অক্ষর খোদাই করা ট্রেঞ্চ খোঁড়ার ছোট কোদালটির সন্ধান করা। আল্রেইকে এটাও বলা হয়েছিল যে সে যেন সেইসব গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে যারা প্রথম গাড়িটাকে জঙ্গলে দেখেছিল।

পলিয়াকভ যখন শেষ নির্দেশটা দিচ্ছিল তখন ইগোরভ অফিসে এলেন।

জেনারেল নিজেই এগিয়ে এলেন ওদের দিকে এবং হঠাৎ আল্রেই আবিস্কার করল সে মুখোমুলি দাঁডিয়ে আছে জেনারেল ইগোরভের সামনে। আল্রেই লাফিয়ে উঠে আটেনশানের ভলীতে দাঁড়িয়ে টুপিতে হাত ঠেকিয়ে স্যালুট করে বলল, 'শু…শুড…'

শ্ভভ দিন। তুমি কোখেকে ?' তুম করে প্রশ্ন করলেন ইগোরভ।
কি-কমরেড জে-জেনারেল…।'

আন্তেইকে উদ্ধার করতে চট করে এগিয়ে এল পলিয়াকভ, বৃঝিয়ে বলল, এ হল লেফটেনাল ব্লিজ, পাভেল আলিওখিনের দলের। প্রায় হ্মাস হতে চলল ও আমাদের সঙ্গে আছে এবং এই বিভাগের কনিষ্ঠতম আফি সারও। ভাষণভাবে আহত ও রক্ত করণের পর সুস্ক হয়ে ও আমাদের দলে যোগ দিয়েছে। তার আগে ও চল যুদ্ধক্রে একটা প্লেট্নের আধিনায়ক। মস্কোর লোক। ওকে আমি এখন পাঠাচ্ছি ট্রেঞ্চ খেন্ডার কোলালটির সন্ধানে।

দলের সব কিছুই যেন পলিয়াকভের নখদর্শণে থাকে—তার আঘাত, রজ-ক্ষরণ, এমনকি আল্রেই যে মস্কোর লোক সেটাও জানে দেখছি। কি করে এতটা সন্তব…ং হঠাৎ জেনারেল দেখে বেশ ঘাবড়ে গেছে আল্রেই, তা না হলে ওর জানা উচিত ছিল ওর চাকরি সংক্রান্ত ফাইলে এসব কথা বিস্তারিত লেখা থাকতে পারে। অবশ্য এটা জানাও তার কথা নয় যে, তার আঘাত, তার রক্ত ক্ষরণ সংক্রান্ত বিস্তারিত বর্ণনা এবং সে যে এই বিভাগের নতুন ও স্বক্নিই অফিসার এসব পলিয়াকত ইচ্ছাক্তভাবেই জানাচেছ ইগোরভকে, যার যমজ ছেলে মারা গেছে মস্কোর যুদ্ধে।

গন্তার গলায় ইগোরভ বললেন, 'যুদ্ধক্ষেত্রে প্লেটুন কমাণ্ডার ছিল,' তারপর কঠোর দৃষ্টিতে আল্রেইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তাহলে তুমিই সেই লোক যে একজনকে অনুসরণ করে যেতে যেতে লোকটাকে চোখে ধুলো দিয়ে পালাতে দিয়েছিলে ?'

আন্দেইকে মুখ খোলার সুযোগ না দিয়েই মাঝখান থেকে টুক করে প্লিয়াকভ বলে উঠল, অন্ধকার রাতে র্ফি পড়ছিল। তুপু ও কেন, থেকোন লোকের ক্ষেত্রেই ৬টা ঘটতে পারত। দলটির নেতার কাছ থেকে লেফটেনান্ট সম্বন্ধে থক রিপোট পাওয়া গেছে সেগুলো ইতিবাচক। আমাদের পেশার সব কটি কলাকৌশল যাদ ও এখনো আয়ন্তনা করে নিয়ে থাকতে পারে, তাতে কিছু মনে করবেন না ও শিগগীরই শিখে নেবে, এটা ভুধু সময়ের ব্যাপার।"

'যাতে তাডাতাডি শিখে নিতে পারো সেটা দেখা, ভুল যেন না হয়; 
হাতে আমাদের সময় বেশি নেই। যুদ্ধের মধ্যে জড়িয়ে আছি আমরা, 
নিয়মমাফিক অভ্যাস করার কাজ এগুলো নয়", ইগোরভ মন্তবা করলেন, 
তাঁর কণ্ঠয়র থেকে বোঝা গেল তিনি আদে । গুশি নন। তারপর আল্রেইয়ের 
দিকে ফিরে বললেন, "কোদালটি, খেশজার ব্যাপারে যেন কোন ভূল না হয়, 
লেফটেনালট! কাজটি জরুরী। লোক যা দরকার দেওয়া হবে। তাদের 
প্রত্যেককে আলাদা করে বুঝিয়ে দেবে এই কাজটা কত দায়িত্বপূর্ণ। এই 
কাজে নিযুক্ত প্রত্যেকটি লোক যেন সেটার মর্ম বোঝে; আজই রাতে 
ওদের ট্রেনে চাপতে হবে, যাতে যাই ঘটুক না কেন দশটার মধ্যে যেন স্টেশনে 
ফিরে আসতে পারে…।'

'এটা আমি ওকে বুঝিয়ে দিয়েছি.' পলিয়াকভ নিজের কথাটি জুড়ে দিল ওইসভোঃ

'শুভেচ্ছা রইল তাহলে', হাল্প। হলদে রঙের লোম ভরা বিরাট হা**ওটি** আল্রেইয়ের দিকে প্রদারিত করে ইগোরভ বললেন, 'তোমার ওপর ভরসা করে রইলাম এবং ফল চাই আমি।'

এর আগে একবার মাত্র আন্দেই একজন জেনারেলের সঙ্গে করমর্দন করার সুযোগ পেয়েছিল এবং সেটি হল কোর কমাণ্ডারের কাছে পদক নিতে যাবার সময়। সেই জেনারেলটি ছিলেন সাদা চুলওলা ছোটুখাটু এক রন্ধ, হাড়টা ধলধলে ও গুর্বল এবং তাঁকে বেশ চটপটে দেখতে লাগছিল এবং পুরু তুষারের আন্তরণের মধ্যেও ট্রেঞ্চে ওঠা-নাম। করছিলেন, কিন্তু তাসত্তেও যাদের পদক পাবার কথা ছিল তাদের আগের থেকেই কঠোরভাবে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল অভিনন্দন জানাবার সময় ওরা যেন জেনারেলের হাতে চাপ না দেয়। অথচ ইগোরভের মুঠিতে এত জোর যে আল্রেইয়ের পা পর্যন্ত কেঁপে উঠল।

তার প্রতি যে আছা দেখান হয়েছে এবং যে বিরাট দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার তার উপর নাস্ত কর। হয়েছে সেই অহস্কারে উদ্দাপিত হয়ে আল্রেই বেরিয়ে পডল স্টেশনের উদ্দেশ্যে: প্রাণশক্তিতে ভরে উঠেছে—
ভার মন এবং দায়িত্ব পালন করার জন্যে ভীষণ উদগ্রীব হয়ে উঠেছে। ট্রেক

কাটার একটা কোদাল সঙ্গে নিয়েছে আন্ত্রেই দলের লোকদের মডেলটা দেখাতে সুবিশে হবে বলে. তবে এত তাড়াহুডো করে বেরিয়ে পডেছে যে সকালের প্রাত্তরাশ খেতেই ভূলে গেছে। ইগোরভের বিশাল হাতের করমর্দনটা সে এখনো অনুভব করতে পারছে এবং ওঁর সঙ্গে তার পুরো কথাবার্ডাটি চিন্তা করছিল—'প্লেটুন কমাণ্ডার।···সব রিপোর্টই তোইতিবাচক·· ও মদ্ধোর লোক! কোদালটা খোঁজার ব্যাপারে কোন ভূল না হয়্ন লেফটেনান্ট! কাজটা জরুবী। তোমার ওপর ভরসা করে রইলাম এবং ফল চাই আমি!'

ওর ওপর ভরদা করে ওরা ভালই করেছেন, ওদের মুখ রাখবে আন্দেই। ওর ভূলের জন্যে পাভেল আর পলিয়াকভকে লজা পেতে হবে না—এরা যে ওর ওপর আস্থা রেখেছে তার যোগ্য মর্যাদা সে দেবে। জাবোলেতিয়ের কাছে যে বনটি আছে সেটি খুব বড নয়—তাছাডাটের কাটার কোনাল দিগারেটের টুকরো বা শদা নয়—পুরো আঠারো ইঞ্চিলয়। খুইজে বের করে ঘুইটিতে ফিরে এসে বেশ মেজাজের মাথায় প্রিয়াকভের টেবিলের ওপর রাখবে।

আগে থাকতে যে কথা হয়েছিল সেই হিসেবে এই কাজের জনো একটি অনুসন্ধানী দল দেওয়া হল, তুর্ভাগাবশতঃ একজনও পুরোদস্তর শক্ত সামর্থ ছিল না। অধিনায়কসহ দলে লোক ছিল ৪৯ জন। কোম্পানীতে সৈনাদের প্রচুর কাজ করতে হয়েছিল এবং খুব ভালভাবে তাদের বাছাই কর! হয়েছিল। এদের প্রায় প্রত্যেকেই নানা সম্মানে ভূষিত এবং জামার হাতার সম্মানসূচক পাকানো ফিতে লাগানো। পদাতিক বাহিনীর সেনার। যেমন পট্টি পরে, এদের একজনেরও সে রকম কিছু নেই এবং অনেকেরই পায়ে ভাল চামড়ার জুভো। অনেকে বেশ বাহারে জুলফি বেখেছে, আর কপালের ওপর লুটিয়ে আছে থোকা থোকা চুল। ওদের কমাণ্ডিং অফিসার বেশ হাউপুষ্ট একজন সিনিয়ার লেফটেনাল্ট এবং চোখে পড়ার মত চেহারা। পারে নরম চামডার জুতো, গোডালির গুলফের কাছে বেশ কুট্টকে আছে, সেখানে গোঁজা ধুলো-কালি লাগা বর্ণগোপনকারী পাল্ট। হাতে ছিল পোল-অফিসারদের ঘোড়ার চাবুক এবং পরিস্কার করে কামানো ছোট গোঁফ আর ছবিটা পুরো করার জনো চমংকার জুলফিও ছিল। এই চটপটে, আছাবান মানুষটির মুথে হাসি এবং জোড়-লাগানো নাচিয়ে কাঠের পুতুলের

মত একটু ঝাঁকি মেরে মেবে ফাঁটে। অথচ অধীনস্থা যে তার সব নির্দেশ হাসি মুখে সচ্চে সচ্চে পালন করে এটা সহজেই চোখে পডল আল্রেইয়ের। বেরিয়ে পড়ার জনো তৈরী হতে ক্ষেক্ মিনিটেব বেশি সময় লাগল না। স্বাই বেশ হাসিখ্শি এবং আগ্রহী।

সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাক। লরীর প্রথমটাতে উঠে ড্রাইভারের পাশে বসল আন্দেই, বলল যত জোরে সম্ভব গাডি চালাতে। ঘন্টা তুই পরে ওরা নির্দিষ্ট জায়গায় পোঁচে গেল। দূর থেকেই আন্দেই দেই চোট বনটাকে চিনতে পারল। লিডায় থাকতে এটাকে যত চোট মনে করেছিল কাছে আসার পর দেখা গেল বনটা তত চোট নয়।

আংক্রেই সিনিয়র লেফটেনানটটিকে বলল স্বাইকে রান্তার ধারে ছ-সারিতে দাঁড করাতে, ওরা দাঁড়াবার পর যা নির্দেশ দেবার ছিল আল্রেই দিল। কোদালটা হাতে নিয়ে প্রতোকটি কথা চিন্তা করে করে, কোপাও থেমে, কোপায় যেখানে জোর দেবার সেখানে জোর দিয়ে বলতে লাগল আন্তেই: 'ক···কমরেডরন্দ ওপরওলা আমাদের ওপর খুব একটা দা---দায়িত্বপূর্ণ কা---কাজের ভার দিয়েছেন---', আল্রেট আপ্রাণ চেটা করচিল না তোতলাতে, 'এই বনের মধ্যে ঠি…ঠিক এই ধবনের একটি कामान थू<sup>™</sup>एक दि...दित कतात निर्मि (मध्या श्राह्म खामामित...', কোদালটি উ"চু করে সকলকে দেখালো। ওরাও দেখলো। 'যে কৌদালটি খু॰...খুঁজতে হবে সেটা ঠিক এই রকমই দেখতে, তবে হাতলে নামের গুটি আছা আক্ষর খোদাই করা আছে--এন এবং জি. আবার বলছি এন এবং জি। দলের স্বাই পুর কা---কাছাকাছি থেকে চিক্রণী দিয়ে অশ্চড়াবার মৃত করে পু\*জবো, ঘা…ঘাসের একটা পাতাও না উল্টে ছাড়বো না। মুহূর্তের জন্যেও रयन खना ठिला माथाय ना खारम এবং श्रूप खनाती माहेन तिर्ध अर्गात। কাজটা করার সময় অন্য কিছু সম্বন্ধে একেবারেই আলোচনা করবে না এবং কাঁকা জায়গায় গেলে মাঝে মাঝে সিগারেট খাবার সময় পাবে এবং সেটিও করবে দলের অধিনায়কের অনুমতি নিয়ে। বনের মধ্যে অন্য কিছু যদি পাওয়া যায় আমরা সেওলো সহস্কেও আগ্রহী েযে কোন গোপন কুলুলী, এমন কি সেই সব জায়গাও যেখানে ঘাসগুলে! বিপর্যন্ত হয়ে আছে, কিংবা **ছিঁ**ড়ে পড়েছে। তবে আসল জিনিসটি *হল* ট্রেঞ্চ কাটার কোদাল<sub>া</sub> স্ব **বিছু**র ওপরেও নজর দেবে∙∙•প্রত্যেকটি ঝোপ **ভ**\*কে দেখবে. প্রভিটি

ঘাস---।" প্ৰিয়াকভের বাবহার করা কথাগুলো দিয়ে আন্তেই তার নীরস বক্ততা শেষ করল।

সার বেঁধে দাঁডানো কোম্পানীর ডান দিক থেকে একজন সৈনিক বেশ ভেবে-চিম্নে একটি প্রশ্ন করল, 'কোদালটা থাকলে আমরা খু"জে পাব নিশ্চয়ই: কিন্তু তাই বলে ঘাস শু"কে বেডাবার প্রশ্ন উঠছে কেন ?'

প্রশাটা ভানে অনারে৷ তেসে উঠল, ঐ দিক পেকে রসিক গোচ্রে কে একজন বলে উঠল—

'কথাটি সেঁশনে বললেই তো ভাল করতেন: ঐ গরনের ডজনখানেক কোদাল নিয়ে আসতাম—অন্য দল গেকেও আনতে পারতাম—।'

'আপনার জনো নামের আতা অক্সরও খোদাই করে দিতে পারতাম', কে যেন চেঁচিয়ে বলে উঠল। এক ঝলক হাসি দিয়ে, অভার্থনা দিয়ে স্বাগত জানানো হল প্রস্তাবটিকে।

'বাজে কথা যথেষ্ট হয়েছে !' শান্ত গলায় বলল সিনিয়র লেফটেনান্টটি, মুখের ভাবটি বেশ কঠোর। আল্রেই লক্ষ্য করল তারও বেশ মজা লেগেছে এবং হাসিটি চাপবারজনো গোঁফের ওপর হাত বুলিয়ে নীচের দিকে নামাবার চেষ্টা করছে।

পাল্টা-গোরেন্দা বিভাগে বদলী হবার আগে আল্রেই যখন যুদ্ধ সীমাপ্তে ছিল, তঁখন প্রায় এক বছরেরও বেশি ও একটি সাবমেশিনগান চালকদের প্রেটুনের অধিনায়ক ছিল এবং একবার তো ওকে কোম্পানী কমাণ্ডারের দায়িত্বও পালন করতে হয়েছিল। সেবারেও তোতলামির জন্যে বেশ অসুবিধে হলেও নিজেকে বেশ মছলুন্দ লাগত তার এবং একটুও আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি হয় নি। আর এক্ষেত্রে ত এই অনুসন্ধানকারীরা অনেক বেশি সহজ্ব আর খোলামেলা মানুষ তার নিজের প্লেট;নের তুলনায়, অথচ এরা কি মনেকরছে সেটা আল্রেই ভালভাবেই বুঝতে পার ছল।

আজই রাতে ওরা ট্রেনে চাপবে এবং বহু দ্রে চলে যাবে দেখতে দেখতে, যুদ্ধ করতে করতে ওরা এগিয়ে যাবে পশ্চিম দিকে। যুদ্ধ সীমাস্তের পশ্চাঘতী অঞ্চল ট্রেঞ্চ কাটার কোদাল খেণজার এই অভুত কর্মভার ওদের কাছে এক অকিঞ্চিংকর, অর্থহীন কাহিনী ছাড়া আর কিছুনা, যদি বা কখনও কারুর মনে পড়ে।

ওরা তো চলে যাবে, কিছু তাকে তো থাকতে হচ্ছে এবং কোদালটা

যদি খু<sup>হ</sup>জে না পাওয়া যায়, তবে সেটা জগদ্দল পাথরের মতো তার গ**লায়** ঝুলবে, যেমন ঝুলছে বেতার যন্ত আর হারিয়ে যাওয়া সন্দেহভাজন বাজিটি পুরো দলটির গলায়। অপরাণ বোধের হাত পেকে মুক্তি দিতে কেউ পারবে না তাকে।

'ওটা আমাদের বাপোর, অনা কাকর নয়', কথাটি আলিওখিন বছবার বলছে। 'আমরা যা চাইছি তা পু<sup>হ</sup>জে বের করতে বা ধবতে যদি না পারি, জনা কেউ ও কাজটা আমাদের হয়ে করে দেবে না।' একবার তামাস্তমেভও আল্রেক্টকে বলেছিল, 'অনা লোককে ছডিয়ে ফেলার কথা চিস্তা করবে না, এমন কি তারা যদি অনা গোয়েন্দা দলেরও হয়। ভরদা করতে হবে শুধু নিজের ওপর।'

অথচ ওর পক্ষে এক দিনে পুরে। বনটাকে সামলানে। সম্ব নয়। কাজ্চী যে বেশ দায়িত্বপূর্ণ এটি কোম্পানীকে ভালভাবে বোঝানো দরকার, যাতে তারা দেনাপতির হুকুম অনুসারে এর গুরুত্বটা "উপলব্ধি" করে।

একটু চুপ করে থাকল আন্দ্রেই এবং ওরা চুপ করার পর, ও আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত সার্বাধা দৈনাদের দেখতে লাগল এবং যতটা সন্তব অবিচল গান্তীর্য অবলয়ন করে নিয়ে বলতে শুরু করল, 'তোমরা হলে অনুসন্ধানী দল এবং তল্লাগা করা কাকে বলে সেটি তোমাদের বৃঝিয়ে বলা আমার কাজ নয়। এই কর্মজারের গুরুত্ব যে কত সেটি তোমাদের বৃঝিয়ে দেওরাই আমার কাজ, যেটা তোমাদের কাছে অন্ত লাগতে পারে। আমার উচিত জা ভানিয়ে দেওয়া যে এই কর্মগুলো ডিভিসনের সদর দপ্তর থেকে আসে নি, এসেছে আরও উট্ট গেকে। একবার চিন্তা করে দেখ তোমাদের ডিভিসনের কমাগুর ক কের্পেল গুলিভ কত খারাপ লাগবে কতটা হতাশ হবেন, লজ্জা পাবেন, যখন শুনবেন যে তাঁর কোম্পানীর অনুসন্ধানকারীরা আজ এই সন্ধ্যায় এই ছোটু বনের মধ্যে একটি ট্রেঞ্চ কাটা কোদাল খুট্ছে বের করতে পারে নি।'

আন্দেই একটু চুপ করল, মনে মনে চিন্তা করল যে এই ডিভিসনটিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এক নতুন যুদ্ধ দীমান্তে এবং কর্ণেশ গুরীভ সম্ভবত তার সমন্ত মানসিক ক্ষমতা নিয়োজিত করছেন অন্য কোন জায়গায়, যেখানে ট্রেন থেকে নামবে তাঁর সৈন্দ্রশ এবং তিনি এই সামান্য ছোট কোলালের ব্যাপারে নিশ্চয়ই মাথা ঘামাচ্ছেন না, কিন্তু এটা ওদের খুঁজে বের করতেই হবে।

বক্তব্য শেষ করার জন্যে আন্দেই যে-কথা শেষ পর্যস্ত ঘোষণা না করতে বলেছিল পলিয়াকত সেটাই বলে ফেলল: 'হাই কমাণ্ডারের পক্ষ থেকে আমি ভোমাদের জানিয়ে রাখছি যে, যে কোদালটা খুঁজে পাবে ভাকে সল্লে সামেরিক সেবা পদক দেওয়া হবে।'

'এই কোদালটার বিশেষত্ব কি ? সোনার তৈরী নাকি ?' শাস্ত ষরে এবং মারাত্মক গন্তীরভাবে প্রশ্ন করল একজন সার্ভেন্ট, লাইনের ঠিক মাঝখানে আল্রেইয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিল সে, বুকে আঁটা খীরত্বের মর্যাদাসূচক ছটি পদক।

'অনেক বাজে কথা হয়েছে আর নয়।' সিনিয়র লেফটেনান্ট বেশ কডা গলায় বললেন কথাটা। কর্ণেল গুরীভ, হাই কমাণ্ড আর পদকের উল্লেখ করাতেই যথেষ্ট প্রভাব পডেছে বেশঝা গেল। হকুম 'হকুমই, আমাদের কাজ হল সেটা তামিল করা। আর মুখ নাড়া নয়, যাণ্ড কাজে লেগে পডোন'

লাইনের সামনে আরও একটু দাঁডিয়ে রইল আল্রেই সৈলালের মুখের দিকে তাকিয়ে, ঠিক যেমন করে দাঁড়িয়ে থাকতেন ওর বাাটালিয়ানের অধিনায়ক কাাপ্টেন ফিলিয়াস্কিন তাঁর দলের সৈলদের কোন লায়িত্পূর্ণ কাজে পাঠাবার সময়।

সিনিয়র লেফটেনালকৈ বলল, 'দলটাকে নিয়ে আমার পিছন পিছন এস,' ভারপর কোন কথা না বলে এগোতে লাগল বনটির দিকে। বনটিকে করেকটি ভাগে ভাগ করে চিহ্নিত করে দিল আন্দ্রেই, তারপর ওদের বৃঝিয়ে দিল যে কেউই গাঁচ-ছয় ফুটেব বেশি দূরে থাকবে না পরস্পরের কাছ থেকে এবং দেখিয়ে দিল কিভাবে লম্বা ঘাসের মধ্যে বা ঝোপের আড়ালগুলো শুঁজতে হবে। দলটি পা ফেলে ফেলে লাইন বেঁধে প্রায় একশো গজ এগিয়ে গেল; ওরা গাছের আডালে অদৃশ্য হবার পর আন্দ্রেই গ্রামের দিকে পা বাড়ালো।

বনের মধ্যে ডজ গাড়িটা দেখতে পেয়েছিল যে ছেলে ছটো তাদের নাম পলিয়াকভ দিয়েছে আল্ফেইকে। ওরা ছই ডাই পিওতর আর ওলেস পাভলিয়োনক। ওধানে প্রথম যে বয়স্ক ব্যক্তিটি এসেছিলেন, তিনি হলেন এদের বাবা।

ওলেসের বয়স নয় আর পিওতর এগারো। আল্রেট ওদের সঙ্গে

আলাদাভাবে কথা বলল এবং বিস্তারিতভাবে অনেক প্রশ্ন করল। ছেলে ছটো হাতে কোদালটি নিয়ে খেলে থাকতে পারে, তারপর হয়ত লুকিয়ে ফেলেছে—এ সন্তাবনাটাও উড়িয়ে দেয়নি আল্রেই। আলাদাভাবে কথা বললেও ছটি ছেলেই ঘটনার একই বর্ণনা দিল: ওরা বেরিয়েছিল ব্লুবেরী পাড়তে, ডজ গাডিটা দেখে প্রথমে ভয় পেয়ে গিয়েছিল; পরে অবশ্য কাছে গিয়ে দেখে গাডিতে কেউ নেই, তখন বড ভাইটা ড্রাইভারের আসনের কাছে ওঠে, আর ছোট ভাইকে পাঠায় গ্রামে গিয়ে বাবাকে খবর দিতে।

তারপর অনেক কথা চল ওদের বাবার সজে. দাডিওলা একজন মাঝ বয়সী কৃষক, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে একটা পা চারিয়েছিলেন উনি। ঐ জায়গাটায় যাবার পর ডজ গাডিটায় ওরা যা যা দেখেছিল সব উনি খুঁটিয়ে বললেন আল্রেইকে। ফ্যাকাশে মুখে উনি শপথ করে বললেন যে গাডির পেচন দিকে একটা বড় কোদাল দেখেছিলেন, কিন্তু ডজে বা ধারে কাছে ছোট কোদাল দেখেন নি।

যথেষ্ট যুক্তি দেখিয়ে আন্তেইকে বোঝাতে চেন্টা করলেন খামারের কাছে বরং বড় কোদালের দরকার পড়ে ছোট কোদাল কারুরই কোন কাজে লাগবে না। উনি শপথ করে বললেন গাড়ির একটি জিনিসও উনি টোন নি, তাছাড়া ওখানে ট্রেঞ্চ খোঁড়ার কোন কোদালও ছিল না। তাসত্ত্বেও আল্তেই ওদের কথাবার্তা সম্বন্ধে উনি যেন মুখ না খোলেন দে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া একটা বির্তিতে শুধু যে সই করিয়ে নিল তা নয়, সেইসজে আর একটি সইও নিল যাতে বলা হয়েছে ডজ গাড়িতে কোন ছোট ট্রেঞ্চ খোঁড়ার কোদাল ছিল না এবং তিনি অর্থাৎ পাভলিওনক নিজে, বা তা তাঁর ছেলেরা কোদালটি দেখেনও নি বা নেন নি।

তারপর আন্দেই বনের মধ্যে ফিরে গেল। একটু চেউ। করতেই ডজ গাডির টায়ারের ছাপটা দেখতে পেল, দাগটি তখনও কিছু কিছু জায়গায় রয়ে গেছে এবং এইভাবে খুঁজতে খুঁজতে সেই জায়গাটায় পেঁছি গেল যেখানে ডজ গাড়িটিকে ফেলে গিয়েছিল। কোন্পথ দিয়ে লরীটা বনের মধ্যে চুকেছিল সেটা ঠিকমত নির্ধারিত করার পর সে পথটির ছ্পাশে ঘাসের মধ্যে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা শুকু করল।

জল্লকণের মধ্যেই ও দেখতে পেল একটু দূরে আঁটো-সাটো লাইন করে গাছের কাঁক দিয়ে দিয়ে এগিয়ে চলেছে কোম্পানীর দৈন্তর।। ওদের মুখে কথা নেই, চুপ করে হাঁটছে একমনে নিজেদের দায়িত্ব পালন করছে। আন্দ্রেই এটা চিস্তা করে বেশ আনন্দ পেল যে কর্মভারটার গুরুত্ব ওরা বুঝতে পেরেছে এবং ভালভাবে ও প্রকৃত অর্থে তা "উপলব্ধি" করেছে।

নিজের থেকে ওদের কাচে এগিয়ে গেল না আল্রেই-চুপুর শেষ হবাব আগে পর্যন্ত, যখন দৈনারা একটা ঝরণার ধারে বসে খাবার বাবস্থা করছিল, খাওয়া বললে ভুল হবে ওটা দামানা মুখে দেওয়া ছাড়া আরে কিছু নয়, ৬রা খাচ্ছিল কটির সচ্ছে জার্মানীর টিনে ভরা মাংদ, শদা আর কাঁচাটমাটো।

সিনিরর লেফটেনাণ্টটি আন্দেইকে ডাকল, 'বসে পড়্ন, একট্ কিছু খান আমাদের সক্ষো ে পুরো বনটা খুম্জেছি, কোদাল পাই নি ।'

কোম্পানীর অধিনায়কের পেছন দিকে বদেছিল একজন দৈনিক, একমুখ খাবার নিয়ে ভোতলাবার মতো করে বলল, 'হয়ত প্রথম থেকেই ওটা এখানে নেই।'

ওর কথায় বাধা দিয়ে সিনিয়র লেফটেনান্ট বললেন, 'যথেন্ট বাজে কথা হয়েছে আর নয়। কোদালটি খুঁজে বেব না করা পর্যন্ত কেট যেতে পারবে না এখান থেকে।

আগের দিন রাতের খাবার খাওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত কিছু খায়
নি এবং কিদেও পেয়েছে ঠিক, তবুও ওদের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করল আল্রেই।
দোষটি তো তার নিজেরই অতএব হাসিমুখে ওটা সহ্য ওকে করতেই হবে।
অধীনস্থদের রাাশনে ভাগ বসানো ভারপ্রাপ্ত অফিসারের উচিত নয়, এ
ধরনের কাজ কথনো করা হয় না।

ফলে কিন্দে নেটাবার জন্যে ঝরণার জল থেল পেট ভরে, ভামার হাতার মুখটি মুছে নিল। খাওয়ার চিন্তা এখন মাধার উঠুক। সারা বনটা খেশজা হয়ে গেচে অথচ কোদালটার পান্তা পাওয়া যাচেছ না।

কি করে সম্ভব সেটা ? খুব অশ্বন্তি নিয়ে চিন্তা করছিল আল্রেই, হঠাৎ লক্ষ্য করল সৈনিকরা ওর দিকে তাকিয়ে আছে, সঙ্গে সঙ্গে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলল সে, কারণ ওর মনে পড়ে গেল তামান্তসেভের একটি উপদেশ, "পরিস্থিতি যতই খারাপ হোক না কেন, কখনো কাউকে জানতে দিও না, বিশেষ করে অপরিচিতদের। নির্ভয়ে সমস্যার মোকাবিলা করবে। যখন স্তিয়ে সভিটেই গর্জন করার দরকার, তখন এমন মিটি করে কথা বলবে যে কোন কিছুতেই তোমার জক্ষেপ নেই।"

খাওয়া সেরে দৈনিকরা সিগারেট ধরালো, সেই ফ<sup>\*</sup>াকে আল্রেই ডেকে নিয়ে গেল সিনিয়র লেফটেনান্টকে একপাশে।

'আমাদের হা···হাতে সময় আছে ছ ঘটা, বড় জোর সাত ঘটা। যেমন করে হোক ওটা খু<sup>\*</sup>জে বের করতেই হবে। ওটা না নিয়ে আমরা ফিরতে পা···পারি না, ফেরার অধিকার নেই। বুঝতে পারছেন কথাটি ?'

'নিশ্চয়ই।'

'বনের শেষ প্রান্তে পৌছে যাবার পর আবার শুরু করবেন, তবে এবারে কাজ করবেন আড়াআড়িভাবে', সঠিক দিকটা দেখিয়ে বলল আল্রেই, 'আসল কাজটি হল সব জায়গাটা দেখা এবং কোন কিছুই যেন নজর এড়িয়ে না থায়। ওদের ঠিক করে ব্ঝিয়ে দিন সৈলদের মধ্যে ব্যবধান তো মাত্র ধেকে ৬ ফুট। আমার মনে হয় আপনার লোকেরা ঠিকমত ধ···ধরতে পারে নি কাজটা কত গুরুত্বপূর্ণ, কত দায়িজ্বপূর্ণ··।'

'ঠিকই ধরেছে ভারা', সিনিয়র লেফটেনান্টটি আশ্বাস দিলেন আল্রেইকে ভারপর চারদিকে নজর বুলিয়ে শাস্তভাবে প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা ওটা যে এখানে আছেই এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিস্ত ভো !'

এই প্রশ্নটির জবাব কত ভাশভাবে দেওয়া যায় এ কথাটি চিন্তা করতে করতে কঠোর দৃষ্টিতে তাকালাম ওর দিকে, দৃষ্টিটা অপছন্দের।

'আর এটার ওপর অতো গুরুত্বই বা আরোপ করা হচ্ছে কেন ? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না,' সানয়র লেফটেনান্ট বেশ জোর দিয়ে বললেন কথাটা।

'আপনার কথা শুনে আশ্চর্য লাগছে', হতাশভাবে বলল আব্দ্রেই এবং সিনিয়র লেফটেনান্টি যে বেশ অস্থিরমাতর মানুষ এমনভাব দেখিয়ে অমুকম্পার দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে। আব্দ্রেইয়ের মনে পড়ে গেল বাড়তি সাহায্য দেবার জন্যে একজন অফিসারকে আনা হয়েছিল একবার এবং সেই অমুরূপ পরিস্থিতিতে তামাস্তমেভও ঠিক একই ধরনের উত্তর দিয়েছিল।

এর চেয়ে বেশি বলার কিছু ছিল না আল্রেইয়ের। ও নিজেও ঠিক ব্বেড উঠতে পারছিল না ঐ কোদালটি কেন পলিয়াকভ আর জেনারেলের কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ, এত অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

## ৪৯। তামান্তসেভ

ভোরের আলো প্রথম দেখা দিতেই আমরা আবার গেলাম চিলেকোঠার; লুঝনভকে বললাম বারোটা পর্যন্ত পাহারা দেবার পর ও যেন আমাকে জাগিয়ে দেয়।

কতবার যে আমি আমার মাকে ষপ্নে দেখেছি তার হিসেব নেই। কোথায় যে তাঁকে কবর দেওরা হয়েছে জানি না, অস্তোফিক্রিয়াও কি ভালভাবে হয়েছিল ? মার কোন ফটো আমার কাছে নেই, ঘুম ভাঙ্গার পর মার চেহারাটি স্পৃষ্টভাবে মনে করতে পারতাম না। প্রায়ই মাকে স্বপ্নে দেখতাম, তখন মুখের বলিরেখা আর ওপরের ঠোঁটে ছোটু কাটা দাগ সমেত মার পুরো ছবিটি দেখতে পেতাম। আমার ভীষণ ইচ্ছে করত মায়ের মুখে হাসি দেখি, কিন্তু তিনি সব সময়ে কাঁদতেন। রোগা পাতলা ছোটুখাটু মহিলাটি অসহায়ের মত খালি ফু'পোতেন তারপর চোখের জল মুছে আবার নতুন করে কাঁদতে বসতেন। এটি যেন এই সেদিনের কথা যেদিন এক রন্তি ছেলের মত আমি বন্দর ছাড়লাম সুদ্র বিদেশে যাবার জনো বা সেদিনের মত যেদিন ঠিক যুদ্ধের আগে মা রেল স্টেশনে এসে আমাকে বিদায় জানালেন, ছুটির শেষে আমি সীমান্তে ফিরে যাচ্ছিলাম।

নোভোরোসিস্কে আমাদের চোট্র বাড়িটার ভিত পর্যস্ত আশু নেই, আমার মা, তাঁর কবর, তার ফটো কোন কিছুরই চিহ্ন নেই আর…। চিস্তা করলেই কি হ:সহ যাতনা হয়। জীবনে থুব সামান্যই সুখ তিনি পেয়েছিলেন, স্বামাকে নিয়েও কন্ট পেতে হয়েছিল তাঁকে। মার জনো ভীষণ কন্ট হতে লাগল।

ষপ্রের ব্যাপারেও আমার ভাগাটা তত ভাল ছিল না। হয় ষপ্র দেখতাম
মা কেঁদে বুক ভালাচ্ছেন কিংবা আলিওশা বালোদকে, গত কয়েক সপ্তাহে
বেশ কয়েকবার ওকে ষপ্র দেখেছি আমি—ওরা যেন আমার চোখের সামনে
বালোদের ওপর অত্যাচার করছে। আমি দেখছি অথচ কিছু করতে পারছি
না। যেন আমার সারা শরীর অসাড় হয়ে আছে, কিংবা আমার কোন
অন্তিত্তই নেই।

মা আর বালোসকে আমি পরিষ্কার দেখতে পেভাম, কিছু অনেক চেন্টা করেও ঠিকমত ব্ঝতে পারতাম না কারা ওদের ওপর অভ্যাচার চালাছে। ওদের অবয়বটা অস্পট লাগতো, ২্খটা দেখা যেত না, আর পোশাকওলোও চিনতে পারতাম না। ওদের সনাক্ত কর:র জন্যে আপ্রাণ চেন্টা করলেও, দাঁত ফোটাতে পারতাম না: ওদের বর্ণনা করতে পারছি না, স্পন্ট করে চেনার মত কোন বৈশিষ্ট্য ওদের নেই, বলা যায় ওদের ব্যাপারে প্রত্যক্ষ্ণ গোচর কিছুই নেই। রাতের ঐ তঃমপ্রগুলো ভাষণ কন্ট দিত. যে ধরনের মপ্র দেখলে ঘুম ভালার পর মনে হয় শরীরে আর কোন পদার্থ নেই, কে যেন সমতা শুষে নিয়েছে।

বারোটার পর লুঝনভের কাছ থেকে দায়িত্ভার নিলাম আমি। সারা সকালের মধ্যে এমন কিছু ঘটে নি, ও জানালো আমাকে।

একটা বাকোই ও তার রিপোর্ট পেশ করতে পারত—"আমার পাহারার সময় মহিলাটি একবারও বাইরে যায় নি বা কারুর সলে কথাবার্তা বলে নি।" ও যদি বেশ অভিজ্ঞ হতো তাহলে ঐ একটি বাকা শুন্রেই আমি সম্ভুষ্ট হয়ে যেতাম, কিছু তা নয় বলে লুখনভকে আমি সব কিছু খুইটিয়ে বলতে বললাম। প্রথম থেকেই ওকে আর কোমচেছাকে আমি শিখিয়েছিলাম পেশাদারদের মতো নজর রাখতে, ছোটখাটো একটা জিনিসও যেন নজর এড়িয়ে না যায় এবং প্রত্যেকবার ওদের বোঝাতাম আমাদের কাজের গুরুত্ব কভটা বেশি। অন্য দল থেকে ভাড়া করে আনা সৈনিকদের সজে সব সময়ে এরকম বাবহার করা ভাল, যাতে তারা মনে করে এই কর্মভারটার ওপরেই যেন মুদ্ধের ফলাফল নির্ভর করছে।

হুপুর বেলায় বাইনোকুলার দিয়ে প্রায় এক ঘন্ট। নজর রাখলাম দুইরিডের ওপর। বাড়ির পাঁচিলের পাশে একটা উঁচু মতন জায়গায় বদে ও একটা ঘোড়ার গলাবক্ষ সারাচ্ছিল, কাজটি শেষ করে কাঁচামালের বেল্ট সেলাই করল!

সব সময়েই ওর মুখের ভাব ছিল খিটখিটে আর ব্যাজার হওরার মত। ওর স্ত্রী কয়েকবার বাড়ির বাইরে এসেছিল, কিন্তু স্বামীকে যে ভয় পাছেছ এটি স্পেষ্ট বোঝা যাহিছেল। সুইরিড একটিও কথা বলে নি এমন কি স্ত্রীর দিকে মুখ তুলে তাকাল না পর্যন্ত, মহিলাটিও খুব সতর্কভাবে পাশ কাটিয়ে হে-টেছিল।

দক্ষলোকের মত হাত চলছিল সুইরিডের, একটি মুহূর্তও সময় নস্ক করছিল না। ও একটি সদাব্যস্ত সাধারণ মানুষ, সত্যিকারে মিতবারী। বাড়ির কাচে ছটি বিরাট বড়ের গাণা আর বাড়ির কাচেই প্রায় তিনশো ফিট লম্বা একটি তরকারীর বাগান। সব ফসল কাটা হয়ে গেচে এবং সুন্দর করে আঁটি বেঁণে বেঁথে সাজিয়ে রাখা আছে। এবং এটিও বেশ বোঝা যাচেচ যে সে বুড়ো পাওলোদ্ধির মাঠ থেকে কিছু ফসল কেটে আনবে. মাঠে শুধু শুধু ওওলো পচবে কেন। জালানী কাঠ এতটা কেটে রেখেছে যে একাথিক শীতকাল কেটে যাবে।

পাভেল আমাকে বলেছিল যে, অন্যান্য খামার মালিকদের মত সুইরিডও ভার গবাদিপত গ্রামেই রাখে, যাতে আত্মায়স্থজন ওওলাের দেখা-শােনা করতে পারে। তার মানে যাতে এ. কে. বাহিনীর লােকেরা বা জার্মান দলছুট সৈনারা ছাগল-ভেড। চুরি করে পালাতে না পারে দে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া। সুইরিডের অনেক পশু আছে—একটি গরু, বকনা বাছুর, এক বছর বয়সী এক জােডা শ্রাের, এক ডজনেরও বেশি ভেড়া আর কিছু রাজহংসী।

পরিস্থিতিটা বেশ মজার। বলা যায় যে সুইরিড আমাদের কাজিমির পাওলোদ্ধির পিছু নেবার পথটি দেখিয়ে দিয়েছে। প্রকৃত অর্থে ওই আমাদের সাহায্য করেছে অথচ ওর প্রতি আমাদের কোন কৃতজ্ঞতা নেই, শ্রদ্ধাতে! দূরের কথা। কুঁজো সুইরিডকে প্রথম থেকেই আমি ঘ্ণা করে এসেছি।

ছুটো বাজার পর ও একটি রশাদা তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল কামেনকার দিকে। ঠিক তার পরেই ওর স্ত্রীর একটি মাটির পাত্র আর ছোট্ট গাছের ছালের তৈরী ঝুড়ি নিয়ে বোনের বাড়ি গেল। এতক্ষণে আমি ব্যতে পেরে গেছি যে পাশের বাড়িতে স্বামাকে ল্।কয়েই যাতায়াত করে মহিলাটি। একটু পরেই লক্ষ্য করলাম বাচচা মেয়েটি একট করে। রুটি চিবোতে বাতঃ বোঝাই যাচ্ছে জুলিয়ার কাছে খাবার ছিল না।

বাইনোকুলার দিয়ে অনেকক্ষণ দেখতে লাগলাম ওই টলে-টলে হণাটা বাচচাটাকে। জানি না ওর বাবা কে—জার্মান ? না পাওলােদ্ধি, না অন্য কেউ ?—বাচচাটিকে আমার খুব ভাল লাগছিল, তাছাড়া ওর কি দােষ আছে এতে। চার পাশের সব কিছুতেই বাচচার আগ্রহ, সব সময়ে কিছু না কিছু ধরবার জন্যে হণ্টছে: নাগালের মধ্যে সব কিছু ধরতে চাইছে। মাত্র হ্বছর বয়সের মধ্যে কী করে যে এতটা নারীসুলভ সৌল্র্যের অধিকারী হয়েছে ভাবতেও আশ্রহ্য লাগে। মিন্টি, নজর-কাড়া ছোট্ট একরাত্ত মেয়ে— খেলতে খেলতে ও যখন বারান্দার পাশে ঘাসের ওপর ভরে বুমিরে পড়ল তখন নিঃসঙ্গতা ও বেদনায় ভরে উঠল আমার মন।

তখন একেবারে অকল্পনীয়ভাবে হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল—আজ আমি পঁচিশেপা দিয়েছি। জন্মদিন পালন করার মত লতিই একটি দারুণ উত্তেজনাপূর্ণ ব্যাপার বটে, স্বীকার করতেই হবে। আমার জন্মদিন কাটছে ধূলোভরা একটি চিলেকোঠায় বলে। মাছিগুলো ছেঁকে ধরেছে আমার, যেন আমি একটি অসহায় কুক্বুরছানা, আর এখনও একটুকরে। খাবার আমাদের পেটে পড়েনি। আমার প্রধান চিস্তা অবশ্য অন্য—হয়ত অযথাই এখানে বলে কাটিয়ে দিতে হবে সারা দিনটি।

হাঁ।, শতাদীর এক চতুর্থাংশ—তুচ্ছ করার মত নয় নিশ্চয়ই—হয়ত বা জীবনের অর্থেক। এবার হিসেব নেবার আর প্রশ্ন করার পাল।: তুমি কে আর কীই বা তোমার মূলা ?

লোকে বলে মানুষ সাধারণত: নিজেকে নিয়েই সুখী থাকে, পরিশ্বিতি নিয়ে নয়। আমার ক্ষেত্রে উল্টো ব্যাপার। আমি আমার কাজ ভালবালি আর নিজের পদম্যাদা নিয়েও সজ্জট। ঝুঁকি নিতে ভালবালি আমি আর এও জানি যে বেইচে থাকতে হলে সব সময়ে এক-লাফ এগিয়ে থাকতে হবে। আমার রেজিমেন্টে স্বাই আমার কথা ভাবে এবং সীমান্তের অফিসারদের যত সম্মানচিক্ আর পদক থাকে আমারও ততগুলো আছে; ভাহলে এখনও কীসের পিছনে ছুটে চলেচি আমি ?

আমি খুব ভালভাবেই জানি: ওপর তলায় এখনও কয়েকটি আসবাবপত্ত পাওয়া যাছে না, কতকগুলো ইস্ক্রু কষতে হবে। এখনও অনেক কিছু শিখতে হবে। এখনও অনেক জায়গা আছে। আর ইাা, এন.এক.-এর কথায়, এটা শুধু সময়ের বাাপার।

## ৫০। পলিয়াকভের প্রতিবেদন, নবাগতদের করা প্রশাবলী এবং তারপরের আলোচনা।

জেনারেল মোখভের নেতৃত্বে গোফেলা বিভাগের অফি গারদের যে দলটা মদ্ধো থেকে লিভাতে উড়ে আসছিল তাদের ভাগা তত সুপ্রসন্ন ছিল না। শুরশার কাছে শুদের পরিবহণ বিমানটিকে হঠাৎ আক্রমণ করেছিল ছুটো অহিউ মুহুর্তে—১৭ ্মদারশ্মিট, ক্ষতিগ্রস্থ বিমানটি বাধ্য হয় একটি মাঠের মধ্যে নেমে প্ডতে।

মস্কো থেকে ওদের পৌছনো সংবাদ জানতে চাইছিল বারবার, অথচ কেট জানে না ওরা কোথায়। অবশেষে বেতার মাধামে খবর এল তারা বিমানটি মেরামত করছে এবং সাহায্য দরকার। ইগোরভ যুদ্ধ সীমান্তের বিমানবাহিনার কমাণ্ডারের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন জেনারেল মোখভের জন্যে একটা বিমান পাঠানোর ব্যাপারে, এতেও খানিকটা সময় নট্ট হল এবং শেষ প্রস্তু পাঁচ ঘন্টা দেরাতে ওরা এসে পেশ্চল লিডাতে।

নবাগত অফিসাররা যে মোখভের কমাণ্ডের এটা জানতে পেরে ইগোরভ খুশি হলেন: মোখভ বেশ ঠাণ্ডা মাথার মেজর-জেনারেল, যশার অধীনে ইগোরভ বেশ কয়েক বছর আগে কাজ করেছিলেন দূর প্রাচ্যে ( ওশদের পারিবারিক ঘনিউতাও ছিল ), তারপর থেকে যুদ্ধের সময় এদের হৃজনের বছবার দেখা হয়েছে।

পুরনো বন্ধুর মত পরস্পুরকে স্থাগত জানালেন বিমান ঘাটিতে, পরম আদরে জড়িয়ে ংবলেন। ইগোরভ বললেন প্রথমে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক, মোখত রাজী হলেন না।

বিমান থেকে নেমে আসা আফসারদের দেখিয়ে মোখভ বললেন, 'ওদের খাওয়ানোর বাবস্থা করুন। আমি আর আপনি আগে কাজের কথা সারবো।'

বিমান থেকে পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগের দপ্তর পয়স্ত থাবার পথে মোখভ ইগোরভকে বললেন কিভাবে হঠাৎ তাঁদের বিমানে আগুন লেগে যায়, . কিভাবে অনেকটা নাচে নেমে আসা দত্ত্বে পাইলট অতিক্টে বিমানটিকে জললের মাথার ওপর উড়িয়েছিল এবং তারপর কি অসুবিধের মধ্যে আপংকালীন অবতরণের পর জার্মান মেসারিস্মিট বিমান হটো মাথার ওপর চকর দিয়ে মেশিনগান চালিয়েছিল এই বিমানটিকে ধ্বংস করার জলে।

ইগোরভ আর পলিয়াকভের সঞ্চে বড় কণ্ডার দপ্তরে আরও চ্জন এলেন—কর্ণেল নিকোলস্কি, আভ্যানের বেতার-কারিগরি দিকটার ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনায়ার এবং মেজর কিরিলিয়্ক, এই সামাস্তে পাল্টা-গোয়েল্দা বিভাগের কাজের সামগ্রিক দেখা শোনার জন্ম বিশেষভাবে যাকে পাঠানো হয়েছে নহো থেকে। লেফটেনান্ট কর্ণেলটি কিরিলিয়ুকের আগে ঐ পদে ছিলেন, কায়সূত্রে ইগোরভের ডিভিসনে এসেছে, নিজের থেকেই বললেন সোভিয়েত সৈন্দ্রনার বেষ্টিত ভিলনিয়াস শহন থেকে ছার্মান গোয়েল। বিভাগের নথাপত্র দখল করার কাজে উনি সাহায়া করতে চান। ওখানে লডাই করতে করতে ওকতরভাবে আহত হন এবং তিনদিন পরে শক্র কবল থেকে মুক্ত করা ঐ শহরেই তাঁকে কবর দেওয়া হয়। সেই প্রথম ইগোরভ আর পলিয়াকভ দেখলেন কিরিলিয়ুককে, দারুণ সপ্রতিভ, সোনালা চুল্ওলা অকিসার, মুপটা লম্বা, পাডা কপাল এবং চোগগুলো নাল ঝুমকো ফুলের মত নালাভ।

ত্দলে ভাগ ২য়ে তাঁরা বদলেন অফিসে: ইগোরেড আর পলিয়াকভ টেবিলোর প্রভনে এবং আগস্তুক চুজন বদলেন ঐ টেবিলোর দঙ্গে দমকোণে পাঙা একটা লম্বা টেবিলোর অন্য প্রান্তে। প্রনিয়াকভ দঙ্গে সেই টেবিলোর ধপর তদস্তের কাইল, প্রসিল, কয়েকে টুকরো কাগজ বিভিয়ে দিল।

'আপনার মেয়েরা কেমন আছে ?' ইরোরভ প্রশ্ন করলেন মোখভকে।
ধনাবাদ, ভাল আছে ভরা।' একটু ভেসে উত্তর দিলেন মোখভ,
'লেখাপড়া চালাচ্ছে, ফাঁকে ফাঁকে পালা করে নিজেদের মাকে সাহায়াও
কলে। তারপর আছে লরীতে মাল তোলা আর নামানো, ফসল আনার
বাাপারও আছে, গাছ কাইতে হবে—যুদ্ধ সীমান্তের পশ্চাছতী অঞ্লে
সাধারণত: আর যা যা কাজ আছে তা করা হয়', বেশ আয়সন্তুষ্টির ভাব
দেখিয়ে বললেন মোখভ, 'আর এক বছর পরে ওলগার হুল শেষ হবে, বেশ
বড় হয়ে উঠেছে, আর কাতিয়ার তো যেকোন মুহুর্তে বিয়ে হয়ে থেতে পারে।'

হঠাৎ থেমে গেলেন মোখভ, মনে পড়ে গেল হগোরভের যমজ ছেলে হুটোর হুজাগোর কথা, ওরা কিভাবে তাঁর বড় মেয়ে গুলগার পেছনে লাগত এই বলে যে বজ্বচর আগে যমজ ভাই হুটো বেশ চোট চিল তখন ওলগা হুই ভাইয়ের একজনকে একটু বেশি ভালবাসত। অষ্তি বোধ হতেই মোখভ বললেন, কাজ শুকু করা যাক্!

ইগোরভ তখন পলিয়াকভের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে কাজ শুরু করতে বললেন, কিন্তু মে খভ মাঝপথেই থামিয়ে দিয়ে বললেন ঘটনার পটভূমি তাঁদের ময়োতেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং কা ঘটছে তা তিনি জানেন। 'আমরা যে বাাপারে আগ্রহী তা হল গত রাতের পর থেকে যদি কোন খবর এসে থাকে তবে সেই খবর সম্বন্ধে এবং অবিলম্বে প্রত্যক্ষ ফল পাবার ব্যাপারে যে বাল্তবসম্মত ব্যবস্থা আপনি সুপারিশ করবেন সে সম্বন্ধে । যা বলবেন সংক্ষেপে।

পেন্সিলটি তুলে নিয়ে নকশার কাছে এগিয়ে গেল পলিয়াকভ। 'দিতীয় বাইলোকশীয় ও আশেপাশের যুদ্ধ দীমান্তের পশ্চাদবর্তী অঞ্চলে গোপন তথা সংগ্রহে বাস্ত শক্রপক্ষের একটি শক্তিশালী ও অত্যন্ত দক্ষ গোয়েলাদলের সন্ধানে ঘুরছি আমরা। এ কথা পরিস্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে যে আমরা যাদের পেছনে লেগেছি তারা শক্রপক্ষের গোয়েলাদলের সলে কিংবা প্রথম বালিটক যুদ্ধ দীমান্তের পশ্চাঘর্তী অঞ্চলে কর্মরত অত্যন্ত উত্তমরূপে ওয়াকিবহাল কোন ব্যক্তির দলে যোগাযোগ রেখে কাজ করছে এ কথাও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে তারা গ্রোদনো বা বিয়ালিস্টোক স্টেশনভাগেতে আসা-যাওয়! করছে এমন ট্রেনের খবর রাখে এবং সিআউলিয়াই, ভিলনিয়াস, গ্রোদনো এবং বিয়ালিস্টোককে সংযুক্তকারী সব রক্ষের পথ-গুলিতে যাতায়াতও করছে ঐসব পথে কও ট্রেন কাভাবে যাতায়াত করছে তার প্রতাক্ষ খবর নেধার জনো।'

শক্রপক্ষের চরদের কথা যতবার পশিয়াকভ উল্লেখ করছিল ততবারই পেদ্বিল দিয়ে নকশার জায়গাটি দেখাচ্ছিল।

ও বলে চলল, 'ব্যাপারটি বেশ কঠিন, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি বহনযোগ্য প্রেরকখন্ত যেটি নিয়ে গুপ্তচরেরা স্থলপথে এক জায়গ। প্রেকে আনা জায়গায় যাতায়াত করছে গাড়ির নম্বর প্লেট পাল্টে পাল্টে। আমাদের প্রতিপক্ষ অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও সাবধানা। যেহেতু আপনি আমাকে সংশ্বেশে বলতে বলছেন তাই আমাদের প্রতিটি কাজের পেছনে কা যুক্তি আছে তানা বলে এখন প্রস্তু যে সিদ্ধান্তে এসেছি শুধু সেইট ক্র্বলছি। এযাবংকাল পর্যন্ত সব তথা গতরাতে বিশ্লেষণ করার পর আমাদের এখন দৃঢ়ি বিশ্লাস যে শিলোভিচি জল্পলের উত্তরাংশে শত্রুপক্ষের বেতার প্রেরক্ষ মন্ত্রীর জনো কোন না কোন লুকোবার জায়গ। আছে।

্যে জায়গাটির কথা আলোচনা করছি সেটা কভোটা ?' মোখভ প্রশ্ন করলেন।

'আট থেকে দশ বর্গ মাইলের মত।'

'জেনারেল কলিবানভ এমন আশংকা প্রকাশ করেছেন যে আপনার!

শুধু শিলোভিচি জল্লের ওপরেই বড বেশি নজর রাখছেন এবং বেশি জারগা জুড়ে জাল ফেলছেন না।

সভে সভে সভ্পসারিত টেবিলটির ওপর দক্ষিণ লিথ্যানিয়া আর পশ্চিম বাইলোকশিয়ার মাঝারি স্কেলের নকশাটা বিচিয়ে দিয়ে পলিয়াকভ বলল, 'সমস্যাটিকে এক সভে দেখা যাক।' মস্যোধেকে সভা আগতরা উঠে পড়ে দল বেঁধে বেংধে পলিয়াকভের চার পাশে দাঁডালেন।

পলিয়াকভ তার বক্তবা আবার <del>তু</del>ক করল। 'গত ৭ই আগস্ট এইখা**নে** ৬জিওরার কাছে সার্ভেন্ট গুসভ যে ডজ গাডিটি চালাচ্চিল সেটি দখ**ল করে** নেয় শত্রুপক্ষের গোয়েন্দা এবং ভারপর গাডি চালিয়ে নিয়ে চলে যায় এখ'নে শুলবৎসির দিকে, মনে গ্র যেখানে বেতার যন্ত্রটি লুকোন আছে। ওরা ওখান থেকে একটি সংবাদ পাঠায়, তারপর তারা মোটামুটি ঐ এলাকারই পশ্চিম দিকে ফিরে যায়। আপনারা যদি তাদের প্রথম যাত্রা ভ্ভিভ্রাথেকে শুলবংসির পথটির সঙ্গে যেখানে ডজ গাডিটি পাওয়া যায় সেই জাবোলোভিয়ে ফিরে খাবার প্রটির তুলনা করেন **ভবে দেখবেন খে** তার। হুবার শিলোভিচি জ্ঞালের পাশ দিয়ে গেছে। ১৩ই আগস্ট ওরা এই ভঙ্গলটির উত্তর দিক থেকে একটি সংবাদ পাঠায়—এবং তারপর ১৬ই আগস্ট কে.এ.ও. প্রেরকযন্ত্রটি ঐ একই জঙ্গলের প্রায় ১০ থেকে ৩০ মাইল উত্তর দিক পেকে একটি বেতাব সংবাদ পাঠায়। শেষ সংবাদটি পাঠান হয় গাডিতে করে যেতে যেতে, সম্ভবত তেরপল ঢাকা একটি লরী থেকে, যেটি কাঁচা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। ঐ জায়গায় লোক পাঠাই আমি এবং অনে**কখা**নি জারগা ওরা খে<sup>হাড়ে</sup>, কিন্তু ১৬ই আগস্ট সন্ধোবেলা প্রবল র্ফিপাত হয় এবং লরার যাবার চিহ্নটি ষভাবতই মুছে যায়। চলমান গাড়ি থেকে বেতার সংবাদ পাঠাবার পর একই দিকে আবার তারা এগিয়ে যাবে এটি সস্তুব বলে মনে হয় না। এই ধরনের ঘটনা সম্বস্কে আনাদের বছ অহভিজ্ঞত। আছে এবং বেতার যন্ত্রগুলোকে তারপর সাধারণত: উল্টে। নিকে অস্তত: কোণাক-ুণি কোন একটি দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। আমরা অনুমান করে নিচ্ছি যে ১৬ই আগস্ট সন্ধোবেলা বেতার যন্ত্রটিকে শিলোভিচি জঙ্গলের উত্তরাংশে গোপন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। একথা খেয়াল রাখবেন যে ঐ দলটির কাজ কাছাকাছি অনুযুদ্ধ সীমাস্তগুলোর সঙ্গে জড়িত হলেও, ্বেতার সংবাদ পাঠান হত আমাদের যুদ্ধ সীমাস্তের পশ্চাহতী অঞ্জ থেকে, কারং জায়ণাটি মানামানি বলে। অবশ্য এটিও ঠিক যে বিশেষ প্রয়োজন না পডলে ধরা বেতারম্পটি মঙ্গে নেয় না, কারণ তাতে অনেক ঝাঁকি আছে। এই দলটির মূল কেন্দ্রটির কাজ করার একটি নিজম পদ্ধতি দেখা খায় ; খুব সম্ভব দেশা আলাদা আলাদাভাবে কাজ করে, প্রথম বাল্টিক যুদ্ধ সীমান্তের পশ্চাঘতী অঞ্চলে, গ্রোদনে: আর বিয়ালিস্টোকের কাছে তাদের গোয়েন্দাদের কাছ থেকে পাওয় তথোর ভিতিতে. সংযুক্ত পথগুলোতে গাডির যাতায়াত সম্বন্ধে আরও তথা সংগ্রহ করে এবং তারপর আমাদের পশ্চাঘতী এলাকায় কিরে যায়. পূব নির্ধাবিত একটি জায়গায় সবাই মিলিভ হয় এবং জার্মন্দের খবরটি পাঠিয়ে দেয়।

একটু থামল প্লিয়াক্ড, তারপর পেসিল দিয়ে শিলে'ভিচি জললের উত্তর দিকে একটা জায়গা দেখিয়ে বলতে শুরু করল, 'ওর' যদি সন্ধো বেলায় বা গোধুলিবেলায় এখান থেকে তাদের খবরগুলো পাঠায় তবে তাদের নির্ভরযোগা ছটি বন্ধু পায়—এক ী হল বিশাল ঘন জন্তল এবং দ্বিতীয় ঘন অন্ধকার। তারা মনে করে যে. অনুসন্ধানকারী কেন্দ্রণে যদি ওদের খ্বব্ৰ পাষ্ তবে তৈবী হয়ে এই কুডি-তিরিশ মাইলের বাবধানট ওভিক্রম করে আসতে আসতে রাত হয়ে যাবে, আর রাতের অস্করারে খুইজতে যাওয়া বার্থতারই নামাভুর। তাছাড়া এই ধরনের বনভূমিগুলোকে ঠিকমতো ভল্লাপী করতে হলে শত শত লোকের দরকার এবং ঐ কাজের উপযুক্ত লোক সংগ্রহ করতেও সময় পাগে। পরিস্থিতি এবং সংবাদগুলোর মূল বয়ানের কথা একবার চিত্তা করুল, ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে---সিয়াটলিয়াই, ভিলনিয়াস, গ্রোদনো, বিয়ালিস্টোক, লিভা এবং সিলোভিচি জ্লুল নিজেই তুবার এবং অভিযান পরিতাক হবার আগে—জ্যোলবংসি আর ইয়াসুন, এবার আমরা নিজেদের বসাই দলটির নেতৃত্ব পদে এবং পরিস্থিতি **সম্পর্কে** সাবধানে মূলাায়ন করি। যুদ্ধ সীমান্তের বর্তমান অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান পরিবেশে বেতার প্রেরক যহুটা লুকিয়ে রাখার পক্ষে কোন্ জায়গাটা স্বচেয়ে উপযুক্ত মনে হবে ৷ এরই ভিত্তিতে আমরা সাবধানে বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনাত হয়েছি—শিলোভিচি कक्षा !

'রুদনিৎস্কি বন সম্বন্ধে কি মনে হয় ?' কয়েক মুহূর্ত চূপ করে থাকার পর

মোখভ জানতে চাইলেন; ও'দের স্বাই এখন প্রিয়াকভের তুপাশে দাঁডিযে ম্নোযোগ দিয়ে নক্শার কাগজভালা দেখচিলেন।

'প্রথমতঃ শিশোভিচি জঙ্গলটা চারপাশ থেকে বড রাস্তার দ্বারা বেষ্টিত, যেখানে খুব বেশি না হলেও গাডি চলাচল যে পরিমাণে হয় তাতে জগলের যেকোন জায়গা থেকে মাত্র আধ মাইল কেঁটে শেষ প্রান্তে পেণ্ডাছে তাডাভাডি করে চলে যাওয়া যায় গাডিতে 'লিফট্' নিয়ে; অনাদিকে রুদনিৎস্কি জঙ্গলের কাছ দিয়ে গেছে একটিমাত্র বড রাল্ডা এবং শুধু তাই না, "কাছ দিয়ে" বলতে অস্ততঃপক্ষে তিন মাইল দূরে। এচাডা আর একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক 🕏 স্তা করতে হবে: শিলোভিচি জলপের ক'ছে অবাংশ ঘুরে বেডায় খুব ছোটখাট কয়েকটা দল, ভাগচ রুদনিৎদ্ধি জঙ্গলে গানা দেয় এ.কে বাহিনীর অসংখ্য দল। এটাও আমার বলা উচিত থে. নিয়েমেন দলটার সঙ্গে পাওলোদ্ধির সম্ভাব্য সম্পর্কটা এই অনুমানটিকেই সমর্থন করে। যুদ্ধের আবে পাওলোফি তার বাবার হয়ে এই শিলোভিচি জললেই বন-কর্মী হিসেবে কাজ করেছিল আঠারে। মাস ধরে, ফলে জঙ্গলের প্রতিটি পথ প্রতিটি গলি-ঘু\*জি দে চেনে। আমর যাদের অনুসরণ করছি, তাদের কথা চিস্তা করে এই ধরনের ভেতরের কথাওলোকে যদি কাজে না লাগাই ত্তবে জা হবে চরম নিবৃদ্ধিতা। এটাও উল্লেখ করা উচিত যে, তার অবস্থান, গাছপালার ঘনত এবং ভেতরকার ফ\*াক: তৃণভূমির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখেছি যে এই জক্লটা ১ল আগামীকাল, শনিবারের সক্ষাবেলা বাপরও দিন—রবিবারে প্রয়োজনীয় দ্রবাদি সরবরাহের পক্ষে আদর্শ স্থল।'

'তাই বৃঝি', মোখভ বললেন। চেয়ারে বসে তাঁর সরকারা নোট নেবার প্যাডটা বের করে তাঁর লেখা কয়েকটি পাতা ওল্টাতে লাগলেন। 'নিকোলায়েভ আর সেস্কুসভেব খবর কি ?'

পদিরাকভ বলল, 'ছ'ম'নের তো এখন গভার সন্দেহ হচ্ছে, আমর। কি এদেরই সন্ধানে ঘুরছি। এ বিষয়ে আমরা একটু পরে আসছি। ঐ লোক ছটো সন্ধন্ধে আমরা যে জরুরী তথা চেয়েছি যেকোন মুহূর্তে তার উত্তর পেতে পারি। এখন এই পর্যায়ে কিভাবে আমানের অগ্রসর হওয়: উচিত তাই বলতে চাইছি।'

'বলুন,' ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন মোৰভ।

'মূল ঘণটিতে পাঠাবার মত তথা শত্রুপক্ষের গোয়েন্দা দলের আছে। ওরা যেসব খবর পেয়েছে সেগুলো ক্রমশ: জমে উঠেছে এবং সুস্পন্ট সতর্কবাণী থাকা সত্ত্বেও এক সপ্তাহের মধ্যে বেতার মাগ্যমে সেগুলো পাঠানো তাদের পক্ষে অপরিতার্ঘ তরে উঠবে। সেইসজে মনে তয় ৩দের বাটোরী ফুরিয়ে আসতে, আরও ব্যাটারী ওদের চাই। গত তুবার আমাদের অনুসন্ধানকারী কেন্দ্রগুলোধরেছিল সেগুলোখুব জোরালোছিল না। শেষ যে সংবাদটা ধরা পড়েছে তার মূল বয়ান থেকে এটা সুস্পষ্ট যে তারা সংবরাছ আশা করছে শনিবার, অর্থাৎ আগামীকাল—ব। পরশু রবিবারে। নির্ধারিত মাল খালাসের খবরটা ওদের কয়েক ঘন্টা আগে পাওয়া উচিত। তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে ৷ যে গুপ্ত জায়গাটায় বেতার-প্রেরকযন্ত্রটি প্রকৃতপক্ষে লুকিয়ে রাখা হয়েছে বলে মনে করা হচ্চে এবং দে বিষয়ে আমরা নি:দলেহ, তাহলে শনিবারে, অর্থাৎ আগামীকাল বিকেলবেলার দিকে শিলোভিচি জ্ঞালে ওদের যেতেই হবে, তারপর প্রেরকযন্ত্রটি নিয়ে, আমরা যাতে গন্ধ না পাই তার জন্যে জললের মধ্যেই বেশ কয়েক মাইল দূরে চলে গিয়ে তাদের মূল ঘশটির সঙ্গে যোগাযোগ করে মাল খালাসের ব্যাপারটি পাকাপাকি করে নেবে। তাই যদি হয় এবং অসম্ভব হলেও রবিবারেই যদি মা**ল** খালাসের ব্যাপারটি পাকাপাকি করা হয়—তবে পুরো চর্ক্তিশ ঘন্টা কিছু না করে তাদের জঙ্গলে রাখাটা জার্মানদের যার্থ আদৌ সিদ্ধ করবে না—ফলে তাদের শনিবার অর্থাৎ আগামীকাল গ্রেপ্তার করার স্বচেয়ে ভাল সুযোগ আমাদের হবে। ওরা যদি পরশু রবিবার শিলোভিচি জললে আদে, তবে তাদের গ্রেপ্তার করার এই সুন্দর সুযোগটি আমাদের আরও একদিন পিছিয়ে যাবে। -----অপরপক্ষে আমরা যদি অনুমান করি যে ওরা বিকেল তিনটে থেকে পাঁচটার মধ্যে বেতারে খবর পাঠাতে পারে, তবে মাল খালাসের পাকা খবরটি পাবার পর, আলো থাকতে থাকতে তারা সময় পাবে বিমান পেকে মাল ফেলার জায়গাটি পরীক্ষা করে দেখে নেবার এবং আলোর সঙ্কেত জানাবার জনো কিছু ভালপালা সংগ্রহ করে নেবে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে স্বচেয়ে ভাল হয় যদি বেতার যন্ত্র নিয়ে জ্ঞ্চলে ঢোকার পর এবং খবর পাঠান শুকু করার আগেই ওদের হাতে নাতে ধরা যায়। সবচেয়ে ভাল হয় যদি ওদের ধরার আগে অপেকা করে থাকে যাতে তারা তাদের আদল চরিত্রটি ফুটিয়ে তুলতে পারে—তাহলেই কিন্তু সোজাসুজি

সভোর মুহূর্তটিকে • আমরা পাব।' পলিয়াকভ হাসি দিয়ে শেষ করল কথাটি, 'সভোর মূহূর্তটিকে যদি আমরা পাই, তাহলে আমরা ভীষণ খুশি হব ওদের বদলে আগুনের সক্ষেত পাঠাতে পেরে।'

মোথভ মপ্সবা করলেন. 'শত্রুপক্ষীয় গুপুচরদের পদান্ধ অনুসরণ করে চলাটা আমাদের সুবৃদ্ধিরই পবিচায়ক, কিন্তু একথা কি আপনার মনে হয় না যে পক্ষাপ্তরে ওরা আবার আমাদেব পদান্ধ অনুসরণ করে চলেছে এবং আমাদের কর্মপদ্ধতি অনুমান করণর চেন্টা করছে ও তারপর পান্টা চাল দেবার উপযুক্ত বাবস্থা নিচ্ছে ?'

একট হৈদে পলিয়াকভ বলল, 'আমরাও অবশ্য তাই মনে করি: আর ঠিক ঐ পরনেদই কথা নিয়ে আজ দেড ঘন্টা আলোচনা করেছি আমাদের গোরেলাবিভাগেব প্রশানেব দঙ্গে। সব রকম বিকল্পের কথা আমরা অনুমান করেছি আমার বিশাস ওরা জানে না যে আমরা ওদের সক্ষেতবার্তা চারবার পরে ফেলেছি, ওদের সংখালের সক্ষেতলিপির পাঠোদ্ধার করেছি, এবং কোথেকে পাঠান হয়েছিল তাও জানি এবং ডজ গাড়িটি পুল্জে পেয়েছি আর ওদেভ বেল্ড অংছে। ওরা জানে না যে ওদের সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট খবর জামরা রাখি এবং সেটা জানা যে সম্ভব হতে পারে এটা মনে করলেও আমরা ঠিক কি কি খবর পেয়েছি এবং কওটা পেয়েছি তা নির্ধারণ করতে ভরা পারে না।'

দলের ইঞ্জনীয়ার কর্ণেল নিকোলায় বললেন. 'এবার আমি একটি প্রশ্ন করব। ৬ই আগস্ট সন্ধোবেলায় ভ্রামামাণ অবস্থায় সংবাদটি পাঠানোর পর বেতার যন্ত্রটিকে শিলোভিটি জঙ্গলে তথাকথিত গোপন জায়গায় যে লুকিয়ে রাখা হয়েছে এ ব্যাপারে মনে হচ্ছে তোমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে এবং জোরও দিচ্ছ তোমার বক্তবোর ওপর ? কিন্তু গত ৪৮ ঘন্টার মধ্যে প্রেরক্যন্ত্রটি যে গুপ্ত জায়গা থেকে সরিয়ে অনা কোথাও নিয়ে যাওয়া হয় নি এ সম্ভাবনাটিকে ভূমি অগ্রাহ্য করছ ?'

''সম্ভাবাতার ব্যাপারটি নিয়েও আমরা পরীক্ষা করেছি এবং এই সিদ্ধান্তে

<sup>\*</sup> সভোর মুহূর্ত — গোয়েন্দাবিভাগে এই শক্ত ছাটি বাবহাত হয় সেই মুহূর্তটিকে জানাবার জন্যে যখন বন্দী গুপ্তচরদের কাছ থেকে খবর পাওয়া যায় এবং তার ভিত্তিতে পুরো দলটিকে ধরা সম্ভব হয় এবং এইভাবে অভিযানের পূর্ব সমাধান হয় সাফলোর সঙ্গে — লেখক

উপনীত হয়েছি যে, যদি সেটি ঘটেও তবে তা ঘটবে বিমান থেকে প্রয়েজনীয় জিনিস্থালো ফেলার পর। তার অর্থ প্রেবক্যস্থটিকে কালকের জালে কিছুতেই গুপ্তস্থান থেকে সরান হবে না।

মেজর কিরিলিয় ক পলিয়াকভের দিকে তাকিয়ে চিলেন সেখান থেকে

দৃষ্টি সরিয়ে মোখভের দিকে তাকিয়ে আবার তাকালেন পলিয়াকভেব দিকে,
ভানতে পারি কি এই শিলোভিচি ভঙ্গলে পূর্ণমাত্রায় সামরিক অভিযান

চালানোব ব্যাপারটি সম্বন্ধে তুমি বিচার-বিবেচনা করেছ কি না ?

'না', একটু যেন নার্ভাগ হয়ে নাক টানল পলিয়াকভ তারপর বলল, 'আগামী' ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ৬ই প্রনের কোন অভিযান চালানোর কথা আলোচনা করা ঠিক হবে না, এমন কি চিম্মা করাও ?'

'কিছু কেন ?'

'ঐ ধরনের অভিযান থেকে কী লাভ হবে আমাদের', হঠাৎ চুম কৰে কথার ফাঁকে মন্তব্য করে বস্লেন ইংগারভ।

'তাহলে অন্ততঃ গোপন জায়গাটি, আপনাদের ধারণা যেখানে প্রেবক ষস্ত্রটি লুকোন আছে, তার সন্ধান পাওয়া যাবে।'

বিরক্ত ইগোরভ জ্রকুচকে বললেন, 'তাতে আমার সন্দেহ আছে। আপনাকে ঠিকই বলচি. শিলোভিচি জ্লালের মত জায়গায় গোপন স্থানটি খুঁজে বেব করা সহজ কাজ নয। তাচাডা গোপন স্থানটার সন্ধান পেলেও আমরা তেমন এগোতে পারবো না। আমরা ওটা বাবহারকারী পুরো দলটাকে চাইছি, সতোর মুহূর্তটাকে। প্রেরক যন্তটার গোপন স্থানটা খুঁজে পেলেও ঐ মূহূর্তটাকে পাছিল না। আসলে আমরা চাইছি সন্তাবা গুপ্ত স্থানটাকে বাবহারকারী মূল দলটাকে ধরতে, অন্তত:পক্ষে প্রাথমিক নজির হিসাবে ওখানে যাবার পথগুলো জানতে চাই। এবং আগামীকাল বা পরস্ত স্থোবার অবগতের জন্যে বলচি যে অনেক দৈনা পাঠাবার পরিণতি হবৈ এবং আপনার অবগতির জন্যে বলচি যে অনেক দৈনা পাঠাবার পরিণতি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হয় মৃতদেহের স্তৃন্প। আজ, এই পর্যায়ে ঐ ধরনেব অভিযানের কথা আলোচনা করা নিছক হাস্যকর ব্যাপার। ঐ চিন্তাটি মাধা থেকে দূর করুন মেজর,' ইগোরভ উপদেশ দিলেন কিরিলিয় ককে এবং ভারপর আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে জ্রক্ত চকে ডাকালেন, মোটা মোটা আফুল দিয়ে টেবিলের কিনারায় তবলা বাজাতে বাজাতে বললেন,

'এটা নিয়ে আংশোচনা করতে চ'ইনা আমি এবং ঐ ধরনের কথা শুনতেও চাইনা।'

একটুও বিচলিত না হয়ে. উজ্জ্বল নীল চোখ দিয়ে সোজা ইগোরভের মুখের দিকে তাকিয়ে কিরিলিয়্ক জানালেন, 'এটা শুধু আমার ধারণা নয়। বড় মাত্রায় ঘেরাও করার সন্তাবনার দিকটা সম্বন্ধেও জেনারেল কলিবানভ বলেছেন।'

'কি বলেছেন উনি ? সবটা বলুন আমাকে !'

ইগোরভকে শাস্ত করার জন্য এই সময়ে মোখেও এগিরে একান, 'আলেকা নিকোলায়েভিচ উত্তেজিও হবেন না। এখানে আগাব আগে আমি যখন দেখা করেছিলাম কণিল-জেনারেল ভার কলিবানভেব সক্তেতখন বলেছিলেন এখানে পৌছে আমর যেন আগেনার সভে সামবিক অভিযানের সাধন-যোগাতা আর যুক্তিযুক্ততা নিয়ে আলোচনা করি। খুব সম্ভব এ ধারণাটা ভাদের মাথায় এসেছে শিলোভিচি জহ্ললে গুপুস্থান সম্বন্ধে আপনাদের অনুমানের কথা জেনে .'

'জিনিস্টা গুলিয়ে ফেলবেন না যেন। সামরিক অভিযান চালানে। এবং সেটা করা ঠিক হবে কি ন'তা আলোচনা কবা সম্পূর্ণ ভিন্নতর বাপোর। ভারা শরীরটা চট করে চেয়ার থেকে তুলে ইগোবভ লম্বা লম্বা পা ফেলে অফিদের মধ্যে পায়চাবি করতে শুক্ত কবলেন, 'সেনাচল পাঠালে আমর' কি কি সুফল পাবোই তা বলতে পারি আপনাকে। আমরা স্থাভকাকে বোঝাতে পারবো যে সক্রিয় বাবস্থা অবলম্বন করছি। আমরা থদি খবর পাঠাই যে মাত্র কয়েক ডজন দৈন্যকে তদন্তের কাজে লাগানো হয়েছে, তবে উাদের বিচারে এটা আদে কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ নয় এবং হয়তে। এর এমন ব্যাখ্যাও করা যেতে প্রেরে যে আমরা আমাদের কর্মভারের গুরুত্বটিকে লঘু করে দেখছি, কিংবা তার চেয়েও খারাপ, অর্থাৎ আমরা আমাদের কর্তবো অবহেলা করছি। আবার অনুদিকে যদি আমরা খবর দিই যে ঘটনাস্থলে কয়েক হাজার দৈন্য জড়ো করেছি. কথাটা শুনতেও অবশ্য বেশ ভাল লাগে! যদিও এই ধরনের খবর শুধু অযোগাদেরই ওপর প্রভাব বিস্তার করে এবং এখানে আমরা যাত্র। আচি, তারা স্বাই পেশাদার। অতএব যথায়থভাবে সভর্কতার সঙ্গেই এগোনো যাক, আগে ঠিক কর। যাক কোনটা স্বচেয়ে জ্ফরী, "স্তোর মুহূর্ত" এবং স্ব ছিল্ল সূত্রগুলো গ্রাধিত

করা বা দেখানো যে আমরা খুব স্ক্রিয় হয়ে আছি ? প্রস্কৃত:, ইগোরভ প্রশ্ন করার ভঙ্গীতে তাকালেন পশিয়াকভের দিকে, 'নিকোল।ই ফিদোরভিচ আমাদের বলুন যে, এখানে পূর্ণ মাত্রায় সামরিক অভিযান চালাতে হলে কি গরনের সেনাদল দরকার।'

'শিলোভিচি জঙ্গলে ভালভাবে চিক্রণী-অভিযান চালাতে হলে জঙ্গলটাকে আগেই থিরে ফেলতে হবে এবং যদি এক লাইনেও সৈন্যদের নিয়ে প\*াতি প\*াতি করে গু\*জতে হয় তবে আমাদের দরকার অস্ততঃ চার হাজার দৈনা,' পলিয়াকভ খুব ধীরে ধীরে শাস্তভাবে উত্তর দিচ্ছিল প্রতিটি কথার উপর বেশ জাের দিয়ে। সামরিক অভিযান চালানাে সংক্রাপ্ত এই আলােচনা ওকে বেশ ভাবিয়ে তুলেচে এবং ভয় পাওয়৷ খরগােশের মতাে ও নাক টেনে টেনে নি:শাস নেবার চেন্টা করছে। 'একই সজে চারদিক থেকে জঙ্গলটাকে থিরে ফেলতে হলে সৈনাদের নিয়ে যাবার জনাে গাভি চাই, তার মানে হশােরও বেশি লবা দরকার হবে…আডাইশােরও বেশি শিকারী কুকুর লাগবে, আর দরকার পড়বে ১৫০ থেকে ১৭০ জন পরিথ৷ খোঁডার লােক।'

লম্বা টেবিলের ধারে বদে থাকা মানুষগুলির পাশ দিয়ে পায়চারি করতে করতে ইগোরভ বেশ জোর দিয়ে বলতে লাগলেন, 'সৈনাদের সাধারণ এক লাইনে সাজিয়ে নিয়ে চিক্রণী অভিযান চালালেই শুধু চলবে না। মনে রাখবেন জন্সলের মধ্যে কয়েকটি এমন ঘন ঝোপ আছে যেখানে ভালভাবে নজর চলে না। ভূলে যাবেন না আমরা কোন মানুষকে খুম্জিচি না, খুম্জবো একটা গুপ্তান। যেটা খুব কাছ থেকেও খুম্জে পাওয়া চুল্কর।'

পুরো জঙ্গলটার ক্ষেত্রফল কত ?' মোখভ প্রশ্ন করলেন।

·প্রায় ৩৫ বর্গমা**ইল**।'

'এর পরিসীমা ঠিক কতো ২তে পারে <sup>১</sup>'

'মোটামৃটি প<sup>\*</sup>চিশ মাইল।'

'ও, জঙ্গলটি ত মোটামুটি বডই দেখছি,' জ্ৰা কুঁচকে কথাটি বলে কী যেন লিখতে লাগলেন নোট বইতে।

কিরিলিয় কের সামনে গঠাৎ দাঁড়িয়ে পডে ইগোরভ প্রশ্ন করলেন, 'পুরো মাত্রায় সামরিক অভিযান চালাতে গলে কত লোক দরকার তা ত ভুনলেন? অত সৈন্য এনেছেন কি ?' ব্যাপারটি বুঝতে পেরে একটু হেসে কিরিলিয়ুক উত্তর দিলেন, 'কমরেড জেনারেল, অভিযানটি এখন পুরোপুরি স্তাভকার নিয়ন্ত্রণে আছে। সুতরাং আপনাকে যা করতে হবে তা হল শুধু মুখের কথা খলানো এবং তখন দেখবেন আপনার অনুরোধ রাখবার জন্যে সকলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। চাইলে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এক ডিভিসন সৈত্যও ওরা পাঠিয়ে দিতে পারে।'

জানলার কাছে গিয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে হতাশ হয়ে ইগোরভ বললেন, 'আহ্ মেজর…মেজর…সব জিনিসটিই আপনার কাছে কত সবুজ লাগছে, তাই না ? আপনাকে ঈয়। করা ছাড়া আর কি করতে পারি…।'

করেক মূহুর্তের জনো জানালার মধ্যে দিয়ে বিমানখাটির দিকে তাকিয়ে রইলেন ইগোরজ, তারপর হঠাৎ ফিরে তাকালেন কিরিলিয়ুকের দিকে, মুখের বিরক্তির ভাবটি চাপা ছিল না এবং আগের চেয়েও জোর গলায় ঘোষণা করলেন, 'এক ডিভিশন দ্রের কথা এক কোম্পানা সৈলুও দরকার নেই আমার। এবং নেবাও না! বোধ হয় ভূলে গেছেন মেজর তাই আপনাকে মনে করিয়ে দিছি, সৈলুদের কাজ হল যুদ্ধ করা। অপর পক্ষে আমার এবং আমার অধীনম্বদের কাজ হল গুপ্তচরদের ধরা! এবং কাজটি আপনাদেরও !!' কিরিলিয়্কের দিকে হাতটি ছুঁড়ে উত্তেজিও ইগোরভ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আমি জানতে চাই, কেন আমরা পেশাদার লোকের। আমাদের দায়িত্ব চাপিয়ে দেব সৈন্যবাহিনীর কাঁথের ওপর ! কাঁদের অধিকারে!'

আবার অফিসের মধ্যে অন্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগলেন ইগোরভ। সামান্য পরে যেন আপন মনে চিস্তা করছেন এমনভাবে তবে আগের চেয়ে শাস্ত সুরে বলতে লাগলেন—

'এই পুরো কাজটির অন্য গুরুত্বপূর্ণ দিকটা হল নৈতিকতার, যার কথা কিছু মানুষ জানেই না এবং অনার। সাধারণত: ভূপে যার। অথচ এটা আমাদের জানা ও মনে রাখা কতবা। এই ধরনের সামরিক অভিযান করতে হলে এর সঙ্গে জড়িত হাজার হাজার সৈন্যদের প্রত্যেককে সাবধান করে দিতে হবে। তোমাদের ওপর যদি গুলি চলে এবং তোমরা যদি মারাও যাও তাতে কিছু যাবে-আসবে না, গুপুচরটিকে জীবস্ত ধরতে হবে। এই ধরনের সতর্কবাণী কাযত: আদেশেরই নামান্তর। সাধারণ সৈন্যরা

সামত নিরাপতা সেনাদের কাচ থেকেও আমবা দাবী করতে পারি ?' টেবিলের ধারে বদে থাকা মানুষদের লক্ষ্য করে প্রশ্নটি করলেন ইগোরভ।

'যেমন আমি বাজিগতভাবে মনে করি না ওটা আমাদের করা উচিত। পরাজিত শত্রুপক্ষের দৈনাদের খু'জে বের করে তাদের গ্রেপ্তার বা হত্যা করার দায়িত্ব দেওরা হয়েছে যাদের ওপর একমাত্র দৈনাদের সম্বন্ধেই এই প্রনের আদেশ দেওরা চলে। এটা তাদের কাজ, তাদের বিশেষ অধিকার।'

ভানলার দিকে পাশ ফিরে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। বিমানঘশটির শেষ প্রান্ত থেকে একটি জঙ্গা বিমান উডল, দেখতে দেখতে আকাশের বুকে মিলিয়ে গেল। তারপর সেই আগেকার চিন্তাধারাতেই কথা বলতে শুক করলেন, বৈল্যদের দিয়ে ঘেরাও করার বছ ঘটন। আমি দেখেছি এবং আমার অভিজ্ঞতাথেকে বলতে পারি বেশির ভাগ ক্লেত্রেই ওরা মৃওদেই নিয়ে আসে গুপুচরদের। পরে দোষারোপ করার কোন মানে হয় না. সৈনারা শপথ করে বলে ওরা পালক্ষা করে গুলি চালিয়েছিল, কিছে ঘেরাওয়ের শেষের দিকে ওদের মৃতদেহগুলো *আ*চত গুপ্তচরদের বাঁচতে ্দের না! মাফ করবেন, আমি কিন্তু রোগ বিভাবিৎ নই। এবং আশাকরি আপনারাও নন ?' বাজের সুরে ইগোরভ প্রশ্ন করলেন কিরিলিয়ুককে। মোখভের দিকে ফিরে আবার বলতে শুরু করলেন, 'তাছাড়া প্রত্যেকটি মৃত ওপ্তচরদের বিনিময়ে সাধারণত: আমাদের কয়েকজন মারা যায় বা আ ১ত হয়। আমাকে ভুল বুঝাবেন না অবশ্য এমন পরিশিছতির উদ্ভব হয় যখন সামরিক ভাভিযান এড়ান যায় না, অপরিহার্য হয়ে ওঠে। কিন্তু এক্ষেত্রে অন্ততঃ আগামী ৪৮ ঘন্টার মধ্যে তার কোন প্রয়োজনই নেই। এ বিষয়ে আমরা নিশ্চত যে, এই শক্ত দলটি যে কাজ করে চলেছে তার সজে ঐ জক্তলটির যোগ আছে এবং গুপ্তচরর। ওখানে আসতে বাধা। সামরিক অভিযান চালালে ওরা ভয় পেয়ে যাবে, ওখানে আর আদবে না, তাই এই পরিকল্পনাটির বিরোধিতা করছি। আমাদের সেনাদলের বেফ্নার মধ্যে ওদের যদি বা ধরে ফেলি তাতে তো দত্যের মুহূর্তটিকে পাওয়ার সুযোগ সুদূর পরাহত হয়ে থাবে। একথা আমি স্পন্ট করে জানিয়ে দিতে চাইছি যে লিখিতভাবে সরকারী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত সামরিক অভিযান কার্যকর করা দূরের কথা প্রস্তুতি পর্যন্ত চালাব না আমনা।'

এই ঘোষণার পর হগোরভ ফিরে গিয়ে নিজের চেয়ারে বসলেন।
একটু বিরতির পর মোখভ মন্তব্য করলেন. 'যুদ্ধ-সামাজ্যের পাল্টা গোয়েলা
বিভাগের অবস্থাটা আমাদের কাচে প্রিদ্ধার করে ব্ঝিয়ে দেওয়া হয়েছে
এবং বিস্তারিতভাবে আলোচনাও করা হয়েছে। তবে খুব নিশ্চিত হওয়ার
ব্যাপারে বোদ হয় চিস্তার একটু ব্যাপার আছে।' হেসে কথাটা
শেষ করে আবার নিজের নোট বইটির ওপর নজর ব্লিয়ে মোখভ প্রশ্ন
করলেন, 'বিমান থেকে মাল ফেলবার মতে। ফাঁকা জায়গা জললের
মধ্যে কটা আচে ?'

পলিয়াকভ উত্তর দিল, 'এতকাল প্যস্ত শক্রুর গুপুচরের। যে **অতি** দাবধানতার পরিচয় দিয়ে এদেছে দে কথা শ্বরণে রাখলে বলা যায় ঐ ধরনের মাত্র চারটে জায়গা ওদের চোখে উপযুক্ত বিবেচিত হবে।'

ইগোরভ মন্তব্য করলেন, আত্মগোপন করে ৬ৎ পেতে থাকার ৯টা দল নিয়ে আমরা জললে ঢোকার সব কটা পথের ৬পর পথাপ্ত পরিমাণে নজর রাখতে পারবাে। তার জনে। আমাদের প্রয়োজন কমাণ্ডান্টের বাহিনী থেকে অনাধক ত্রিশ জন তদন্তকারা আর দশ জনের মতাে অফিসার, জললের সামানা থেকে নজর রাখার জন্যে ৮০ জন সৈনিক এবং সেভার প্রেক্যন্ত সমেত জনা পঞ্চাশেক বেতার-ক্ষী। এই কজন লােক আমাদের আছে; এই ধরনের কাজের দায়িত্ব আমরা ওদের নিয়ে চালিয়ে নিতে পারবাে। অতাে বড় সামরিক অভিযানের প্রয়োজন নেই।

ংসে মোৰভ বললেন, 'আপনারা দেখচি আগে থাকতেই সব কিছু সুন্দরভাবে স্থির করে রেখেছেন। আপনাদের এই আত্মপ্রত্যয় আমার ভাল লাগছে, কিন্তু এই প্রতিশ্রাত কি আপনারা দিতে পারেন যে আগামাকাল, বা অন্তঃপক্ষে পরশুর মধ্যে ভদের নাগাল পাবো আমরা 
?'

'কমরেড জেনারেল, ঠিক কি প্রতিশ্রুতিই বা দেওয়া যায় ?' বলল পলিয়াকভ। এবার তার হাসার পালা। 'যেকোন ঘটনা ঘটতে পারে। বাল্টিক যুদ্ধ সীমান্তের পাল্টা গোয়েলা বিভাগ কিংবা কোন আঞ্চলিক দল হয়তো সবার আগে ওদের ধরে ফেলতে পারে, কিংবা তারা কোন বেআইনী দলের মুখোমুখি হতে পারে, কিংবা জললে মাইনের ওপর পা ফেলতে পারে। সবকিছুই ঘটতে পারে। এই ধরনের পরিশ্হিতিতে কোন অব্যর্থ প্রাতশ্রুতি দেওয়া যায় না…।'

'এবং কোন প্রতিশ্রুতিও দেওয়া যায় না', একমত হলেন মোখড, তার
মুখ থেকে হাসি মুছে গেছে। 'ঠিক এই কারণেই আমরা সামরিক
অভিযানের সম্ভাবনার দিকটা বাদ দিতে পারছি না। একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক
আপনাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাচছে। আপনারা যেসব যুক্তি আমাদের
দেখিয়েছেন, তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি থাকতে পারে এবং তার
জাটিলতাও অনেক সুদূরপ্রসারী হতে পারে।'

নোট বইটা বন্ধ করলেন মোৰভ, মুখে ছ: শিচন্তার ছারা এবং পরিজার বুঝিয়ে দিলেন আলোচনা শেষ , উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আপাততঃ সামরিক অভিযানের প্রসঙ্গটা মূলতুবা রইল, আর কয়েক ঘন্টা পরে সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত লেওয়া হবে এবং ধুব সম্ভব সেটা আমরা নেব না, নেবে অনা কেউ।'

## ৫১। অভিযান সংক্রান্ত নথীপত্র সাংকেতিক দূরভাষ

ष्यात्र छक्रती !

ইগোরভ সমীপে,

বৈদ্যবাহিনীর ৩১৫১৮ নং ইউনিটের চ্ছন অফিসার ক্যাপ্টেন আলেক্সি ইভানোভিচ নিকোলায়েভ আর লেফটেনান্ট ভাসিলি পেত্রোভিচ সেম্বসভের চেহার: এবং ক্রিয়াকলাপ আপনার যেমনটি পাঠিয়েছিলেন তার সঙ্গে সব দিক দিয়ে মিলে গেছে।

আজ সকাল ১১টার সময় নিকোলায়েভ আর সেপ্তসভ এ-৩-১৬-৩৪ নম্বরের স্টুডিবেকার লরীতে করে ফিরে এসেচে স্তারোসেলেৎসিতে, যেখানে ওরা আগে ছিল, লরীর পেছনে ছিল ২২টি ভেড়া, ৬টি শূরোর আর ১ হন্দর ময়দা।

আলাদাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করাতেও নিকোলায়েভ আর সেস্তমভ একই বির্তি দিয়েছে:

১। কাজের ণায়িজভার নিয়ে ওরা যখন বেরিয়ে যায় তখন সৈনাবাহিনার ভাঁড়ার থেকে সেলোফেন কাগজে মোড়া- ১০০ প্রামের তিনটে জার্মান শ্রোরের চবির প্যাকেট দেওর। হরেছিল। বিরালিফৌক বিমান ঘশটির কাছে একটা হিম্বরে এই ধরনের শ্রোরের চবি প্রায় ৭০ পাউও আটক করেছিল ভাদের ইউনিট।

- ২। গত ৭ই আগস্ট তারা সারাদিন কাটিরেছিল ছোট্ট ভারোসেলেংসি শহরে (বিয়ালিস্টোকের ৫ মাইল পশ্চিমে) এবং সেখান থেকে অনা কোধাও যায় নি। তাদের তৃজনের একজনও ভালোবংসি বা তার কাছাকাছি যায় নি।
- ৩। কমাণ্ডান্টের আফস থেকে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত করা আবাসস্থলের একটা ঠিকানা দেওয়া হয়েছিল লিভার শহরে, যেমন ৬নং উইজোলেনিয়ে শ্রীট, ওরা কাটিয়েছিল চার রাত। পঞ্চম রাতটা ওরা কাটিয়েছিল স্ক্রিবোভংফি শহরে স্টেশন মাস্টার উইটোল্ড পেত্রিকির ফ্লাটে, ওখানে ওরা আগেও ছিল কয়েক দিনের জনো যখন লিভা জেলা মুক্ত করা হচ্ছিল। ১৪ই আগস্ট হঠাং ওদের দেখা হয়ে যায় পেত্রিকির সঙ্গে লিভাতে এবং ১৬ই আগস্ট সর্ব্বোবেলা ও ৬নং উইজোলেনিয়ে শ্রীটের ফ্লাটে এদে এদের সঙ্গে দেখা করে তুন আর কেরোসিনের বদলে শ্রোর দেবার বাবস্থা করতে।
- ৪। ১৫ই আগস্ট দক্ষোবেলায় ওরা শিলোভিচি জঙ্গলের উত্তর দিকে একটি বামার বাড়ির মাটির তলার ভশাড়ার ঘরে একটা বর্ষাতি রেখে গেছে, যার মধ্যে ছিল গুনের বদলে পাওয়। সেইকা মাংস।
- €। সৈনাবাহিনীর ৭০২৪৪ নং ইউনিটের পশ্চাত্বতী ঘাটির অধিনায়ক কর্ণেল সামোরোদভের মৌখিক অনুমতির ভিতিতে নিকোলায়েভদের ইউনিটের কমাতারের নির্দেশ অনুযায়ী দখল করা শক্রদের মালপত্রের সঙ্গে বিনিময় করা হচ্ছিল পশু আর খামারজাত উৎপন্ন দ্রেরে।

নিকোলায়েত আর দেশুসভের এজাহারের সতাতা দক্ষে সন্দেহ করার কিছু নেই। তাদের সনাক্ত করেছেন সৈনাবাহিনীর ৩১৫১৮ নং ইউনিটের ক্যাপ্টেন কুপচেলো; যিনি
অধিষ্ট মুহুর্তে—১৮

ওদের সলে পাঁচ মাস কাজ করেছিলেন এবং ঠিক এই কাজটা করার জন্যে ওঁকে স্তারোদেলেৎসিতে থেকে যেতে বলা হয়েছিল।

নিকোলায়েভ আর দেশুসভকে সনাক্ত করার পর এবং আপনাদের প্রয়েজনীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এবং তারা গাড়ি করে চলে গেছে রাদজিমিন শহরে (ওয়ারশ-র ১৫ মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে) প্রথম বাইলোকশীয় যুদ্ধ সীমাস্তের কাছে তাদের নতুন কেল্রে। সনাক্তকরণের পদ্ধতি ও জিজ্ঞাসাবাদ সংক্রাস্ত লিখিত প্রতিবেদন এই সঙ্গে পাঠান হচ্ছে আপনাকে।

গোরবুনভ

বেতার-দূরাভাষ সংবাদ অত্যন্ত জক্করী !

ইগোরভ সমীপে,

আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে ক্যাপ্টেন আলেক্সি
ইভানোভিচ নিকোলায়েজ, দৈলুবাহিনীর ৩১৫১৮ নং ইউনিটের,
জন্ম ১৯০৮ সালে, তোমস্ক শহরে (কুশ, পাটি-বহিভূত সদস্য,
উচ্চশিক্ষা অসম্পূর্ণ) এবং ঐ একই ইউনিটের প্লেটুন কমাণ্ডার
লেফটেনান্ট ভাগিল পেত্রোভিচ সেন্তস্ত, জন্ম জাদোনস্ক শহরে,
১৯০১ সালে (কুশ, কমসোমল সদস্য, শিক্ষা মাধ্যমিক), প্রকৃত
পক্ষে সরকারী কার্যে লিপ্ত ছিল ১২ থেকে ১৮ই আগস্টের মধ্যে
লিভা শহরের আশে-পাশে, ঐ জেলায় বিনিমর ব্যবস্থার মাধ্যমে
কেরোসিন তেল, তুন ও জার্মান সামরিক পোশাকের বদলে
খামারজাত ফ্লল সংগ্রহ ও খরিদ ক্রার কাজে।

আমরা প্রমাণ পেয়েছি যে ৭ই আগস্ট তারিখে নিকো-লায়েভ আর সেপ্তসভ তাদের ইউনিটকে যেখানে স্থাপিত করা হয়েছিল সেখান থেকে অন্য কোথাও যায় নি এবং তাদের পক্ষে ভলোবংসি অঞ্চলে যাবার কোন সন্তাবনা ছিল না। জুন ৪৪

— ৩৯৬ নং চিহ্নিত করা একশ গ্রামের জার্মান শ্রোরের চর্বির
প্যাকেটে প্রায় ৭০ পাউও পাওয়া গিয়েছিল শক্র কবল থেকে
মুক্ত করা বিয়ালিস্টোক বিমানঘ<sup>±</sup>টিতে জার্মানদের একটি থিম
ঘরে এবং তা তালিকাভুক্ত করার পর ইউনিটের সৈল্যদের
বাওয়াবার জন্যে ব্যবহার করা হয়়। দায়িছভার নিয়ে যাত্রা
করার সময় নিকোলায়েভ আর সেন্তসভকে তিনশ গ্রাম ঐ চর্বি
দেওয়া হয়েছিল, যা লিপিবদ্ধ করা আছে তারিখ ১১ই আগস্টের
চালান নং ১৬৮৪-এ।

ক্যাপ্টেন নিকোলায়েভ আর লেফটেনান্ট সেন্তস্থ ১৯৪১ সাল থেকে লাল ফৌজে কর্মরত আছে, শক্র অধিকৃত অঞ্চলে তারা কখনো থাকে নি, বা বন্দী এবং শক্রবেষ্টিত হয় নি। তাদের কমাণ্ডিং অফিসারদের পাঠান সব রিপোট তাদের অনুকূলে গেছে।

আমাদের পাওয়া খবর থেকে জানা যাছে যে নিকোলায়েভের দিদি এলিজাভেতা ইভানোভনা গোলবিন্দার ( পৈতৃক
পদবা নিকোলায়েভা), জন্ম তোমস্ক শহরে ১৯০৬ সালে, যে
ক্রাসনোইয়ায়্ক খাতা সরবরাহ পর্যদের হিদাব-রক্ষকের কাজ
করত এবং তহবিল ভছরপের জল্য ১৯০৭ সালে ত্'বছরের
কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়, আর.এস.এফ.এস.আর. ফৌজদারী
দণ্ডবিধির ১১৬ নং ধারার ১নং অনুছেদ অনুসারে। পূর্ণ মেয়াদ
খাটতে হয় তাকে। বর্তমানে সে রাস্তার দোকান থেকে কটি
বিক্রি করে ও ক্রাসনোইয়ায়্কে থাকে।

যাদের সম্বন্ধে আপনার। তদন্ত চেয়েছেন তাদের এবং তাদের আত্মীয়দের সম্পর্কে অভিযোগমূলক আর কোন খবর আমরা পাই নি।

সেই সক্ষে অবৈধ হলেও বাজেরাপ্ত করা দ্রবোর বিনিময়ে কৃষিজাত দ্রব্য সংগ্রহ করার ব্যাপারটি সমর্থন করতে পারি যে কাঞ্চটি নিকোলায়েভ আর সেম্ভস্ভ করেছিল সৈক্সবাহিনীর ৭৩২৪৪নং ইউনিটের পশ্চাঘতী ঘণটির প্রধান কর্বেশ

ওদের সঙ্গে পাঁচ মাস কাজ করেছিলেন এবং ঠিক এই কাজটা করার জন্মে ওঁকে স্তারোদেলেংসিতে থেকে যেতে বঙ্গা ভ্রেছিল।

নিকোলায়েভ আর সেন্তসভকে সনাক্ত করার পর এবং আপনাদের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এবং তারা গাড়ি করে চলে গেছে রাদজিমিন শহরে (ওয়ারশ-র ১৫ মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে) প্রথম বাইলোকশীয় যুদ্ধ সীমাস্তের কাছে তাদের নতুন কেল্রে। সনাক্তকরণের পদ্ধতি ও জিজ্ঞাসাবাদ সংক্রান্ত লিখিত প্রতিবেদন এই সঙ্গে পাঠান হচ্ছে আপনাকে।

গোরবুনভ

বেতার-দূরাভাষ সংবাদ অত্যন্ত জক্তরী।

ইগোরভ সমীপে,

আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে ক্যাপ্টেন আলেক্সি
ইজানোভিচ নিকোলায়েজ, দৈল্যবাহিনীর ৩১৫১৮ নং ইউনিটের,
জন্ম ১৯০৮ সালে, তোমস্ক শহরে (কুশ, পাটি-বহিভূত সদস্ত,
উচ্চশিক্ষা অসম্পূর্ণ) এবং ঐ একই ইউনিটের প্লেটুন কমাশুর লেফটেনান্ট ভাসিলি পেত্রোভিচ সেম্বস্ত, জন্ম জাদোনস্ক শহরে,
১৯০১ সালে (কুশ, কমসোমল সদস্ত, শিক্ষা মাধ্যমিক), প্রকৃত পক্ষে সরকারী কার্যে লিপ্ত ছিল ১২ থেকে ১৮ই আগন্টের মধ্যে লিডা শহরের আশে-পাশে, ঐ জেলায় বিনিমন্ন ব্যবস্থার মাধ্যমে কেরোসিন তেল, তুন ও জার্মান সামরিক পোশাকের বদলে খামারজাত ফসল সংগ্রহ ও ধরিদ করার কাজে।

আমরা প্রমাণ পেরেছি যে ৭ই আগস্ট তারিখে নিকো-লারেভ আর লেপ্তসভ তাদের ইউনিটকে যেখানে স্থাপিত করা হয়েছিল সেখান থেকে অন্য কোথাও যায় নি এবং তাদের পক্ষে ন্তলোবংসি অঞ্চলে যাবার কোন সন্তাবনা ছিল না। জুন ৪৪

— ৩৯৬ নং চিহ্নিত করা একশ গ্রামের জার্মান শ্রোরের চর্বির
পাাকেটে প্রায় ৭০ পাউণ্ড পাওয়া গিয়েছিল শক্র কবল থেকে
মুক্ত করা বিয়ালিন্টোক বিমানঘণটিতে জার্মানদের একটি হিম
ঘরে এবং তা তালিকাভুক্ত করার পর ইউনিটের সৈন্তদের
খাওয়াবার জল্যে ব্যবহার করা হয়়। দায়িত্বভার নিয়ে যাত্রা
করার সময় নিকোলায়েভ আর সেন্তসভকে তিনশ গ্রাম ঐ চর্বি
দেওয়া হয়েছিল, যা লিপিবদ্ধ করা আছে তারিখ ১১ই আগস্টের
চালান নং ১৬৮৪-এ।

ক্যাপ্টেন নিকোলায়েভ আর লেফটেনান্ট সেম্বসভ ১৯৪১ সাল থেকে লাল ফৌজে কর্মরত আছে, শক্র অধিকৃত অঞ্চলে তারা কখনো থাকে নি, বা বন্দী এবং শক্রবেষ্টিত হয় নি। তাদের ক্মাণ্ডিং অফিসারদের পাঠান সব রিপোর্ট তাদের অনুকূলে গেছে।

আমাদের পাওয়। খবর থেকে জানা যাচছে যে নিকোলায়েভের দিদি এলিজাভেত। ইভানোভনা গোলবিন্দার ( পৈতৃক
পদবা নিকোলায়েভা), জন্ম তোমস্ক শহরে ১৯০৬ সালে, যে
ক্রোসনোইয়ায়্ক খাছা সরবরাহ প্যদের হিসাব-রক্ষকের কাজ
করত এবং তহবিল ভছরপের জল্যে ১৯০৭ সালে ছ্'বছয়ের
কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়, আর.এস.এফ.এস,আর. ফোজদারী
দণ্ডবিধির ১১৬ নং ধারার ১নং অনুছেদে অনুসারে। পূর্ণ মেয়াদ
খাটতে হয় তাকে। বর্তমানে সে রাস্তার দোকান থেকে ফটি
বিক্রিক করে ও ক্রোসনোইয়ায়েভ্রিথাকে।

থাদের সম্বন্ধে আপনার। তদন্ত চেয়েছেন তাদের এবং তাদের আত্মীয়দের সম্পর্কে অভিযোগমূলক আর কোন খবর আমরাপাই নি।

সেই সলে অবৈধ হলেও বাজেয়াপ্ত করা দ্রবাের বিনিময়ে কৃষিজাত দ্রব্য সংগ্রহ করার বাাপারটি সমর্থন করতে পারি যে কাজটি নিকোলায়েভ আর সেপ্তসভ করেছিল দৈশ্রবাহিনীর ৭৬২৪৪নং ইউনিটের পশ্চাঘতী ঘণটির প্রধান কর্তেশ

সামোরোদভের মৌখিক অনুমতি নিয়ে. যে খবরটি উপযুক্ত সদর দপ্তরে জানানো হবে।

ভাইউভাইউগিন

## ৫২। পাভেল আলিওথিন

একটা বিশেষ ধারণা নিয়ে কেউ যখন পরম উৎসাহে কাজ করছে, যখন সব কিছুই ছকে মিলে যাচ্ছে এবং পরিণতি যখন হাতের মুঠোর মধ্যে এসে গেছে, তখন মূল ধারণা যেটা নিয়ে কাজ করা হচ্ছে সেটা যদি ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়, বৃদবৃদটা যদি হঠাৎ ফেটে যায়, আবার যদি আগের অবস্থায় ফিরে আসতে তখন মনে হয় সেটা যেন একটা মৃত্যুশোক, একটা অস্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার মতো হয়ে উঠেছে।

পুকুলিচের সঙ্গে কথা বলার পর গতকাল সন্ধ্যাবেলা পর্যস্ত আমার মনে হয়েছিল আমরা ভুল পথে চলেছি এবং এমনকি আজ বিকেলের দিকে পলিয়াকভ যখন বিয়ালিস্টোক থেকে লিডাতে ফোন করে নিকোলায়েভ আর দেস্তস্ভ সম্বন্ধে আমাদের অনুসন্ধানের ফলটা জানালো তখন আমি ভীষণভাবে হতোৎসাহ হয়েছিলাম। প্রায় তিন দিন ধরে আমরা যে পথটা ধরে অনুসন্ধান চালাচ্ছিলাম দেখা গেল সেটা ভুল পথে নিয়ে গেছে। কর্মভারটা এতোই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে ভাভকা য়য়ং এটি নিজেদের হাতে ভুলে নিয়েছে এবং কয়েক ঘন্টার মধ্যে জানা গেল যে প্রকৃত অথে আমরা শৃন্য ছাড়া অন্য কোন ফল দেখাতে পারি নি।

'অন্য কোন ভাল পন্থা না থাকাতেই তোমরা ওটা অনুসরণ করেছিলে'; লেদিন সন্ধ্যেবেলার লিভাতে ফিরে গেলে কথাটি আমার বলেছিলেন জেনারেল। কথাটি খোলাখুলিভাবে তিরস্কারের মতো শুনিয়েছিল, তবুও বলার সমর জেনারেল কণ্ঠয়র চড়ান নি। বিষাদে ভরা ক্লান্তভাবে বলা হয়েছিল কথাটা।

নিকোলায়েভ এবং সেপ্তসভ সম্পকিত সমগ্র ব্যাপারটা এখন সুম্পট হয়ে উঠেছে। যদিও আমরা যে তথ্য জানতে চেয়েছিলাম তার উত্তরটা পাবার কয়েক মুহূর্ত আগে পর্যন্ত, একজনও, এমনকি জেনারেল নিজেও ঐ পস্থাটা ধারিজ করার মত সাহস করতেন না—অনেকগুলো সন্দেহজনক পরিশ্বিতি একবিত হয়ে ব্যাপারটিকে ধুবই বিশ্বাস্থাগ্য করে তুলেছিল।

সেদিনের পুরোট। কাটিয়ে দিয়েছিলাম গ্রোদনো আর বিয়ালিস্টোকে।
সকাল থেকেই একটা ছোট বিমান আমাকে ব্যবহার করতে দেওরা হয়েছিল
এবং বিমান খাঁটিতে একটা করে গাড়ি আর গোয়েলা বিভাগের অনেক
কর্মচারী উপস্থিত থাকত। অথচ গতকাল পর্যন্ত নিয়েমেন অভিযানের বাাপারে
জডিত ছিলাম মাত্র আমরা তিনজন আর পলিয়াকভ এবং বাইরের কাজে
সাহাযোর জনো একটা শিক্ষাপাঁ পর্যন্ত পেতে হিমসিম খেতে হত আমাকে,
এখন আকাশের চাঁদ চাইলেও পাবো। জরুরী তদন্তকারী প্রশাসন তন্ত্র
কাজ করতে শুরু করেছে এবং প্রতি মুহুর্তে তা দ্রুত জোরদার হয়ে উঠছে।

তার চেয়েও বড কথা গল এই যে গ্রোদনো বা বিয়ালিস্টোকে যেসব
কমী আমার অপেক্ষায় ছিল তার ফোমচেছো বা লুঝনভের মতো নব
শিক্ষার্থী নয়, আমাদের যুদ্ধ সীমান্তের ও তৎসংলয় স্থানের পাঁচটি সৈনঃ
বাহিনীর পান্টা গোয়েন্দা বিভাগ থেকে আসা পেশাদার ব্যক্তি, তারা অত্যন্ত
দক্ষ এবং অতান্ত চটপটে, তাদের কোন কথা হ্বার বলতে হয় না। কোন
নির্দেশ বিশদভাবে ব্ঝিয়ে বলতে হয় না। সঠিক পথটা দেখিয়ে দিলে ও
তাদের কাজের মধ্যে সময়য় সাধন করিয়ে দিলেই আমার চলে।

সংকেতলিপির পাঠোদ্ধার করা সংবাদের মূল বয়ান দেখলে বোঝা যায় ট্রেন গুলো সহ্বদ্ধে থবরাথবর নেওয়া হয়েছে রেল স্টেশনে, তাদের যাতায়াতের সময় নয়।

যথারীতি দেখা গেল পলিয়াকভই ঠিক বলেছে, উভচর যান সম্বলিত 
৪৭০নং বাাটালিয়ান গ্রোদনো বা বিয়ালিস্টোক হয়ে যায় নি। অন্যভাবে 
বললে বলা যায় যৌথ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, এই সেইলনগুলোতে নজরদার 
রাখা হয়েছিল এবং তার সলে কাজ করছিল নিশ্চয়ই লাল ফেবিজের উদি 
পরা ভবভুরে এবং যাত্রীরা।

যুদ্ধ সীমান্তের থুব কাছে শক্রপক্ষের গোরেল্যাদের এই ধরনের কর্ম-তংপরতা ভীষণভাবে ছড়িয়ে থাকে এবং তাদের খুঁজে বের করা বেশ কঠিন। প্রকৃত সাজসরঞ্জাম, পরিচয় গোপন রাখার জন্যে উপযুক্ত কাহিনীর অবভারণা এবং সৈন্যবাহিনীর পাশ দখলে থাকায় ভারা মাঝে মাঝে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিয়ে দেয় গুরুত্বপূর্ণ রেল যোগাযোগের সংবাদ সংগ্রহ করতে। এই সময়টুকুর জন্যে ভারা ভাদের রেশনকার্ড বদলে নেয় নতুন কার্ডের সলে, ভাদের দ্রমণ করার কাগজপত্রে শীল্যোগ্র আর সই লাগানো হয়

কমাণ্ডান্টের অফিদ থেকে এবং এই সরকারী সীলমোহর তার সলে প্রকৃত রেশনকার্ড আর নিপুশ্ত পরিচয়জ্ঞাপক কাগজপত্র অধিকাংশ মানুষকেই বিভাস্ত করে যাদের কাজ হল দৈনাবাহিনীর কর্মীদের কাগজপত্র পরীক্ষা করা।

যুদ্ধ দীমান্তের খুব কাছে শত্রুপক্ষীয় গুপুচরদের পক্ষে আত্মগোপন করার জন্যে দামরিক পোশাক খুব ভাল কাজ দের ঠিকই, কিন্তু ছন্মবেশ ধারণের আবো সৃক্ষ পদ্ধতিও বাবহার করা হয়। স্মলেনক্ষে গত বসত্তে যে ঘটনাটা ঘটেছিল তা আমার এখনও মনে আছে স্পাইভাবে।

একদিন ভারবেলায় জরুরী ডাক এল আমাদের যেতে হবে সালেনসে।
গত রাতে পাঠোদ্ধার করা হয়েচে এমন একটা বেতার সংবাদ থেকে জানা
যাচেচ যে ওখানকার সেঁশনে একটা অত্যন্ত দক্ষ একেন্ট অবস্থান করছে, যে
সেনাদলের যাতায়াত এবং সৈনিক ও প্রযুক্তিগত সাজ-সয়ঞ্জামের আসাযাওয়ার খবর সংগ্রহ করছে। প্রথম দিনেই আমাদের নজরে পড়ল একজন
বয়য়া মহিলা ট্রেনগুলোর মধ্যে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার
পায়ে জুতো নেই, যদিও সময়টি এপ্রিলের গোডার দিক, পা থেকে রক্ত
ঝরছে। মুখ দেখলে মনে হয় বোকা-হাবা মহিলা। মাথায় বাঁধা রুমালের
ফাঁক থেকে বেরিয়ে আছে গোছা গোছা সাদা চুল, তার উদাস দৃষ্টি ভেসে
বেড়াচ্ছে এক জিনিস থেকে অন্য জিনিসের ওপর এবং একটা কথা বারবার
বলচে, যেন তার বাহ্য চৈতন্য নেই এমনভাবে. 'আমার সোনা ছেলে… ভোলোদিয়া—আমার পেটের ছেলে—।'

সেশনে মহিলা স্বারই খুব পরিচিত. বছবার তাঁর কাগজপত্র পরীক্ষা করেছে স্থানীর পুলিশ্বাহিনী, ক্মাণ্ডান্টের দপ্তর এবং নিরাপত্তা কৃতাকের পরিবহণ বিভাগ সেদিন সন্ধাবেলাতেও যথারীতি কাছে গিয়ে ডাকলাম 'এক মিনিট!'

মহিলা থামলোও না, ফিরেও তাকালো না, ফলে আমি দৌড়ে গিয়ে ভার হাত ধরে প্রশ্ন করলাম, 'এখানে কী করছ তুমি ? কাগজপত্র সঙ্গে আছে কিছু ?'

শেষ পর্যস্ত আমি অংমার অফিসারের পাশ ওর চোখের সামনে তুলে ধরতে সাড়া দিল। কোটের পকেট থেকে নোংরা, তেলকালি লাগা একটি বাণ্ডিল বের করে খুব সাবধানে আমার হাতে দিয়ে আবার রেল লাইন ধরে হাঁটতে শুকু করলো। আবার ছুটে গিয়ে ভাকে দাঁড় করালাম আমি। বাণ্ডিলটার মধ্যে যুদ্ধের আগে ওরশা শহরে আল্লা কুজমিনিচনা ইভালেভার নামে ইন্না করা পরিচয়পত্র, ঐ শহর থেকে অপসৃত হওয়ার সভাতা সম্বন্ধীয় সাটিফিকেট, মহিলার ইউনিয়নের কার্ড ছাড়াও ছিল ভার বড় ছেলের মৃত্যু সংক্রান্ত গুটি সরকারী নোটিশ এবং যুদ্ধ সীমান্ত থেকে লেখা কনিষ্ঠ পুত্র ভ্লাদিমিরের (স্টেশনে এমনি ঘুরে বেড়াবার সময় যার নাম মহিলা বিড় বিড় করে বলতো) দোমড়ানো-মোচড়ানো গুটি চিঠি, যাতে সামরিক পোস্ট অফিসের ছাপ এবং সামরিক বিভাগের সেনসার করার ছাপ আছে। আর আছে হটি পাগলের হাসপাতাল থেকে দেওয়া মহিলার রোগ বিবরণ এবং হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার কাগজপত্র, যে হাসপাতালে মহিলার চিকিৎসা হয়েছিল। কাগজপত্রে এমন কিছু ছিল না যাতে সন্দেহ ভাগতে পারে।

ইতিমধ্যে মহিলা সৌশনের একটা স্থায়ী অংশ হয়ে উঠেছে। সামরিক কাান্টিন থেকে খাবারের টুকরো তাকে দিতে পারলে লোকেরা গুব খুশি হয় এবং সকলেই তার জনো প্রকৃত অর্থে চু:খ অনুভব করে।

রাত্রে সেশনে যা দেখেছিলাম তার বিস্তারিত রিপোর্ট যখন দিচ্ছিলাম পলিয়াকভকে তখন অন্যান্য কথার সঙ্গে রন্ধা ইভাসেভার কথাও বলেছিলাম।

পলিয়াকভ বলল, 'ওকে হাসপাতালে পাঠানো উচিত। এ ব্যাপারে কমাণ্ডান্ট বা পুলিশের বড কর্তার সঙ্গে দেখা কোরোতো। ও নিশ্চয়ই এখনও স্টেশনে ঘুরে বেডাচ্ছে।'

পরের দিন কমাণ্ডান্টের দপ্তরের মাধ্যমে পৌর-হাসপাতালের মনো-বিজ্ঞানী ডাক্ডারকে খবর দেওরা হল। ডাক্ডারটি বেশ সদাশর র্ছ, ফোলা ফোলা মুখে ক্লান্ডির ছাপ, চোখে নিকেলের তৈরী গোল চশমা। ইভাসেভার কাছে যেসব ডাক্ডারী কাগন্ধপত্র ছিল সেপ্তলো পড়ে নিয়ে প্রায় এক খন্টা ধরে পরীক্ষা করলেন ডাকে, "লক্ষা সোনা", "লুভ" এইসব সয়েহে সম্বোধন করে ওর সক্ষে হেসে কথা বলে ওকে কথা বলাতে চেন্টা করলেন। মহিলাটির রোগ-বর্ণনার ইতিহাসের অংশ বিশেষে যা বিশেষভাবে উল্লেখ করা ছিল সেই সব্ লক্ষণ, অভিবাক্তি আর রোগ লক্ষণের সহাবস্থান দেখতে পেলেন।

ওদিকে তখন আমি পাশের ঘরে বসে মহিলার কাগজপত্র আবার

পরীক্ষা করে দেখছিলাম এবং ওর ছেলের চিঠিওলোও পড়লাম। যুদ্ধক্রের ধেকে নিজের মর্মানত মাকে লেখা ঐ তরুণ সার্জেন্টের চিঠিওলো, সেইমমতা আর আন্তরিকতার করুণ নরে উঠেছে। ইভাসেভা কাঁথে যে থলেটা বরে বেডার সেটাও ভাল করে দেখলাম। রুটির টুকরো, নোংরা, প্রায় কালো কয়ে যাওয়া একটা রুমাল, কয়েকটা ভাষণ নোংরা অন্তর্বাস, সামাল একট্ চিনি। সব কিছুই এলোমেলোভাবে চড়ানো, কোন সুস্থ বাভাবিক মানুষ ওভাবে জিনিস রাথেনা।

ইভাদেভা চলে থাবার পর ডাক্তার আমাকে বললেন, 'ব্যাপারটা একেবারে পরিষ্কার। দীর্ঘমেয়াদী রোগীর মত ওকে হাসপাতালে জায়গা দেওয়া দরকার, কিন্তু হুর্ভাগাবশত: তা এখানে নেই, জার্মানরা পুড়িয়ে দিয়ে গেছে। ওকে আমরা হাসপাতালে নিতে পারছি না, কারণ সারা জেলার জন্যে মাত্র ৬০টা বেড আছে', চশমা খুলে মুছতে মুছতে ডাক্তার বৃঝিয়ে বললেন। 'অপেক্রমান বাক্তিদের তালিকায় শত শত রোগী আছে, তাছাড়া উগ্র রোগীদের রাখার মতো পর্যাপ্ত জায়গা নেই। মহিলাটিতো সম্পূর্ণ নিরীহ। যে হংখ ও পেয়ে এসেছে এরপর তাকে আলাদা করে, তার চারপাশের জগত সহজে এক বিল্রান্তিকর চিত্র ফুটিয়ে তুলে এবং সব সময়ে ছেলের সঙ্গে দেখা হওয়ার সন্তাবনা থেকে তাকে দ্রে সরিয়ে নিয়ে যাওয়াটা খুবই নিষ্ঠুরতা হবে। এইভাবে হুটি ছেলেকে হারানো…। মায়ের কাছে এটা যে কতো বড হংখ ভা আমরা পুরুষরা কি বুঝবো।'

বেচার। ডাজার · · । শনশুত্ব বিজ্ঞানে ৪০ বছরের অভিজ্ঞতাটা থেন পর্যাপ্ত নয়। উনি জানতে পারেন নি এবং ৬ কৈ বললেও হয়ত উনি বিশ্বাস করতেন না যে ইভাসেভকে কোনিগসবার্গে অধ্যাপক হাসেলের চিকিৎসাল্যে ঐ সব লক্ষণ, অভিব্যক্তি আর রোগ লক্ষণগুলো বিশেষভাবে "শেখানোগ হয়েছিল।

এ জিনিসটা ধরেছিল প্রথম তামান্তসেত। শুনতে আশ্চর্য লাগে থে ও যথন প্রথম দেখে ইভাসেভাকে তথন নিজের রেশনের চিনিটুকু তাকে দিয়েছিল এবং সে নিজেই যীকার করেছে প্রায় কেঁলে ফেলেছিলাম।"

চতুর্থ কি পঞ্চনবার মহিলাটিকে দেখার পর তামাপ্তদেভ লক্ষ্য করেছিল চেলের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে ট্রেনগুলোর মধ্যে দিয়ে হাঁটার সময় মাঝে মাঝে আড়চোখে দেখে নিচ্ছিল সামরিক সরঞ্জাম ভরা প্লাটফর্ম-গাড়ি- গুলাকে, যেন ও কিছু গুণছে। দিনের শেষে তামান্তদেভ ওকে অনুসরপ করে গেল শহর পর্যন্ত এবং একটা নির্কন রাস্তায় দেখল একটা চোট আয়না চোখ বরাবর তুলে মহিলাটি মুখ না ঘ্রিয়েই দেখে নিছে কেউ তাকে অনুসরণ করছে কিনা, সলে সলে কোন রকমে লুকিয়ে পড়তে পেরেছিল তামান্তসেভ একটা ভালা বাড়িতে। আগ ঘন্টা পরে মহিলাটিই যেন "পথ দেখিয়ে" তামান্তসেভকে নিয়ে গেল শহরের শেষ প্রান্তে একটি ছোট পুরনো বাড়ির কাছে, যেখানে আমরা পরে একজন বেতার-কর্মী আর প্রেরক্ষম্ম গরতে পেরেছিলাম। আয়নাটা দেখার পর ভালা বাড়ির মধ্যে তামান্তসেভ যখন লুকিয়ে পড়তে পেরেছিল তখনই আয়া ইভাসেভার ভাগা নিয়ন্তিত হয়ে গিয়েছিল। তার আসল নাম, পদবী বা পরিচয় আমরা কিছুতেই জানতে পারি নি, তবে যেসব সাক্ষ্য প্রমাণ পেয়েছিলাম তার ভিত্তিতে বলা যায় মহিলাটি চিল জার্মান বংশোভূত রুশ এবং আ্যাবওয়ের-এর একজন অতি দক্ষ ভপ্তর।

জিজ্ঞাদাবাদ করার সময় প্রায় এক দপ্তাত পরে আমি ওকে দেখেছিলাম। 
তিমশীতল দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থতার ছাপ, চাপা ঠোঁট, উন্ধৃতভাব এবং 
সমগ্র চেহারা থেকে ফুটে বের হচ্ছে অবজ্ঞা আর ঘুণার ভাব। কোন 
প্রশ্নেরই জবাব দিতে চায় নি এবং শেষ গ্রস্থ বন্ধ করেছিল। বেতার 
কর্মীটির দাক্ষো এবং বিশেষ করে বিচার্য বিষয়ের প্রমাণ থাকার শেষ পর্যস্থ 
ইভাদেভাকে দোষী দাবাস্থ করে গুলী করে মারা হয়।

যুদ্ধক্ষেত্রে ছটি সন্তানের মৃত্যুর পর বৃদ্ধির্ত্তি গারিয়ে ফেলার ভূমিকাটি মহিলার পক্ষে ছিল এক অত্যন্ত মৌলিক ছল্পবেশ, থেটা সব স্বাভাবিক মানুষের মধ্যে তাদের মায়ের প্রতি ভালবাসার গভার অমৃভূতিটি নির্ভর্যোগ্য-ভাবে কাজে লাগাতে পারে নিজের সুবিধামতো।

আমাদের যুদ্ধ দীমান্তের খুব কাছে রেল জংশনে পুরো চার সপ্তাহ কাজ করে চলেছিল "ইভাসেভা"। তার গোয়েলাগিরির ফলে ঐ মাদে দৈনা-বাহিনীকে যে পরিমাণে মানুষের প্রাণ বলি দিতে হয়েছিল তা ভাবতেও ভয়কর লাগে।

বিমানযোগে লিভাতে ফেরার আগে আমি আর পলিয়াকভ পুরো পরিস্থিতিটা নিয়ে আলোচনা আর বিশ্লেষণ করলাম। যে দিয়াস্তে উপনীত হয়েছিলাম ভা সংক্রেপে এই—

- ট্রেনের যাতারাতের বিষরটির উপর নজর রাখা হচ্ছে বিরালিস্টোক, কিংবা, খুব সম্ভব গ্রোদনোতেও, সেখানে যে গুপ্তচরকে রাখা হয়েছে তার বারা। কডা পাহারার থাকা রেল জংশনগুলোতে কোন ফেরীওয়ালা বা যাত্রীর পক্ষে ২৪ ঘন্টা বা তার বেশি কাটানো কার্যতঃ অসম্ভব:
- এই ধর্নার নজার রাখা একজন গুপুচেরের কাজ নয়, অস্তৃতঃ তুজনের দ্রকার।

যখন পরিবহণযোগা কাতিয়ৄশা রকেট নিক্ষেপকগুলোকে রেলপথে নিয়ে যাওয়া হচ্চিল, তখন প্রতিটি খোলা মালগাড়িতে একজন করে শান্ত্রী ছিল। প্রতাকটি যন্ত্র ত্রিপল দিয়ে ভাল করে ঢাকা ছিল, যার তলায় কাঠের ফ্রেম আর খড়ের আঁটি ঠাসা হয়েছিল যাতে প্রকৃতপক্ষে কি মাল যাচ্ছে তার আকার গোপন থাকে। অতএব শ্যোনদৃষ্টিসম্পন্ন বিশেষজ্ঞের পক্ষেও সম্ভব নয় জানা যে মালগাড়িতে কাতিয়ৄশা পাঠানো হচ্ছে, সেগুলো এম-১৬ বা এম-৩১ মডেল সে প্রশ্ন তো ওঠেই না। ঐ ধরনের গুপ্তচরদের সামরিক ও গোয়েন্দা বিভাগের সম্পূর্ণ প্রশিক্ষণ থাকা দরকার এবং সেটাও পোতে হবে গত দেও থেকে তুই বছরের মধ্যে, যাতে নতুন প্রযুক্তিবিত্যা সম্বন্ধে ভালভাবে ওয়াকিবহাল হতে পারে সে।

বিয়ালিস্টোক আর গ্রোদনো রেল জংশনগুলোতে রুটিন মাফিক কাজ কর্মের উপর লক্ষা রাখবার জনো দলকে রেখে আমরা আমাদের কাজ শুরু করলাম। দেখা গেল লাইনে, ডিপোতে বা কর্মীদের জন্যে আলাদা করে রাখা ঘরগুলোতে কেউ নজর এড়িয়ে বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। ক্যাণ্ডান্টর অফিস থেকে আসা সৈলারা জোড়ায় জোড়ায় অতান্ত সতর্কভাবে কড়া নজর রাখছিল, আমর। ট্রেনগুলোর পাশে দাঁড়িয়েছি কি কয়েক মিনিট কথা বলেছি, সঙ্গে ওরা আমাদের লক্ষা করে এগিয়ে এল এবং আমাদের কাগজপত্র দেখতে চাইল। অসামরিক নাগরিকদের বাবহার করা বিশ্রামাগার বা অন্যানা অঞ্চল, প্লাটফর্ম আর সেশনের ইয়ার্ডগুলো ঘড়ির কাঁটা ধরে চব্বিশ ঘন্টা পরিবহণ পুলিশ আর রাফ্রীয় নিরাপত্তা কৃতকোর স্থানীয় বিভাগের পুলিশ্বা নজর রেখে চলেছিল। বিয়ালি স্টোক আর গ্রোদনো মৃক্ত হবার পর থেকে এই নিয়মস্টা কঠোরভাবে পালন করা হচ্ছিল।

এই স্টেশন হুটোতে এক অন্তুত অপরাধ বোধ আমাকে হানা দিতে!

এবং এটা বিশেষভাবে অনুভব করেছিলাম গ্রোদনোতে। লাইনের ওপর প্রার দশটা সৈন্বাহী ট্রেন ছিল, কেউ আসছে, কেউ চলে যাছে। এবং এই ধরনের ট্রেনের যাতারাত চলেছিল প্রায় এক মাসেরও বেশি। সৈন্য ও যুদ্ধোপকরণ পাঠান হচ্ছিল যুদ্ধ সীমান্তে, কিন্তু কোথার সেগুলো খালাস করা হচ্ছিল, বা কোথার সেগুলো জোডা হচ্ছিল নির্দিষ্ট স্থানে পাঠাবার আগে তা শত্রুপক্ষ জেনে যাচ্ছিল।

এক ট্রেন থেকে অন্য ট্রেনে কাজে ব্যস্ত গ্রেষখন সৈন্য আর অফিসাররা যাতারাত করছিল, তখন আমার মনে পডল যে গুপ্তচরদের আমরা খুঁজে বেডাফি তারা একমাদ ধরে আমাদের যুদ্ধ সীমাস্তের পশ্চাঘতী অঞ্চলে কাজ করে বেডিয়েচে. কথাটা মনে পড্তেই মেকদণ্ড দিয়ে বরফের মত ঠাঙা স্থোত বয়ে গেলো।

ভূটি সেইশনেরই নিরাপত। বিষয়ক কর্মসূচীর সংক্ত পরিচিত হবার পর আমার স্থির বিশ্বাস জন্মালো যে গোপনে নজর রাখার বাাপারটা শুধু ফেরিওয়ালা আর যাত্রীদের দিয়ে নয়, সেই সক্তে সেইশনেই ঘণটি করে থাকা খুব স্থাব বেলেরই কর্মচারীদের দিয়ে করানো হচ্চে।

অভিজ্ঞতা থেকে জানতাম যে শক্ত কবল থেকে মুক্ত করা অঞ্চলগুলোতে যখন সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণ নতুন করে স্থাপিত হয়েছিল তখন শক্তপক্ষীয় গুপ্তচররা বিস্তীর্গ পরিব ২৭ বাবস্থার মধ্যে অনুপ্রবেশ করার চেন্টা করবে এবং সেটা নিশ্চয়ই অহাস্ত উট্চু পদে নয়। গাভি আগে-পিচু করান, ভেল দেওয়া এবং ক্রেশিং পাশ করানোর মতো ছোট কাজ নিয়েছ।তারা সম্ভুষ্ট থাকত, যার ফলে তাদের পক্ষে সম্ভব হত যে-কোন সময়ে স্টেশনে যাওয়া এবং রেলের কর্মী ও যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলা—যাত্রী বলতে বেশির ভাগই সৈন্ত্র-বাহিনীর লোক।

রেলে চাকরী পাবার ব্যাপারে শক্র-গোয়েন্দারাই শুধু যে উলিগ্ন হত তা নয়; এমন আরও অনেকে ছিল যারা সামরিক বিভাগে কাজ করা থেকে অব্যাহতি পেতে চাইত এবং বিশেষ ধরনের রেশন আর শীতকালের জনো আলানী ভাতার লোভেও, যেওলো তাদের ঢালাওভাবে দেওয়া হত কারখানা শ্রমিকদের তুলনায়।

দেখাশোনার কাজ, প্রযুক্তিগত বাাপারে পরীকা করা, যন্ত্রের মেরামতি
আমার ট্রেনগুলোকে ঠিক্যত সাজিরে নেওয়া প্রভৃতি নানারক্য

কাজে নিযুক্ত ছিল ৬০০ জনেরও বশি গ্রোদনো আর বিয়ালি সৌক সৌশনে।

সদ্ধার মধ্যে মূল ৬০০ জনের মধ্যে ১৩ জনকে আমরা আলাদা করে বৈচে নিলাম যাদের অতীত ইতিহাস পুব স্পষ্ট নয়। ওদের প্রতাকেই কোন না কোন সময়ে জার্মান অধিকৃত অঞ্চলে বাস করেচে, অথচ যেখানকার অধিবাসীরপে তাদের নাম রেজিফ্রিভুক্ত আচে সেখানে গাকে নি। এই বছরগুলোতে তারা ঠিক কোথায় ছিল তার এবং ঠিক কি গরনের কাজ করত তার কোন নির্ভর্যোগ্য তথ্য নেই। তাদের ব্যক্তিগত ঘটনাপঞ্জীতে, অহৃতঃ তুজনের ক্ষেত্রে. পরস্পর বিলোগী তথা আচে। কর্মী নিরোগ বিভাগের কর্মচারীদের চোখে এই অস্কৃতি কেন গরা পডলো না তা ভাবা যায়না।

- ঐ ১৩ জনের মধ্যে আমরা মনোযোগ দিলাম এই ৪ জনের ৩পর—
- ১। ইগনাসি তারনৌদ্ধি—বিয়ালিস্টোক সেঁশনের সান্টার, পেশায়
  ও চিল বন্দুক নির্মাতা। ১৯৪১ সালে একদল ইঞ্জিনীয়ার আর প্রযুক্তিবিদের
  সঙ্গে ওকে নির্বাসিত করা হয়েচিল জার্মানীতে এবং বলা হয় যে সে নাকি
  ব্রেমেন বিমান তৈরীব কারখানায় কাজ করেচিল। ১৯৪৪ সালের জ্বন
  মাসে ভয় য়াস্থের জন্যে তাকে য়দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। যদিও ত্-সপ্তাহ
  আগে ডাজারা পরীক্ষার পর তাকে বিনা বাগা-নিষেধে সবরকম কাজ করার
  জন্য সুস্থ ঘোষণা করা হয়েচে এবং দেখা গেচে তার কোন অসুস্থতা নেই।
  তারনৌদ্ধির সময় আর যাদের জার্মানীতে নির্বাসিত করা হয়েচিল তারা
  কেউ বিয়ালিস্টোকে ফিরে আদে নি এবং গত তিন বংসরে তাদের সম্বন্ধে
  কোন খবর পাওয়া যায় নি।
- ২। চভেন্ন কোমারনিকি—গ্রোদনো স্টেশনের সান্টার, পোল্যাণ্ডের বৈনাবাহিনীর প্রাক্তন অফিসার, যে যুদ্ধের আগে মিলিটারি আকাদেমী থেকে স্নাতক হয়েছে। ১৯৩৯ সালে ও জার্মানদের হাতে বন্দী হয়, কিছু বন্দী শিবির থেকে পালিয়ে দক্ষিণ পোল্যাণ্ডে চলে যায়, কথিত হয় যে সেখানে সে প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগ দেয়। ও দাবী করে যে ও গয়ার-দিকা লডোয়াতে প্রথমে প্লেটুন ও পরে কোম্পানীর কমাণ্ডার হয়েছিল।
  - তার ভাই উইনদেন্টি কোমারনিকি—গাড়িতে তেল দেবার কাজ

করে। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত সময়কালে ভার ফাইল থেকে জানা যায় ও প্রথমে রাস্তা তৈরী করার কান্ধ করত এবং তারপর পালিয়ে যায় পোলাও এবং চজল্লের মতো একই পার্টিজান ডিটাচমেন্ট দলে যোগ দিয়ে লড়াই করেছিল।

পরত দিন সেশনে যে চিঠিটি আমরা পেয়েছিলাম তাতে জাের দিয়ে বলা হয়েছে যে উইনসেটি কোমারনিকি যুদ্ধের আগে কখনও রাস্তানেরামতির কাজ করে নি এবং যুদ্ধের একেবারে প্রথম দিকে ট্রাফিক পুলিশে, একটি তথাকথিত ভ্রামানাণ দলে কাজ করেছিল। শক্রপক্ষার দখলকারী সৈন্যবাহিনার সঙ্গে কোমারনিকি এতাে বেশি উৎসাহ নিয়ে সহযোগিতা করেছিল যে সমগ্র পোল্যাত্তের পুলিশের বড় কর্তা কুচেরা য়য়ং তাকে প্রশংসা করে ষহত্তে চিঠি লেখেন এবং তাকে ছটে। ব্রোঞ্চের পদক দেওয়া হয়। ঐ কুখ্যাত কসাই কুচেরাকে পরে পার্টিজান দলের সদস্যদের হাতে মরতে হয়েছিল। দেখা যাছে যে ১৯৪০ সালের বসস্তকালে কোমারনিকিকে বিশেষ প্রশিক্ষণের জনাে ওয়ারশ থেকে বালিনে পাঠানাে হয়েছিল। সেশন মাস্টারকে উদ্দেশ্য করে লেখা এই চিঠিটি ছিল বেনামা, অথচ তাতে শুধু সাধারণ অভিযোগ নয়, দেইসঙ্গে ছিল খুঁটিনাটি বর্ণনা সমেত প্রকৃত তথা যা উপেক্ষা করা যায় না এবং চিঠিতে লেখা বক্তবাগুলােকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা না

পোল্যাণ্ড মুক্ত হবার এক স্প্রাহ পরে উইনসেণ্টি আর চজের গ্রোদনোতে ফিরে আদে, যেখানে তাদের না ছিল আত্মীরস্বজন, না ছিল থাকবার জারগা। সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে তৃটি প্রশ্নের উদর হল—পার্টিজান ডিটাচমেন্ট বাহিনী থেকে কেন তাদের ছেড়ে দেওরা হল, যেটা তখনও ক্যাকাও-এর দক্ষিণে জার্মানদের পশ্চাঘতী অঞ্চলে সক্রিয় ছিল এবং কি করে তারা যুদ্ধ দীমান্ত পেরিয়ে এল।

৪। নিকোলাই ভানকিউইজ—গ্রোদনো স্টেশনের পরেন্টসম্যান।
লালফোজে যুদ্ধরত অব ায় ১৯৪১ দালের জুলাই মাদে জার্মানদের হাতে
গ্রেপ্তার হয়। প্রথমে ওকে ওরা নিযুক্ত করে ফাই-ফরমাদ খাটার জন্যে,
পরে লরীর জাইভার করে। ১৯৪২ দালের গ্রীম্মকালে গুপ্তদলের সঙ্গে তার
যোগাযোগ আছে এই অভিযোগে গ্রেপ্তার করে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ত্রেবলিয়।
শিবিরে, যেখানে স্বাইকে মেরে ফেলার জন্যে পাঠান হয়। ধরে নেওয়া

গ্য যে ১৯৪৪ সালের এ**প্রিল মাসে ও ওখান থেকে পালায় এবং ত্মাস ধরে** জালার মধ্যে দিয়ে পূর্ব দিকে এগোতে থাকে এবং গ্রোদনোতে পৌছয় যেখানে ওর মা-বাবার একটা ছোট বাড়ি আর বাগান আছে স্টেশনের পাশেই, যে স্টেশনে ওর বাবা ইঞ্জিন ড্রাইভারের চাকরি করে।

ভানাকিউইজ কেন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল । কারণটা এই যে ত্রেবলিয়া বলা শিবির ছিল না, ওটা ছিল ধ্বংস করার কারথানা, যেখানে শুধু পোল্যাণ্ড থেকে নয়, সারা ইউরোপ থেকে বল্পাদের পাঠানো হতো হত্যা করার জন্যে এবং পৌছবার কয়েক ঘন্টার মধ্যে ওদের মেরে ফেলা হতো। যে কয়েকজন বল্পাকে নানা ধরনের কাজ করানোর জন্যে প্রথমে মারা হতোনা তাদের হাতে এক ধরনের উল্কির ছাপ এঁকে দেওয়া হতো, যদিও পরে পালা এলে তা সে কয়েক সপ্তাহেই হোক, মাসই হোক, তাদেরও মেরে ফেলা হতো। স্তানকিউইজ যে নাকি এক অয়াভাবিক দীর্ঘকাল প্রায় হ বছর ত্রেবলিয়াতে কাটিয়ে এসেছে তার হাতে উল্কি নেই এটা আমরা সন্ধ্যের মধ্যেই জানতে পেরে গেলাম।

এই সব সন্দেহভাজন ব্যক্তিরা যখন কোন চাকরীর জনো দরখান্ত করতো তখন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেশ শক্তদের দখলে থাকাকালীন সময়ের জনো নানা ধরনের অসউইজ, কেন্নকাটে এবং কোনো না কোনো সাটিফিকেট দেখাতো। জার্মান কর্তৃপক্ষের দেওয়া এই সব কাগজপত্র ষভাবতই ততটা বিশ্বাস উৎপাদন করাতে পারতো না এবং ফলে আমাদের ওপর ভার পড়তে। কাগজপত্র যারা দেখাছে তারা কোথায় ছিল এবং গত ছ-তিন বছর কোথায় কাজ করেছিল তার নির্ভর্যোগ্য প্রমাণ সংগ্রহ করা।

ঐ দিনই আমরা তেরোজনের মধো আট জনের বিস্তারিত খবর সংগ্রহ করে তাদের প্রাসকিক কালে তারা কে কোথায় বাস করেছিল বা সামরিক-ভাবে ছিল তার বিস্তারিত বর্ণনা চেয়ে পাঠালাম। হুর্জাগাবশতঃ তখনও পর্যস্ত পোল্যাণ্ডের হুই-তৃতীয়াংশ জার্মান্দের দখলে ছিল, যা না থাকলে আমাদের কাজটা এতো কঠিন হয়ে উঠতো না।

সন্ধ্যার পরে ফিরলাম লিভাতে। একদিনে চারবার বিমান ওড়ানো আর নামানো, ফেরার সময় বদ মেজাজী বাতাসের কথা নাই বা উল্লেখ কর্লাম—

<sup>\*</sup> কেলকাটে —পরিচর পত্ত—অনুবাদক।

গুলবাহিনীর অফিসারের পক্ষে এগুলোর মোকাবিলা করা বেশ কঠিন।
আমি অসুস্থ বোধ করছিলাম এবং যখন বিমানটা হঠাৎ গোঁৎ খেরে পৃথিবীর
দিকে অনেকটা, প্রায় কয়েক শো ফিটের মতো ত্ম করে নেমে এদেছিল তখন
মনে হলো বমি করে ফেলবো। তারপর যখন লিডা বিমান ঘাঁটিতে বাঁধানো
চত্ত্রে নামলাম, তখন পায়ের তলায় মাটি পেয়ে দারুণ যভি হলো আমার।
বিমান বাহিনীর পাল্টা-গোয়েলা বিভাগের অফিদে যাবার সময় আমার পা
টলছিল মাতালের মতো এবং তখন শুয়ে পড়া বা ঘাসের ওপর হামাগুড়ি
দেওয়ার মতো করে বদে পড়া ছাড়া আর কিছুই ভাল লাগছিল না
পৃথিবীতে।

দাবমেশিনগান চালকের একটা দল অফিসবাড়িটাকে পাহারা দিচ্ছিলো, কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল প্রায় দশটা সামরিক বাহিনীর গাড়ি এবং সাইডকার লাগানো হুটো মোটর সাইকেল, চিঠি বা খবর পাঠাবার জনো ওদের পাঠানো হয়। ড্রাইভাররা পাশেই দাঁড়িয়ে।

গাড়ি-বারালার কাছে হাতকাটা বর্ষাতি গায়ে দাঁড়িয়ে ছিল তিনজন, নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল গলা নামিয়ে; আমাকে দেখেই ওরা চুপ করে গেলো। সিংড়ি দিয়ে উঠছি এমন সময় দরজাটা খুলে বেরিয়ে এলো একজন অফিসার, বরং বলা উচিত ছুঁটে এলো। খন কালো দাড়ি, গায়ে চামড়ার কোট এবং সরকারী ট্রাপ।

অপেক্ষমান অফিসারদের একজন চেচিয়ে উঠলো, 'আমরা এখানে আছি কমরেড জেনারেল।' আমার মনে হলো উনি নিশ্চয়ই পশ্চাঘর্তী অঞ্চলের নিরাপতা বাহিনীর প্রধান জেনারেল লুবভ।

চুকেই যে হল ঘর তার ডানদিকে একটা বড় ঘরে সতা আগত অফিসারে ভরা, বেঞ্চের ওপর বসে তারা শান্ত ভাবে কথা বলছিল বা চা খাচ্ছিল। কেউ পরিষ্কার করছিল বন্দুক, কেউ বা দাড়ি কামাচ্ছিল, আবার কেউ কেউ সোজা মেঝের ওপর শুয়ে ঘূমিয়ে পড়েছে।

ঢাকা বারান্দার দশাড়িরেছিল ছজন, গায়ে হাতকাটা বর্ষাতি আর সীমান্ত বাহিনীর টুপি। তাদের মধ্যে একজন সরকারী লেখার প্যাডে কি যেন টুকে নিচ্ছিল, অন্য জনকে বলতে শুনলাম—'এবং কুকুগুরলোকে কোথার রাখবে ভার জারগা ঠিক করে। এবং তাদের খাবার কে দেবে। বাড়ভি রেশনের ব্যাপারে যে নির্দেশ আছে সেটা কি কুকুরদের সম্বন্ধেও প্রযোজা?' ইগোরভ আর পলিরাকভকে পেলাম প্রধানের ঘরে। বেতার-দূরাভাষের মাধ্যমে জেনারেল খবর পাঠাচ্ছিলেন মস্কোতে নিয়েমেন অভিযান সংক্রোস্ত তদস্তের ধারা সম্পর্কে।

দরজাটা ঠেলতে যাচিছ এমন সময় দেখি স্থানীয় যুদ্ধ ক্ষেত্রের জনো ব্যবস্থাত টেলিফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে পলিয়াকভ, ও খুব উৎসাহ ভরে আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকলো, একটা চেয়ার দেখিয়ে বসভে বললো।

'আপনাকে সাহায্য করার জন্যে কিছুই করতে পারছি না আমি।'ও বলে চলেছে টেলিফোনে, 'কমরেড কর্ণেল, আপনি বোঝার চেন্টা করুন, এটা যুদ্ধ দীমান্তের স্বাধিনায়কের হুকুম…। সদ্য আসা সৈনিকরা কেন আপনার বৈমানিকদের চেয়ে ভালো সে কথা আপনি নিজেই ওঁকে জিজ্ঞেদ করুন। কি? আপনি আপনার ডিউটি অফিসার আর সৈন্দের যেমন আছে তেমন রাখতে পারেন, তবে হুটো ব্যারাককেই এখুনি খালি করে দিতে হবে, আবার বলছি এখুনি। এ ব্যাপারে আর কোন কথা হবে না।'

ইগোরভের কথাবার্তা আর মুখের ভাব চাপবার যে চেন্টা উনি করেছিলেন তাথেকে বুঝতে ভূল হচ্ছিল নাযে এথানে বেশ চাপা উদ্ভেজনা জমে উঠছে। কোন ব্যাপারে জেনারেলকে কথা শুনতে হচ্ছে এবং অপ্রীতিকর প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তাঁর উত্তরগুলোতে যথেষ্ট দৃঢ়তা আর আছার আভাদ থাকলেও, মাঝে মাঝে তাকে আমতা-আমতা করতে দেখা যাচ্ছিল।

শেষ করার আগে টেলিফোনের মাউথপিসটা ঠোটের কাছে এনে আশ্বাস দেবার ভলীতে দৃচ্যরে বললেন, 'কর্ণেল-জেনারেল আর স্তাভকাকে বলে দিন যা কিছু সম্ভব সব করা হচ্ছে এবং আশা করা যাচ্ছে আগামীকাল বা পরশুর মধ্যে ওদের ধরে ফেলবো।'

টেশিফোনটা নামিয়ে রেখে ইগোরভ উঠে দরজা পর্যন্ত গেলেন। ওখান পর্যন্ত যাবার পর আমাকে দেখতে পেলেন এবং সঙ্গে অভ্যন্ত ভুলীতে ত্ম করে, প্রশ্ন করে বশ্লেন, 'তোমার ধবর কি ? কাজের কাজ কিছু হয়েছে কি ?'

উঠে দাঁড়ালাম, কি বলা যায় ভাবছি এমন সময় জানাবার মতো গুরুত্বপূর্ণ খবর নেই বুঝতে পেরে আমাকে উত্তরের সুযোগ না দিয়েই দরজা ঠেলে বেরিয়ে যাবেন ঠিক তখনই হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন; তারপর বললেন "আর কোন ভাল সূত্র" না থাকার জন্যেই আমরা নিকোলায়েভ আর সেন্তসভ সম্পর্কে, কাজ করে চলেছে এবং তাদের ব্যাপারে আগেই আমাদের উচিত ছিল সব কিছু ভালভাবে খুটিয়ে দেখা অযথা ঐ নিয়ে তিন দিন সময় নই না করে তারপর, হঠাৎ যেন কথাটা মনে পড়ে গেল, এইভাবে চট্ট করে প্রশ্ন করলেন, 'ওরা কি কোনালটা পেয়েছে ?' শান্ত এবং বিচারবৃদ্ধি-সম্পন্ন মান্ত্যের মত পলিয়াকভ আমাদের কথার মাঝে কথা বলল, 'ও এইমাত্র গ্রোদনো আর বিয়ালিস্টোক থেকে এসেছে হাল-আমলের থবর ও জানে না। কোনাল খেঁজোর ব্যাপারে ভার দেভরা হয়েছে লেফটেনাক বিনভকে।'

আ'র কিছু বলার ছিল না জেনারেলের, বেরিয়ে গেলেন, দরজাটা ছুম করে বন্ধ হয়ে গেল।

গ্রোদনো আর বিয়ালিস্টোকে আমার কাজের ফলাফল পলিয়াকভকে জানালাম এবং যে সব লোক সম্বন্ধে আমাদের নন্ধর দেওয়া উচিত তাদের কথা ওকে জানালাম। পলিয়াকভ কোমারনিকি ভাইদের ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ দেখাল।

ওর বক্তব্য খেকে আমি বুঝতে পারলাম যে এখনো পর্যন্ত উৎসাহবাঞ্জক কোন খবর পাওয়া যায় নি । মস্কোর সুপারিশ হল আমাদের উচিত বাপকভাবে সামারক বাহিনী দিয়ে ঘেরাও করা, কিন্তু ইগোরভ আর পলিয়াকভ এর বিক্তব্যে মত দিয়েছে, কারণ পলিয়াকভের মতে এই ধণনের কোন বাবস্থা অসময়োচত এবং যুক্তিযুক্ত নয়। তাসত্ত্বেও বাপক প্রস্তুতি শুক্ত কয়ে গেছে। নয়টি সামান্ত বাহিনী থেকে ভামামান সংগঠন পাঠানে। হয়ে গেছে লিডা আর ভিলানয়াসে, ছোটবাট পরিখা বো ডাগুই'ড় করার ইউনিটওলোর কলা পল্লেখ না কংলেও চলে। ভোর হতে না হতেই সাত হাজার সৈনিক, প্রায় তিনশো লরা আর ১৮০টা সৈনাবাহিনীর সন্ধানা কুকুংকে উপস্থিত করা হতে এ তুই এলাকাতে।

প্রাথমিক নির্দেশগুলো দেবার জন্যে পশিরাক্ত তথন যাবার উচ্চোপ করছিল সত আগত ইউনিটগুলোর অধিনারকদের সঙ্গে দেখা করার জনো। এই কাঞ্টার সঙ্গে জড়িত দৈনাদের, বিশেষ করে সৈনাবাহিনীর অফিসারদের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেবার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিছিল পশিয়াক্ত এবং আমাকে ওর সঙ্গে যাবার জন্যে বলল।

'কিছ ব্লিনভ কোথায় !' ঘড়ির দিকে তাকিয়ে এশ্ল করল পলিয়াকত, অভিট মুহুর্তে—১১ চির অভান্ত নাক টানাটা ঠিকই ছিল, 'এর মধ্যে ফিরে আগা উচিত ছিল গুর। একটু অপেকা করা যাক গুর জন্যে, তারপর বেরোনো যাবে।'

## ००। (ममरोवाणे विवस

আন্তেই পিডা বিমান ঘাঁটিতে ফিরে এল সূর্যান্তের পর। ব্লাক-আঙট করা জানলাগুলোর আড়ালে বিমান বাহিনীর পান্টা গোয়েন্দা বিভাগের দপ্তরে একটা কিছু ঘটছিল।

সব সময়ের মতো সেদিনও বাড়িটার বাইরে খানিকটা দূরে পাহারাদার ছিল, কিন্তু গাড়ি-বারালার উল্টো দিকে সাধারণতঃ ছটো বা তিনটে গাড়ি থাকে, অথচ সেদিন ছিল সাতটা, তার মধ্যে ৩০ হল্পরের একটা লরী আর ছটো ডছ লরী ছিল, যার মধ্যে একটা চিনতে পারল জেনারেল ইগোরভের বলে, সামনের কাঁচিটার বুলেটের দাগ। বেশিরভাগ গাড়িতেই ভাইভাররা তৈরী হয়ে বদে আছে।

গাড়ি-বারান্দার কাছাকাছি একট। জায়গায় সামান্য একট্ৰ আড়াল করে দাঁড়িয়ে রইল আন্দেই, এই আশায় থদি পাভেল বাইরে আসে, তবে ও তাকে তার অনুসন্ধানের কাজে বার্থতার কথা জানাবে, ছোট্ট বনটাকে ওরা আড়াআড়ি, লম্বালম্বি হুবার খু\*জেছে খু\*টিয়ে, কিন্তু কোদালটা পায় নি।

া বাড়িচার ভেতরে যাবার সাহস তার হাচ্ছল না। অন্য স্বার চেরে যেটা ওর সব থেকে বেশি ভর তা হল ইগোরভের সজে মুখোমুখি দেখা হওয়া। ও কল্পনা করছিল কিভাবে জেনারেল ওকে কোলের ব্যাপারে প্রশ্ন করবেন এবং তারপর যখন জানবেন পাওয়া যায় নি তখন বাজ করে বলবেন পলিয়াকভকে, 'একটা কোলাল পর্যস্ত ও খু'জে বের করতে পারল না। তিকি ধরনের সংগ্রামী অফিসার ও ? এখনও ওর গা থেকে কিভার-গার্টনের গল্প বের হচ্ছে।'

তবে খবর না দিয়েও থাকতে পারল না ও। আন্দেই যা আশা করেছিল দেই মত থিঝনিয়াক বাড়িটার পিছন দিকে পাহারাদারদের ঘরে অপেকা করছিল। রান্নাঘরের কাছে বদে চা খেতে খেতে দৈলুবাহিনীর একজন পুরনো রাঁধুনীর সঙ্গে কথা বলছিল, রাধুনীটি আর ও একই জেলার লোক। আস্রেই হাভছানি দিয়ে ডাকলো ওকে এবং ক্যাপ্টেনকে ডেকে আনতে বলব।

পাভেল সজে বজে বেরিয়ে এল গাড়ি-বারান্দায়—মনে হচ্চিল ও বেন এর জনোই অপেকা করছিল। আক্রেই ওকে ডেকে বেশ উত্তেজিভভাবে নিজের বক্তব্য পেশ করল।

'সতি। সতি।ই ভাল করে খুঁটিরে তল্লাশী করেছ তে। •ৃ' ক্যাপ্টেন প্রশ্ন করলো।

প্রতি ইঞ্চি নাটি শুঁকে শুংকে এগিরেছি', তামান্তদেভের কথাটা হবছ ব্যবহার করলো আন্ত্রেই উত্তরটাকে খুব বিশ্বাস্থাগ্য করে তোলার জনো, 'লম্বালম্বি আর আড়াআড়িভাবে ত্বার জল্পটাকে পুরো খেশজা হয়েছে।'

'আর যারা ঘটনাস্থলে প্রথম পেশীছেছিল, মানে যে পাভলিওনক পরিবার প্রথম ভক্ত গাড়িটা দেখেছিল তাদের সঙ্গে কথা বলেছ।'

'নি · · · নি শ্চয়ই। ডজ গাড়িতে কিছু কোন কোদাল ছিল না। আমি ওর কাছ থেকে সই করা বিরতি নিয়েছি।'

'বিবৃতি নিয়ে ভালই করেছ, কিন্তু তোমার ধারণা কি ? তোমার বড় কি এ বাাপারে ?'

'ভ···ভঙ্গ গাড়িতে বা ছোট্ট বনটাতে কোধাও ওটা ছিল না বলেই মনে হয় আ···আমার', হতাশার সুরে উত্তর দিল আক্রেই।

অন্ধকারে পাভেলের মুখ ভাবটা ব্ঝতে পারল না সে। ওর গলা ছিল আগের মতোই শাস্ত ও নিরুত্তাপ, অখচ, প্রশ্নগুলোর মধ্যে যে অধৈর্যের ভাবটা লুকিয়ে আছে, হয়ত বা উত্তেজনারও—দেটা আল্রেই ব্ঝতে পারলো।

পাভেল আল্রেইকে বলল, 'যাও, পাহারাদারদের ঘরে গিয়ে রাতের বাওয়াটা সেরে নাও। ফিরে এসে বারান্দার বাঁ ধারের শেষ ঘরটাতে চলে যাবে এবং লেফটেনান্ট-কর্ণেলের জন্যে বিস্তারিত প্রতিবেদনটা লিখে ফেলবে, ঠিক যা যা করেছ তাই লিখবে। যাদের সঙ্গে কথা বলেছ তাদের নাম লিখবে এবং তুমি কি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে তাও লিখবে। সেক্রেটারার কাছে প্রতিবেদনটা রেখে দিয়ে, সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়ে নেবে। ক্লাটটা ভরে গেছে, পাহারাদারদের ঘরটাতেও নিঃশ্বাস ফেলার জায়গা নেই, লয়াতে রাভ কাটাতে হবে ডোবাকে।

পাভেল আবার ভেতরে চলে গেল.—ধবর দিতে হবে।

পাহারাদারদের ঘরে খিঝনিয়াকের সনির্বন্ধ অনুরোধে র শুনীটি বাঁধাকপির ঘন ঝোল প্রায় ত্বোতলের মত চেলে দিল, সঙ্গে বড একটুকরো
মাংস, আর বড় বড় করে কাটা অর্থেক পাঁটকটি ওঁজে দিল আল্রেইয়ের
হাতে। গত ১৪ ঘন্টায় একটুকরো খাবার মুখে পড়েনি আল্রেইয়ের,
ফলে দেরী না করে খেতে শুক্র করে দিল সে. খাবারের যাদ বা তার বিশ্রী
শক্ক করে খাওয়া কোনটার ওপরেই নজ্ব পড়ল না।

পাশের ঘরের দরজাটা খোলা ছিল এবং ও দেখতে পাদ্ধিল কাঠের ছু-থাকওলা বিছানায় অফিসারর শুনে আছে। পোশাক পরেই শুয়ে আছে এবং কোটের গায়ে লাগানো তকমাগুলো থেকে বোঝা যাদ্ধিল তারা বিভিন্ন বাহিনার লোক। ওদের মধ্যে ছিল ছুজন সিনিয়ার কেফটেনাল, সুন্দর ঘাস্থ্যের ছটি মুবব, নিজেদের সাব-মেশিনগান পরিস্কার করছিল।

কৈফিয়ং দেবার ভলীতে খিকনিয়াক ফিস্ফিস করে গলল, 'এরা মস্কো থেকে এসেচে। পুরো এক-প্রেন ভতি।

এর আগে যে ফ্ল্যাটে পাভেলের দলের পোকেরা বছবার রাভ কাটিয়েছে সেটাও ওরা নিয়ে নিয়েচে।

নতুন যারা এসেছে তাদের প্রতে কেইই বয়স প্রায় সমান—১৫ থেকে ২০-এর মধ্যে মজবৃত পেশীবছল চেলারা, ওদের সঙ্গে পিন্তল ছাডাও আছে নিজয় সাব-মেশিনগান, যেগুলোকে সাবধানে কাপডে জডিয়ে রাখা গয়েছে যাত্রা করার জন্যে। গঠাৎ আল্রেইয়ের মনে পড়ে গেল 'এরা হলো পরাজিত শত্রুবাহিনার অবশিষ্ট সৈলদের খুঁজে বের করে গ্রেপ্তার বা হত্যা করার দল।' খুব সম্ভব এটাই সৈলদের সেই বিশেষ দল যাদের তামান্তদেভ 'শিকরী-নেকড়ে' বলেছিল।

এক প্লেন ভতি ঐ ধরনের ঘাতক দল—পাল্টা-গোয়েলং বিভাগে কাজ করার এই তুই মাদের মধ্যে আন্তেই কখনও এক সঙ্গে এত দেখে নি। পাভেলও তাকে কিছু বলে নি। এবং পাভেলের মাথায় এটা একেবারের জনেওে ঢোকে নি যে ইগোরভের আগমন, যে কোদালটা সে খুঁজে পায় নি সেটা এবং ঐ ঘাতকদলের সজে প্রতাক্ষ সম্পর্ক আছে সেই প্রেরক যন্ত্রটার থেটি ওদের দল গত বারোদিন ধরে খুঁজে বেড়াচছে। তবে একটা কথা ও বুঝেছিল—অস্বাভাবিক কিছু একটা—**অসাধারণ** কিছু একটা ঘটতে চলেছে।

আর করেকটা দরজার পরেই পাভেলকে জানাতে হবে যে কোলালটা পাওয়া যায় নি। এ বাাপারে জেনারেলের এবং পলিয়াকভেরই বা কি প্রতিক্রিয়া হবে তা কল্লনা করার কথা পর্যন্ত চিন্তা করতে পারছিল না আল্রেই। এ থেকে চিন্তাটা অন্যনিকে সরাবার জন্যে আল্রেই জোর করে ভাবতে শুরু করল যে প্রতিবেদন ও পেশ করতে যাছে দেটা সম্বন্ধে। এই পাজারাদারদের ঘরে বদে লিখতে পারলে স্বচেয়ে বেশি খুশি হত ও. কিন্তু পাভেল বলে গেছে অফিশ্রুস চলে যাবার জনো—আর সেবানে যে কোন মুহুতে সহজেই দেখা হয়ে যেতে পারে ইগোরভ বা পলিয়াকভের সলে।

চেটেপুটে খাওয়া শেষ করলো আন্দেই, তবে দিতায় বার কিছু নিলো না। ভারাক্রাপ্ত মনে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। জেনারেলের সঙ্গে মুখো-মুখি হয়ে যাবার চিস্তাতেই ঘাম দিয়ে জ্বর স্থাসতে লাগলো তার।

পাহারারত সার্জেন্টের পাশ কাটিয়ে ও ফিরে এলো মূল বাড়িতে এবং ডারপর চট করে বারান্দার বাঁ দিকের খালি ঘরটাতে চুকে পডলো। টেবিলের ওপর কাগছ রাখা, কালি আর কলমও পাওয়া গেলো হাতের কাচে।

চেয়ারে বঁসে প্রতিবেদন লিখতে শুক্ করলো আন্দ্রেই; মাঝে মাঝে বারান্দার পায়ের শব্দ পাওয়া থাচ্ছিল। লেখা শেষ হলে আবার পুঁটিরে দেখে নিলো, তারপর ওটা নিয়ে গেলো গেকেটারার কাছে—গোমড়ামুখো, দেখলেই মেজাজ খারাপ হয়ে যাওয়া চেহারার একজন লেফটেনাক; প্রতিবেদনটি না দিয়েই কাছের একটা ফাইলের মধ্যে চুকিয়ে দিলো সেটা।

বারান্দা দিয়ে হাঁটবার দময় বড কর্তার অফিদের ভেতর থেকে ভেদে আসা কণ্ঠয়র শুনতে পেলো, কিন্তু কথাগুলো ব্যতে পারলো না, কারশ দেওয়াল আর পাাড লাগানো দরজার ফলে কথাগুলো পরিষ্কার ভেদে আসছিল না। তবে তারই মধ্যে ইগোরভের কণ্ঠয়র যে উত্তেজিত সেটা ও ব্যতে পারছিল।

লরীর পেছন দিকে এদে শুলো আন্দেই, কিছু ঘূম আর আদে না, ধালি এপাশ-ওপাশ করতে লাগলো। লক্ষার, কোভে ও ভাবতে লাগলো—কাল সকালে মস্কো থেকে যারা এপেছে ভারা যদি ঐ ছোট জল্লটাতে যার আর কোদালটা খুঁজে পার তাহলে কি হবে। কিংবা ওরা যদি তামান্ত্রেভকে পাঠার, আর সে যদি কোদালের বদলে মাটিতে আটকে থাকা দেশলাই কাঠি বা সিগারেটের টুকরো পার।

নানা রকমের ভয়াবহ চিত্র কল্পনা করতে লাগালো আন্তেই।
অফিসে ক্ষিপ্তের মতো পায়চারি করতে করতে জেনারেল প্রতিবেদনটাকে
নাচাতে নাচাতে ভোলগাপারের গল্পীর সুরে বলচেন, 'একটা কোদাল

য়ুঁজে বের করতে পারলে না। কি লজা।' চমৎকার মানুষ ঐ পাভেল
আর ছল'ভ ঐ লেফটেনাল্ট-কর্ণেল পালয়াকভ—যাদের ছজনকেই আন্তেই
ছ্বিয়েছে—ওরা ওকে বাচাতে এগিয়ে আসবে, কিন্তু তার ফলে জেনারেল
আরও রেগে উঠবেন এবং পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠবেন, 'কোনো রকম
কৈফিয়ৎ আমার চাই না. আমি চাই কোদালটা। কোথায় আছে ওটা।
তোমরা স্কুলের-ছেলেকে পাঠিয়ে ছিলে খোলার জনো। ঐ কাজট্কু
করার জনো পুরো এক কোম্পানী সৈনা ওর সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ফল
কি হয়েছে—কী বিশ্রী ব্যাপার। কোন কাজে লাগবে ও । কেই বা ওকে
এনেছিল। ওকে আবার রেছিমেন্টে ফেরৎ পাঠিয়ে দাও। এখুনি দেরী
করা চলবে না। উফ ! ও শুধু কিন্তারগাটে 'নে থাকার যোগা।'

ত্ঃখে অপমানে চোখ ফেটে জল আসছে আন্তেইয়ের, অথচ একবারও ওর খেরাল হলোনা কল্পনাতে ও ইগোরভের মুখে ক্রেদ্ধ তামান্তসেভের কথাওলোই হবছ বসিয়ে চলেছে।

'দিক আমাকে বদলী করে। আমি 'শিকারী-নেকড়ে' নই, আমি লড়াক্
অফিলার। আচ- একবার যদি নিজের পুরনো রেজিমেন্টে ফিরতে পারি
ভবে হাঁা, রিজার্জ বাহিনীতে নয় কিন্তা। একবার যদি যুদ্ধ সীমাস্তে,
ভা সে যেখানেই হোক না কেন, ফিরতে পারি তবে বুঝতে পারবো
আবার মানুষ হয়েছি। ওখানে অনা অফিলারদের তুলনায় নিকৃষ্ট হওয়া
ল্বের কথা অনেকের চেয়ে ভালই হবো আমি। খারাপ ? কী খারাপই বা
হবে, বড় জোর মরে যাবো, কিন্তু ভাতেও সম্মান আছে, ওরা ঠিক সেই
ভাষাভেই আমার বাড়িতে চিঠি লিখনে যেটা আমি প্রায়ই বলভার আমার
বলের সৈনিক ও এন.সি.ও.-দের উদ্দেশ্য করে, "…আমুগভোর শগথ
অমুষারে ভিনি শেষ পর্যন্ত লড়াই করে বীরের মৃত্যুবরণ করেছেন…।"

আর এখানে, যদি প্রাণাম্ভ পরিশ্রমণ্ড কর, সাত তাড়াতাড়ি শেষও হরে যাও তবুও তুমি ব্যর্থ এবং ভাল ফল দেখাতে না পারলে সেটা তোমারই দোষ।

উত্তেজনা ভরা দেই রাতে আন্দেইরের কমাভিং অফিসারদের একজনও তার জন্যে সময় দিতে পারে নি। তল্লাশীটা খুব খুণ্টিরে করতে হবে এবং দৈনিকরা যাতে সত্যি সভািই মনোযোগ দিয়ে কাজ করে তার জন্যে তাই কেউ আন্দেইকে আভাস পর্যন্ত দেয় নি যে কোলালটা ছোট জল্পে নাও পাওয়া যেতে পারে। এমনকি পাভেল, যে সাধারণতঃ আন্দেই সব সময়ে সামনে রাথতে চায় সব বাাপারে, সে-ও এ বিষয়ে একটা কথা বলে নি বা পরিছিতি সম্বন্ধে বিভারিত আলোচনা করে নি। যেখানে চুরি হওয়া ডজ গাডিটা পাওয়া গিয়েছিল সেখানে কোলালটা যে নাও থাকতে পারে এই ধারণাটা যে গতকাল গুণেভের সঙ্গে আলোচনার পর গড়ে ওঠা পলিয়াকভের নতুন তত্ত্বকে অনুমাদন করে এটা ভাবতে পারে নি আন্দেই। ছোট জল্পটা সৈনিকরা খুণ্টিয়ে হবার তল্লাশী করেছে এবং সভাি সভািই অতান্ত যত্ত্বের স্বেল করেছে কিন্তু কোলালটা খুণজে পায় নি এ সম্পর্কে পাভেলের প্রতিবেদনটা যে ঐ ছংখের দিনে লেফটেনালট কর্পে আর জেনাবেশের কাছে স্বেচেয়ে ভাল খবর ওটা আন্দেই মপ্রেও ভাবতে পারে নি।

## ৫৪। তামান্তসেভ

সংস্কা বেলার জলল থেকে সংগ্রহ কবে আনা আলানী কাঠগুলো কাটছিল জুলিরা এবং তাদের নতুন কাজ সম্বন্ধে উপদেশ দিতে শুরু করলাম কোমচেছো ও লুঝনভকে।

নজরদারী করার জন্যে গোপন স্থানে ওং পেতে বদে থাকার ব্যাপারে স্থানি ওদের সঙ্গে কাটিরেছি, অথচ এর আগে ওদের প্রতি এত কঠোর আর কথনও হই নি। এই পর্যায়ে ওদের কাছ থেকে আরও কিছু দাবী করাও চলে না: গোরেন্দা বিভাগে ফোনচেছো কাল করতে উক্ল করছে ওই বসস্তকাল থেকে, এপ্রিলের শেষ থেকে এবং লুঝনভ এনেছে ভারও অনেক পরে—ও যোগ দিয়েছে স্থাস আগে গত জুন নাসে। ওদের সঙ্গে ভুলনায় আক্রেই ছোকরা তো একেবারে পুরোদস্তর অধাপক। এখনও ওরা অভিজ্ঞ হরে ওঠে নি, কিছু মনে মনে ভাবলাম, ঈশ্র না করুন, এখানে যদি আমাদের এক সপ্তাহ বা তাঃও বেশি থাকতে হয়, আমার পক্ষে সম্ভব হবে ওদের পাকাপোক্ত করে নেভরা এবং বেশ ভাল ঘাতক তৈরী করে তোলা।

সোদন আমি ওদের দলে আলোচনা করলাম শক্রপক্ষের গুপ্তচরদের কিন্তাবে আমাদের প্রচারতী অঞ্চলে প্যারাস্থাটের সাহাযো নামানো ংরেছে কোথেকে তারা এসেছে, মানে কোথায় ভাদের দলে ভতি করা হয়েছে, কিন্তাবে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, কিন্তাবে ওদের খুংজে বের করবো আর গ্রেপ্তার করবো।

পাল্টা-গোরেলা বিভাগে আমাদের কাজটা রংস্য সুন্দরীর পেন্টুরেন্টের, জাজ সঙ্গাতের বা তারুণোর নয়. যারা সব কিছুব মোকাবিলা করতে পারে, যেমনটি আমরা দেখি বই আর সিনেমাতে, সামরিক গোয়েলা বিভাগে কাজ করা মানে প্রকৃত অর্থে প্রচুর কঠিন পরিপ্রম করা। এই চতুর্থ বছরেও আমাকে সপ্রাহের সাভটা দিনের প্রতিটি দিনই ১৫ থেকে ১৮ ঘন্টা কাজ করতে হয়েছে একেবারে যুদ্ধ সীমান্দ ঘেঁষে বা পশ্চাঘ্তী অঞ্চলের শক্তির কার্যকলাপের সকল বিভাগে। ঘামের বদলে রক্ত করিয়েছি আমন।। গত করেক মাদে পরাজিত শক্তর অবশিক্তাংশদের স্কৃতি বের করে হতা। করার জনো নিয়োজিত প্রথম শ্রেণীর করেক ডজন সৈনিক নিহত হায়েছে এবং যুদ্ধ শক্ত হবার পর থেকে আজ পর্যস্ত কোনো রেন্ট্রেন্টের চৌকাঠে আমার ছারা প্রেড নি

আমাদের যৌথ কর্তবাটাকে সংজ্ঞতর করতে এবং ওদের নৈতিক মনোবলকে বাড়িয়ে তোলার জনো ফোমচেলো আর লুঝনভকে নির্দেশ দেবার সময় স্বভাবতই আমি এর সজে জড়িত থাকা কাজের ক্ষের দিকটা সম্বন্ধে তৃ-একটা কথা বলেছিলাম। ভবিষ্যুৎ সম্বন্ধে প্রকৃত চিত্রটা তুলে ধরলে ওরা নিশ্চয়ই তথন দেখে হতাশ হয়ে যেত।

আমাদের কাজের পরিবেশ দেখলে যে কোন প্রবীণ শাল ক ( হোমস ), এমন কি মস্কোর সি.আই.ডি র লোকেরা চরম হতালায় প্রথম যে গাছের ভাল দেখত তাতেই দড়ি লাগিয়ে ঝৃলে পড়ত। যে কোন সি.আই.ডি বিভাগে আলুলের ছাপের রেকর্ড আছে, গবেষণাগার ও ফরেনসিক বিজ্ঞানীদের হাতের কাছেই পায় ওরা: প্রতোক যোড়ে সোড়ে কর্ডবারত ছানীয় পুলিশ বা কুলীরা থাকে, সব সময়ে ৩থা দিয়ে সাহায্য করতে বা বাগড়া বাঁটিতে হাত লাগাতে প্রস্তুত থাকে। আর আমাদের কি অবস্থা ৮

যুদ্ধ সীমান্ত তথন প্রায় ত্শ মাইল লম্বা এবং যে পশ্চাঘতী অঞ্চলে আমাদের কাজ করতে হচ্ছিল সেটা গভীরতার ছিল প্রায় চারশো মাইল। এই বিশাল এলাকার শত শত শতর, শত শত রেল জংশন এবং সাধারণ সেটশন ছড়িয়ে আছে নানা দিকে: প্রতিদিন হাজার হাজার সৈনিক যুদ্ধ শীমান্তে বা নির্ধারিত পথ দিয়ে যাতারাক করছিল—সৈনিক, সার্জেক, অফিসার—এবং সর্বত্রই জঙ্গল আর জঙ্গল, গভীর বনও ছিল। দেশের এই পশ্চিমাংশে খারা বাস করতো তাদের ভয় দেখানো হয়েছিল এবং তারা মুশ্ব খুলতে অনিজ্পুক ছিল: যভো চেইটাই করা খাক না কেন তাদের পেট থেকে কথা টেনে বের করা ছিল অসম্ভব। আর আমাদের নিজয় অস্ত্র ছাড়া আর যে যান্ত্রিক সরস্তাম সঙ্গে ছিল সেটা গলো পাভেলের কাামেরা।

উপরস্ত, বেশির ভাগ কেত্রে সি. আই. ভি কে এক একজন মানুষকে নিয়ে কাজ ক'তে হয়, তাদের মধ্যে অনেক আবার অপেশাদারী, অবচ আমাদের লড়াই করতে হয় একটা শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় প্রশাসন যস্ত্রের দ্বারা সম্বিত অপরাধীদের বিরুদ্ধে, যারা প্রশিক্ষণ পায় বিশেষ স্কুলের যোগা বিশেষজ্ঞদের কাচে, অর্ধনিক্ষিত ডাকাডদের কাচে নয়। অংঅগোপন করে থাকার জন্যে উপযুক্ত মিথো কাহিনী ভাদের জোগানো হয়, সরঞ্জাম ও কাগজপত্রও দেওয়া হয়, সব কিছুই অভিজ্ঞ পেশাদারীদের তৈরী।

এককভাবে আমরা এ সব কিছুর বিরোধিতা কীভাবে করতে পারি ?

আমাদের ছিল যুদ্ধ ক্ষেত্রের পাল্ট। গোয়েন্দা বিভাগের সেকেলে গাতিয়ার

মাত্র—জললে জললে তল্লাদী করা, পর্যবেক্ষণ চালানো, স্থানীয় অধিবাসীদের

সলে কথা বলা এবং ৬ৎ পেতে বদে পাহারা দেওয়া। হাস্যকরভাবে স্থুল

বাাপার আর কি ! প্রয়োজনীয় সাজ সরঞ্জামের ব্যাপারে আমাদের ঘাইছি

থাকলেও আমরা আশা করছিলাম কাজটা উদ্ধার করে দেবোই। বেরিয়ে
পড়ে। এবং স্বাইকে ধরে নিয়ে এদাে! এবং গাতে-নাতে ধরাে। কিংবা

বড় কর্ডার ভাষায়—কাজটা করতে থাকাে, শুধু দেখাে চেন্টা করতে গিরে

শতম না হয়ে যাও।

এ कथा वना निष्टारतास्त्रन (य के धरानत नगगात कथा मूच निरत उक्तातन

পর্যন্ত করি নি আমি, ফোমচেছো আর সুঝনভের মনোবল অটুট রাখতে চাইছিলাম আমি এবং সেই সঙ্গে তারা যে কোনো কাজের জনো সব সময়ে তৈরী এ ব্যাপারে নিশ্চিস্ত থাকতে হবে।

জুলিয়ার বাড়িতে যা ঘটছিল সেটা আমার নজর এড়িয়ে যায়। কাঠের টুকরো ছিটকে তাকে আঘাত করেছিল কি না, কিংবা দে ফ্লান্ড হয়ে পড়েছিল বা চিন্তা করছিল তার হৃংখের জীবন সম্বন্ধে, যে জীবন কেউ তাকে ক্রিয়া করবে না। যাই হোক ও হঠাৎ কুড়লটা রেখে দিয়ে জোরে ফুণ্পিয়ে ক্রুণিয়ে কাঁদতে লাগলো। বাচ্চাটা টলতে টলতে এগিয়ে এমে জুলিয়ায় ফ্রকের প্রান্তটা চেপে ধরলো এবং চোখ বড় করে চেঁচাতে লাগলো ছজনে দাঁড়িয়ে জ্বাংকোচে কাঁদতে লাগলো, ওদের বিশ্বাস কেউ ওদের দেখতে পাছেন না; বাইনোকুলারটা নামিয়ে রাখলাম। নজর রাখার দরকার নেই। নিজেরই খুব খারাপ লাগতে লাগলো—আমি যেন আড়ি পাড়ার লোক।

জুলিয়াকে দেখার আগে, ওর সম্বন্ধে আমার স্থারই ভাব ছিল, ও ধেন আর পাঁচটা জার্মানদের রক্ষিভার মভো একটি নারী, কিছু তুদিন লক্ষা রাখার পর ওকে অন্য চোখে দেখতে শুরু করেছি।

একটা অতি সাধারণ বোকাসোকা মেয়ে অসহায়, অনাথা বেচারী । । ২ওভাগ্য মেয়েটির জনো আমার তৃঃখ হতে লাগলো, তার জীবন নউ হয়ে গেছে এবং তার জনো নিজেকে ছাড়া আর কাউকে দোব দিতে পারে নাও।

ওকে লক্ষ্য করার সময় আমার মনে হয়েছিল যে জুলিয়া বেশ দৃঢ় চেডা চরিত্রের, আর এখন দেখছি ও একেবারে ভেল্পে পড়েছে। অথচ ভার সমস্যা ভো সবে মাত্র এই শুরু হলো। কী করে এই খামারে শীভকালটার শোকাবিলা করবে মনে মনে ভাবলাম আমি, একবার বরফ পড়তে শুরু করলে এবং খাবার না পেলে এবং বিনিময়ে শুধু ভীতি…

অবশ্য সারা দেশেই এখন জীবনযাত্রা বেশ ছবিবহ। লক্ষ লক্ষ মহিলাকে নিজেদের ভরসার থাকতে হচ্ছে, সমর বেশ কঠিন, তারা শুধু অপেকা করছে কবে ভাদের সৈনিকরা বাড়ি ফিরবে। এই রক্ষ একটা ছ্রভাগা দিরে জীবনের স্ত্রপাত করার ফলে মেয়েটির জন্যে আমার ভীষণ কট হডে লাগলো। হয়তো ভার জন্যে যতোটা নর, ভার চেরেও বেশি কট লাগছিল ঐ বাচ্চাটার জন্যে—ওকে তো কোনোক্রমেই দোব দেওরা যার না।

ইতিমধ্যে সুইরিড সহস্কে মোটামুটি একটা ধারণা আমি গড়ে তুলেছি। ও একটা নীচ, ষার্থপর পশু, হাড়-কিপটে লোক। ওরা ওখানে সবাই কুলাক, সম্পন্ন চাষী, যাকে পার তাকেই পদদলিত করতে চার, কিছু ঐ কুঁজো বুড়োটাকে কি জানি কেন আমি বেশি অপছন্দ করছিলাম।

অনুভূতি যাই হোক না কেন, কাজের বাাপারে আমাকে তো বস্তুবাদী গতেই হবে। এখানে লোককে ঘুণা করার বা করুণা করার জনো তো আমি আসি নি। কাজটা আমার খুবই সহজ। আমার কাজ হলো: পাওলফ্কিকে ধরা বা যদি স্তির স্তিটে ওর সঙ্গে কেউ থাকে তবে ত'কেও ধরা। দলের নেতা আর বেতার কর্মীটাকে অস্তত: জীবিত ধরতে হবে। অবশ্য আমাদের পক্ষে যদি সন্তব হয় জানা ওদের মধ্যে কে নেতা আর কেই বা বেতার কর্মী। এর মধ্যে যদি কোনো তৃতীয় পক্ষ জড়িয়ে পড়ে তাকে কিছু করার নেই আমাদের। আমরা পেছনে শেগেছি বেতার খেলার।

যদি ওরা আবে এবং এক্ষেত্রে কার্যকরী কথাটা হলো যদি যবে থেকে এখানে এদেছি আমার সন্দেহগুলোকে নিরসন করার মতো তেমন কিছুর সন্ধান পাই নি। পাওলোদ্ধি এখানে আসবে কেন ? পাভেল অনুমান করছে ভিত্তিহীন কল্পনার ওপর নির্ভর করে। তার চেয়েও বড কথা হলো, যখন ফোমচেক্ষো পুঝনভ আর আমি এখানে এলাম, তখন আমি পাভেলকে ভিত্তেস করেছিলাম এন. এফ.-এর সঙ্গে ও এইভাবে ওং পেতে থাকার ব্যাপারটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছে কি। ও কোনো উত্তর দের নি এবং আমি বুঝে ছিলাম এই উভোগের পুরো ব্যাপারটাই তার নিজের করনা।

গত তুদিনে আমাদের সুষোগ হরেছিল জুলিয়। আর সুইরিডের জীবন-যাত্রার সঙ্গে বরং বলা উচিত তাদের দৈনন্দিন কর্মের সঙ্গে পরিচিত হরেছিলাম।

ভোরের প্রথম আলো দেখা দিতে না দিতেই সুইরিডের না আর তার স্ত্রী গ্রামে চলে যেতো, ওখানে গিরে গরুর তুধ দোর, আর মনে হর বাকী পরু ছাগলদের দেখাশোনা করে। ঘন্টা তুইরের মধ্যে তারা এক বালভি তুধ নিয়ে আবার বাড়ি ফিরে আসবে, সঙ্গে ঘোড়াটাকেও আনবে। ভার কারণ পাছে এ. কে. বাহিনীর লোকেরা বা জার্মানরা ঘোড়াটা নিয়ে পালিয়ে যায় তাই ঘোড়াটাকে রাতের বেলায় খামার বাড়িতে রাখতো না।

সূর্য ওঠার পর থেকেই খামারে কাজ করা শুরু করে দেয় সুইরিছ এবং জুলিয়াও তার ছোট্ট বাড়িতে কাজে বাস্ত থাকে। ক্রমকের মিতথায়িতা সুইরিছ পরিবারের তিনজন সদস্যকেই সব সময়ে কাজে বাস্ত রাখে এবং জুলিয়াকে তো উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হয় একট্ও অবসর না নিয়ে। সম্বোবেলায় ঘোড়াটাকে নিয়ে গ্রামে ফেরে এবং তথন সম্বোবেলায় ঘোড়াটাকে নিয়ে গ্রামে ফেরে এবং তথন সম্বোবেলায় ছণ দোয়ার ফলে আর এক বালতি ছ্য আসবে বাছিতে। সুইরিছ বাড়ি না থাকলে তার মা বা তার স্ত্রা নিয়ে কিছু খাবার দিয়ে আসবে জুলিয়াকে. কিন্তু দরকারের বেশি এক মিনিটও ওরা বাড়িতে বা তার ধাবে কাছে থাকে না। কুঁজো বুড়োটাকে যে ওরা ভয় খায় এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। জুলিয়াও সুইরিছকে ভয় খায়, হয়তো মন পেকে অপ্রন্দ করে, আবার স্থাও করে বলা যেতে পারে।

ফলে পুবো ছটো দিন নজর রাখার পরে আমরা যা জানতে সফল ২ স্থেছি তা হলো জুলিয়ার জাবন্যান্তার একটা দাঁচ জানা আর সুইরিড পরিবারেরও এবং এই হুজনের মধ্যে কি সম্পর্ক আছে তা জানার বাাপারে। কোন বাইরেব লোক আসে নি, বা এমন কিছু ঘটে নি যার সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহ থাকতে পারে। জুলিয়া নিজেও কোথাও যায় নি।

আমার বঠে ক্রিয় বললো থে আমরা অযথা সমর নই করছি এখানে।
আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল ভূল জারগার ঘুরে মরছি আমরা। তবে
ফোমচেক্ষা আর লুঝনভকে একেবারে সদা জাগ্রত করে রাখাটা আমার
পক্ষে জরুরী ছিল। আমার সন্দেহের কথাটার যেন ওরা বিন্দুমাত্র আভাস
না পার। বরং আমি বেশ হাসিধুশি থাকভাম জোর করে এবং সত্তর্ক থাকভাম দেখাবার জন্যে যে আমাদের এই ওং পেতে থাকার ব্যাপারটার আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে। আমি ওদের মনোবল এটুট রাখলাম এবং ওরা যাতে সৃস্থ শরীরে থাকে ভার জন্যে নিশ্চিত ব্যবস্থা গ্রহণ করলাম। আমার চেয়ে বেশিক্ষণ ওদের ঘুমোতে দিলাম এবং ওরা যাতে আরও বেশি

রাভের বেলার ঘটনাবলী কোন কোন দিকে মোড় নিতে পারে সে নিরে আবার আলোচনা করলাম ওদের সঙ্গে এবং প্রয়োজনে কি কি সংকেড দেবো তাও ঠিক করে নিপাম, তারপর চিলে কোঠা থেকে নেমে এলাম আমরা এবং আবার জুলিয়ার ছোট বাড়িটার তুদিকে আত্মগোপন করে ইলাম। রাতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়েছিল, লিলিয়ও পড়ছিল, আকালে তারা—অতান্ত উজ্জ্বল তারা, যে রকমটি দেখা যায় দক্ষিণ দিকে। চায়াপথের দিকে তাকালাম, চিন্তা করলাম যদি পাভেল কাল আসে—িকু খাবার-দাবার নিয়ে ওর আসার কথা আছে—তখন সোজাসুজি আমি ওকে বলব আমার মনের কথা. আমার সন্দেকের একটা আভাস ওকে দেবো, বোঝাবো কেন ওর চিন্তাধারার সঙ্গে আমি একমত হতে পারছি না এবং বলবো যাতে এই গবরটা এন.এফ.-কে এখুনি জানানো হয়। এ ব্যাপারে ওর ওপর ভরসা করা যায়। বয়ুত্ব এক জিনিস কিন্তু কাজের দাহিত্তার সন্পূর্ণ আন জিনিস--আমি তো আর অপরিণত বয়য় নাবালক নই। আমার মতামতের মূল্য দেওয়া উচিত ওদের।

কী ভানি কেন ফোমচেছে। বড ওভারকোট না পরেই চলে এসেছে, থামি জোর করাতে আমারটা নিলো, কোটটা বেশ পূরনো, তাতে তক্মা আঁটা নেই, পাভেল এটাকে দেখিয়ে বলতো "ব'তিল করা" কোট। তখন এ পূরনো জরাজীর্ণ কোটটা বা এ গ্রনের কিছু একটা পরবার ভনে। থামি সব কিছু দিতে পারতাম। উদিন চাপা কোটটা ছাভা আমাব ছিল শুখু একটা হাতকাটা ব্যাতি, প্রতি ঘলীয়ে ঠাগু বাডতে লাগলো—মনেই হয় না এটা গ্রীম্মকাল এবং মাঝ রাতে আমি একটা অসহায় কুকুর ছানার মতো কাপতে লাগলাম ঠাগুয়ে।

তখন আমার মনে ১ল ১য়তো এখানে সারা রাত অনর্থক বদে থাকতে 
থবে—হাতে কাজ না থাকার অলসভাবে শুধু বুড়ো আঁফুল মোচডাডে 
গবে—যতক্ষণ না দীতকাল আদে, কথাটা চিন্তা কতে যন্ত্রণাৰ ক্রমবর্ধমান 
চাপে আমি আর্তনাদ করে উঠলাম;

তাছাড়া এখানে তে: অমার অনেকক্ষণ থাকা হরে গেছে এবং

চুণচাপ বদে থাকতে চাই না আমি. এমনকি জেনারেলের সামনেও।

সুযোগ পেলেই আমি এন.এফ.-কে একথা জিজ্ঞাস করবো, একটুও
ভূল করবো না এ ব্যাপারে, 'এই ওং পেতে থাকার মডো কাজের

মধ্যে আমাকে জড়ালেন কেন? তুরু তুরু মাছিদের খাত হয়ে উঠতে
বা বসে থেকে থেকে যাতে আমার অর্শ হয় তাই দেখার জনো?

নিশ্চরই আপনি, বলবেন না যে আমি অন্য কাজের উপযুক্ত নই, বলবেন কি <sup>হ</sup>'

মুখ বন্ধ করে থাকবো ন', আমি ওকে সোজাগুজি বলবো, 'আমার গলে ঠিকমতো ব্যবহার করা হচ্ছে না। স্বাই মনে করবে আমি থেন অতান্ত দূর সম্পর্কের এক আত্মায়। এই স্ব কান্ধ আমাকে শুধু গাঁটি হয়ে বন্দে থাকা শেখাছে। এই ধরনের শিক্ষার আমার কি কোন প্রয়োজন আছে গু শিক্ষার্থী বা ভাড়াটে সৈনানের মতো কান্ধ করার।'

## ৫৫। বেতার-টেলিফোনের মাধ্যমে সংবাদ বিনিময়

ভোর হতে আর দেরা নেই, পাঁঠটা বাজতে কুড়ি মিনিট যখন বাকা, ভখন হঠাৎ বেভার-টেলিফোনটা বেজে উঠলো, অফিস ঘরে, ওখানে বদেছিলেন ইগোরভ, মোখত আর পলিয়াকত। রিসিভারটা তুলে নিলেন ইগোরত।

রিপিভারের ধ্বনি-বিবর্ধকটার মধ্যে দিয়ে ভেসে আসা কলিবানভের কণ্ঠয়র কয়েক গজ দূর থেকে বেশ ভালই শোনা গেলো, 'জেনারেল ইগোরভ ?'

•কথা বলছি।'

'কোখেকে কথা বলছেন ।'

হাসি চাপতে না পেরে ইগোরভ বললেন, আপনার কথা বুঝতে পারছি না। আপনিই তো এখানে আমাকে ফোন করলেন, অথচ জিজ্ঞেদ করছেন কোথার আছি আমি গ বিমান-বাহিনীর পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগের অফিদে।

'ওরা আপনাদের নাকের ডগাতে কাজ করে চলেছে !!!' চিংকার করে উঠলেন কলিবানন্ত, এ রকম উনি সাধারণতঃ করেন না; সাধারতঃ গুকে বিচলিত করা সহজে যায় না, অথচ আজ কিছু উনি দম ফেলার সময় পর্যন্ত পাচ্ছেন না। বোধহয় খুব পরিশ্রম করতে হয়েছে। 'নিয়েমেন অভিযান সংক্রোছ শেষ যে সংবাদটি আমাদের হাতে ধরা পড়েছে ভার মূল বরানটা আমার শামনে আছে—মন দিরে শুসুন।" শিভার বিমান খাঁটিছে সরেজামনে প্রতাক করার পর দেখা গেছে ওখানে এই বিমানগুলো আছে, ১৩ ইগ-২, ৪৮ লা-১, ৩৬ পে-২, ১১ ইয়াক ১, ৭ লি-২, ১৪ পো-২। শুনতে পাছেনে ? ওরা আপনার নাকের ভগাতে বদে কাজ চালিয়ে যাছে !!!

ইগোরভের মুখ লাল হয়ে উঠলো, জোরে জোরে নি:খাদ পড়তে লাগলো, চুপ করে ওখানেই বদে থাকলেন কিছু। ওর কাছ থেকে বড়জোর তিন ফুট মাত্র দ্রে বদে থাকা মোখভ বিড় বিড় করে বললেন, 'এটাই দরকার ছিল আমাদের।' ছৃ:খের দলে মাথা নাড়তে নাগলেন। ভিলনিয়াম থেকে দলা উড়ে আসা পলিয়াকভ, পাশের জোড়া টেবিলে বদেছিল এবং একনাগাড়ে লিখে যাছিল; ও মাথা পর্যন্ত ভুললো না, কিছু মাঝে মাঝে নাক টানছিল।

শক্তিশালা বেতার-টেলিফোনে কলিবানভের কথা এত পরিষ্কার শোনা যাচ্ছিল, কণ্ঠয়রের ওঠা-নামার সামানাতম শক্টুকুও বোঝা যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল উনি পাশের ঘর থেকে কথা বলছেন, মদ্ধো থেকে নয়। ইগোরভ ওঁকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন—বেঁটে খাটো রোগামতন মানুষ এই কলিবানভ, শান্ত, মুখের রংটা কালো, পদক, রিবন লাগানো দেনাপতির পুরো পোশাক পরে আছেন নিশ্চয়ই। সব সময়ে সংযত এবং উপযুক্ত আচরণে খন্ডান্ত কলিবানভ কথনো ইগোরভের সঙ্গে এমন কড়াভাবে কথা বলেন নি এবং এত উত্তেজিত হতেও কখন দেখিনি তাঁকে। ইগোরভ ব্যুতে পারলেন যে এটা ভধু ধরা পড়া শেষ সংবাদটি বা বিমানঘাঁটিতে নজর রাখার ব্যাপারই ভধু নয়৽৽৽--জারও কিছু আগবে।

ইগোরভকে তাঁর সিগারেট কেসটা খুলতে সাহায্য করলেন মোখত এবং ইগোরভ দিগারেট নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা দেশপাই কাঠি আলিয়ে ধরলেন।

একটু চুপ করে থাকার পর কলিবানভ আরও শান্ত সুরে বলতে শুরু করলেন, 'কনে'ল-জেনারেল এইমাত্র স্তাদকা থেকে ফোন করেছেন। উনি এখানেই আসছেন জানাতে বলেছেন যে উনি আপনাদের ফোন করবেন।

'আছা, স্থার', বিড়বিড় করে নিস্তাণ সুরে কথাটা বললেন ইগোরভ ,

মুখের ভাবে পূর্ব হতাশার ছাপ ফুটে উঠেছে ইতিমধ্যে। 'আমার মনে হচ্ছে অনুর ভবিষাতে বেশ কিছু কঠোর কৈফিয়তের সন্মুখীন হতে থবে এবং তার চেয়েও বড কথা, সকলেই অসুবিধাতে পড়বে। তিনি এখন নিয়েমেন-ভাছেষনের দ্যায়ত্ব নিয়েছেন···থামার কথা বুঝতে পারছো!'

'专川····I'

একটুইতন্তত: করে কলিখানভ বেশ আস্থাসহকারে বললেন, 'আলেক্সিনিকোলায়েভিচ, আপনার সঞ্চে ওঁর কথা না হওয়া পর্যন্ত শেষ ধরা-পড়া সংবাদটার কথা আমি কনে লি-জেনারেলকে জানাচিচ না। ওচা করলে বোধহয় ভাল হবে।'

এদিকে লজ্জায়-অপমানে রক্তবর্ণ হয়ে গেছে ইগোরভের মুখ। কালবানভ কিছুটা ঘরোয়া সুরে কথা বলার চেডা করা সভ্তেও সেটা যেন ইগোরভ মেনে নিভে রাজা নন, তাই বেশ কঠোর সুরে বললেন, কমরেড জেনারেল, ক্যামি তুর্বল চিও লোক নহ এবং কোনো রকম দয়া দাক্ষিণাও আমি চাই না। এই কমভার সংক্রাভ গরা-পড়া সংবাদটা আপনার উচিত এখনই ভানিরে দেওয়া।

'বেশ, আপা∾ যদি এই মনে করেন…,' আপদের সুরে বললানে, কলিবানভ, 'আমি প্রধানতঃ আপনার কংগই চিস্তা করছিলাম।'

'দেটা আমি ব্ঝতে পেরেছি। ধলবাদ।' কথাটা বলেই রিদিভার নামিয়ে বাবলেন ইগোরভ, কিন্তু সঙ্গে বেতার টোলফোনটা বেডে উঠলো।

'ইংগারভ ৄ…আপনার থবর কে ৄ' ফোনের মধ্যে দিয়ে পাল্টা গুপ্তচর বিভাগের কেন্দ্রীয় আফদের বড কভার কণ্ঠধর ভেগে এলো।

'বান্তবস্থতভাবে বলার মতে। কিছুই নয়, কমরেড জেনারেল, ছঃখিত। জামরা কিন্তু যথাসাধ্য চেন্টা করছি।

কাল সকালে যে কোন সময়ে আমি আপনাদের সঙ্গে দেবা ক্রছি। আর জরুরী সাহায্য কি দরকার আপনাদের বলুন ?

'জকরী সাহাযা ? পাল্টা-গোয়েলা বিভাগের স্থায়ী কিছু কমী আর প্রধানতঃ অভিজ্ঞ শক্ত সৈন্ত নিধনকারী ঘাতক-দল। গ্রেপ্তার হওয়া কিছু ওওচরদেরও পাঠাবেন স্নাক্তকরণের জন্তে, আর স্বার ওপরে পাঠাবেন এমন কিছু লোক যারা ওয়ারশ এবং কোনিগস্বার্গ প্রশিক্ষণ বিভালয়ে থোগ দিয়েছিল, বিশেষ করে তাদের বেতার বিভাগের ক্মী। 'কথা দিচ্ছি। আগামী পাঁচ ঘন্টার মধো অন্যান্য যুদ্ধ সীমান্তে প্রায় ৬০০ গুপ্তচর বিভাগের অফিসারদের সমবেত করা হচ্ছে। তাদের বিমানযোগে পাঠানো হবে লিডা আর ভিলনিয়াস বিমানঘাটিতে। তার মধ্যে শক্রসৈন্য খুঁজে বের করে তাদের খতম করার বাহিনীর প্রায় ৫০ জন থাকবে। সনাক্ত করার কাজের ব্যাপারে বেশি লোক পাঠাতে পারব না, তবে যত বেশি জনকে জোগাড় করতে পারি সঙ্গে সঙ্গে পাঠাব। তাদের সোজাসুজি অভিযানের কাজে লাগিয়ে দেবেন। পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগের অফিসারদের বেতৃত্ব করতে দেবেন বহিরাগতদের নিয়ে গঠিত তদপ্তকারী দলগুলোর।'

'বর্তমানে তাই করছি আমরা।'

'ওদের পৌছবার আগে ঐসব দলে যাদের কাজে লাগাবেন তাদের ভিলনিয়াস আর লিভা বিমানঘাটিতে হাজির রাখবেন ও উপদেশ যা দেবার তা বিস্তারিতভাবে দেবেন।'

'ভাচ্ছা সার।'

'আর কি ধরনের সাহাযা চাই।'

'চিক্ন ধরে অনুসরণ করার জন্যে ভ্রামামাণ কিছু যন্ত্র পাঠালে কাজ হবে। অস্ততঃ দশটা ইউনিট পাঠাবেন।'

'ভরসা রাখতে পারেন ওগুলো পাচ্ছেন। পূর্ণমাত্রার সামরিক অভিযান চালাবার জন্যে কত তাডাতাডি আপনার লোকেরা তৈরী হতে পারবে ?'

'আডাই ঘন্টা।'

'কাল সকালের আগে দরকার পড়বে না, তবে এমন ব্যবস্থা করুন যাতে ওটা দেড ঘন্টায় নামিয়ে আনা যায়।'

'কমরেড জেনারেল, আমি এটা আপনার কাছে আবার পরিষ্কার করে জানিয়ে রাখতে চাই যে আগামী অস্ততঃ ৪৮ ঘন্টার মধ্যে কোনরকম সামরিক অভিযান চালাবার পক্ষে আমাদের সমর্থন নেই। আমরা আস্তরিকভাবে…'

'ওকথা আবার নতুন করে বলার দরকার নেই'—কর্নেল-জেনাবেশের গলায় বিরক্তির সুর আবার ফুটে উঠল, 'আমিও মনে করি না তাড়াহুড়ো করে সেরকম কিছু একটা করতে..তবে পরিস্থিতি বাধ্য করতে পারে। এই সংকটের মুখে নিয়েমেন অভিযান সম্বন্ধে আপনাদের কী ধারণা? পলিয়াকভের ব্যাপারটা কি ? মোখভ কী আপনাদের সঙ্গে একমত ?'

'আমরা স্বাই একই কথা চিন্তা করছি এবং গত তিন ঘন্টাতে আমাৰ্চের জিমিন্ট মুম্বর্ডে—২০ ধারণা বদলায় নি। আমরা মনে করি আজ বা কালকের মধ্যে ওদের গামরা ধরে ফেলবো।

'কালকের প্রশ্নই ওঠে না। কাজটা শেষ করার জন্যে একটা দিন পেরেছি খামরা, তবে তার এক ঘন্টারও বেশি ময়।'

"প্রশ্নই ওঠে না" বলতে কি বোঝাতে চাইছেন গ সাফলোর সন্তাবনা তো ইতিমধ্যে এমনিতেই মারাগ্নকভাবে কমে গেছে, আর ও কথা বললে তো আরও অর্থেক কমে যাবে। কমরেড কর্নেল জেনারেল, আমাদের প্রতিবাদ করতেই হবে·····

'সময় সীমাটা কিন্তু আমি ঠিক করে দিই নি। আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন।

'এটাই শেষ!', একটু চুপ করে থাকার পর ইগোরভ ঘোষণা করলেন, 'এমনকি আজ সন্ধোর মধো আমরা যদি দলটার আসল লোকদের ধরতে পারি—যেমন দল নেতা আর ওদের বেতার কর্মীকে—মাটিল্ডা আর লেখ্য প্রমাণকের কী হবে ? "যাকে পাবে তাকে ধরবে" আর "সব দিক দিয়ে জাল গুটোও"—এ ছটো পথের মধো একটা বেছে নিতে জোর করা চলবে না আমাদের ওপর, আমাদের কাজের একটিই মাত্র পন্থা আছে: "সব দিক দিয়ে জাল গুটোবো" আমরা। ঐ দ্বিতীয় দিনটার কথা আমরা ভূলতে পারি না। ওটা যদি স্তাভকার ভকুম হয়, তবে আমরা ছ:খিত কিন্তু খুব সম্ভব তারা এই কর্মভারটার সঙ্গে জড়িত সমস্যার এবং বিস্তারিত ঘটনার যথাসম্ভব স্পান্ট ধারণা করতে পার নি, কিন্তু আমরা তো পেশাদার মানুষ। মাফ করবেন, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে এই মুহুর্তে স্তাভকার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ করা উচিত এবং আসল ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলা দরকার।'

'কাকে বোঝাবে ?!!', টেলিফোনের মধ্যে গর্জে উঠলেন কর্নেল জেনারেল, 'ওদের মুখবন্ধ করতেই হবে !! অন্ততঃ দলটার আসল লোকদের শেষ করুন এবং প্রেরক্ষন্ত্রটাকে দখল করুন। আজকেই। "সব দিক দিয়ে জাল গুটোন।" এর সঙ্গে যুক্ত তুচ্ছ ঘটনাকে নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। পরিস্থিতিটা যে কত বোরালো হয়ে উঠেছে সেটা আপনারা ব্যুত্তই পারছেন না। এটা ওঁর ব্যক্তিগত হুকুম, ব্যুত্ত পারছেন ব্যক্তিগত তকুম, ব্যুত্ত পারছেন ব্যক্তিগত তকুম। এখানে ঝুঁকি একটাই—বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এই অভিযানের ফলশ্রুতি কী হবে। আর দেরী করা সম্ভব নয়! চবিবশ ঘটার মধ্যে যদি ওদের

গ্রেপ্তার করতে না পারি তবে আপনাদের চাকরী থাকবে না, আমারও নর !
সম্ভব অসম্ভব সব রকম ব্যবস্থা আমাদের নিতে হবে, হাঁ। আমি জোর
দিয়েই বলচ্চি অসম্ভব ব্যবস্থাও!—এবং ওদের গ্রেপ্তার করতে হবে
আজকেই। যদি তা না হয় তবে আপনাদের কোন ক্রমেই সাহায্য
করতে পারব না, আরো একটা দিনের তো প্রশ্নই ওঠে না।

'এই তাহলে ব্যাপার।'

'বড়কর্তারা বোধ হয় আমার আগেই ঘটনাস্থলে পৌছে যাবেন তি গণ্
কমিসারিয়েতের প্রথম প্রতিনিধিরা। ওঁরা যা চাইবেন তাই যেন পান
সেদিকে লক্ষা রাখবেন অতি অবশ্য। কিছু ও ব্যাপারে সময় নই কয়বেন না
যেন। শুধু ঠাণ্ডা মাথায় হাতের কাজটা করে যান। কোন রকম তর্ক নয়,
কথা কাটাকাটি নয়। ওঁরা যা বলবেন তাতেই আপনারা বলবেন, "হাা,
কমরেড কমিসার", 'এখুনি কয়ছি ওটা, কমরেড কমিসার"। সেই সঙ্গে
একথাও আপনাদের স্পাইভাবে জানিয়ে রাখছি, আপনি আর পলিয়াকভ যে
কাজ অনুমোদন কয়বেন না তা যেন কিছুতেই না কয়া হয়। তা সে য়ার
নাম কয়েই আপনাদের ওপর চাপ দেওয়া হোক না কেন। যথালম্ভব সাহায়া
কয়ন পলিয়াকভকে। সবার ওপরে অন্য কারুর সঙ্গে অয়থা আলোচনা
করার হাত থেকে ওকে বাঁচান। কথাটা ঠিকমত বুঝেছেন তো গ

'পরিষ্কার বুঝেছি!'

'বাল্টিক যুদ্ধ সীমান্তে ওঁরা যাই করতে চান না কেন, আমরা কিছু
প্রধানত: নির্ভর করে আছি আপনার ওপর। একথা জানিয়ে দেবেন
পলিয়াকভকে। আপনি এবং আপনার অধঃন্তন কর্মীরা আজ দেবিয়ে
দিক নিজেদের যোগাতা কতটা। এইটুকুই বলার আছে আপনাকে। কোন
প্রশ্ন আছে !'

'ৰা I'

'কাল তুপুর তুটোর মধ্যে আমি আশনাদের কাছে যাচ্ছি। কলিবানভের সঙ্গে সব সময় যোগাবোগ রেখে চলুন। যথা সম্ভব চেষ্টা করুন এবং আপনাদের সব সামর্থ উজাড় করে চেলে দিন এই কাজে। আপাততঃ এইটুকুই।'

রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন ইগোরভ। এই মাত্র যে কথা হলো সে বিষয়ে উনি বেশ ভাবছেন, ছঃশ্চিস্তা করছেন। অন্যমনক্ষের দৃষ্টিতে মোখভের দিকে তাকালেন। সহাত্ত্তির সুরে মোখভ বললেন, 'ওঁরা বেশ চাপ দিচ্ছেন। ওঁদের ওপর চাপও আছে খুব।'

'ওপর তলায় বাঁরা থাকেন চাপ দেওয়ার বিশেষ অধিকার তাঁদের আছে', পড়া বন্ধ রেখে মুখ তুলে তাকিয়ে বলল পলিয়াকভ। 'আমাদের করণীয় হল অন্যদের সাহায্য ব্যতিরেকেই কাজ করে ফেলা। এখন শেষ থেকে যে কাজ করতে হবে তা হল ভীষণভাবে ভাবেগপ্রবণ হয়ে গিয়ে নিজেদের মধ্যেই প্রতিযোগিতায় একে অন্যকে হারানোর চেট্টা করা! সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল শাস্তভাবে কাজ করা এবং দৃঢ় বিশাস রাখা যে আজ, না হয় কাল বা পরে কোনো এক সময়ে আমরা ওদের ধরবোই। কারণ তা ফদি না করি, তবে অন্য কেউ আমাদের হয়ে তা করে দেবে না।'

## ৫৬। স্তাভকাতে

মকোতে স্বাই বেশ উত্তেজনা ও তৃঃশিচস্তার মধ্যে কাটাচ্ছিলেন। পালটা গোয়েন্দা বিভাগের সামরিক ক্রিয়াকলাপের যে দৈনন্দিন সংক্ষিপ্সার স্তাভকাকে দেওয়া হয়, সেই রকম ১৭ই আগস্ট তারিখের সংক্ষিপ্সার পেশ করা হয় মধ্য-রাত্রির পর। মাত্র দেড় পাতার রিপোর্ট, তার মধ্যে ৯ লাইন লেখা হয়েছিল শুধু নিয়েনেন অভিযান সম্বন্ধে। কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা হয়েছিল এই বিষয়ে যে শক্র পক্ষের একটি শক্তিশালী ও অত্যন্ত শিক্ষিত গুপ্তার দল প্রথম বালিটক যুদ্ধ সীমান্ত ও তৃতীয় বাইলোক্ষ যুদ্ধ সীমান্তের পশ্চান্তী অঞ্চলে সক্রিয় হয়ে আচে এবং বর্তমানে তাদের অনুসন্ধান করা হচ্চে।

ঐ-ব্যাপারে অসাধারণ কিছু ছিল না। গুরুতর রকমের আশহার সৃষ্টি করে এমন শক্র পক্ষের গুপ্তচর দল সম্বন্ধে কথা এমন কি বেশ বিপজ্জনক এজেন্টদের সম্বন্ধেও স্থাভকাকে সব জানাতে হত।

কিন্তু থেহেতু এক্ষেত্রে এই যুদ্ধ সীমান্তে যেখানে কিছু একটা আশহা করা হচ্ছে এবং যেখানে এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ রণ-কৌশলগত অভিযানের পরিকল্পনা করা হয়েছিল, সেখানকার সহজে সংক্ষিপ্তসার পড়ার পর ভালিন খসড়া পরিকল্পনার মার্জিনে কয়েকটা মন্তব্য লিখে দিয়েছিলেন, যার অর্থ এর কয়েকটা এলাকা "নজর দেবার যোগা" অথবা "আরও বিস্তারিতভাবে" তাঁকে জানাতে হবে।

শেষোক্ত মন্তব্য স্তাভকাকে সুযোগ করে দিয়েছে অভিযানের নিয়ন্ত্রপভার নিজের হাতে তুলে নেরার এবং পরের দিনই নিয়েমেন অভিযান সংক্রান্ত পুরো ত্-পাতার প্রতিবেদন পেশ করা হয় স্তালিনের সামনে। গভীর রাতে ওটা পডার পর এবং আলোচা এজেন্টদের কর্মতংপরতা প্রথম বালিটক যুদ্ধ সীমান্তের পশ্চান্ত্রী এলাকায় সৈন্য স্মাবেশ সংক্রান্ত গোপন তথা ক্যাঁস হয়ে যাবার আশকা দেখা দিচ্ছে এবং ঐ ঘটনাটা গুরুত্বপূর্ণ রণকৌশলগত অভিযানের ফলক্রতিকে প্রভাবিত করতে পারে একথা জানার পর স্তালিন অত্যন্ত উদ্বিয় ও চিন্তান্থিত হয়ে উঠেছিলেন।

ঐ প্রতিবেদন পড়ে স্থালিনের মেছাজ ভীষণ থারাপ হয়ে যায়, যে ধরনের মেছাজে তাঁকে বেশ কয়েক মাস দেখা যায় নি। ১৯৪১ সালের জুন মাসে তাঁর নিজের স্বাভাবিক বৃদ্ধির দ্বার। ভীষণভাবে ভুল পথে পরিচালিত হবার পর, সর্বাধিনায়ক প্রচণ্ড গুরুত্ব আরোপ করেন শক্রপক্ষকে ভুল পথে পরিচালিত করার ব্যাপারে, বিশেষ করে যখন আক্রমণ বা গুরুত্বপূর্ণ অভিযানের কথা পরিকল্পনা করা হচ্ছিল।

অকল্পনীয় উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে যখন যুদ্ধের প্রথম কয়েক মাস্কাটছিল, তখন স্যোগ পেলেই কিছু সময় বের করে নিয়ে গোপনতা রক্ষা করার ব্যাপার এবং তার ফলে যে চম্কপ্রদ অভিজ্ঞতা লাভ করেন সে সংক্রান্ত ব্যাপারের উপর বিশেষ মনোযোগ দিয়ে প্রখাত অধিনায়ক ও স্মর্ভাত্তিকদের রচনাবলী খুঁটিয়ে অধ্যয়ন করেন। এই সমস্যা তিনি বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষ্ণ করেন এবং বড় বড় সেনাপতির সঙ্গে আলোচনা করেন।

চমকের তিন রকম সুবিধাগুলো এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় সংক্ষেপে:

হঠাৎ আক্রমণ চালালে শক্রকে অপ্রস্তুত অবস্থার পাওরা যায়। আক্রমণ্ প্রতিহত করার জন্যে সর্বাধিক সুবিধা পাবার জন্যে তার সৈন্য ও সাজ-সরঞ্জামকে কাজে লাগাতে হয় না।

হঠাৎ আক্রমণের ফলে শক্রপক্ষ বাধা হয় তাডাতাড়ি করে এক নভুন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে। ফলে তারা উন্নয় হারায় এবং আক্রমণকারীদের ক্রিয়াকলাপের উপযোগী করে নিজেদের খাপ খাওয়াতে হয়।

সবশেষে চমৎকর মাধামে যে সুফল লাভ হয় তা শক্র সৈন্যদের বিশ্বাসু শিথিল করিয়ে দেয় নিজেদের অধিনায়কদের সম্বন্ধে এবং খোদ অধিনায়ক ২৪ সদর দপ্তর সম্বন্ধে। এই বিশ্লেষণ থেকে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়েছিল তা হলো এই যে, যে কোঁনো অভিযানের সাফলা অনেকটা পরিমাণে নির্ভর করে যথোচিত মাত্রায় রক্ষিত গোপনীয়তা এবং ইচ্ছাক্তভাবে প্রতারিত করার ব্যবস্থা অবলম্বনের উপর। এ থেকে বলা যায় যে চমক লাগানো কৌশল অবলম্বন না করে সাফলা অর্জন করার চেয়ে সংখাগত শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তির উপর শুধু নির্ভর করা অধিনায়কদের প্রতিভার সাক্ষা বহন করে না এবং তার অর্থ হলো তুলনাহীন মাত্রায় য়তুয়হার বাডানো। এ থেকে এটাও জানা যাচ্ছিল যে, অধিনায়করে মনের ইচ্ছাকে যে কোনো মূলো গোপন রাখা এবং একাধিক জায়গায় অবিলম্বে আশংকার সৃষ্টি করা প্রয়োজন যাতে শত্রুপক্ষ বাধ্য হয় তাদের সৈনা দলকে আরও কাঁক কাঁক করে ছডিয়ে দিতে। এটাও জানা যাচ্ছিল যে, এক জায়গায় আক্রমণের প্রস্তুতির তোড়জোড় চালিয়ে অন্য জায়গায় আক্রমণ করা দরকার। সব রকম চেইটা করা উচিত শক্রকে অসতর্ক অবস্থায় ধরা।

যুদ্ধ শুরু হবার প্রথম দিকের নিদারুণ অভিজ্ঞতা থেকে এই সিদ্ধাস্ত খুব ক্রুত নেওয়া সম্ভব হয়েছিল এবং প্রথম চয় মাস শেষ হবার আগে লালফৌজ এই গোপনীয়তা রক্ষা করার ব্যাপার এবং চমক লাগিয়ে দেবার রণকৌশল কাজে লাগাতে শুরু করেছিল শক্রদের চেয়ে কম ফলপ্রদভাবে নয়।

মির্দ্বোতে ঘ্রথন পান্টা অভিযানের প্রস্তুতি চলছিল তথন নতুন সংরক্ষিত বাহিনীকে গোপনে যুদ্ধ সীমাস্তে আনা হয়েছিল। বিশেষ করে ছটি নতুন বাহিনীকে, যাদের মোতায়েন করা হয়েছিল রাজধানীর উত্তর` দিকে। ঠিক সংকটের মুহুর্তে ওদের পাঠানো হয় যুদ্ধ করতে, যার ফলে জার্মানরা চমকে উঠেছিল।

স্থালিনগ্রীদ অভিযান ও কৃষ্ক বালজ যদের সাফলা বছলাংশে নির্ভর করেছিল সৈনা দলের গোপন সমাবেশ ও শক্র পক্ষকে ভুল স'বাদ জানাবার উদ্দেশ্যে গৃহীত নানাবিধ বাবস্থা গ্রহণের ইপর।

সবচেয়ে বড় লডাই হয়েছিল যে বাইলোক্ষীয় অভিযানে, সেখানেও এই চমক লাগানোর ব্যাপার সুফল দিয়েছিল। ৬৫০০ টাছ এবং ষ্বয়ংক্রিয় কামান, প্রায় ২৫০০০ কামান এবং ছয় হাজারের বেশি বিমানসহ ১৫ লক্ষ সৈনিক বিশিক্ষ দৈনা বাহিনীর চারটে পাশাপাশি যুদ্ধ সীমান্তের পেছনে সৈনা সমাবেশ করার ব্যাপারটা যে গোপন রাখা সম্ভব নয় এটা অ্যীকার করা যায়

না—কারণ পরে বন্দী জার্মান সেনাপতিরা স্বীকার করেছিল যে জার্মান সৈন্য বাহিনীর কেন্দ্রীয় গোষ্ঠীর অধিনায়করা সন্দেহ করেছিল অভিযান শুরু হবার আগেই সম্প্রতি কিছু একটা ঘটতে যাছে। ওদের মধ্যে মতান্তর ঘটে এবং সন্দেহের ভিত্তিতে কিছু বাবস্থা নেওয়া হয় নি। সোভিয়েত সৈনাদলের পক্ষ থেকে গোপনতা এত ভালভাবে রক্ষিত হয়েছিল এবং বারোটি ফ্রন্টের ক্ষেত্রে খুঁটিনাটিভাবে সুচিন্তিত ও কার্যকর করা ভুল তথ্য পরিবেষণ করার চেন্টা এত সুসমন্বিতভাবে করা হয়েছিল যে এই বিরাট মাত্রায় প্রস্তুতিকেও শক্ররা জার্মানদের প্রতারণা করার এক অপকোশল ছাডা আর কিছু হতে পারে না বলে মনে করেছিল। জার্মান স্থল-বাহিনীর সদর দপ্তর ও হিটলারের জেনারেল স্টাফ শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দ্যু বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত ছিল যে লাল ফৌজের প্রধান আ ক্রমণ অভিযান শুরু হবে আরও অনেক দূরে বাইলোরাশিয়ারও দক্ষিণে, অর্থাৎ উক্রেনে। সোভিয়েত উচ্চ কর্তৃপক্ষের প্রকৃত উদ্দেশ্য এইভাবে সাফল্যের সঙ্গে গোপন রাখা হয়, যার ফলে সৈন্যবাহিনী গোষ্ঠীর কেন্দ্রকে ধ্বংস করা সম্ভব হয়েছিল।

শক্রপক্ষকে এইভাবে প্রতারণা করার কৌশল সম্বন্ধে স্থালিনের খুব গব ছিল এবং এই কৌশল কিভাবে কাজে লাগাতে হয় সে-কথা তেহরাণে কজভেল্ট আর চার্চিলকে বলে খুব আনন্দ পেয়েছিলেন, যার উত্তরে শেষোক কৃটনীতিবিদরা সমর্থন জানিয়ে বলেছিলেন স্তাকে প্রতারণার সাহায্যেই বাঁচিয়ে রাখতে হয়।

এই ঘটনায় নিয়েমেন অভিযান সংক্রাপ্ত প্রতিবেদন পুরো পড়া শেষ করার আগেই স্তালিন বাল্টিক অঞ্চলে তখন যে রণকৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ অভিযানের প্রস্তুতি চলছিল সে-সম্বন্ধে গুপ্তচরদের ক্রিয়াকলাপ যে আশঙ্কার সৃষ্টি করেছিল ভার ষরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

ন্তাভকা এবং ষয়ং ভালিনের এবার দৃষ্টি পড়েছিল বালটিক অঞ্চলের ওপর। এই অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ অভিযানের পরিকল্পনা নেওয়ং হয়েছিল সেপ্টেম্বর মাসের জন্যে। উদ্দেশ্য এন্তোনিয়া খার লাতভিয়াকে মুক্ত করা এবং তার ফলে তাল্লিন ও রিগার মত ছটি সাধারণতন্ত্রের রাজধানী ও বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ বন্দরকে মুক্ত করা যাবে—এবং ৭০০০০০ জন সৈনিক অফিসার আর সেনাপতি বিশিষ্ট জার্মান সৈন্যদল উত্তর-কে—তাদের অন্যান্য বাহিনীর ও জার্মানীর সঙ্গেও, আরও সঠিকভাবে বললে বলা যাবে পূর্ব প্রশারার সঙ্গেও সম্পর্ক ছিল্ল করা যাবে, যাতে ঐ সৈন্যবাহিনী সম্পূর্ণভাবে ফাঁদে পড়ে কুরল্যাণ্ড ও সামল্যাণ্ড উপদ্বীপে।

জুলাই মাসের শেষ তারিখে প্রথম বালটিক যুদ্ধ দীমান্তের আধুনিক যন্ত্রে দক্ষিত সৈন্যদলের একটি ছোট বাহিনী ক্লাপক্লানসের কাছে বাল্টিকের তীরের ওপর হামলা চালায়, পূর্ব প্রুশিয়ায় বাল্টিক অঞ্চল থেকে যাবার সমস্ত স্থলপথ বন্ধ করে দিয়ে। স্তালিনের নির্দেশে এই সৈন্যরা যে উল্লম ও সাহস দেখিয়েছিল তার জন্যে তারা যথোচিতভাবে প্রশংসিত ও পদক দিয়ে পুরস্কৃত হয়েছিল, কিন্তু যুদ্ধ দীমান্তের অধিনায়কদের কাছে সুপারিশ করা হয়েছিল যে জার্মানরা যদি তাদের চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলা সৈন্যদলকে উদ্ধার করার কাজ্জিত চেন্টা চালায় তবে আমাদের সৈন্যদলকে এমনভাবে প্রত্যাহার করে নিতে হবে জেলগাভা (মিতাউ)—দোবেলে দীমারেখার ওপারে যাতে ক্ষমক্ষতি ন্যন্তম হয়।

প্রকৃত ঘটনা ছিল এই যে, সে সময়ে সংরক্ষিত বাহিনীর পরিমাণ এমন পর্যাপ্ত ছিল না যা দিরে জার্মান যুদ্ধ সীমানার মধ্যে ইতিমধ্যে চুকে পড়া গোঁজের মত দলকে সম্প্রসারিত করা আর শক্তিশালী করা সম্ভব হতে পারত। তাছাড়া আরও সুদূর পশ্চিম দিকে জার্মান সৈন্য গোষ্ঠীর উত্তর (ভাগ)-কে বিচ্ছিন্ন করে রাখার সম্ভাবনা আরও বেশি লোভনীয় হয়ে উঠেছিল। কারণ তখন আরও দশটি জার্মান ডিভিসন বিশাল বালিটক চুল্লীর মধ্যে আটকে যে পড়েছে সেটা উপলব্ধি করতে চলেছিল, যখন বেইটনীর বহিঃসীমা নিয়েমেন থেকে পূর্ব প্রশিয়ার মুখ পর্যস্ত প্রসারিত হতে যাচ্ছিল।

সর্বোচ্চ অধিনায়কের ওটাই ছিল পরিকল্পনা। অবশ্য তখন আগস্ট মাসের মাঝামাঝি উক্রাইনীয় যুদ্ধ সীমান্তই বেশিরভাগ আক্রমণ চালিয়ে চলেছিল এবং শক্তি রৃদ্ধির জন্যে ওখানেই নতুন সৈন্য পাঠানো হচ্ছিল, অথচ পরিকল্পিত অভিযান কার্যকর করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করার কথা ছিল যে প্রথম বাল্টিক যুদ্ধ সীমান্তে তার পশ্চান্তী অঞ্চলে অত্যন্ত সাবধানতার সলে সৈন্যদল কেন্দ্রীভূত করা হচ্ছিল—ধীরে ধীরে। বস্তুতঃ আগের রাত থেকে পঞ্চম ট্যাংক বাহিনীর দল সিরাউলিয়াই-এর উত্তর দিকের জেলাতে পৌছতে শুরু করেছিল। বাল্টিক অঞ্চলে আসর সামরিক অঞ্চলে প্রধান আঘাত হানার বাহিনী গড়ে তোলা হচ্ছিল তাদের নিয়ে।

নিয়েমেন অভিযানের প্রতিবেদন পড়ার পর স্তালিন সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা- •

গোরেন্দা বিভাগের কেন্দ্রীয় আধিকারের বড় কর্তাকে ডেকে পাঠালেন এবং সেইসঙ্গে আভ্যন্তরীণ ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিভাগের গণ-কমিশারদেরও। ঠিক সেই সময়ে একটি প্রতিবেদন পেশ করার জন্যে স্তালিনের দপ্তরে হাজির ছিলেন সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি, যিনি ইতিমধ্যে এক বছরেরও বেশি সময় জেনারেল স্টাফের প্রধানের করণীয় কর্তব্য পালন করেছিলেন। তাকে থাকতে বলা হল, কারণ স্তালিন মনে করেছিলেন যে অবস্থার এই নতুন মোড নেবার ফলে রণকৌশলগত পরিকল্পনার আমূল পরিবর্তনের বা অস্কৃতঃ সমগ্র অভিযানকে স্থগিত রাখার প্রয়োজন হয়ত দেখা দিতে পারে।

তারপরেই শুলিন বেতার টেলিফোনের মাধামে যোগাযোগ করেন প্রথম বালিটক যুদ্ধ দীমাস্তের সঙ্গে। ভোর রাতে ওখানে উপস্থিত ছিলেন সৈন্য-বাহিনী সর্বাধিনারক জেনারেল বাগরামিয়ান; ফোন ধরেছিলেন চীফ অফ স্টাফ কর্নেল জেনারেল কুরাসভ; স্তালিন তাঁকে বললেন সে সময়ে যে অভিযানের প্রস্তুতি চলছিল তার গোপনতা ও ছদ্ম আবরণ ছারা প্রতারিত করার ব্যাপারে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে সে সম্বন্ধে, বিশেষ করে "ব্যাহ" রচনা করা সম্বন্ধে প্রতিবেদন পেশ করতে।

জেনারেল স্টাফের তৈরী করা পরিকল্পনা অনুসারে তিনটি বাল্টিক যুদ্ধ
সীমান্ত সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ার দিকে আক্রমণ চালাবে এবং আক্রমণ
করতে করতে বিভিন্ন দিক থেকে এগিয়ে যাবে রিগার দিকে। আশা করা
যাচ্ছিল যে এই গুরুত্বপূর্ণ বন্দরটি দখলে রাখার জন্মে জার্মানরা যা কিছু করণীয়
চূড়ান্তভাবে করবে এবং পর্যাপ্ত সৈল্যদল সেখানে কেল্ট্রীভূত করবে। তার
পরের পরিকল্পনা ছিল দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাল্টিক যুদ্ধ সীমান্ত এলাকায়
অবিরাম চাপ প্রয়োগ করা বজায় রেখে অসাধারণ মাত্রায় "ব্যুহ" রচনা করার
এবং রকেড রাস্তা তৈরী করার কাজ অব্যাহত রাখা ; কঠোরভাবে গোপনতা
রক্ষা করে এবং অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে প্রথম বাল্টিক যুদ্ধ সীমান্তের প্রধান
বাহিনীগুলি ডান দিক থেকে বাম প্রান্তে পাঠানো হচ্ছিল সিয়াউলিয়াই
অঞ্চলে এবং শেখান থেকে মেমেল এবং পালালার মধ্যে যে সমুদ্রোপকুল আছে
তার মধ্যে জোর করে চুকে পড়ার লক্ষ্য নিয়ে মেমেল (কলাইপেদা)—এর
দিকে বিরাটাকারে আক্রমণ চালানোর কথা ছিল। এই শেষ চালটা
পরিকল্পিত অভিযানের নামকরণ করেছিল মেমেল অভিযান।

সামনে রাখা জেনারেল স্টাফের প্রতিবেদন থেকে স্তালিন জেনে ছিলেন

যে মেমেল শুভিযানের প্রস্তুতির সময় সিয়াউলিয়াই এলাকা ও তার উত্তর দিকে অস্ততঃপক্ষে চারটি সৈন্যবাহিনী কেন্দ্রাভূত করা প্রয়োজন ছিল—একটা টাাই বাহিনী, আরও কয়েকটা সংগঠন, প্রচুর পরিমাণে কামান ও অন্যান্য সরস্কাম। এর অর্থ হল, শক্রপক্ষের অবস্থান থেকে তুলনামূলকভাবে সামান্য দূরত্ব বজায় রেখে যুদ্ধ সীমান্তের সমান্তরাল অবস্থায় "বৃহে" রচনার কাজ চালাবার জন্যে অস্ততঃ পাঁচ লক্ষ সৈনিককে ক্রুত গতিতে গোপনে ৪০ থেকে ১৬০ মাইল পর্যন্ত সরিয়ে নিয়ে যাওয়া। সঙ্গে থাকবে ১৫০০ ট্যাই ও স্বংচালিত কামান। সংখ্যাগুলো দেখতে দেখতে স্থালিন আবার মনে মনে চিস্তা করেছিলেন অভিযানের মাত্রা যত বড হবে তার প্রস্তুতির গোপনতা রক্ষা করা ওতই কঠিন হয়ে যাবে এবং তার অর্থ হবে পুরোপুরি গোপনতা রক্ষা করার বাবস্থাকে আরও বেশি পরিমাণে কঠোর করতে হবে।

অপ্রত্যাশিত টেলিফোনের ডাক এবং স্তালিনের প্রশ্ন প্রথম বাল্টিক যুদ্ধ দীমান্তের চীফ অফ দি স্টাফের কাচে খুব একটা অজানা ব্যাপার ছিল না। অতান্ত গভার ও যুক্তিবাদী বৃদ্ধির জন্যে বিখ্যাত কুরাসভ এত শাস্ত, সংক্ষিপ্ত ও বৃদ্ধিগ্রাহ্য উত্তর দিলেন যে মনে হচ্ছিল যে এই ডাকটার জন্যেই অপেক্ষা করেছিলেন এবং আগে থাকতেই নিজেকে প্রস্তুত রেখেছিলেন। স্তালিন বিরক্তিবাধ করা সত্ত্বেও, তিনি তাঁর অসম্ভোষের ভাবটা প্রকাশ করার সামান্যতম কারণও গুঁজে পেলেন না।

কুরাসভ জানিয়েছিলেন যে, দল ও সংগঠনের স্থানাস্তর, নতুন এলাকায় তাদের কেন্দ্রীভূতকরণ এবং যাত্রা করার স্থান গ্রহণ করার কাজ শুরু করা যেতে পারে একমাত্র রাতে, অতিমাত্রায় আত্মগোপনতা ও শৃষ্ণালা বজায় রেখে। আত্মগোপন করার ব্যাপারে ব্যবস্তুত সব জঙ্গলকে ভাগ করে দেওয়া হবে ডিভিসন ও রেজিমেন্টকে: নির্দিষ্ট লক্ষ্যস্থানে যদি সৈলবাহিনীর সারির শেষ অংশ পৌছতে না পারে যেখানে তাদের সূর্য না ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করার কথা, তবে ঐ অংশটুকুকে মূল বাহিনী থেকে "কেটে বাদ দিয়ে" ভালা জঙ্গলে শাস্তভাবে কাটাতে হবে যথা সম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করে।

সৈন্যদল ও যুদ্ধোপকরণ স্থানাস্তর করার পথটি বিশ্বস্তভাবে প্রহরাধীন রাখতে হবে স্থানীয় কমাণ্ডান্টের অফিস কর্মীদের দিয়ে, তারা জোড়ায় জোড়ায় পাহারা দেবে, এদের বলা হয় "ভ্রাম্যমাণ প্রহরীদল". সমগ্র পথটির পুরো চব্বিশ ঘণ্টা ধরে ছধারে পাহারা দেওয়া হবে। টাাক্ক-জাতীয়-গাডি এবং সাধারণ গাড়িগুলোকে সকাল হবার আগেই রাল্ডার বৃক থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে।

গোপনতা রক্ষা করার অপর সহায়ক পস্থাটি হল বভসংখাক পথ (২৫টারও বেশি) ও আমাদের বিমান বাহিনীর শ্রেষ্ঠত্বের সন্ধাবহার।

টাান্ধ ও ষয়ংচালিত কামানকে স্থানান্তর করা ও খালাস করার সময় সবকটি ইঞ্জিনের শব্দকে চাপা দেবার জন্যে বিশেষভাবে নির্ধ বিত বিমানকে আয়রক্ষামূলক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার জন্যে আকাশে চলাচল করানো হবে। যুদ্ধ সীমান্তের ভ্রাম্যমাণ হানাদারী বাহিনী—আধুনিক যন্ত্যে সুসজ্জিত দলগুলি যেখানে কেন্দ্রীভূত হবে সেখান থেকে সব অসামরিক ব্যক্তিদের সরিয়ে ফেলা হবে।

চাকে ও ধ্রংচালিত কামানকে যখন ব্য়ে নিয়ে গিয়ে যথাস্থানে রাখার জনো গাডি থেকে খালাস করা হবে তখন সেইসব জায়গার ওপরে আকাশ পথে আত্মরক্ষামূলক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার কথা যখন কুরাসভ বলেছিলেন, তখন স্থালিন মন্তবা করেন, 'পরিবহণের সময় নানাদিকে ছডিয়ে দেওয়া টাাই ।'\* বাঁ হাতে রিসিভার ধরে কথা শুনতে শুনতে স্থালিন টেবিলের প্রাপ্তে স্থাকারে রাখা ফাইলের মধ্যে থেকে নির্ভুলভাবে একটা ফাইল তুলে নিলেন যাতে লেখা ছিল: শুক্রত্বপূর্ণ পবিবহণ। বিশেষ সৈন্যদলের চলাচল। শ্রেণী কে। তারপর তিনি ফাইলটাকে সামনে রেখে গত ৭২ ঘন্টায় যেসব নতুন কাগজপত্র রাখা হয়েছে সেগুলো দেখতে শুক্রকরলেন।

ফাইলগুলো থেকে জানা গেল যে আগের দিন জেনারেল স্টাফের কাছ থেকে আসা নির্দেশ অনুসারে আমাদের কারখানা থেকে ৫৩০টা ট্যাঙ্ক ও ২৮০টা স্বয়ংচালিত কামানের এক বিরাট পরিমাণ যুদ্ধোপকরণ পাঠানো শুরু হয়েছে প্রথম বাল্টিক যুদ্ধ সীমান্তে বিশেষ করে পঞ্চম ট্যাঙ্ক বাহিনীর জনো, যারা গত তুমাসের প্রচণ্ড লড়াইয়ে শত শত যন্ত্র হারিয়েছিল।

ইতাবসরে কুরাসভ প্রতিবেদনগুলো<sup>•</sup>পডে চলেছিলেন। শত্রুদের বিভ্রান্থ

<sup>\*</sup> সৈনাবাহিশীর ইউনিটগুলো যেসব ট্যান্ক ও ষয়ংচালিত কামান ব্যবহার করে না এবং যেগুলোকে কর্মী চাড়াই কারখানা বা মেরামতি কারখানায় পাঠান হয়—লেখক।

করার জন্যে এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছিল থাতে ওদের মনে ধারণা জন্মায় যে আট অথবা নয়টা পদাতিক ডিভিশন। বহুসংখ্যক ট্যাঙ্ক আর কামান কেন্দ্রীভূত করা হচ্ছে পরিকল্পিত অভিযানের প্রকৃত স্থান থেকে সত্তর মাইলেরও বেশি দূরে অনা এক জায়গায়। সংলগ্ন যুদ্ধ সীমান্তেও শত্রুদের ভূলপথে চালিত করার অনুকপ আয়োজন করা হয়েছিল।

এই তৃটি এলাকাতেই জঙ্গলের মধ্যে প্রায় এক হাজার নকল ট্যাছ
আর চারশো নকল বিমান তৈরী করা হচ্ছিল এবং লোক-দেখানো বিমান
আবরণ ক্ষেত্র আর বিমান ঘাটি তৈরী করা হয়েছিল। দিনের বেলার
তার, কপিকল আর হাতল লাগানো চাকার সাহাযে। এই সকল ট্যাংকবিমানের কিছু কাঠামোকে এখান থেকে ওখানে নিয়ে যাওয়। হতো
যখন শক্রদের পর্যবেক্ষক বিমান আসতো। সেই সঙ্গে শব্দ সৃষ্টিকারী
শক্তিশালী যথের সাহাযে। ইঞ্জিন চলার শব্দ সৃষ্টি করা হতো নকল
কাঠামোগুলোকে নিয়ে যাওয়ার সময়। এই নকল ট্যাছ্ক-বিমান যে শক্রদের
কাছে যথেক্ট পরিমাণে বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারছে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ
হবার জনো এদের বাইরের রূপ এবং আসলের সঙ্গে সাল্যা নিয়মিতভাবে
খুঁটিয়ে দেখা হতো এবং আকাশ থেকে ফটো ভূলে মেলানো হতো।

তুশোরও বেশি সামরিক বেতার কেন্দ্র পাঠানো হয়েছিল এই তুটি জায়গায়, যাদের কাজ ছিল যুদ্ধ সীমান্তের অনানা এলাকা থেকে এই এলাকায় কাল্পনিকভাবে পাঠানো ইউনিট ও সংগঠনের মধ্যে রণকৌশলগত তথা বেতার সংকেতের মাধ্যমে যেন পাঠানো হচ্ছে এমন ভাব দেখিয়ে নকল সংবাদ আদান-প্রদান করা। সেইসঙ্গে প্রকৃতপক্ষে যেখানে সৈনাবাহিনী কেন্দ্রীভূত করা হচ্ছে সেখানে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যথাসন্তব কম বেতার মাধ্যমে সংবাদ পাঠানো হতো—নতুন আনা সব ইউনিটের প্রেরক-যন্ত্র সীল করে দেওয়া হতো।

নকল সৈনা সমাবেশ করা হতো যেসব গ্রাম বা শহরে, সেখানে অভিযান শুরু হবার এক সপ্তাহ আগে সৈনাদের জনো বাসভবন দখল করার মেকী অফিসার চলে আসতো সৈনাদের জনো দখলীকত বাসভবন ও কর্মীদের জনো দপ্তরের অনুসন্ধান করতো লোক দেখিয়ে। স্বাভাবিক নিয়মের সজে সঙ্গতি রেখে নির্বাচিত বাড়ির গায়ে এবং গেটে চক দিয়ে সাংকেতিক চিহ্ন এঁকে দেওয়া হতো। সেইসব বাড়ির অধিবাসীদের বলা হতো সৈনিকদের রাখবার জন্যে তারা যেন প্রস্তুতি চালায়। অভিযানের এক সপ্তাহ আগে বিশেষ ভাবে নির্বাচিত অফিসার এবং মহিলা কর্মীরা এসে স্থানীয় অধিবাসীদের জন্য সৈনা সমাবেশ ও লড়াই যে আসন্ন এই মিথার গুক্তব ছড়াতে শুরু করতো।

ছন্ম আবরণে আত্মগোপন করার বাপারে আর যে-সব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছিল তার জনে। ছিল যুদ্ধ সীমান্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা উন্নত করা ও শীতের পরিবেশের জন্য প্রস্তুতি চালানোর কাজ। থেসব জেলায় সৈন্যদল কেন্দ্রীভূতকরণের কাজ এগোচ্ছিল সেখানে সৈন্য বাহিনী ও ডিভিসনের ইশতাহারে শুধুমাত্র প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সংবাদ নিয়ে আলোচনা করা হতো। যে-সব জায়ণা আগে থাকতেই দখলে আছে সেখানকার শক্তি রদ্ধি করার ব্যাপারে সমস্ত মৌখিক প্রচারকদের নিয়োজিত করা হতো।

কেবলমাত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল—যুদ্ধ সীমা রেখার পশ্চাদভাগে পাশ পরীক্ষা করার বাবস্থা কঠোরতর করা এবং ট্রহ্মদারী ব্যবস্থা আরও জোরদার করা, যেখানে শক্র দলকে নিয়োজিত করা হতে পারে, সেখানকার চারদিক বিরে ফেলা ও চিরুনী অভিযান চালানো রেলস্টেশন ও গ্রামকে দিনরাত পাহারা দেওয়া; ঠিকমতো সনাক্ত না হওয়া পর্যস্ত সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আটকে রাণা।

শক্রপক্ষের গোয়েলা বাহিনী থে সব বর্বোরোচিত পদ্ধতি অবলম্বন করে সে সম্বন্ধে বাহিনীর সকল কর্মীকে জানিয়ে দেওয়া হয় এবং সতর্ক প্রহরার প্রয়োজনীয়তা বৃঝিয়ে দেওয়া হয়। সৈন্য বাহিনীর কর্মী ও স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে যোগাযোগ ন্যুনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়েছিল। যেসব এলাকায় সৈন্যুল কেন্দ্রীভূত থাকে সেখান থেকে লেখা সব রকম ব্যক্তিগত চিঠিপত্র আটকে রাখা হয়। এবং শুধুমাত্র আক্রমণ শুরু হবার পর সেগুলোকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

ন্তালিন যে উদ্বিগ্ন হয়েছেন একথা বৃঝতে পেরে কুরাসভ তাঁর প্রতি-বেদনের শেষে আশ্বাস দিলেন যে, আসন্ন অভিযানের পরিকল্পনা তিনি ছাড়া যুদ্ধ সীমান্তে আর মাত্র ছজন জানেন—সর্বাধিনায়ক ও সমর পরিষদের প্রথম সদস্য এবং পূর্ণ আস্থা নিয়ে কুরাসভ ঘোষণা করলেন—'আমাদের প্রতিকে গোপন রাখার জন্য যে-সব বাবস্থা নেওয়া হয়েছে সেগুলো এতই ক্রিটিনীন আর এতই ব্যাপক যে জার্মানরা ঠিক ততটুকুই দেখতে পাবে যতটুকু আমরা তাদের দেখাতে চাইবো।

স্থালিন কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন।

কুরাসভ বা সীমান্ত অধিনায়ক কেউই নিয়েমেন দল সম্বন্ধে কিছু জানতেন না। এমন কি শক্রদের বেতার যন্ত্র যে এলাকায় সক্রিয় ছিল সেই সংলগ্ন এলাকার তৃতীয় বাইলোরুশীয় যুদ্ধ সীমান্তের অধিনায়কেরাও জানতেন না। সৈন্য বাহিনীর সেনাপতিদের অবশ্য এজন্য দোষারোপ করা যায় না কারণ পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগীয় ক্রিয়াকলাপের ব্যাপারে তাঁরা প্রতাক্ষভাবে ছডিত গাকেন না। এর জন্য অবশ্য দায়ী করা যেতে পারে সামরিক পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগ ও স্থানীয় নিরাপত্যা সংস্থাওলোকে।

কুরাসভের জোরদার বক্তৃতা স্থালিনের নজর এড়ায় নি। আদে কোন রকমভাবে সতর্ক না করার জন্যে পূর্বাপর বিচার না করে প্রতিবেদন পেশ করার সময় একটা কিছুও বাদ দিলেন না কুরাসভ। কুরাসভ যে সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন সেটা স্থালিনেরও পছন্দ হয়েছিল—একবারের জন্যেও কুরাসভ রিগা বা মেমেলের কথা উল্লেখ করেন নি—যে শহর ছটিতে আক্রমণের প্রধান আঘাত হানার কথা—কিংবা মুখ ফসকে একটা শব্দও বেরিয়ে পড়ে নি ঠিক কোন জায়গায় সৈল্য সমাবেশ করা হছে। উচ্চ শক্তি সম্পন্ন বেতার টেলিফোনের ওপরেও স্থালিন ভরসা রাখতে পারতেন না. যদিও বেশ কয়েকবার তিনি নির্ভরযোগ্য বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে মৌখিক ও লিখিত আশ্বাস পেয়েছিলেন যে বেতার টেলিফোনের মাধ্যমে পাঠানো কথাবার্তা মাঝপথে শোনা বা ধরা সম্ভব নয়।

স্তালিন আরও কিছু জানতেন, যা কুরাসভ বা যুদ্ধ সীমান্তের প্রধান সেনাপতি জানতেন না: সেপ্টেম্বর মাসের জন্যে পরিকল্পিত গুরুত্বপূর্ণ অভিযানের চমক ও গোপনতাকে সমর্থন করে চলেছিল শুধু বাল্টিক অঞ্চলে নয়, সেইসক্ষে উক্রাইন ও বাইলোরাশিয়াতে পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগ ও নিরাপতা সংস্থার মধ্যে পরিচালিত সুসমন্ত্রিত বেভার খেলা।

কুরাসভের প্রতিবেদন স্থালিনকে কোন রকমের আশ্বাস দিতে পারল না এবং তাঁর মেজাজ একটুও ভাল হল না। মনে মনে চিস্তা করলেন, 'সম্ভাব্য বিরোধিতা উপেক্ষা করতে হবে দেখচি আমাদের। তারপর হঠাৎ বিদায় জানিয়ে টেলিফোন রেখে দিলেন।

কারথানা থেকে রেলপথে যুদ্ধ সীমান্তে ট্যাংক পাঠাবার ব্যাপার সম্বন্ধে সর্বাধিনায়ক বিশেষভাবে চিন্তান্বিত ছিলেন। সৈন্যবাহিনীর প্রত্যেক ইউনিটে কমাণ্ডিং অফিসার ও পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগের প্রতিনিধি থাকেন, বার সমান দায়িত্ব থাকে যুদ্ধোপকরণ আর সৈন্যদলকে ছোট ছোট দলে ভাগ করার ব্যাপারকে লুকিয়ে রাখা এবং গোপনতা রাখার ব্যাপারে এবং মুহূর্তের নোটিন্দে যেকোন প্রয়েজনীয় আত্মগোপন করা সংক্রান্ত ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্যে তাঁদের অধীনে থাকে শত শত সৈনিক, এন.সিও. এবং অফিসাররা। টেনে করে সামরিক উপকরণ বহন করার ব্যাপারে কয়েকজন পাহারাদার থাকে বটে, কিছে শুধু ঐটুকুই। দীর্ঘ তিন বছরের যুদ্ধ থেকে অজিত অভিজ্ঞতা থেকে স্তালিন দেখেছেন যে টেনে করে নিয়ে যাবার সময় টাাংক-গুলো বিনফ হবার সম্ভাবনা থাকে ভীষণভাবে এবং শত্রুপক্ষের চর বা বিমান থেকে পর্যকেশের ব্যাপারে একেবারে সুস্পন্ট সূত্র জুগিয়ে দেয় লডাইয়ের জায়গায় পৌচবার আগে টেন থেকে নামাবার সময়। কোন বিশেষ অঞ্চলে টাাংক সমবেত করার অর্থই হল ঐ এলাকায় বা ঐ দিকে অভিযান যে আসল্ল হয়ে উঠেছে তার বৈশিষ্টামূলক ও নির্ভুল ইজিতকেই দেখিয়ে দেওয়া।

তিনি মনে মনে কল্পনা করলেন চেলিয়াবিন্দ্র, সভেদলোভস্কি এবং গ্রি থেকে যাত্রা করেছে একটা বিশেষ সৈনাবাহিনী ট্রেন বা কারখানায় ট্যাংক বোঝাই করা হচ্ছে ট্রেনে। অভিযান সংক্রান্ত পরিবহণের জন্য ভারপ্রাপ্ত জেনারেল স্টাফ বিভাগের বিশেষ নিয়ন্ত্রণাধীনে পাঠানো হয় যে বিশেষ কে শ্রেণীর ট্রেন এগুলো সেই ধরনের ট্রেন। উরাল অঞ্চল থেকে বাল্টিক অঞ্চল পর্যস্ত পুরো পথটায় এদের "সবুজ আলো" দেখিয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। ট্রেনগুলো চলে সর্বোচ্চ গতিতে এবং এমনকি বড় বড় সৌশনেও থামে না এবং বড বড জংশনে সবচেয়ে সেরা আর শক্তিশালী ইঞ্জিনকে তৈরী রাখা হয় ট্রেনের জন্যে। যেসব শহরের ওপর দিয়ে ট্রেনগুলো যাবে তাদের কমাণ্ডান্টদের বা রেলপথে দৈনা চলাচলের ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত যারা তাদের পর্যস্ত ট্রেনের মূল গস্তব্য স্থল জানতে দেওয়া হত না, ট্রেনের গার্ডদের তো কথাই ওঠে না। কিছু কেন এসব করা হত ? এতটা সাবধানতা অবলম্বন कत्रावरे वा कावन कि? এकि विभिक्त शखराञ्चल (वेनश्रमा श्रीकारना মাত্র যাতে ক্রাভংগভ বা মাটিগুারা যেন জার্মানদের না জানিয়ে দেয় খবরটি তাহলে তো পুরো পরিকল্পনাই কাঁস হয়ে যাবে, যেটা জানেন একেবারে মৃষ্টিমের কজন ভাভকার লোক। ফ্রন্টের কমাণ্ডার—ছজন মার্শাল, পাঁচজন সেনাপতি এবং সর্বোচ্চ অধিনায়ক নিজে ?

'ইত:স্ত: করচ ?!'

ইত:শুত: তিনি করতে পারেন, ট্রেনকে থামাতেও পারেন: সেটা শক্ত কাজ নয়, কিন্তু যুদ্ধ থামাতে পারা যায় না। ফলে এখনই কি বাশুবসম্মত বাবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে ? চমক দেখানো ও গোপনতা অবলম্বন করার কাজ সুনিশ্চিত করার জন্মে হাজার হাজার মানুষের এইসব চেফা, যেসব বাবস্থা থুব সাবধানতার সঙ্গে পরিকল্পিত হয়েছে। চিন্তা করে তৈরী করা হয়েছে, সেসব কিছু বার্থ হয়ে থেতে পারে খুবই সহজে। আশেপাশের অন্য সকলের চেয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করার একটা অভ্যাস স্তালিনের ছিল এবং তারই ভিত্তিতে তিনি মনে করলেন একমাত্র তিনিই স্বার আগে সেই মুহূর্তে পূর্ণ মাত্রায় উপলব্ধি করতে পারছেন অল্প কয়েক দিনের মধ্যে যে অভিযান চালানো হতে যাচ্ছে তার ওপর নিয়েমেন দলের ক্রিয়াকলাপ কী

\* \* \*

ন্তালিনের ডাক পেয়ে সামরিক পাল্টা গোয়েলা বিভাগের প্রধান এবং আভান্তরীণ ও রাট্রীয় নিরাপত্তা সম্বন্ধীয় কমিসাররা প্রায় একই সঙ্গে এসে হাজির হলেন। তাঁরা যে এসে গেছেন একথা জানাবার পর, তিনজনকেই ভেতরে নিয়ে যাওয়া হল, শাস্ত ভদ্র মরে তাঁরা তাঁদের নেতাকে অভিবাদন জানালেন। প্রত্যুত্তরে স্তালিন ঘাড় নাড়ালেন, কিন্তু এমনই অল্পরিমাণে যে চোখে পড়ে না বললেই চলে এবং টেবিলের কাছে এগিয়ে পর্যস্থ আসতে বললেন না তাঁদের, ওঁরা দরজার কাছে দাঁড়িয়েই রয়ে গেলেন। ওরা খুব সতর্ক হয়ে দাঁডিয়ে থাকলেন. এভাবে তড়িঘড়ি করে কেন যে তাঁদের হেকে আনা হয়েছে তা তাঁরা ব্রুতে পারছিলেন না এবং এ থেকে তাঁদের যে কি শুভ হবে এটাও তারা আশা করছিলেন না, বড় পাঠকক্ষের দরজা থেকে শক্ষিত ও সতর্ক ভলিতে তাঁরা একটু এগোলেন।

প্রতিবেদন পেশ করার পর এগিয়ে আসতে না দেওয়া জেনারেল স্টাফের বড়কর্তা গাঢ় সবুজ বনাত দিয়ে মোড়া মিটিং করার লম্বা টেবিলের মাঝখানে রাখা কাগজপত্র আর নকশা দেখতে শুরু করে দিয়েছেন। নীলচে-ধৃসর মার্শালের উর্দিণরা শুলিন পেছন দিকে হাতে হাত রেখে দাঁড়িয়েছিলেন। লাল রঙের সরু এক ফালি কার্পেটের ওপর নিঃশব্দে পা ফেলে হাঁটছিলেন ন্তালিন, তবে ষাভাবিকের তুলনায় একটু বেশি জোরে, যেটা দেখলেই বোঝা যায় উনি বিরক্ত ও অতান্ত অথুশি হয়ে আচেন।

অফিস ঘরের শেষ প্রান্তের দিকে স্থালিন হেঁটে চলে যাচ্ছিলেন। ওথানে ছিল তার ব্যক্তিগত লেখালিখি করার টেবিল, সেখানে স্থূপাকারে রাখা ফাইল, বই আর কাগজপত্র, তার একপাশে রাখা ছোট টেবিলে কয়েকটা টেলিফোন। দরজার কাচে দাঁডিয়ে থাকা ঐ তিনজনের দৃষ্টি যেন আটকে ছিল সামান্য ঝাঁকে পড়া বয়য় লোকটির কাঁধ আর সাদা মাথার পিছন দিকটার ওপর। পাঠকক্ষের শেষ প্রান্তের দেওয়ালের কাচে পৌছবার পর, উনি আবার ফিরলেন, দেওয়ালে ছ ফুট উঁচু ও হালকা রঙের ওক-কাঠের পানেল দেওয়া। এঁরা তিনজন স্থালিনের মুখ দেখতে পেলেও চোগ দেখতে পাচ্ছিলেন না, কারণ চিস্তান্থিত অবস্থায় পায়চারি করার সময় মাথা না তোলাটাই হিল তাঁর অভ্যাস।

যে তিনজনকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল তাদের প্রত্যেকেই সর্বোচ্চ অধিনায়কের পছন্দের লোক এবং বিশ্বাসভাজন এবং তাঁদের তিনজনেই আজ ভালভাবে বুঝতে পারছিলেন সেই সুনজর থেকে আজ হয়ত বঞ্চিত হতে পারেন।

আবার ফিরে হাঁটার সময় স্থালিন লম্বা টেবিলটার কোণের দিকে তাকালেন, সবুজ বনাতের ওপর খোলামেলা অবস্থায় পড়ে আছে নিয়েমেন অভিযানের প্রতিবেদন এবং তাঁর ঘাড়টা একটু কেঁপে উঠল, যেন নার্ভাস হয়েছেন সামান্য। অন্যান্য মার্শালদের উর্দির উঁচু কলারটা যত শক্ত হয়, স্থালিনেরটা তেমন নয়, বিশেষভাবে পছন্দ করে নরম কাপড দিয়ে কলারটা তৈরী করা হয়েছে, অথচ তবুও কলারটার জন্যে তাঁর বিরক্তি লাগছে।

প্রায় এক বছর ধরে স্থালিন সামরিক পোশাক পরা শুরু করেছিলেন, তেহরান সম্মেলনের পর থেকে, তবে এখনও অভাস্থ হয়ে উঠতে পারেন নি। মাঝে মাঝে এখনও তাঁর মনের মধ্যে চাপা আকুলতা জন্মায়, ছঃখ হয় কেন যে নরম কলারওলা হালকা ধুসর রঙের যুদ্ধের কোট বর্জন করেছিলেন, নরম ছাগলের চামড়ার লম্বা ককেশীয় বুটের মধ্যে ফুলপাান্ট গুঁজে পরার অভ্যাস— আমাদের গ্রহের এই অংশের যেটা নিজম্ব পোশাক। পঁয়ম্টির মত বয়সেং প্রায় অর্থ শতাকীর অভ্যেস ছাড়া যে কত কঠিন তা উনি ভাবতের। য়ে

व्यक्ति गृहर्त्त-२३

পোশাক পরতে তিনি এতদিন অভ্যন্ত ছিলেন, তার তুলনায় এই উদিটা ভীষণ ভারী এবং মেজাজ বি<sup>\*</sup>চডে গাকলে এই পোশাককে আরও কিন্তৃত লাগে তাঁর।

সৌখীন পোশাক শুলিন একেবারে পছন্দ করতেন না। এবং মেডেলও ব্যবহার করতেন না: সামরিক কর্মীরা ছাডাও যারা তাঁর আশেপাশে থেকে কাজ করত তারাও শুলিনের পন্থা অনুসরণ করতো। এমন কি কাঁধের ওপর লাগানো হালকা সোনালী তক্মা, যার ওজন প্রায় বোঝাই যায় না, সেটি এবং মার্শালের উদির প্যান্টের ছপাশে যে ডোরা দাগ থাকে সেটাও তিনি পছন্দ করতেন না। এমন কি তাঁর উদির সঙ্গে মানানসই করে তৈরী করা সুন্দর চামডার জুতো পর্যন্ত পরতে অভ্যন্ত হয়ে ওঠেন নি স্থালিন— ঠাটা করে উনি ওগুলোকে বলতেন পায়ের পটি।

দরজার কাছে দাঁডিয়ে থাকা মানুষ তিনটির দিকে না তাকিয়েও উনি পরিস্কার বুঝতে পারছিলেন যে ওদের চোথ ওঁর ওপর নিবদ্ধ এবং এটাও জানতেন যে ওরা অধৈর্য হয়ে ও কিছু উৎকণ্ঠার সঙ্গে অপেক্ষা করে আছে। ভয় না পাক এরা অন্তত: উদ্বিগ্ন হয়ে থাকুক এটা চাওয়া যেন স্তালিনের কাছে ধুবই স্বাভাবিক। শুধু তাই নয় দেশের স্বার্থে এটা কাজে দেবে বলে মনে করতেন উনি, কারণ উনি বিশ্বাস করতেন যে একজন নেতা বা কোনো কাজের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে তার অধ্যস্তনদের শুধু শ্রদ্ধা নয় ভয় খাওয়াও উচিত। সেই কারণেই, উনি এটা নিশ্বিতভাবে বুঝেছিলেন—এবং সেটা অযৌজিও নয় যে তার ফলে নির্দেশগুলো আন্তরিকভার সঙ্গে এবং আরও দ্বত ও নির্যুতভাবে পালন করা যাবে।

এই তিনজনের পোঁছবার পাঁচ মিনিট আগে, যুদ্ধের আগে তাঁর নিজের একটা বিরতির কথা চিস্তা করছিলেন, যে বিরৃতি ঐতিহাসিক মর্থাদা প্রেছে। উনি বলেছিলেন যুদ্ধে জয়লাভ করতে হলে লক্ষ লক্ষ সৈন্যের প্রয়োজন পড়তে পারে, অথচ মৃষ্টিমেয় গুপ্তচরের অন্তর্গাতমূলক ক্রিয়াকলাপ যুদ্ধক্ষেত্রে শক্রকে পরাজিত করার পুরস্কার এনে দিতে পারে।

এই বিরতি থেকে বোঝা যায় যে যুদ্ধের আগেই তিনি এই ধরনের পরিস্থিতির বিপদ সম্বন্ধে ভবিশ্বদাণী করেছিলেন। কতবার তিনি সাবধান হবার জন্য বলেছেন, সজাগ থাকার ব্যাপারে জোর করতেন—অথচ আমরা তাঁর কথা থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষাটি এখনও ঠিক মতো গ্রহণ করতে

পারিনি। যদি বা তারা করতো, নিশ্চরই সিদ্ধান্তকে কার্যে প্রয়োগ করার বাাপারে এক ধাপ না এগিয়েই থেকে যেতো।

এই মুহূর্তে যখন ত্রজন কমিশার আর সামরিক পাল্টা গোয়েলা বিভাগের বড়কর্তা এসে হাজির হয়েছেন স্তালিনের পাঠ কক্ষে, তখন সর্বোচ্চ অধিনায়ক তাঁর দেওয়া প্রাক্যুদ্ধ সাবধান বাণীর কথা স্মরণ করে যে ভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন সেটা নিজের মধ্যেই চেপে রাখার চেফা করেছিলেন এবং বাল্টিক সঞ্চলের আসয় লডাইয়ের কথা চিস্তা করে ঘরের মধ্যে অস্তির ভাবে পায়চারি করছিলেন।

নিয়েমেন অভিযান সম্বন্ধে প্রতিবেদন পেশ করার কথা বলার কোনো ইচ্ছে স্তালিনের ছিল না। অবশ্য তার কারণ এই নয় যে লিখিত প্রতিবেদন তিনি ইতিমধোই পড়ে ফেলেছেন বা তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তির সাহাযে সব কিছু খুঁটিনাটি মনে রেখেছেন। কোন নির্দিষ্ট কাজের দায়িত্ব কাউকে যদি দেওয়া হয়ে থাকে তবে সে-সম্বন্ধে তার কাছ থেকে খবর শোনার সময় এ-কথা ধরেই নেওয়া হতো যে তিনি শুনবেন যে সব কিছু পরিকল্পনা মাফিক এগোচ্ছে এবং সম্ভাব্য সব রক্ষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে এবং নানাবিধ বাস্তব কারণ ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এখন জানাবার মতো আর কোন ফলাফল নেই। ঐ ধরনের ব্যাখ্যা তৈরী করা হতো বিশেষজ্ঞদের পরিভাষা দিয়ে এবং স্থালিন খুব ভালভাবেই জানতেন যে গোয়েন্দা ও পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগের কাজ হলো বিজ্ঞান ও শিল্পকলার এক ফুর্লভ সংমিশ্রণ. এক অত্যস্ত জটিল ঘটনা। যার সৃক্ষতাকে স্পফ্টভাবে বুঝতে পারেন শুধু অভিজ সুশিক্ষিত পেশাদাররা। অথচ সামরিক পরিস্থিতির জটিলত। সর্বোচ্চ অধিনায়ক সব সময় অতি দ্রুত ধরতে পারেন, গোয়েন্দা বিভাগের কাজকর্মের ক্ষেত্রে সাধারণ দায়িত্বকর্ম ও লক্ষোর মোটামুটি ২সড়া নির্ধারিত করার মধ্যে নিজেকে দীমাবদ্ধ রাখাটাকে বেশি জরুরী মনে করতেন। কোন রকম ভুল ভ্রান্তি করার ব্যাপারে স্তালিন কেমন অপরের সঙ্গে নিজেকেও ক্ষমা করতেন না, তাই বেতার খেলার প্রচণ্ড গুরুত্বকে গোড়ার দিকে হালকা করে দেখেছিলেন এবং কী ভাবে কয়েকবার তিনি মানসিক স্থৈ হারিয়ে ছিলেন একথা মনে পড়াতে স্থালিন ভীষণ লজ্জিত হয়েছিলেন ও নিজের ওপর ক্রেদ্ধ হয়েছিলেন। এ বিষয়ে তিনি দৃঢ় নিশ্চয় ছিলেন যে কোনো সমস্যার মূল বস্তুটা তিনি তাড়াতাড়ি ধরতে পারেন এবং যুদ্ধক্ষেত্র সম্বন্ধে যারা প্রত্যক্ষ- ভাবে জডিত তাদের যে কোনো কাজের থেকে আরও গভীরভাবে বিষয়গুলি বুঝতে পারেন।

'এই কাজটার নাম কেন নিয়েমেন অভিযান রাখা হয়েছে ?' হঠাৎ ওই তিনজনের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে, কিছুটা জড়ানো সুরে প্রশ্ন করলেন স্থালিন, কণ্ঠয়রে জজিয়া দেশের টান সুস্পষ্ট।

কথা বলতে বলতে উনি মূখ ভুলে, কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের বড় কর্তার দিকে, তাঁর চোখগুলো ছোট ভোট, সবেমাত্র মুকোমা শুরু হয়েছে বলে চোখের সাদা অংশটা হলদে হয়ে গেছে।

সঙ্গে সজে কমিশনার ছজনের মনের ওপর থেকে চাপটা নেমে গেলে।.
ব্ঝতে পারলেন আলোচনা প্রধানতঃ হবে সামরিক গোয়েন্দা বিভাগকে
নিয়ে, তাদের বিভাগ নিয়ে নয়।

'কোন বিশেষ কারণে এই নামটা বাছা হয় নি কমরেড শুলিন, এটা শুধু একটা সাংকেতিক নাম।' পালটা গোয়েন্দা বিভাগের কেন্দ্রীয় আধিকারিকের বড কর্তা উত্তর দিলেন; বয়সটা বেশ অল্পই বলা যায় এই কর্নেল-জেনারেলের, শুলিনের অনুগ্রহভাজন ব্যক্তি এবং তার কথাতেই এই উচ্চ দায়িত্বসম্পন্ন পদে তাকে প্রোমোশন দেওয়া হয়েছে। বেশ লম্বাহ চওড়া চেহারা, ধূসর রঙের চুল, বড ভাসা ভাসা চোখ, খাঁটি রুশী মুখ: শুলিনের একেবারে মুখোম্খি সাহসের সঙ্গে চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে।

'সাংকেতিক নাম ?', পুনরার্ত্তি করলেন কথাটার স্তালিন, উনি যেন খুব একটা সম্ভুষ্ট হন নি এমন ভাব। 'এর সঙ্গে নিয়েমেন নদীর কোনে। যোগাযোগ নেই ?'

'না'। একটু থেমে উত্তর দিলো কর্নেল-জেনারেল এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেলো যে বেতার প্রেরক-যন্ত্রটা তারা খুঁজে বেড়াচ্ছে, ওটার সন্ধান একবার পাওয়া গিয়েছিল নিয়েমেন নদীর ওপর দিকের এলাকায়, মনে হয় ঠিক ঐ কারণেই হয়তো এটার নামকরণ করা হয়েছে। বড়কর্তা অবশ্য এই পরবর্তী চিন্তার কথাটা না বলাই ঠিক করলো, যেসব অধঃশুন কর্মচারী সঠিক তথ্যের বদলে ভাসা ভাদা কথা বলে বা তাদের কাজ সংক্রাপ্ত কোন প্রত্যক্ষ ঘটনা সন্থাকে কিছু মনে করতে পারে না, তাদের ব্যাপারে একটুও ধৈর্য ধরতে পারেন না স্তালিন।

'তার মানে কি এই যে একটা আকাশকুসুম কল্পনা করে নিয়ে ঐ নাম

হয়েছে ? নিশ্চয়ই তা নয় ?' এবার স্তালিনের কণ্ঠয়র কঠোর, সেনাপতির উত্তরে বা মৃবের মধ্যে অনিশ্চয়তার ভাবটুকু সৃক্ষবৃদ্ধি দিয়ে ধরতে পেরেছেন উনি !

'শুধু সাংকেতিক নাম ছাডা আর কিছুই নয়', দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে উত্তর দিল পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের বড় কর্তা, 'আমাদের কাজ এবং তদস্তের ব্যাপারে কোন অভিযানকে নিয়েমেন, ডন বা ভিস্তুলা যাই নাম দেওয়া হোক না কেন কোন পার্থক্য হয় না।'

'আর মাটিল্ডার ব্যাপারটা কি—ওটা কি কোন দ্বীলোক ?' একটু থেমে জানতে চাইলেন স্থালিন।

মাটিল্যা ৪ ওটা একজন এজেন্টের ছদ্ম নাম।

'একটা নাম নিয়ে কাজ করা…'. কগাটি স্থালিনের বেশ বোধগমা হয়েছে এই ভাবে ছাড নাডলেন। কর্নেল-জেনারেলের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে আপন মনে ছ-চার পা হেঁটে না দিকে গিয়ে বললেন, 'তাহলে এই টুকুই ্রামরা বলতে পার যে ওরা ওদের কাজ ভালমতই জানে।'

কয়েক সেকেণ্ড পরে হাঁটতে হাঁটতে শুলিন প্রায় উল্টো দিকের দেওয়াল পর্যন্ত চলে গেছেন এবং দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা ঐ তিনজন শুলিনের সুগঠিত দেহ কিংবা আরও সঠিকভাবে বলা উচিত ধূসর মাথা আর সরু গলার ওপর দৃষ্টি রেখেছিল। একেবারে ওক গাছের প্যানেলের কাছ বরাবর গিয়ে স্তালিন আবার ফিরলেন এবং ঘরের মাঝখান পর্যন্ত এসে আবার শাস্তভাবে বলতে লাগলেন, 'এখানকার এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অভিযানের পরিণতি, বাল্টিক এলাকার প্রায় পাঁচ লক্ষ জার্মান সৈন্যের ভাগ্য যে জড়িয়ে আছে সে ব্যাপারে আমাদের কতটা ঝুঁকি আছে সেটা কি তোমরা উপলন্ধি করতে পার গ'

'হাা, পারি', পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের বড় কর্তা বললেন।

তখন স্তালিন ওর খুব কাচে গিয়ে মর্মভেদী দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে বললেন, 'এটা কি বুঝতে পারচ যে গোপন তথাটি যদি কোন ক্রমে ফাঁস হয়ে যায় -এবং এই গুরুত্বপূর্ণ অভিযানের যখন প্রস্তুতি ও প্রয়োগের কাজ চলচে তখন শক্র পক্ষ যাতে কোনক্রমে খবরটা না পায় তার বাবস্থা এখুনি করা উচিত ?'

'इं। वृक्ति।'

ন্তালিন আবার ওর কাছ থেকে কয়েক পা সরে গিয়ে হঠাৎ হুম করে

ফিরে প্রশ্ন করলেন, 'ওখানে কত জন আছে?' টেবিলের ওপর রাখা নিয়েমেন তদন্তের অগ্রগতি সংক্রাস্ত লিখিত প্রতিবেদন দেখিয়ে বললেন।

'এজেন্টদের এই দলে ঠিক কত জন আছে তার সঠিক তথ্য আমরা পাই নি', ভালিনের চোখে চোখ রেখে কর্নেল-জেনারেল উত্তর দিল, 'ঐ দলের আসল কাজকর্ম চালাচ্ছে সম্ভবত তিন-চার জন মানুষ।'

শেষ কথা শোনা মাত্রই স্থালিনের মনে পড়ে গেল নিজের দ্রদ্শিতার কথা, যুদ্ধের আগেই উনি বলেছিলেন সেই ঐতিহাসিক সাবধানবাণী যে মুষ্টিমের গুপুচরের অন্তর্গাতমূলক কাজের ফলে বড় যুদ্ধে হার হতে পারে দিনি যে একাধিক বার তাঁর নিজম্ব দপ্তরের লোকজনদের আর একটা জ্ঞানের কথা বলতেন সেটাও মনে পড়ে গেল: সম্ভাব। সব রকমের বায় সংকোচের মধো গুপুচর বিভাগের বিরুদ্ধে লড়াই করার বাপারে বায় সংকোচ করা সবচেয়ে বিপজ্জনক ও বায়বজ্ল হয়ে উঠতে পারে। এই সংকটের মুহুর্তে ওরা নিশ্চয়ই খরচ কমাবার কোন চেন্টা করছে নাং কিংবা ওরা কি

জোর করে রাগ চেপে রেখে শুলিন ঘুরে দাঁডালেন এবং পা ফেলে খরের মাঝখানে এগিয়ে গেলেন যেখানে জেনারেল স্টাফের বড কর্তা বসেছিলেন। দাঁড়িয়ে, পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে বেশ চিন্তান্থিত ও বিষণ্ণ সুরে বললেন, যেন স্বগতোক্তি করছেন, 'নিরাপতা বিভাগের এতগুলো লোক আমাদের আছে, অথচ মাত্র তিনজনকে ধরতে পারছে না তারা। ব্যাপারটা কি ?'

ঐ "ব্যাপারটা কি ?" কথাটা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলির কানে ভীষণ অশুভ শোনাল। অন্ততঃ তুজনের কাচে মনে হল যেন জানতে চাওয়া হচ্ছে, 'তবে কি ওরা তাদের ধরতে পারে না বা ধরতেই চাইছে না ?'

নকশার ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখছিলেন সেনাপতি, মুখ তুলে স্তালিনের দিকে তাকালেন, যেন ওঁর কথা বুঝতে পেরেছেন। ঐ দৃষ্টিতে পরিষ্কার ফুটে উঠল যেন উনি বলতে চাইছেন: 'কমরেড স্তালিন, আপনি তো কখনও ভুল করেন না, এবারেও করছেন না। কয়েক লক্ষ্ণ শক্রু সৈন্যকে আমরা ঠেলে পিছু হটতে বাধা করছি, অথচ এখানে মাত্র তিনজনকে ওরা ধরতে পারছে না। আপনার মানসিক বিপর্যন্ত তা আর আত্তম্বের কারণ আমি ঠিক ধরতে পারছি। অবশ্য এ প্রশ্নটি আমার এক্রিয়ারের বাইরে; ছুর্ভাগ্যবশতঃ

একেত্রে আমার সাহায্য করার কিছু নেই এবং আপনি অনুমতি দিলে, আমি সরাসরি যে কাজের সঙ্গে যুক্ত তাতে মন দিতে পারি।

জেনারেল স্টাফের বড কর্তার ঐ দৃষ্টিতে যা বোঝাবার চেষ্টা করা হচ্ছিল সেটা যেন স্তালিন বুঝতে পেরেছেন এমনভাব দেখিয়ে আবার উনি পায়চারি করা শুরু করলেন।

ভারী দরজাটা নিঃশব্দে খুলে স্তালিনের ব্যক্তিগত সচিব ঘরে চুকে নির্বিকার সুরে খোষণা করল, 'মার্শাল রোকোসোভস্কি টেলিফোন করচেন :

কথাটা শুনে স্থালিন পেছন ফিরে তাকালেন না বা তাঁর মধ্যে কোন রকমের প্রতিক্রিয়াও হল না, ফলে তাঁর সচিব চুপ করে থাকার মর্থ বুঝে নিয়ে নিঃশব্দে যেমন এসেছিল তেমনি বেরিয়ে গেল—স্থালিন মার্শালের সঙ্গে কথা বলবেন।

'এই অতাস্ত বিপজ্জনক শক্রন। তোমাদের নাকের ডগায় প্রায় এক মাস ধরে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, নিজেদের খুশিমতো ঘোরাফেরা করছে', দরজার কাচে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলির কাছ থেকে দূরে চলে যেতে যেতে স্তালিন বলে চললেন, 'একথা জানতে চাওয়া খুবই ষাভাবিক যে এ-বাপেরে আমাদের পালী গোয়েলা বিভাগ কিছু করছে, কি করছে না ৪ এটা কি অদ্রদ্যিতার, না দশুনীয় অবহেলা থেকে উদ্ভূত শৈথিলার পরিণতি ৪ । উত্তর যাই হোক না কেন, এটা কিছু চরম দায়িত্বহীনতার পরিচায়ক।'

স্থালিন যে দোষারোপ করছিলেন তা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক: প্রথম থেকেই সমিরিক পান্টা গোয়েন্দা বিহাগ প্রয়োজনীয় সব রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে। দোষারোপের বিরুদ্ধে আপত্তি জানানো দূরের কথা কোনো রকম অজুহাত দেখানোর চেইটা করারই কোনো মানে হয় না। অফিস ঘরের বিপ্রীত দিকে যেখানে দাঁডিয়ে অসহায়ের মতো কয়েকজন মানুষ তাকিয়েছিল তাদের সবোচ্চ অধিনায়কের দিকে সেখানে নেমে এলো মৃত্যুর নি:স্তর্কতা।

রাগে মুখ চোথ ফ্যাকাশে করে স্থালিন ফিরলেন, তাঁর টেবিলেন সক্ষেলাগোয়া একটা বিশেষ ধরনের বুক-কেসে রাখা বেতার টেলিফোন যন্ত্রটা দেখে সঙ্গে সক্ষে উনি চিস্তা করতে শুরু করলেন ওয়ারশতে এখন অভ্যুখান চলছে, পোল্যাণ্ডের পরিস্থিতির কথাও তার চিস্তা হলো, ঠিক সেই মুহুর্তে যভোগুলো সমস্যার মোকাবিলা তাঁকে করতে হচ্ছিল তার জন্যে এটাই

সবচেয়ে জটিল সমস্যা। টেবিলের কাছে গিয়ে উনি রিসিভারটা তুলে নিলেন।
প্রথম বাইলোকশ যুদ্ধ সীমান্তের কমাণ্ডার মার্শাল রোকোসোভস্কির
জোবালো কণ্ঠয়র শোনা গেলো পোল্যাণ্ড থেকে। স্থালিনের মনে হলো যে
ঐ মুহুর্তে তিনি তাঁর অসন্তোষ আর বিরক্তি চেপেরেগে শাস্তভাবে কথা বলতে
পারবেন না। অপর পক্ষে রোকোসোভস্কি যিনি বাইলোকশ অভিযানের
বাাপারে সব কিছু দারুণ সাফলোর সঙ্গে করে চলেছেন এবং যিনি সম্প্রতি,
স্থালিনের বাক্তিগত সুপারিশের ফলে, মার্শাল এবং সোভিয়েত দেশের বীর
উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন, তার প্রতি হঠাৎ খারাপ বাবহার করাও চলে
না, তাই কিছুক্ষণ হাতে ধরে রাখার পর স্থালিন বিসিভারটা নামিয়ে
রাগলেন। আবার অস্তির হয়ে পায়চারি করা শুক করলেন তিনি।

দরজার কাতে দাঁডিয়ে থাকা মানুষগুলোর কাতে এগিয়ে গিয়ে এবং তারপর পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগের বড কর্তা আর ছুই গণ কমিশারেব ওপর চোখ বুলিয়ে শুালিন প্রশ্ন করলেন, 'তল্লানী ব্যাপারে স্থানীয় নিরাপতা সংস্থাগুলি অংশ নিডে কি ৪'

খা শাহরীণ ও রাক্ট্রীয় নিরাপণ্ডা বিষয়ক কমিসারিয়েতের স্থানীয় সংস্থাগুলোকে এই অভিযান সম্বন্ধে সন্তর্ক করে দেওয়া হয়েছিল ঠিকই, তবে তল্লানীর ব্যাপারে গাদের নামেমাত্র জড়ানো হয়েছিল। প্রক্তপক্ষে যুদ্ধ সীমাস্ত এলাকার গুলনায় সামরিক পাল্টা গোয়েলা বিভাগে কাজ করার সুযোগ খুবই কম পেতো তারা। আর সর্বোচ্চ অধিনায়ক খুব থোর-প্যাচের উত্তর একেবারেই সহা করতে পারেন না এবং এই পরিস্থিতিতে বিস্থারিত ব্যাখ্যা তিনি শুনবেনই না। তাঁর উচ্চ-পদমর্যাদার সহকর্মীদের ক্ষেত্রে যে ব্যাপারটা ইতিমধ্যে অসুবিধাজনক হয়ে উঠেছে তাকে আরও বেশী অসুবিধাজনক করে জলতে অনিচ্ছুক। সামরিক পাল্টা গোয়েলা বিভাগের প্রধান তার উত্তর যথা সম্ভব সংক্ষিপ্ত রেখে বললেন, 'হাা, তারা অংশ নিচ্ছে', বললেন বটে। কিন্তু এই ইতিবাচক উত্তরটা নিসন্দেহে তার নিজের অবস্থা আরও বেশি ঘোরালো, আরও বেশি কন্টকময় করে জুললো।

∙ेসন্যবাহিনীর সাহায্য দরকার ?'

'জেনারেল স্টাফ ইতিমধ্যে এই অঞ্চলের সৈন্যদলকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ াঠিয়ে দিয়েছে।' কথাটা বলার সময় পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগের বড কর্তা ইচ্ছে করে স্থালিনের দিকে না তাকিয়ে তাকালেন সৈন্যবাহিনীয় সেনাপতির ওপর. যিনি "জেনারেল স্টাফ" কথা। কানে যাওয়া মাত্র হাতের নথীপত্র-গুলো পড়তে পড়তে চোখ তুলে তাকিয়েছিলেন।

'মাফ করবেন কমরেড শুলিন', সেনাপতি বললেন, তথনও পর্যন্ত সর্বোচ্চ মধিনায়ক তাঁর দিকে পেছন ফিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, কথাটা শুনেই ফিরে দাঁড়ালেন. এ থেকে বোঝা গেলো সেনাপতিকে শুলিন কতো শ্রদ্ধা করেন, ভালবাসেন। 'কথাটা যদি প্রথম বাল্টিক ছার তৃতীয় বাইলোকশ যুদ্ধা সীমান্তের হয় তবে জানিয়ে রাখছি এই ছুই বাহিনীর ছাধিনায়কদের গত রাতেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সৈনা এবং সাজসরঞ্জাম ছুই ব্যাপারেই পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগকে তারা যেন স্বতোভাবে সাহায্য করে।'

পিছনে হাত রেখে স্থালিন আবার পায়চারি করা শুরু করলেন। লম্বা টেবিলে থেখানে সৈনবাহিনীর সেনাপতি বসেছিলেন থেখানে পৌছবার আগেই বেশ বিরক্তভাবে কথা বলতে শুরু করলেন তিনি, যেন নিজেকেই প্রশ্ন করছেন, 'কী আছে ওগানে ? স্বাই অংশ নিচ্ছে, স্বাই দেখছি সক্রিয়ভাবে কাজ করছে, অথচ ভীষণ বিপজ্জনক শত্রপক্ষের চরেরা পুরো একটা মাস আমাদের যুদ্ধ সীমাস্তের পশ্চাঘতী অঞ্চলে সচ্চন্দে বিচরণ করছে।' তারপর হঠাৎ রাগে চিৎকার করে উঠলেন, 'এ কী দায়িত্বহীনতা। এ সহা করা যায় না।'

কোনো রকম অজুহাত দেখাবার পক্ষে এটা ভাল সময় নয়, তবুও পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগের বড কর্তা একথা না বলে থাকতে পারলেন না, 'আমি বলচ্চি আপনাকে, কমরেড স্থালিন, যা কিছু করা সম্ভব সব করা হচ্ছে।'

'অতোটা আগে রাণতে পারছি না', সরু কার্পেরে ওপর থেকে নজর না সরিয়েই স্থালিন চট করে ঘূরে দাঁডিয়ে বললেন. 'ঘাই হোক, "করা হচ্ছে" কথানর মানে কি ? কিভাবে তল্লাশী করা হচ্ছে সে<sup>ই</sup>। জানতে আমি চাই না, আমি চাই ফলাফল। এ কথাটাও বলে রাখতে চাই তোমাদের কাজের ওপর কোনো রকম বাধা-নিষেধ রাখছি না আমরা, দরকার পড়লে অসম্ভব কাজও করতে পারো।'

করেক মুহূর্ত অপেকা কবার পর দরজার কাছে দাঁডিয়ে থাকা লোকগুলোর দিকে বিষয় দৃষ্টিতে তাকিয়ে কডা গলায় জানতে চাইলেন, কাজনা শেষ করতে কতো সময় তোমাদের দরকার।

তারপর আবার হাঁটতে হাঁটতে অফিস ঘরের অন্য প্রান্তে চলে গেলেন।

একটা চাপা উ**ত্তেজনায় সব কিছু নিস্তক রইলো। পাল্টা গোয়েন্দা** বিভাগের বড কর্তা তাকা**লেন তাঁর সহকর্মীদের দিকে এবং সহকর্মীর**। ভাকালেন তাঁর দিকে।

'আবার বলচি, এই কাজটা সারতে কত সময় লাগবে তোমাদের ?' অফিসের উল্টো দিকের দেওয়ালের কাছে পোঁচে স্থালিন আরও জোরে কথাটা বললেন এবং ঐ তিন জনের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, সময়টা ফতো কম লাগে তার চেষ্টা করবে। যুদ্ধ সীমা রেখার পিছনে ট্যাংক আর আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত দলগুলোকে কেন্দ্রীভূত করার কাজ শুরু করার আগে ওদের গ্রেপ্তার করতেই হবে...ঐ দলের কতকাংশ ইতিমধ্যে পোঁচেও গেচে।'

'কতো কম সময় ? কমরেড শুলিন ২৪ ঘন্টা' একটু থেমে উত্তর দিলেন হাভাস্তরীণ বিষয়ক গণ কমিসার।

ফারও যে তুজনকৈ ভেকে পাঠানো হয়েছিল তাদের তুলনায় এঁর কথার ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করলেন স্থালিন. এবং তা ছাড়া নিয়েমেন মভিযানের সঙ্গে তো উনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নন। গণ কমিসার ব্থতে পারলেন যে স্থালিন আরও কম সময়ের কথা, যেমন কয়েক ঘন্টা শুনতে চেয়েছিলেন। যদিও কয়েক ঘন্টার মধ্যে তা করা বাস্তবস্থাত নয় এবং শুদু মনোগত ইচ্ছের কথা শুনলে সর্বোচ্চ মধিনায়ক আরও ক্ষিপ্ত হয়ে

"২৪ ঘন্টা" উত্তরটা কমিসারের কাছে সবচেয়ে ভাল উত্তর বলে মনে হয়েছিল, অথচ একবার যখন সময় নির্ধারিত করা হয়ে গেছে, তখন স্থালিনের কী প্রতিক্রিয়া হয় সেটা দেখবার জন্যে নানা রকম আশংকা নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন উনি, কারণ স্থালিনের চিন্তাধারা ক্ষণে ক্ষণে পাল্টায় ফলে এই প্রতিক্রিয়াটিও যে অতান্ত অপ্রত্যাশিত হবে এটা উনি বুঝতে পারছিলেন। এবং সত্যি সভিয়েই এবারেও স্থালিন তাঁর শ্রোতাদের আবার চমকে দিলেন।

'প্রায় একমাস ধরে বার্থ হয়েছো ওদের ধরার বাাপারে আর এখন কি না বলচ একদিনে কার্যোদ্ধার করবে', আশ্চর্য হবার ভান করে ভালিন অবজ্ঞা-ভরে বললেন. 'বেশ—বেশ—।'

অফিসে যাঁদের ডেকে পাঠানো হয়েছে তিনি তাঁদের মতো পেশাদারী দক্ষতা অর্জন না করলেও, এটা বুঝতে পারছিলেন যে কমিসার যে সময়

নির্ধারিত করেছেন তা কতোটা অবাস্তব। আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে চরদের ধরাটা এক সপ্তাহের মধ্যে না ধরার মতোই একটা বাাপার। যদিও উল্লেখ করে ফেলা অবাস্তব "১৪ ঘন্টা" সর্বোচ্চ অধিনায়কের মনোমত হয়েছিল। একটা গুরুত্বপূর্ণ রণকৌশলগত অভিযানের প্রস্তুতির সাফলোর স্বার্থে এই ধরনের সময় সীমা নির্ধারণ স্তিটে প্রয়োজন এবং এর কাচে অলা সব কিছু বিচার-বিবেচনা অগ্রাধিকার পাবে না।

মফিস ঘরের এক প্রাস্ত থেকে স্তালিন ওদের দিকে আবার এগিয়ে এলেন, সামরিক পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগের বড কর্তার সামনে দাঁড়ালেন, সম্পাত কঠোর অথচ বিষাদময় অস্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে তাঁকে বিদ্ধ করলেন, যে দৃষ্টি নাকি অভিজ্ঞ মার্শাল আর সেনাপতিদের ঘাম ঝরিয়ে দেয়, পাথরের মতো স্থাপু করে দেয় আর মুখ দিয়ে কথা বের হয়না, যে বীরেরা কোনোদিন মৃত্যুর মুখে দাঁডিয়েও চোখের পলক ফেলে নি! তারপর হিমনীতল কণ্ঠে স্থালিন জানতে চাইলেন, সব স্পান্ট করে ব্রেছ তো ?

'বুঝেছি।'

অফিস খরের দেওয়ালে গায়ে বড ঘডির দিকে তাকিয়ে স্থালিন বললেন, 'দেখে নাও আর মনে রেখা, তোমাদের হাতে সময় আছে মাত্র ২৪ ঘনী। ওদের যদি তার মধ্যে থতম করা না যায়'. এটা বলার সময় উনি সবুজ বনাত মোডা টেবিলের ওপর রাখা নিয়েমেন অভিযান সংক্রান্ত প্রতিবেদন হাত তুলে দেখালেন, 'এই অত্যন্ত গোপন তথা ফাঁস হয়ে যাওয়ার ব্যাপার যদি ১৪ ঘন্টার মধ্যে বন্ধ না হয় তবে যারা এ ব্যাপারে দায়িত্ব নিয়েছে তার মধ্যে তমিও আছ...তাদের এর পরিণাম ভুগতে হবে।'

তারপর ভালিন তাঁর ভয়াবহ দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে এসে রাখলেন কমিশার হজনের ওপর, যেন বলতে চান, 'ভোমাদের ক্ষেত্রেও একট ব্যাপার হবে।' কমিশাররা যে তাঁদের অপরাধ স্বীকার করে নিয়ে নেতার ইচ্ছার কাছে পুরোপুরি আল্পমর্পণ করছেন এটা তাঁদের মনমরা ভাব এমনকি শরীরের শিথিল ভাব দেখেও বোঝা যাচ্ছিল। তাঁরা জানেন সর্বোচ্চ অধিনায়কের ভাষায় "পরিণাম ভূগতে হবে" কথাটির অর্থ শুধু চাকরী যাওয়া নয়। স্বীকার করতেই হবে ঐ কথাগুলো মাঝে মাঝে শুধু ভয় দেখানো ছাড়া আর কিছু ছিল না, কিন্তু কে জানে যে এক্ষেত্রেও তাই হবে ?

এদিকে কমিশারদের অভিত্বই যেন নেই এমন ভাব দেখিয়ে স্তালিন এক

দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন দীর্ঘদেহী সামরিক পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগের বড কর্তার দিকে। 'তোমরা যা সাহায্য দরকার সব পাবে, তবে দায়িস্কটা ব্যক্তিগতভাবে তোমার রইল। তুমি যেতে পার এবার।'

শেষ কথাটা এবং সাবধানবাণীটা পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগের বড কর্তার ব্যক্তিগত দায়িত্ব সহস্বের উচ্চারিত হলেও কমিশার জ্জন তাডাতাডি ওঁর পিচন পিচন বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। তাঁরাও ভালভাবে জানেন যে সর্বোচ্চ অধিনায়ক তার সব নির্দেশ, ভকুম, এমনকি সুপারিশ পর্যন্ত একট্বও দেরী না করে সঙ্গে কর্মেকর হতে দেখা প্রভাব করেন।

ঘবশাই, অন্য কোন ধরনের কাজ তিনি পছল করতেন না।

# ৫৭। ১৯৪৪-এর আগস্টে লেখা চিঠি

প্রিয় মা.

পুরো একটা মাস ভোমায় লিখতে পারি নি বলে ছঃখিত—একটুও সময় পাই নি। এতএব এবার সেটা পুরণ করার েফটা করব।

আমরা পশ্চিম দিকে অনেকটা চলে এসেচি এবং এখন যেখানে আছি সেটা পোল্যাণ্ডের একট। অংশ ছিল। ফলে বলতে পারি আমি এখন বিদেশে আছি।

এখানকার লোকগুলো পোল আর বাইলোরুশ, কিন্তু স্বাই খেন "পশ্চিমের লোক", নিপীড়িত, মুখ ও চিন্তাভাবনার দিক দিয়ে অনুন্নত, আমাদের দেশের মত নয়। পুরো এক মাস হতে চলল গ্রামে-ঘরে একটা মানুষও দেখলাম না যে অন্ততঃ তিন-চার বছরের বেশি স্কুলে পড়েছে। শিক্ষার ব্যাপারে রাশিয়ার সঙ্গে এদের তুলনাই করা যায় না।

অবশ্য এরা যখন বাইরে বেরোয়, তখন কিন্তু আমাদের দেশের লোকের চেয়ে ভাল পোশাক পরে। গ্রামের আসবাবপত্রগুলোও শহরের মতন, বেঞ্চের বদলে চেয়ার। মেয়েরা হাঁটুর একটু নীচে পর্যন্ত নামানো সিল্কের পোশাক পরে, দামী কাপডের ঝকমকে রঙের ব্লাউজ। এখানকার পুরুষরা, এমনকি রুষকরাও, সুট, নরম কলার দেওয়া সার্ট এমনকি পিক্-ক্যাপ পরে, পোল্যাণ্ডে এগুলোকে বলে গ্যাপকি। প্রায় প্রত্যেকেরই গলায় ঝোলে একটা করে ক্রশ চিহ্ন এবং প্রত্যেক গ্রামেই খ্রেটর মূর্তি সমেত একটা বিরাট

ক্রশ চিক্ল: অথচ বাডিতে মাছি, ছারপোকা আর আরশোলার অস্ত নেই। আমরা রাতে ওদের বাডিতে না ধাকারই চেফা করি।

এখানে সামা নেই। একটা বাডি হয়তো দোতলা, পাথরের তৈরী, বারালা দেওয়া বাডি, কাঁচের জানলা, ভেতরে ওয়াড পরানো আসবাবপত্র, কার্পেট, নক্শাকাটা মেঝে, সোনালী ফ্রেমে বাঁখানো ছবি, আবার ঠিক তার পাশের বাড়িটাই যেন একটা জঘন্য আন্তাকুঁড়, মেঝেটা মাটির, নীচু ছাদে মাকড্সার জাল, দেওয়ালগুলো ন্যাড়া। একটা কাঠের গামলাকে দোলনা করা হয়েছে, তাতে শোয়ানো আছে রোগা পাতলা একটা বাচ্চা, ওকে পরিস্কারও করা হয় নি। অন্য পোকামাকড্রের কগা তুলছি না মাছি সর্বত্ত।

এখানকার লোকেদের অবস্থা স্বচ্ছল নয় যাদের নিজস্ব শামার থাকে তারা বোধ হয় এমনিই হয়। বারবার একই কথা শুনতে হয় আমাদের, 'যদি আর দিন তিনেক আগে আসতেন, কিছু ভাল জিনিস খাওয়াতে পারতাম।' যে কথাটা সব জারগাতেই শোনা যায় তা হল কিএপস্কো, অর্থাৎ খারাপ।

এখানকার বন জন্পশুলো খুব সুন্দর, ঘন গভীর জন্পল, প্রাচুর পাখি। এখানকার ক্ষেত্তগুলো দেখতে অদ্ভুত লাগে, সবগুলোই যেন লম্বা লম্বা ফালি, বোধ হয় বিপ্লবের আগে আমাদের দেশেও জমি ঐ রকমই ছিল। বাগানে প্রচুর আপেল আর নাসপাতি পেকে আছে, কিন্তু একটু দাঁডিয়ে যে খাব তার সময় নেই, তাছাড়া আমার চাইতেও ভাল লাগে না।

এখন আগস্টের মাঝামাঝি অথচ গরম যেন জুলাই মাসের মত। আমাদের দেশের মতো এখানে সত্যিকারের শীতকাল আসে না। এরা বলে শীতকালে শুধু মাটিটা একটু ভিজে ভিজে ঠেকে। ফলে এখানকার মানুষ, গ্রামাঞ্চল আর আবহাওরা চমংকার হলেও বেশ আ্শ্চর্যজনক। দেশে ফিরতে পারলে অনেক বেশি ভাল লাগবে। তুমি ভাবতেও পারবে না যুদ্ধের আগে থেকেই আমাদের পুরনো মদ্ধোর নিজম্ব জগতটার জন্যে আমার মন কেমন করত। বাজরার পরিজ তার সঙ্গে মাখন দেওরা, কভাসের ঝোল, এক্সিমো আইস্ক্রিম। এমনকি ট্রামের ঝগড়াটার জন্যেও মন কেমন করে।

নতুন ইউনিটে আমার নিজের মর্যাদাও আত্তে আত্তে খুঁজে পাচ্ছি, আগের থেকে তাই ভালই লাগছে। সময় বেশি পাই না ঘ্মোবার জন্মে, আমার দলে বেশি লোকজনও নেই। ফলে অনেক ছুটোছুটি করতে হয় আমাকে। কিন্তু যাদের সঙ্গে কাজ করতে হচ্ছে তারা সকলেই খুব ভাল, আর আমাদের মধিনায়ক তো লক্ষ লোকের মাঝে ওরকম একজন দেখা যায়।

অথথা চিস্তা কোরো না মা. আমি খুবই ভাল আছি। একমাত্র তোমার চিঠি পেলেই আমার মনে পড়ে আঘাত আর রক্তক্ষরণের কথা।

খুব ভাল হয় যদি কিছু বই বা পত্ৰপত্ৰিকা পাঠাতে পার। যখন একট্ ছবসর পাই তখন পড়ার মত কিছুই পাই না।

সবাইকে শ্রদ্ধা জানাচ্চি। আশা করি তুমি ভাল আছে। তুমি আর দিদিমা ভালবাসা আর চুমু নিও। আমরা যেদিকে এগোচ্চি সেটা হল পূর্ব প্রশায়া।

আংগ্রে লভেন্সের বাক্সের কথা লিখেছিলে সেটা যদি এখনও ধাকে ভবে ক্রাও পাঠিয়ে দিও।

তোমার আন্দ্রেই

গামার সোনা ছেলে, আন্ডিউস। ।

দিদিমা আর আমি প্রতাক সপ্তাহে তোমাকে চিঠি লিখে চলেছি, কিছু সেটা সমুদ্রে নুডি ছোঁডার মত ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে—কোন উত্তর নেই, তোমার কাছ থেকে কোন সাডাশকও পাচ্ছি না। চিঠি লেখা না কেন, এত দেরীতে দেরীতে কেন তোমার খবর পাই ? যখন তোমার নিজের ছেলেমেয়ে হবে তখন বুঝবে এটা নিছক নিঠুরতা ছাড়া আর কিছুনা।

প্রত্যেক দিন সংশ্লোবেলায় আমরা নক্শাতে দাগ দিই আমাদের সৈন্য-বাহিনী কতদূর এগিয়েচে এবং ভাববার চেন্টা করি ভূমি কোথায় থাকতে পার।

এই নিয়ে পাঁচ বার তোমার কাছে আকুল হয়ে মিনতি জানাচ্ছি তুমি জানাও তোমার শরীর এখন কেমন আছে। মাথা-বাথায় কফ কি এখনও পাচ্ছ, তোতলামির ভাবটা কমেছে কি, পায়ের আঘাতটাই বা কেমন আছে?

নিয়মমত খেতে পাও তো ? আন্না পেত্রোভনা বলছিল যে যখন লড়াই চলে তখন যুদ্ধক্ষেত্রের রান্নাধরটা থাকে অনেক পিছিয়ে এবং লড়িয়ে সৈন্যরা ঠিকমত খাবার পায় না। কথাটা কি ঠিক ? তোমাকে খাবারের একটা পাসে লি পাঠাতে পারি কি ? এখানে অনেক ভরকারী হয়েছে, আমাদের র্যাশন না হলেও চলে যায়। যদি চাও তো লিখো, লজ্জা কোরো না।

এখানে এখনও নিম্প্রদীপ চলছে, তবে আমাদের প্রত্যেকের মনোবল অটুট আছে: যাই হোক আমরা তো সীমান্ত অতিক্রম করেছি এবং জার্মানীতে এবার হাত বাড়ালেই পৌছে যাব। মস্ক্রোতে এখন প্রতিদিন মুক্ত করা শহরের জন্যে সম্মান দেখিয়ে কামান দাগা হচ্ছে, কয়েকদিন আগে তিন বার হয়েছিল, একবার তো মোট পাঁচবার।

আবার প্রতিটি ঘটনাতেই বুকে ব্যথা লাগে। গতকাল বাইলোরাশিয়া রেল স্টেশনের কাছে মাশা তেরেকোভার সঙ্গে দেখা হয়েছিল এবং চন্থরে দাঁড়িয়ে চোখের জল না ফেলে থাকতে পারি নি। তোমার আরও হুজন স্কুলের বন্ধু মারা গেছে: সেরিওঝা কুজনেৎসভ মারা গেছে সেভান্তপোলে এবং মিলোচকা পানিনা বাইলোরাশিয়াতে।

সেরিওঝাকে আমি তেমন ভাল চিনতাম না, কিছু মিলোচকাকে ভো
চিনি ভূমি যেবার প্রথম বছর স্কুলে ভতি হলে তখন থেকে। একদিন
মেয়েটা আমার কাছে নালিশ করেছিল ভূমি নাকি ওর চ্লের বিমুনি
ধরে েনছ আর জোর করে নাচতে েনে নিয়ে গিয়েছিল। ঠাটা
করে আমি বলেছিলাম ওর প্রতি তোমার নিশ্চয়ই একটু ছুর্বলতা আছে,
বলেছিলাম তোমরা ছজনে যেন আলাদাভাবে দূরে দূরে বসো। তোমাকে
যখন সরিয়ে বসানো হল তখন খুব রেগে গিয়েছিলে এবং তখন আমার
মনে হয়েছিল আমি যা ঠাটা করে বলেছিলাম তার মধ্যে কিছুটা
সত্যি আছে। দেগা গেল যে ভূমি যে মুদ্ধ সীমান্তে ছিলে মিলোচকাও
সেখানে ছিল। তোমার ক্লাসের বদ্ধুদের মধ্যে মিলোচকাকে নিয়ে
৯ জন মারা গেল—তাদের জন্যে এবং তাদের মায়েদের জন্যে আমার খুব
ছঃখ হয়।

দিদিমা তোমার জন্যে একটা লম্বা গরম মোজা বুনেছেন, বিশেষ করে তোমার আঘাত পাওয়া পাটার জন্যে। এরপর অন্য এক সমস্যা—শীতৃ তো এদে গেল বলে কিন্তু কি করে ওটা পাঠাবো তোমার কাছে ছেবে পাচিছ না। চিন্তা হয় যদি হারিয়ে যায়। তোমার পরিচিত কেউ যদি মক্ষো আলে বা এদিক দিয়ে যায় তাকে আমাদের ঠিকানা দিয়ে দিও এদে ওটা নিয়ে যাবে।

সেই সঙ্গে কিছু থাবারও তোমাকে পাঠাতে পারি আমরা। ঐ ভাবে জিনিদ পাঠানোই নিরাপদ।

আমার সোনা েলে। আমার কথা শোনো, অযথা বিপদের ঝুঁকি নিও না। মনে রেখো এখন তুমি ছাড়া আমার আর দিদিমার আর কেট বেঁচে নেই। নিজের যত্ন নিও, আরও ঘন ঘন চিঠি দিও।

> স্লেহানীৰ মা

প্রিয় কাতেরিভা ইভানোভা।

আপনার পত্রের জন্য ধ বাদ। আপনার পুত্র, লেফটেনান্ট আন্দেই স্তেপানোভিচ ব্লিন্ড এই বজরের জুন মাদ থেকে সভা সতাই আমার অধীনঃ একটি ইউনিটে কাজ করছে। আপনায় জ্ঞাতার্থে জানাই যে, এই বংসরের ৩০শো মে তারিখে ১১৩৫ নং সামরিক হাসপাতালে, যেখানে আহত হয়ে ও রক্তক্ষরণের অসুখে আক্রান্ত হয়ে আপনার পুত্র রোগী হিসাবে ভিল, সেখানে অমুঠিত মেডিক্যাল কমিশন কর্ত্ব প্রদন্ত ডাক্রারী সাটিফিকেট অনুসাবে তাকে স্থায়ী বাহিনীতে কাপ করার উপযুক্ত বিবেচনা করা হয়েছে

আপনার নিকট-আগ্নীয়ের মৃত্যুতে সমবেদনা জানাচ্ছি এবং কেন আপনি ঐ অনুরোধ করেছেন তা উপলব্ধি করতে পারছি। আপনি চিঠিতে অনুরোধ জানিয়েছেন আপনার পুত্রকে এমন "কাজের ভার দেওয়া যাতে জীবন বিপন্ন না হয়", ভূর্ভাগাবশতঃ যুদ্ধ ক্ষেত্রে সৈন্য বাহিনীতে তেমন কোনো কাজে বন্দোবস্ত করা যায় না।

আপনাকে আশ্বাদ দিচ্ছি যে আপনার পুত্র বা আমার সঙ্গে যারা কাজ করছে তারা কেউই আপনার পাঠানো চিঠির কথা জানতে পারবে না, ইউনিটের অধিনায়ক হিসাবে তিনটি চিঠির প্রতিলিপি আপনাকে ফেরং পাঠাচ্ছি, যাতে আপনার স্বামী, আপনার কন্যা ও আপনার ভাইয়ের মুণুর সংবাদ জানানো হয়েছিল।

> আপনার বিশ্বস্ত ইগোরভ ইউনিট কমাণ্ডার, যু**ৎক্ষেত্র পো**ন্ট **অফিস, ১৯**৬৬০

#### ৫৮। তামান্তসেভ।

জুলিয়ার বাড়িতে সামান্য নড়াচডার আভাস পেলাম ভোরের আলো ফোটার সময়; এবং তারপরেই একটা ক্ষীণ শব্দ শুনলাম, ইতিমধ্যে শব্দটার সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠেছি আমরা, দরজা খোলার কাঁটিকাঁচি শব্দ। পরমূহুর্তে হালকা সাদ। কুয়াশার মধ্যে দেখতে পেলাম জুলিয়া আস্তো-নিউককে।

ষতঃলক জ্ঞান এক বিচিত্র বস্তু – সেই রাতে বাইরে কাটাবার পর আমার হাড় পর্যস্ত জমে গিয়েছিল, সমস্ত পেশীতে এবং সারা শরীর তুর্বল লাগছিল, কিন্তু জুলিয়াকে দেখা মাত্র কোখেকে যেন দেহে নতুন শক্তির সঞ্চার হলো এবং উত্তেজনার ফলে বেশ উৎসাহী ও তৎপর হয়ে উঠলাম আমি।

ইাটুর নীচে পর্যন্ত লম্বা সৃতীর তৈরী একটা রাতের পোশাক পরে ছিল জুলিয়া, খালি পা এবং চুলটাও বাঁধা নয়। গাডি-বারান্দার ঠিক ভেতরে মাটির রোয়াকের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল জুলিয়া, একটু দাঁড়িয়ে কি যেন শোনবার েই। করলো, তারপর কুঁডে ঘরটার পাশ দিয়ে এগিয়ে গেলো শোর বেলার কুয়াশার মধ্যে সে যেন কাউকে দেখার চেফা করছিল, যেন সে কাউকে খুঁজছে, কাউকে আশা করছে। চালা ঘরটার দিকে তাকালো, তারপর বাডিটা পাশে রেখে এগোতে লাগলো। চারপাশে তাকাতে তাকাতে ইাটছিল জুলিয়া মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে কি যেন শোনার েই। করছিল।

তারপর আবার গাডি বারন্দার কাছে ফিরে গিয়ে কাঁচকোঁচে দরজাটা আন্তে খুললো এবং কিছু বললো যেন। সঙ্গে দরজার চৌকাঠে দেখা গেলো একজন সৈনিককে—মাথায় বাঁক। টুপি, হাতকাটা বর্ধাতি গায়ে, হাতে একটা দাব মেসিনগান।

ওকে দেখা মাত্রই উত্তেজনায় টানটান হয়ে উঠলাম আমি। সৈনিকটির মুখ আমি পরিস্কার দেখতে পেলাম এবং তাকে চিনতেও পারলাম, ফটোতে যা দেখেছিলাম তা থেকে ততোটা নয়, যতোটা ওর সম্বন্ধে লিখিত বিবরণ থেকে: "পাওলোস্কি।"

জুলিয়ার বাড়িতে ও আসে কি করে ? আমরাও বৃদ্ধু, আমাদের চোখই বা এড়ালো কি করে ? ও যদি রাতের বেলায় এসে থাকে তবে বাতাস বইবার জন্যে বোধ হয় আমরা কিছুই শুনতে পাই নি।

षिकं गृहार्ड-- २२

কাভাকাচি কোথাও তার কোনো সহযোগী নিশ্চরই অপেক্ষায় ছিল ( তারা নিশ্চরই খুব কাহে ছিল না, তা না হলে জুলিয়া প্রায় কিছু না পরেই সামান্য রাতের পোশাকে বাড়ির বাইরে থেতো না ), ঠিক এইখানেই ওকে গ্রেপ্তার করার ইচ্ছেটা বাতিল করলাম আমি, যার অর্থ হবে অপরিহার্যভাবে জুলিয়ার চোখের সামনে কিছু গুলি-গোলা চলা। ফলে ঐ ইচ্ছাটা আমি তাগে করলাম থদিও এ মুগুর্তটি তাকে গ্রেপ্তার করার পক্ষে মনের দিক দিয়ে ছিল অসাধারণ শুভ মুগুর্ত।

বেডার ধারে দাঁডিয়ে তারা পরস্পরকে বিদায় জানালো; ছ্জনে পর স্পরকে জডিয়ে ধরলো, জুলিয়া পুরুষটিকে কয়েকবার চুমু খেলো এবং পাওলাঞ্চিও ওকে একবার চুমু খেয়ে আন্তে আন্তে নিজেকে ছাডিয়ে নিয়ে এগোতে শুরু করে দিলো, একবারও পিছন দিকে ফিরে তাকালো না। বেড়ার বুঁটিটার ধারে দাঁডিয়ে জুলিয়া তিনবার বুকে ক্রম আাকলো পাওলোদির নাম করে এবং তার পর নিংশকে কাদতে লাগলো। ওদের ছ্জনকে এক সঙ্গে দেখার পর এবং তাদের বিদায় দৃশ্য চাকুষ করার পর আমার মনে হলো জার্মানদের নিয়ে তার সম্বন্ধে যতো গুজবট রটুক না কেন সব বাজে, জুলিয়া মেয়েটি নিংসন্দেহে পাওলোদ্ধির।

তারপর আমি মনে মনে চিন্তা করলাম—পাভেল সত্যিই খুব বুদ্ধিমান, এ কথাটা অর্থাকার করার উপায় নেই। আর একবার ওর বিচার নির্ভূল প্রমাণিত হলো, এবং মনে মনে আমি ওর পিঠ চাপডালাম।

যে মুহূর্তে পাওলোক্ষি বাড়ি থেকে বের হলো, আমি একেবারে যাপ্ত্রিক অভ্যাসের ফলে ঘড়ির দিকে তাকালাম, যাতে পরে প্রতিবেদন লেগার সময় সময়টা ঠিক মতো লিখতে পারি। ঘড়িতে তখন কাঁটায় কাঁটায় সকাল ৫টা, তবে মনে মনে চিন্তা করলাম ওই সময়টা লেখা চলবে না। ওপরওলারা কখনই কোনো ব্যাপারে "প্রায়" বা "কাছাকাছি" পছল্দ করেন না, এবং গোটা সংখ্যাও পছল্দ করেন না, যদি দেখেন লেখা আছে ০৫০০, সঙ্গে সঙ্গে ক্র কুঁচকে ভাববেন সময়টা আন্দাজে লেখা হয়েছে। ফলে ঠিক করলাম প্রতিবেদনে সময় দিতে হবে সকাল ৪টে বেজে ৫৮ মিনিট।

পাওলোক্ষি জঙ্গলে না চুকে পাশ দিয়ে হাঁটতে লাগলো, গাড়ি থেকে বেরিয়ে জঙ্গলের সামানার সমান্তরাল অবস্থায় থেকে সোজা হাঁটতে লাগলো সে, আমার সামনে মাত্র দশ গজ দূর দিয়ে হেঁটে গেলো ও। ভাল করে দেখতে পেলাম ওকে, ওর কঠোর বাক্তিষ্বাঞ্জক মুখটাকে, এবং এখন আমার দামান্যতমও দন্দেহ নেই যে এই লোকটা পাওলাক্ষি এবং এবার আর আমার হাত ফদকে পালাতে হচ্ছে না ও কে—পালাবার সব পথই যেন বন্ধ করা হয়ে গেছে—তবুও অভ্যাস বশে লিখিত বর্ণনা আমার আবার মনে পড়ে গেলো—"উচ্চতা—লম্বা; গঠন—মাঝারি, চুল—ধুসর; কপাল—প্রশন্ত; চোপ—গাচ বাদামী; মুখ—ডিম্বাকৃতি; জ্র—মাঝারি আকাবের, গোঁটের কোণ—ঝোলা; কান—তিনকোণা, ভোট, তলার দিকটা মাংসল; বিশিন্ট চিহ্ন—নেই।"

চোথের রঙ এবং অন্যান্য ছোটখাট জিনিস স্বাভাষিক কারণেই মেলাতে পারি নি, কিন্তু সাধারণভাবে সব মিলে যাচ্ছিল।

বেশ শক্ত-সামর্থ চেহারার মানুষ, পেশীগুলো বেশ বোঝা যায়, নিজের সম্বন্ধে পূর্ণ আগবিধাসের মনোভাব। এই ধরনের পুক্ষদের মেয়েরা সব সময়ে পচল করে, এবং এরা পুরুষদের ওপরেও প্রভাব বিস্তার করে। এই হলো পাওলোদ্ধি, ওরফে ভেলিকভ, ওরফে গ্রেফিমেঙ্গো বা গ্রিবোভদ্ধি, পরিচিত কাজিমির হিসেবে, ইভান, ভ্লাদিমির, কাজিমিয়েরেজ, সেই সঙ্গে পদবী হিসেবে গিওগিয়েভিচ বা আইওসিফোভিচ। অন্য উপনাম, প্রথম নাম এবং পদবীও সম্ভবতঃ সে বাবহার করেছে। প্যারাসুটে করে ৯ বার অবতরশ করার সুনাম সে অর্জন করেছে এবং জার্মানদের কাছ থেকে পেয়েছে ৪টে পদক। কোণঠাসা হলে খুব বিপজ্জনক হয়ে ওঠে বলে শোনা যায়।

নির্দেশনামায় যে বর্ণনা দেওয়া ছিল তার সব স্মরণ করলাম আমি এবং সেই সঙ্গে বড় কর্তার সাবধান বাণীও যে পাওলোস্কির হাতের নিশানা অছুত ভাল, বিনা হাতিয়ারে লডাই করতে ওস্তাদ এবং শেষ নিঃশাস না ফেলা পর্যস্ত লড়ে যাবে, ধরা দেবে না। আচ্চা এ-সবের প্রমাণ অল্প সময়ের মধ্যেই তো মিলবে। ওর ওপর নজর রাখা শুরু করার আগেই আমি জানতাম ভালভাবেই যে ও সহজে হার স্বীকার করবে না এবং আমাকে প্রকৃত মর্থে ওকে গুলি করে ধরতে হবে। এটাও আমার মনে হয়েছিল যে আমার কাছে প্রাথমিক চিকিৎসার একটা মাত্র প্যাকেট আছে, তবে একবার গুলি করে ফেললে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে আর কি হবে ?

আমাদের সৈন্যবাহিনীর একটা উর্দি পরেছিল পাওলোম্বি, ওকে সুন্দর ফিট্ও করেছে পোশাকটি, উর্দি নতুন নয়, তবে পুরনোও লাগছিল না। ওর বাঁকা টুপিতে যুদ্ধ ক্ষেত্রের একটি খাকি রঙের তারা আটকানো ছিল; হাতকাটা বর্যাতি ছিল গায়ে; চাঁদের ফালির মতো বেরিয়ে থাক। গুলির জায়গা সমেত একটি সাব মেশিনগান ছিল তার হাতে, বুট জোডা চামড়ার, সোভিয়েতে তৈরী এবং ভাল।

ফাঁকা মাঠের শেষ প্রান্তে পৌছবার পর, ও ফিরে হাত নেড়ে বিদায় জানালে। জুলিয়াকে, ও তখনো বেড়ার খুঁটি ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে যাচ্ছে—
মুখ হাঁ করা, কান্নায় কেঁপে কেঁপে উঠছে তবে মাঝে মাঝে দম আটকানোর
মতো শব্দ ছাড়া আর কোনো রকম শব্দ করছিল না। পাওলোক্ষি যে
কী ধরনের কাজ করে এবং ধরা পড়লে কী হবে এটা যে জুলিয়া জানে সেটা
বোঝা যাচ্ছিল।

পাওলোদ্ধির সঙ্গে কীভাবে মোকাবিলা করতে হবে সেটা অবশ্য ইতিমধ্যে আমি ঠিক করে নিয়েছি; তা পরিস্থিতি যে দিকেই নিয়ে যাক না কেন। ও যদি দৌড়তে শুরু করে তবুও ওকে ধরে ফেলতে পারবাে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই ছিল না আমার। আর যদি হাতাহাতি লড়াই হয়, ওকে হারাতে নিশ্চয়ই পারবাে। আমারই প্রথমে শুরু করা উচিৎ হলেও ও যদি আগেই শুলি চালাতে শুরু করে, আমাকে মারতে ও চাইবেই অথচ আমার দায়িত্ব হল ওকে জান্তি ধরা। ও বেতারকর্মী না হলেও, দলের নেতাতাে নিশ্যেই। বেতার খেলার জন্যে নেতাকে তাে আমাদের দরকার। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বেতার খেলা! তৃতীয় বাজিকে নিয়ে মাথা ঘামাবার তেমন কিছু নেই; যদি চরম খারাপই ঘটে তবে কি হবে—বড় জাের তাকে গুলি করতে হবে। আমরা শুনু জানতে চাই আগে থাকতে ওদের মধ্যে কে বেতার-কর্মী, কে নেতা, আর কেই বা ও বাড়তি মানুষটি ং

লুঝনভ আর ফোমচেজে। যে হ্যাজেল ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে ছিল সেদিকটায় তাকালাম আমি। গাছের ওপর দিকের ছুটি ডালকে টেনে সরানো উচিত ছিল তাদের, যাতে এখান থেকে আমি দেখতে পাই, কিন্তু সেই সঙ্কেত ওরা আমায় জানাল না। ঘ্মিয়ে নিশ্চয়ই পড়ে নি ? পাওলোফি ওদের দিক থেকেই বাড়ির মধ্যে চুকেছিল: আমি হলে চোখে পড়তোই। ওরা যেন বড বেশি ভাল, গোল্লায় যাক ওরা।

পূর্ব-নির্ধারিত সঙ্কেত বাবহার করে আমি ফাঁদে ফেলার শিস্ দিতে পারতাম, কিন্তু করবো না ঠিক করলাম। এ নয় যে সব কাজটা আমি একাই করতে চাইছিলাম, কিন্তু দ্রুত হাতাহাতি লড়াইতে যদি কা নকে জ্যান্ত ধরার ব্যাপার থাকে, তাহলে সংখ্যাটি বড় প্রশ্ন নয়, যেটি দরকার সেটি হল দক্ষতা। নিজের ওপর আমার আস্থা আছে, ওরা কিন্তু সব গণ্ডগোল করে ফেলতে পারে।

ইতিমধ্যে পাওলোদ্ধি ঝোপের ধারে অদৃশ্য হয়ে গেছে। জঙ্গলের প্রান্তে বেরিয়ে থাকা ওকের ঝাড়ের দিকেই থে ও এগোচ্ছে সেটা বোঝা যাচ্ছিল। বর্গাতি আর কাঁথের বাাগটি ঝোপের মধ্যে রেখে নিজের আগ্নেয়ান্ত্র নিয়ে প্রায় পঞ্চাশ গজ ব্যবধান রেখে আমি হাঁটতে শুরু করলাম, আমার পথটিও সমান্তরাল রেখে এবং বিন্দুমাত্র শব্দ না করে। প্রতিটি মুহূর্ত নিজেকে সংযত রেখে চলতে হচ্ছিল আমাকে, ওকে কিছু একটা করতে দেখার জক্তে অধৈর্য হয়ে উঠছিলাম আমি।

ঘন ঝোপঝাড়ে ভরতি সিলোভিচি জঙ্গলে ওর ওপর নজর রাখা কার্যতঃ অসম্ভব, আমার ভীষণভাবে মনে হচ্ছিল ঐসব ঝোপঝাড়ের কাছেই পাওলোফি তার সহযোগীদের সঙ্গে দেখা করবে; এবং তখন চমকে ওঠার সুযোগের সদাবহার করে আমাকে আক্রমণ করতে হবে। ভাগা যদি প্রসন্ম থাকে, তবে সবকটিকেই ধরতে পারবো শিগ্গীর!

লম্বা লম্বা হ্যাজেল গাছের পর শুরু হয়েছে ছোট ছোট ঝোপ ঝাড়, মাঝে মাঝে ছোট ছোট ফাঁকা জায়গা, তবে দ্রে সামনের দিকে খোলা মাঠ শিশিরে কুয়াশায় মিলে ঝক ঝক করছিল, পাওলােষ্কি ওদিকেই এগােছিল, ওক ঝাড়ের দিকে। ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে না তাকিয়ে দ্রুত ইাটছিল সে এবং য়াভাবিকভাবেই খোলা জায়গা দিয়ে ওকে অনুসরণ করতে পারছিলাম না আমি। ভাগা আমার ওপর সুপ্রসর ছিল না, বোঝা যাচ্ছিল না বে ছিতীয় জনকে খুঁজে পাবাে কি না—শুধু একা ওকে ধরেই সম্বন্ধ থাকতে হবে। ভালমতা একটি জায়গা খুঁজে পেয়ে একটা নীচু ঝোপের ধারে দাঁড়ালাৰ, গাছটি আমার উরু পর্যন্ত লম্বা, সাব মেশিনগানটি ইাটু পর্যন্ত নামিয়ে রেখে বাঁ হাতে ভুলে নিলাম আমার পিস্তল (ওয়েল্লার, কোম্পানীর পকেট-সাইজের পিস্তল), এবং চঁচিয়ে উঠলাম— দাঁড়াও! নড়ো না নড়লেই গুলি করবাে।'

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে অভুত কিপ্রতায় সাব মেশিনগানটা তাক্ করে ধরল আমার দিকে, সেই সঙ্গে চারপাশটায় একবার চোখও ব্লিয়ে নিল— আমাদের তৃজনের মধ্যে বাবধান মাত্র ৪০ থেকে ৪৫ গজ।

'কে তুমি? তোমার কাগজপত্র দেখাও।' আমি এক পা এগিয়ে আবার চেঁচিয়ে উঠলাম, মুখে এবং কণ্ঠয়রে উত্তেজনার ভাব ফুটিয়ে তলার চেষ্টা করলাম আমি।

পাওলোক্কি তার কাগজপত্র দেখাক—আমার এই দাবী আর আমার ঐ প্রশ্ন ছুটোই হাসকর আর বোকার মত শোনাল এই পরিস্থিতিতে এবং বিশেষ করে ঐ দূরত্বের পরিপ্রেক্ষিতে. কিন্তু ঐ ধরনেরই একটা কিছু ঘটুক এটাই আমার লক্ষ্য ছিল।

আমি ওর মুখ লক্ষ্য করলাম এবং দে-লাম শান্তভাবে সে আমাকে তাক্ করে বন্দুকের ঘোডায় আঙ্গল টিপছে। ওর মধ্যে কোন বাস্ততা দেখলাম না এবং অছুত কৌতৃহল নিয়ে ও আমাকে দেখছিল। অতিমাত্রায় আত্মবিশাসী পাওলোক্ষির হাতে সাব মেশিনগান, সেই তুলনায় খেলনা পিস্থল হাতে আমাকে ভীষণ বেকুবের মত লাগছিল, একজন আনাড়ী নির্বোধ যেন, অচল লক্ষ্যবস্ত আর কি…

আমি ভালভাবেই জানতাম একথা ওর মাথাতেই চোকে নি যে এই রকম নগণা একটা অস্ত্র দিয়ে আকাশে চুঁভে দেওয়া টিনের পাত্রে আমি ছটো তে! বটেই, এমনকি তিনটে গুলী বিঁধে দিতে পারি অক্লেশে এবং ফুদ্ধের সময় একশোরও বেশি ছ্র্দান্ত শক্রু চরকে আমি জ্বাপ্ত গ্রেপ্তার করেছি; তাদের সকলেই ভালভাবে জানত ধরা প্তলে তাদের ভাগে কী হবে. ফলে তারা মুরিয়া হয়ে বাধা দিয়েছিল।

ওর সাব মেশিনগান থেকে গুলী চোটবার শব্দ বের হবার আগে, মুহূর্তের ভ্যাংশের মধ্যে আমি লাফ দিয়ে ঝোপের আডালে ভ্রের পডলাম। গুলীতে কয়েকটা পাতা ঝরে পডল এবং পিঠের দিকে বাথা অনুভব করলাম—তাহলে আমাকে আলতোভাবে ছুঁরে গেল ও। ওর গুলী প্রায় লক্ষাবস্তুকে বিদ্ধ করেছিল। এক চুলের জন্যে ও আমাকে মারতে পারল না। দারণ টিপ ওর, একটুও ভুল করে নি, এ ধরনের বন্দুকবাজ রোজ দেখা যায় না, মনে মনে আমি ওকে পুরো নম্বর দিলাম।

আমি চিংকার করে গোঙাতে লাগলাম এবং তারই ফাঁকে বাঁ-দিকে বুকে হেঁটে দশ গজ চলে গেলাম একটা ঘন ঝোপের আড়ালে। চিং হয়ে ঘাসের ওপর শুয়ে সাব মেশিনগান হাতে ধরে তৈরী হয়ে শাকলাম এবং আবার শব্দ করে গোঙাতে লাগলাম মুখে হাত চাপা দিয়ে যাতে মনে হয় শব্দটা আসচে আমি যেখানে আগে পড়েছিলাম সেখান গেকে।

এই কৌশলটি আমি আগেও কাজে লাগিয়েচি এবং আমি নিশ্চিত ছিলাম পাওলোদ্ধি ধরে নেবে আমি গুরুতরভাবে আহত এবং সে ওখানে আসবেই আসবে আমাকে খতম করে কাগজপত্র বাগিয়ে নিতে। আমি যেখানে প্রথমে পডেচিলাম ও সেখানেই আসবে এবং ফলে ও আমার দিকে পাশ ফিরে থাকতে বাধ্য হবে এবং ঝোপের আডাল থেকে চুটো গুলীতে ওর হাত চুটোকে ডকেছো করে দিতে পারব আমি। অতএব যেটা সবচেয়ে দরকারী তা হল ও আমার দিকে মুখ করে এগিয়ে না এসে পাশ ফিরে যেন এসে দাঁডায়।

কিন্তু তখন একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল।

'বল্পক সেলে, হাত তুলে দাঁডাও।' তুটো চিংকারের শব্দ কানে এল, ঝোপের আডাল থেকে তাকাতেই দোখে প্ডল লুঝনত আর ফোমচেছো। আমার কাচ থেকে প্রায় ৮০ গজ দূরে সাব মেশিনগান বাগিয়ে ধরে ওরা ঝোপের আডাল থেকে লাফিয়ে প্ডেচে। তাহলে ওরা ঘূমোয় নি দেখছি— শুধু আগে থাকতে ঠিক করা সংকেতটা জানাতে ভুলে গেছে। কিন্তু এখন আমার কাচ পেকে সংকেত না পেয়েই খোলা জায়গায় চলে এল কেন ?

মুহ্রেন জনোও ইতঃস্তঃ না করে পাওলোফ্কি তাদের চ্যালেঞ্জের উত্তর দিল গুলী চালিয়ে। লুঝন গুলার ফোমচেকো সঙ্গে সঙ্গে ঝুঁকে পড়ে গুলী এড়াবার চেটা করল, কিন্তু মনে হল যেন লুঝনভের লেণেচে। পাওলোফ্কির এই তৎপরতার প্রশংসা না করে পার্লাম না।

ও নিশ্চয়ই বুঝতে পেরে গেছে যে এখানে কেট ওং পেতে বসেছিল এবং অকারণে ঝুঁকি নিতে ও আর রাজী নয় যাই হোক না কেন এটাতো একের বিরুদ্ধে তিন—সোজা দৌডতে শুরু করল পাওলোদ্ধি, তবে জঙ্গলের দিকে না গিয়ে যে পথ দিয়ে এসেছিল সেই পথ ধরে হাজেল ঝোপের দিকে ছুটে এল। তার চেয়েও বড কথা হল ও দৌডে এল ঠিক আমার আর লুঝনভদের মাঝখানে, তার মানে কয়েক সেকেশ্ডের মধ্যে আমরা সকলেই এক সরল-রেণায় হয়ে যাব এবং গুলী চালাতে পারব না এবং ঝোপের মধ্যে পৌছে যাবার সুযোগ ও পেয়ে যাবে।

এখনই ওকে ঘায়েল করতে হবে, আমার সাব মেশিনগানটা তুলে নিয়ে

ওর হাঁটু লক্ষ্য করে চালিয়ে দিলাম, একটু ডান ধার বাঁ ধার করে নলটিকে ঘুরিয়ে দিয়ে। ঠিক সেই মুহুর্তে পাওলাঙ্কির শরীরটা মুচড়ে উঠল যেন কোন অদৃশ্য জিনিসের সঙ্গে হোঁচট খেয়েছে ও, পড়ে গেল ছোট আগাঙার পাশে। যেভাবে পড়ল তাতে আমার মনে হল আমি শুধু তার পায়ে নয়, স্বচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটাতে মারতে পেয়েছি—ওর হাঁটুর মালাই চাকি গুডিয়ে দিয়েছি।

যামি ছুটলাম থেখানে ও পড়েছিল; হিসেব করে দেখলাম ও ১৭ থেকে ৩০টা গুলী খরচ করেছে এবং আবার গুলী চালাতে হলে স্বার আগে গুলী ভরতে হবে। উল্টো দিক থেকে দেছি এল ল্যানভ আর ফোমচেছো, লক্ষা করলাম একটা গাঢ় দাগ ল্যানভের হাতের ওপর ছড়িয়ে পড়ছে ক্রেমশঃ। ঠিকই ধরেছিলাম ও আহত হয়েছে। হঠাৎ আমার খুব হাসতে ইচ্ছে করল, কারণ ও আমার শেখানো অনুযায়ী সাপের মত এঁকেবেঁকে ছুটে আসছিল, যদিও এখন তার কোন দরকার নেই, কারণ কেউ তো আর বন্দুক ভুলে তাক্ করে নেই ওদের বিজকে। হাসতে হাসতেই বোধ হয় মরে যাব আমি।

প্রথমেই তাকালাম পাওলোদ্ধির দিকে। চিং হয়ে শুয়ে পাগলের মত সাব মেশিনগানে নতুন গুলী ভরছে। আমি ছুটলাম—মাত্র কয়েক গজের বাবধান—তারপরেই সেই ভয়াবহ ঘটনাটি ঘটল, পাওলোদ্ধি এটা করবে ভাবতে পারি নি কণনও। ঠিক ওর ওপর ঝুঁকে পড়ার মুহূর্ত আগে ও তার বন্দুকের নলটা নিজের চোয়ালে ঠেকিয়ে ট্রিগারটি টিপে দিল…

৫**৯**। অভিযান সংক্ৰান্ত নথীপত্ৰ**।** বেডার দৃংগভাষ সংবাদ

थणास जकती !

ইগোরভ সমীপে,

আগামী পাঁচ ঘন্টার মধ্যে চারটে বিশেষ প্লেনে করে স্মাস্পান্টা গোয়েন্দা বিভাগের কেন্দ্রীয় অধিকারের ১০২ জন অফিসারকে পাঠানো হচ্ছে নিয়েমেন অভিযানে অংশ নেবার জন্যে, তার মধ্যে ১৯ জন তদন্তকারীও থাকবে।

উড্ডয়ন বিভাগ *ভনোস* •-এর মাধ্যমে ভিলনিয়াস ও লিডা বিমান ঘাঁটিকে জানিয়ে দিয়েছে যে তারা ওখানে অবতরণ করে।

অনুস স্ধৃত এজেন্টরা যেসব পথ বাবহার করতে পারে বলে সম্ভব মনে হয় সেখানে তদস্তকারী মিশ্র দলের নেতা হিসেবে নতুন যারা যাচ্ছে তাদের কাজে লাগাবার দায়িত্ব আপনাকে বাক্তিগতভাবে দেওয়া হচ্ছে। রকেড পথগুলোর ওপর বিশেষ মনোযোগ দেবেন।

কী হয় জানাবেন তাডাতাডি।

ক শিবানভ

বেতার দূরাভাষ সংবাদ

অভ্যন্ত জক্ষণী !

ইগোরভ সমীপে.

নিয়েমেন অভিযান ত্বরাম্বিত করার জন্যে বর্তমানে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে সেই সম্পর্কে—আজ—১৯শে আগস্ট—সকাল ৭টা থেকে প্রথম ও ছিতীয় বাইলোরুশ যুদ্ধ সীমান্তের সঙ্গে যুক্ত ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিষয়ক বাইলোরাশিয়া ও লিথুয়ানিয়া গণ কমিসারিয়েতের সঙ্গে যুক্ত সকল ভ্রামানাণ অনুসন্ধানী দলকে আপনার আজ্ঞাধীনে আনা হচ্ছে এবং যুদ্ধ সীমান্তে আপনার এলাকায় অবিলম্বে পাঠানো হচ্ছে।

প্রয়োজনীয় নির্দেশ ইতিমধ্যে দেওয়া হয়ে গেছে।

উভয় যুদ্ধ সীমান্তের পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগের ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিষয়ক সাধারণতন্ত্রী কমিসারিয়েতের সঙ্গে যোগাযোগ করুন নির্দিউ পথের দলগুলোর নেতাদের জানাবার জন্যে ঘটনাস্থলে যাবার জন্যে আপনাদের নির্ধারিত কোন পথ তারা অবলম্বন করবে এবং কোথায় তারা অপেক্ষা করবে পরবর্তী নির্দেশের জন্যে।

ইঞ্জিনীয়ারদের দল থেকে পাঠানো কর্নেল নিকোলস্কির উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে লিডা-গ্রোদনো-ভিলনিয়াস ত্রিভুজের মধ্যে

ভ্রেস—VNOS—আকাশ পর্যবেকণ, তথা ও সংকেত কৃত্যক।

সছো আগত যন্ত্রপ<sup>†</sup>তিগুলিকে যথাসম্ভব ভালভাবে কাজে লাগানোর এবং পরবর্তীর তল্লাশী কাজের কর্মভারগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করার বিষয়টি সুনিশ্চিত করার জন্যে।

সমার্স পান্টা গোয়েন্দা বিভাগের কেন্দ্রীয় অধিকার বিশেষ গুরুত্ব আবোপ করচে তল্লাশী-যন্ত্রপাতিগুলো আপনাদের ও আশে-পাশের অঞ্চলে আনা নেওয়া করার সময় এবং যখন স্থায়ীভাবে কোগাও থাকবে তখনও যেন সেগুলোকে অত্যন্ত সাবধানতার সঞ্চে গোপন রাখা হয়।

প্রত্যেকটি বেতার সন্ধানী দল পৌছবার সঙ্গে সঙ্গে তার। কোগাও থাকছে সে সম্বন্ধে প্রতিবেদন পাঠাবেন।

এই অভিযানের জন্যে বিশিক্ষ ১৩১তম বেতার বিভাগকেও\* আপনার কমাণ্ডের ভাষীনে রাখা হল।

বর্ত্নানে লালফেজ সিগনাল ভাধিকারিকের কমাণ্ডের সহযোগিতায় বহু সংখাক শট-ওয়েভ সামরিক প্রেরক্যক কাছে লাগাবাব সম্ভাবনার দিকটা খলিয়ে দেখা হচ্ছে যেগুলোর সাহাযো নিয়েমেন বেতার কর্মীদের বাবসত বেতার বাগগুগুলোতে প্রকৃত অর্থে বাধার সৃষ্টি করা এবং সেখানে জট বাঁধিয়ে দেওয়ার জন্যে যদি আমরা যে প্রেরক্যন্থটি খুঁজে বেডাচ্ছি সেটা খবর পাঠানো শুক করে। এ বাাপাবে চ্ডাম্ম সিদ্ধাম্ম নেওয়া না পর্যন্থ, প্রস্থাব করা হচ্ছে যে আগামী চার থেকে পাঁচ ঘন্টার মধ্যে আপনার যৃদ্ধ সীমান্তের সকল ইটনিট ও সংগঠনগুলিতে শট-ওয়েভ বেতার কেল্গুলোতে কম ক্ষমতাসম্পন্ন এরিয়াল লাগাবেন এবং বাবসত feeder যন্ত্যংশকে পাল্টে নতুন ভংশ লাগিয়ে দেওয়াবেন প্রতোকটি প্রেরক্যন্ত্র।

লালফ্ৰেজ সিগন্যাল আধিকারিক প্রয়োজনীয় নির্দেশ ইতিমধ্যে পাঠিয়ে দিয়েছে।

ক লিবান ভ

<sup>\*</sup> ১৯৪৪-৪৫ সালে তৃতীয় বাইলোরশ যুদ্ধ সীমান্তের অধীনস্থ বিশিষ্ট ১৩১তম বেতার ডিভিসনকে বাবহার করা হত প্রধানতঃ শত্রুদের বেতার যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করতে—্লেশক।

## বেতার-দূরাভাষ সংবাদ

অভ্যন্ত জেরুরী।

ইগোরভ সমীপে.

নিয়েমেন দলের কর্মতংপরতার ফলে যে জরুরী পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আপনি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন আপনার যুদ্ধ সীমান্তের পশ্চাদ্বর্তী অঞ্চলে যত মানুষ চলাচল করবে তাদের ব্যক্তিগত স্বকিছ তল্লাসী করার ব্যাপার সুনিশ্চিত করার এবং এটা প্রযোজ্য হবে অসামরিক ও সকল পদমর্গাদার সামরিক ব্যক্তিদের সম্বন্ধেও। কাগজপত্র পরীক্ষা করার ব্যবস্থা তো তাগে পেকেই চলচে, তার সঙ্গে এই ব্যবস্থাও চালু করুন শক্রদের প্রেরকযন্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনী সাক্ষ্য প্রমাণ খুঁজে বের করার জন্যে।

পাল্টা গোয়েন্দা সংস্থা ও নিরাপত। ইউনিট ছাডাও এই দায়িত্ব-পূর্ণ বাবস্থা কার্যকর করবে স্থানীয় কমাণ্ডান্টের অফিস কর্মীরা এবং ঐসব স্থানে সাময়িকভাবে তথিষ্ঠিত সৈন্দল ও সংগঠনের এন. সি. ও-রা ও বিশেষভাবে বাছাই করা ততাত বৃদ্ধিমান অফিসাররা।

এই ছভিখানে নিযুক্ত প্রতিটি বাক্তিকে কঠোরভাবে নির্দেশ দেওয়া থাকবে যাচাই করা পদ্ধতি সম্বন্ধে এবং সবাইকে ভালভাবে বুঝিয়ে দেবেন যে কাগজপত্র পরীক্ষা করার সময় যথা সম্ভব বিনয়ী ও কৌশলী হতে হবে।

প্রত্যেকটি মোটরগাডি আব তার ভারোহীদের বিশেষ স্তর্কতার স্কে পরীক্ষা করতে হবে।

আপনার জ্ঞাতার্থে জানাচ্চি যে ব্যক্তিগত জিনিসপত্র (মালিকরা যে কোন পদম্যাদারই হোন না কেন) পরীক্ষা করার এই পদ্ধতি অনুমোদিত হয়েছে লাল ফৌজের সৈন্যবাহিনীর প্রধান সামরিক অভিযোক্তার সাক্ষেতিক টেলিগ্রাম নং ওভি/০০৫১, তাং ১৯ ৮: ৪৪ দ্বারা এবং বর্তমানে তা তৃতীয় বাইলোক্তম ও প্রথম বাল্টিক যুদ্ধ সীমান্তের সকল সামরিক অভিযোক্তাদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

### বেতার-দূরাভাষ সংবাদ

फकरी।

ইগোরভ সমীপে,

সেনাপতি ও সিনিয়ার অফিসারদের একটি দল নিয়ে আপনাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্যে বিমানে করে যাচ্ছেন সমার্স পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগের কেন্দ্রীয় আধিকারিকের বড় কর্তা। নিয়েমেন অভিযান সংক্রাপ্ত কাজকর্মের সম্প্রতি যে অগ্রগতি ঘটেছে তার মধ্যে একটি সমন্বয় করার জন্যেই তিনি যাচ্ছেন এবং এই তদন্তের নিয়ন্ত্রণভার তিনি নিজের হাতে তুলে নেবেন (তিনি যে বিমানে যাবেন সেটি হল একটা ডগলাস-৯; যে জঙ্গা বিমানগুলো পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবে যেগুলো হল এল-এ ৫. এফ. এন। সংখ্যা ২৬ এবং ৩৪)।

তাদের পৌদনো সংবাদ পাঠিয়ে দিয়েছে উড্ডয়ন বিভাগ ভনোস-এর যাধ্যমে।

লিডা বিমানখাটিতে বিমান পৌঁচলে যেন গাড়ি পাওয়া যায় তার আয়োজন নিশ্চয়ই করে রাখবেন। তাঁর পৌঁছানো সংবাদ অবিলম্বে জানাবেন।

কলিবানভ

সরকারী-স্বারকলিপি

खण्डास सकती ! विरमस खखासिकात !

কোভালিয় ভ এবং তকাচেকো সমীপে,

পুনরায় নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত অভিযানমূলক পরিবহণ বিভাগের তত্ত্বাবধানে থাকা বাল্টিক অঞ্চলের জন্য প্রেরিত বিশেষ কে সিরিজ ট্রেনগুলিকে (ট্যাংক) মঙ্কোতে আটকে রাখতে হবে। এই ট্রেনের নম্বর হল ২৭৪১, ২৭৪২, ২৭৪০, ২৭৫৫, ২৭৫৬, যেগুলি চেলিয়া িন্ত ছেডেছে ১৭ই ও ১৮ই আগঠ তারিখে এবং সেই সঙ্গে

১৩৬৫, ১৩৬৯, : ৭৮৩ এবং ১৭৮৬ নম্বরের ট্রেনগুলিও, যারা গোর্কি ও সর্ভেদলভম্ক ছেড়েছে ১৮ই আগস্ট তারিখে।

এই নির্দেশ পালন করার দায়িত্ব বাক্তিগতভাবে আপনার।
নিজে পরীক্ষা করে দেখবেন নির্দেশ যথাযথভাবে পালিত হয়েছে কিনা
এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জানান।

অনুমত্যানুসারে: সুপ্রীম কমাণ্ডের স্তাভকার নির্দেশে!

কারপোনোসভ

বেতার-দূরাভাষ সংবাদ

कक्ती।

ইগোরভ সমীপে.

১৮. ৮. ৪৪ তারিখের ...... নম্বর বেতার-দ্রাভাষ সংবাদের স যোজনী হিসাবে আমি এতদারা আপনাকে জানাচ্ছি যে, নিয়েমেন অভিযান সংক্রান্ত পরীক্ষা পদ্ধতি ও তদন্তের কাজের সঙ্গে জড়িত সৈন্যবাহিনীর কর্মীদের বর্ধিত র্যাশন সম্বন্ধে লাল ফৌজের পশ্চাদ্বর্তী ঘাঁটির বড় কর্তার প্রদন্ত নির্দেশ, আজ থেকে সম্প্রসারিত করা হল সকল সামরিক কর্মীদের ক্ষেত্রে, তাদের নিজম্ব বিভাগ নির্বিশেষে, যাদের সাংকেতিক নাম হল "বেইটনী", তাদের খান্ত সরবরাহ করা হবে প্রতিরোধ চ্যালেন্স বিষয়ক গণ কমিসারিয়েতের মাধ্যমে (অনুমত্যানুসারে: লাল ফৌজের পশ্চাদ্বর্তী ঘাঁটির বড় কর্তার পাঠান নির্দেশ, নং .....তাং ১৯.৮. ৪৪)।

এই নির্দেশ পালিত হয়েছে কিনা তা নিজে পরীক্ষা করে দেখবেন।

ब्यार्ट्ड गिरग्रह

বেতার-দূরাভাষ সংবাদ

অত্যন্ত জক্রী।

ইগোরভ সমীপে.

আগামী তিন থেকে পাঁচ ঘনীর মধো…∗জন সমার্স অফিসার,

এই নথী থেকে সংখ্যাগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে—লেশক।

সঙ্গে সংক্ষণ তদস্তকারী নিয়ে স্কোরগায় পৌচচ্ছে বিশেষ প্লেনেলি গোদনো আর ভিলনিয়াস বিমান গাঁটিতে নিয়েমেন অভিযানে অংশ নিতে: তাদের পাঠাচ্ছে প্রথম ও দ্বিতীয় বাইলোকশ যুদ্ধ সামাস্ত, লেনিনগ্রাদ যুদ্ধ সীমাস্ত এবং প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় উক্রাইনীয় যুদ্ধ সীমাস্তের পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগ।

যারা নতুন যাডেছ তাদের সঙ্গে সঞ্চে মিশ্র তদস্তকারী দলের সঙ্গে যুক্ত করবেন, যে দলগুলি সেইসব এলাকায় কাজ করছে থেখানে আমরা যাদের সন্ধান করছি তারা খাসতে পারে—এবং এ কাজটার দায়িত্ব সম্পূর্ণ আপনার।

প্রাল্টা ভাকে খবর দিন।

ফ্রনার ফ্রন্ট থেকে এবং মদ্যে থেকে অফিসাররা যে প্রেনে ফাস্চেন সেগুলো আপনার অধীনেই থাকবে থাতে নিয়েমেন অভিযান সম্পূর্ণ করার ব্যাপারে আপনি আপনার প্রচেষ্টা জোরদার করতে পারেন।

অন্য কি সহায়তা বা সাজ-সরঞ্জাম দরকার হতে পারে তা নিয়ে অবিলক্ষে মোখভ, পলিয়াকভ ও নিকোলস্কির সঙ্গে আলোচনা করুন এবং আপনাদের সিদ্ধান্ত অবিলম্বে আমাদের জানান।

কলিবান্ড

#### ৬০। তামান্ত্রেভ

সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝতে পারলাম বন্দুকের গুলী ওর মাধার অর্থেক উড়িয়ে দিয়েছে। রাগে পাগল হয়ে গেলাম আমি এবং যথন দেখলাম লুঝনভ আর ফোমচেঙ্কো দৌড়ে এসে মৃতদেহের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে, তখন আমার জানা যতোগুলো গালাগালি ছিল তা দেবার ইচ্ছে করছিল।

'কি দেখছ হাঁ করে ? মরে ভূত হয়ে গেছে !' রাগের চোটে থুতু ফেললাম আমি, নিজের রাগ আর সামলাতে পারছি না, 'পাঁচবারেরও বেশি বলেছিলাম তোমাদের—ও যদি একলা থাকে সব ভার আমার ওপর ছেড়ে দিও। তবে কেন এগিয়ে এসে সব ব্যাপারটি ভণ্ডুল করে দিলে !' 'আমরা ভেবেছিলাম···ও তোমাকে মেরে ফেলেছে', কাঁধের ক্ষত স্থানটি চেপে ধরে বললো লুঝনভ, ব্যথায় মুথ কুঁচকে উঠছিল।

'ভেবেছিলাম!' একেবারে ছেলেমানুষের মতো কথা। কি চমৎকার সাহায্যকারীই না পেয়েছি আমি, সাহসেরও বলিহারী থাই। পৃথিবী ওদের গিলে ফেলছে না কেন! আমার স্থির বিশ্বাস ছিল ওরা যদি এগিয়ে না আসতো এবং পাওলােস্কি থিদি বুঝতে পারত যে শুধু আমি আর সে ছজনে আছি, তাহলে পায়ে আবাত লাগা সত্ত্বেও এভাবে নিজেকে শেষ করতাে না এবং আমি ওকে জাান্ত ধরতে পারতাম। ইচ্ছে হচ্ছিল ধমকে ওদের শেষ করে দিই। কিন্তু তখন একটা মুহূর্তও নই করার সময় আমার নেই।

লুঝনভের কোটের হাতাটি চিঁড়ে সঙ্গে সঞ্চে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলাম এবং ক্ষত স্থানের ওপর একটি ফিতে এঁটে দিলাম শব্দু করে যাতে রক্ত বন্ধ হয়। 'থানিকটা মাংস শুণু কেটে গেচে, হাড়ে চোট লাগে নি। হাসি মুখে স্থাকরো—হাজার হোক তোমার তো বয়স হয়েছে।'

ওখান পেকে নডবার আগে প্রয়োজনীয় স্বাক্ষ্য-প্রমাণের ব্যাপারে এক নজর দেখে নেওরা উচিৎ বলে দেখে নিলাম। প্রথমেই লক্ষ্য করলাম পাওলোক্ষির বুট। পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে যে কোন লোক ওটাকে সোভিয়েত অফিসারের বুট বলে মনে করবে, কিন্তু জুতোর তলাটা জার্মান বাহিনীর বুটের মত। চ্যাপটা মাথা পেরেক আর গোড়ালিতে লোহার চোট পাত লাগানো। এতদিন যুদ্ধে আছি এই ধরনের দ্যে-আঁশলা জুতো একটাও চোখে পড়ে নি—শেখার কোন শেষ নেই—সঙ্গে সঙ্গে ঝরণার ধারের পায়ের ছাপের কথা মনে পড়ে গেল আমার। যেগুলো আল্রেই আবিস্কার করেছিল। পাওলোক্ষি নিশ্চয়ই এই বুই জুতো পরেই ওখানে গিয়েছিল, চিহ্নগুলো তারই।

তারপর আমি ওর চাপা কোট খার অফিসারদের প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকালাম। কাগজ পত্র নিয়ে পকেটে ঢোকালাম। ওর ভ্রমণ করার পরওয়ানাটায় চট করে একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম—ওটি পাওলোদ্ধির নিজের হাতে তৈরী, লেখাগুলো টাইপ করা, গুপু চিহ্ন পর্যন্ত দেওয়া, যেটি মাত্র কিছু দিন আগে ১লা আগস্ট থেকে চালু করা হয়েছে, যেমন—একটা বাক্যের মাঝখানে কমার বদলে ফুলস্টপ দেওয়া। তার কাগজ-পত্রের মধ্যে আর কোনো পরওয়ানা ছিল না, ফলে আমার মনে হলো ও কিছুতেই দলের নেতা হতে পারে না, যদি হতো তবে নিজের ইচ্ছে মতো কাজ করার জন্য উপযুক্ত একটা কল্লিত কাহিনী গড়ে তোলার ব্যবস্থা থাকতো।

পাওলোদ্ধির বৃটজুতে! খোলার জন্যে তেমন কফ করতে হলো না আমাকে—মৃতদেহ শক্ত হয়ে ওঠার আগেই ও কাজটি করে রাখা ভাল।

সুইরিডদের বাড়ি থেকে এখনও পর্যস্ত কেউ বেরিয়ে আদে নি। তবে এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না যে জানলা দিয়ে ওরা নিশ্চয়ই তাকাচ্ছে; অস্ততঃ সেই রন্ধটিতো নিশ্চয়ই। কী ভাবছে বুড়ো জানতে খুব ইচ্ছে করিছিল আমার।

লুঝনভকে বললাম, 'তুমি এখানে থাকো। বর্ষাতি দিয়ে চেকে দাও, আর দেখাে কেউ থেন কাছে না আসতে পারে।...আর ফোমচেঙ্কাে তুমি আমার সঙ্গে এসাে।' বন্দুক বাগিয়ে ধরে আমি আর ফোমচেঙ্কাে ছুটলাম ওক-ঝাডের দিকে, থেদিকে ছুটেছিল পাওলােষ্কি মাত্র দশ মিনিট আগে।

'তৈরী থেকো! মনে হয় ওখানে ওর জন্যে কেউ অপেক্ষা করছিল একটু ডান দিক ঘেঁষে দৌড়োও। ওরা গুলী করতে যদি শুরু করে মাটিতে শুরে পড়বে।' দৌডতে দৌডতে নির্দেশ দিতে লাগলাম ফোমচেঙ্কোকে। হঠাৎ আগেকার কথা মনে পড়ে থেতেই কড়া গলায় প্রশ্ন করলাম, 'সংকেত দাও নি কেন আমাকে ?'

'সংকেত ? ভুলে গিয়েছিলাম আমরা…এতো উত্তেজিত হয়েছিলাম যে মনে পড়ে নি…।'

'ভুলে গেছিলাম…উত্তেজনা…' আবার সেই ছেলেমানুষী, এচাড়া আর কি বলা যায়। ছজনেরই বয়স ত্রিশের বেশি, দেখা যাচ্ছে উত্তেজনার ব্যাপারটিই সবচেয়ে বড হয়ে উঠেছিল ওদের কাছে। এই জন্যেই অস্থায়ী সাহায্যকারীদের সঙ্গে কাজ করতে আমি পছন্দ করি না—ওরা গলায় জগদ্দল পাথরের মতো ঝুলে থাকে, ওদের মধ্যে বৃদ্ধির ছিটেফোঁটা পর্যস্ত দেখা যায় না!

প্রাণপণে ছুটছিল ফোমচেঙ্কো, তবুও ধীরে ধীরে ও পিছিয়ে পড়ছিল। ইতিমধ্যে বেশ ভালভাবে আলো ফুটে উঠেছে, দূর থেকেই আমাদের দেখা যেতে পারে। যে কোনো মুহূর্তে গুলী লাগতে পারে চিন্তা করে উত্তেজনায় টান টান হয়ে উঠেছি আমি, কিন্তু সব কিছু পুরোপুরি শাস্তই রইলো। ঝাড়ের কাছে প্রায় যখন পৌছে গেচি তখন পেছন খেকে কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম।

মুখ ফিরিয়ে দেখলাম ঝোপ ঝাড়ের পাশ দিয়ে রাতের সূতীর পোশাক পরেই জ্লিয়া এগিয়ে যাচ্ছে লঝনভের দিকে। এটাই কি চাইচিলাম আমরা ঠিক বুঝতে পারলাম না। লুঝনভ ছুটে এসে ওকে থামাতে চাইলো, ভাল হাতটা দিয়ে জুলিয়ার কর্ই চেপে ধরে। হাত চাডিয়ে নিয়ে ও ছুটে গেলো সেই জায়গাতে, যেখানে লুঝনভ ওকে থেতে দিতে চাইছিল না। তারপরেই ভেসে এলো তীক্ষ আর্তনাদ—নিশ্চয়ই পাওলোক্ষিকে দেখতে পেয়েছে ও।

এর পরের দৃশ্য আমি সহজেই কল্পনা করে নিতে পারলাম এবং ফোমচেক্ষাকে বললাম ফিরে গিয়ে ও যেন লুঝনভকে বলে চোট মেয়েটাকে
যেন সুইরিডের বাড়িতে নিয়ে যায়, আর ফোমচেক্ষো যেন জুলিয়াকে পৌছে
দেয় তার নিজের বাড়িতে আর দেখে যাতে জুলিয়া কিছুতেই নিজের বাডি
ছেড়েনা যায়। 'যাও, জলদি করো। আর শব্দ কোরো না।'

'জুলিয়াকে কি বলবো পাওলোফি নিজেই নিজেকে গুলী করেছে।'

'এখনই সব কিছু বলার সময় হয় নি। ছাখো যেন কাল্লাকাটি এখনি বন্ধ হয়ে যায়। ও যদি বাধা দেবার চেইট। করে, গায়ের জোরে সেটি করবে। সুইরিডকেও সাবধান করে দিও—এবং তার স্ত্রীকে—তারাও বাডি ছেড়ে কোথাও যেতে পারবে না। চুপচাপ থাকো। যাও জোর কদমে ছোটো।'

পাওলোস্কির দেহটা যেখানে পড়েছিল সেখান থেকে ফুঁপিয়ে কাঁদার শব্দ আদছে শুনতে পেলাম। কিন্তু ফিরে না তাকিয়ে ছুটলাম ওকের ঝাড়টার দিকে। সাবমেসিনগানটা হাতে বাগিয়ে ধরে চুকে পড়লাম ভেতরে, গাছের ফাঁক দিয়ে ডাল পালার তলায় মাথা নীচু করে এগোতে লাগলাম। প্রতিটি মূহূর্তে আমি আশা করছিলাম সেই লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে পাওলোক্ষি যাদের ওখানে অপেক্ষা করিয়ে রেখে থাকতে পারে! নিজের মনোভাব চেপে রেখে আমি নিজেকেই নানা যুক্তি দিয়ে বোঝাতে লাগলাম। একটাকে ধরতে পারলাম না ঠিকই, তবে যাই হোক না কেন বাকী ছটোকে জ্যান্ত ধরতেই হবে।

দৌড়চ্ছি আর দব কিছু চিস্তা করছি এবং পরিষ্কার ব্ঝতে পারছি এই
মূহুর্তে দব কিছু ভীষণভাবে বার্থ বলে মনে হচ্ছে। জললের প্রাপ্ত থেকে
অন্তিকী মুহুর্তে—২৩

ঠেলে বেরিয়ে থাকা ওকের ঝাড়টার ছদিকটা ঘুরে নিয়ে ছই প্রাপ্তকে কেটে বেরিয়ে গেছে যে রেখাটি সেটা ধরে ছুটতে লাগলাম আড়াআড়ি একটা ব্রিছুজ সৃষ্টি করে। কাউকেই দেখতে পেলাম না, তখনও শিশিরে ভিজে রূপোলী হয়ে থাকা ঘাসের ওপর কোনো গাঢ় লম্বা টাটকা দাগ দেখতে পেলাম না। মনে হলো এখানে কেউ যেন পাওলোস্কির জন্যে অপেক্ষা করে কখনে। ছিল না।

জঙ্গলটা থেকে বেরিয়ে আসার পর দেখলাম পাওলোস্কির দেহটার কাছাকাছি কেউ নেই এবং দূর থেকে জুলিয়ার কোঁপানি আর আর্ত চীৎকার শোনা যাচ্ছে: ফোমচেঙ্কো তাহলে এখনও বাড়িতে নিয়ে যেতে পারে নি দেখছি।

তথন আমার কাজ হল ওক ঝাড়ের ছদিকে প্রায় এক থেকে ছু মাইল দ্র পর্যন্ত জঙ্গলের হুটো ধারকে দেখা তাতে সময় লাগল এক ঘন্টা। জঙ্গলের পাশ দিয়ে ছুটতে ছুটতে আমি তীক্ষ্ণ নজরে লক্ষ্য করতে লাগলাম কোন চিহ্ন পাওয়া যায় কিনা, যে পাঁচটা রাস্তা আর ছুটো কাঁচা পথ জঙ্গলের মধ্যে ছুকেছে তাদের প্রত্যেকটির প্রথম কয়েকশা গজ ভাল করে পরীক্ষা করলাম, কিন্তু টাটকা দাগ একটাও দেখতে পেলাম না। নিজেকে মনে হচ্ছিল একটা ক্রান্ত ঘোড়া, সারা গা দিয়ে ঘাম ছুটছে, কিন্তু এরই মধ্যে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেছি আমি। জঙ্গলের এই দিকটায় পাওলায়্কির অপেক্ষায় কেউ ছিল না, অন্ততঃ এই চার মাইলের মধ্যে এবং ছুদিন আগে যে বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল তারপর থেকে অন্ততঃ এখানে কেউ ছিল না।

যত জোরে সম্ভব ছুটে ফিরলাম আমি। ক্ষত স্থানটি চেপে ধরে পাওলোদ্ধির দেহটার পাশে ঘাসের ওপর বসেছিল লুঝনভ, ওকে বেশ ফ্যাকাশে লাগছিল, কন্টও হচ্ছে মনে হয়। তবে ব্যাণ্ডেজটা ভালই বেঁধেছি, কারণ রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেছে।

'সুইরিড আর তার স্ত্রীকে কি তুমি সাবধান করে দিয়েছ যে তারা যেন অন্য কোথাও না যায় এবং ওরা যেন মুখ বন্ধ রাখে ?' আমি জানতে চাইলাম।

<sup>&#</sup>x27;रा वर्ल निस्त्रिहि।'

<sup>&#</sup>x27;লিডাতে যেতে পারবে ?' আমি প্রশ্ন করলাম।

<sup>&#</sup>x27;र्ग।' -

'বড় রাস্তায় চলে যাও', ডান াদকটা দেখিয়ে বললাম, তারপর কারুর গাড়িতে লিফট নিও। বিমানবাহিনীর পালটা গোয়েলা বিভাগে খবর দেবে—আলিওখিন বা বড় কর্তাকে খুঁজবে—বলবে তাঁরা যেন এখুনি এখানে চলে আসেন। বলবে আমরা যখন পাওলোক্সিকে চারপাশ থেকে থিরে ফেলছিলাম তখন ও নিজেকে গুলী করে। খেয়াল করে বলবে যে ও একাছিল এবং জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসে নি। তোমার নিজের ধারণা বা সিদ্ধান্তের কথা ওদের বলবে না—শুধু ঘটনাটুকু বলবে। এবার বেরিয়ে পড়।

দেখলাম লুঝনভের দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি লাগছে এবং ও একটু এগিয়ে যেতেই ডেকে বললাম, 'সুইরিডকে বলবে—বলার দরকার কি ? জোর করে ওর কাছ থেকে বাড়ির তৈরী কিছুটা মদ চেয়ে নেবে, রাস্থায় মেজাজ ঠিক রাখতে হবে তো তোমার। আধ গেলাস খেয়ো, তার বেশি নয় কিছু! নাও জলদি করো। দেরী কোরো না।'

আমি চাইছিলাম ডিভিসন থেকে কেউ এখানে আসুন এবং নিজের োখে আসল ঘটনাটি দেখুন, শুধু আমার প্রতিবেদন পড়ে কেন জানবেন। যখন তোমার স্থ্যাতি আছে একশোটা শক্তর চর জ্যান্ত থেপ্তার করার, তখন একজনও যদি নিজেকে গুলী করে শেষ করে দেয় তবে তো সেটা তোমার পক্ষে লজ্জার ব্যাপার। ভঁরা বলতে পারেন আমি হয় অসাবধান ছিলাম, নয় গাফিলতি করেছি: সবার মুখ তো বন্ধ রাখতে পারা যায় না এবং বাজে কথা এড়াতেও চাইছিলাম আমি।

পাওলোদ্বির চাপা কোটটা বা তলার গেঞ্জীটা খুলে নিলাম না, শুধু কলারটা খুললাম এবং তকমাটা খুলে নিলাম। তারপর এল প্যান্টের পালা। পেচন পকেটে পেলাম রুমালে মোড়া হাতে তৈরী অ্যালুমিনিয়ামের একটা সিগারেট কেস্ট্র: ভেঙ্গে পড়া এরোপ্লেনের গা থেকে অ্যালুমিনিয়ামের পাত খুলে নিয়ে পশ্চাঘতী ইউনিটের কাই-ফরমাস খাটার লোকগুলো ঐ ধরনের প্রচুর সিগারেট কেস তৈরী করত। ঢাকাটা খুললাম, তার ওপর লেখা ছিল: "জার্মান আক্রমণকারীরা নিপাত যাক।" কেসের ভেতরে ছিল মিছি করেট্র ডানেনা লক্ষার সঙ্গে কাটা তামাক মেশানো। এই শুঁড়ো থেকে এক চিমটে কারুর চোখে ছুঁড়লে বেশ কিছুক্ষণের জন্যে তাকে অন্ধ হয়ে থাকতে হবে এবং তাছাড়া কুকুররা যাতে গন্ধ পেয়ে অনুসরণ করতে না পারে

তার জন্যেও এটা ব্যবহার করা যায়, আত্মরক্ষা করার চমৎকার ফন্দী এর চেয়ে ভাল আর হয় না।

সিগারেট কেস্টার এক কোণে ছোট্ট একটা প্লাস্টিকের কোটোয় কয়েকটা ট্যাবলেট এবং তার মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ল হুটো স্বচ্ছ পাথর।

নিমেষে মনটা দমে গেল। বেতার-কর্মী না হলেও কারুর জিনিসপত্রের সঙ্গে বাড়তি কোয়ার্টজ থাকটা অসম্ভব নয় তিন্তু আর কার কাছে সেটা থাকতে পারে ? তিনলার নেতার কাছে । এই সম্ভাবনার কথা কিন্তু পরিস্থিতিতে কোন উন্নতি ঘটালো না। সেনাপতির রাগী মুখটা আমার মনে পড়ল এবং ঘাড়ের পেচন দিকের ক্ষত চিহ্নটাতে হাত বুলোতে বুলোতে তিনি গর্জে উঠবেন: 'মডা নিয়ে আমি কি করব। আমরা চাই আস্ত একটা চর, যে আমাদের খবর দিতে পারবে এবং অংশ নিতে পারবে বেতার-খেলায়।'

ঝঞ্চাট হবেই—এডানো মুশকিল। সেনাপতি আমাকে বলবেনুই, 'অন্ততঃ তোমার কাছ থেকে এটা আশা করি নি আমি $\cdots$ তোমার লজ্জা করছে না ?

অজুহাত দেখাতে অবশ্য আমি পারি। বলতে পারি—'কী ধরনের লোক আপনি আমাকে দিয়েছিলেন কাজ করাব জন্যে গোয়েন্দাগিরির কাজ পাইলটরা কি জানবে। ওদের কাছ থেকে আশাই বা কী করতে পারি আমরা এর বেশি ? ওরা যে ভুল সময়ে ছুটে এগিয়ে এলো তার জন্যে তো আমায় দোষ দেওয়া যায় না। তখন হয়তো উনি বলবেন—'পাইলটদের কথা আমি শুনতে চাই না। তেখনার ওপরেই তো ভার ছিল, তুমি তো আর আনাড়ী নও। সব কিছুর দায়িও তোমাল। ঐ চিনে কোঠাতে ত্টো পুরো দিন আর রাত কাটালো তোমরা। অতোটা সময়ের মধ্যে তো ভালুককেও নাচ শিখিয়ে ফেলা যায়, আর তুমি কি না ওদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারলে না।'

'ওদের নির্দেশ দিতে বার্থ হয়েছি !'—একটু ন্যায়বিচারও তো করবেন। ক্রুলের বাচ্চার মতে। ওদের সব কিছু বৃঝিয়ে আমি গলা ভেলে ফেলে–ছিলাম। তবে, না, ফোমচেক্ষো আর ল্ঝনভের ঘাড়ে দোষ চাপাবার মতো নীচে নামতে আমি পারবো না। কোনো অজ্হাতও দেখাব না। ওবু চুপ করে দাঁভিয়ে থাকবো। পাওলোদ্ধি যে আত্মহতা করলো তার জন্যে সম্পূর্ণ দোষ আমার। এর আর অন্য কোনো ব্যাখ্যা হয় না। কন্ট হবে বটে, তবে করারও কিছু নেই।

আকার, আয়তন আর রঙ দেখে আমি ব্যলাম ট্যাবলেটগুলি হলো ফেনামিন। এর একটা ট্যাবলেট খেলে ল্যানভ বাড়িতে তৈরী ভোদকা খাওয়ার মতই উত্তেজনা পেতো, তবে ওকে এখন আর দেখা যাছে না, তাছাড়া দৌড়ে গিয়ে ধরারও সময় এটা নয়—হাতে এখন অনেক জরুরী কাজ।

মাধার ছটো চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল, যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল আমার কিন্তু একদক্ষে ছটোকে মেলানো সন্তব নয়। প্রথমতঃ পাওলাস্কি ঐ বনের মধ্যে ৫ খেকে ৬ দিন আগে ঝরণার ধারে ছিল, একটা খোঁটা থেকে পিছলে পড়ে গিয়ে নিজের অসাবধানতাতেই পায়ের ছাপ রেখে গেছে। বিতীয় ঘটনা হলো এই যে এই রাতে ও এখানে এসেছিল। কিন্তু আমার ধরেণা অনুযায়ী জন্ধলা থেকে আলে নি, মনে হচ্ছিল ও যেন শ্র থেকে নেমে এসেছে। এর পরের কাজটা হলো জুলিয়া আন্তোনিউকের বাড়িতে আসার যে প্রগুলো খুব কাছে আছে সেখানে ওর পায়ের ছাপের জাসন্ধান কবা—এটা এখন সম্মানের প্রয়, আর কিছু নয়।

এখন আৰু মনে বিক্ষাত্ৰ সক্ষেত্ৰ নেই যে পাওলাক্সি শক্তনের সক্ষিত্র এজেন্ট ছিল, নিছক সহযোগী নয়, বা শাস্তি এড়াবার জন্যে এগনি জলনে লুকিয়ে ছিল বাও নয়।

যে উনি আর অন্তর্বাস পাওলোফি পরেছিল এগুলো লেবেল থেকে বোঝা যায় ইঙানোভো বা মস্কোর কারখানার তৈরী। ভেতরে পরার আগুবিদানত আর শার্টিটা পরিস্কার করে কাচা ছিল—আজ বা কাল পরেছে, তার আগে কিছুতেই নয়। কাঁধের বেল্ট আর কম্পাসটা সোভিয়েভ দেশে তৈরী এবং পুরনো হয়ে এগেছে। ঘড়িটা বিদেশী—মনে হচ্ছিল সুইজারলাভের তৈরী, জল-নিরোধক আর কাঁটাগুলি অল্জালে, অনেকটা আমার, গাভেল আর অন্যান্য বহু অফিসারদের ঘড়ির মতোন,—জার্মানদের কাছ থেকে দখল করা।

যথনই মনে মনে ব্ঝতে পারল'ম যে আজ আর পুমোতে পাংবো না, সলে সলে তুটো কেনামাইন টাবলেট মুখে ফেলে দিলাম এবং যদিও জানি যে ট্যাবলেটগুলি কাজ করতে বেশ সময় নেয়, তব্ও বেশ নতুন শক্তি যেন স্কারিত হয়েছে মনে হতে লাগলো।

ভারপর আবার পাওলোদ্ধির বুটজুতো পরীক্ষা ক'তে বদলাম এবং

দেশলাম ছটো জুতোরই ডগার নীচে সেলাই করে চোকানো আছে র্যাশন ক'ড আর ভ্রমণ করার পশ্ভয়ানার বাড্তি ফর্ম। সেলোফেন কাগজে ভাল করে মোডা যাতে ওগুলো নট না হয়ে যায় এবং ওগুলো নতুন, এখনও বাবহার করা হয় নি এবং সে যে বাহিনীর ইউনিটের সৈনিক সেখানকার ফ্রাম্প মারা।

সব কিছুই যেমন হওয়া উচিত তেমনি আছে, সবকিছু থেকে দেখা যাচছে শে কক পলের একজন এজেন, তবে এমন কিছু নেই যা দিয়ে প্রমাণ করা যায় যে আমরা যে দলটার খোঁজ করছি ও সেই দলের এজেন। আপ্রাণ খুঁজেও সে ধরনের কোনো প্রমাণ খুঁজেও সেলাম না।

৬র বন্দুক, কাগজপত্র সবকিছু ওছিয়ে নিয়ে আমি তাড়াভাডি গেলাম জুলিয়ার বাড়ি, থেখানে অপেকা করেছিল এক অপ্রীতিকর ও অপরিহার্য দায়িত্ব পালন—বাড়িটায় তল্লাসী করতে হবে।

চূলার পাশে দাঁড়িয়ে পাধার। দিচ্ছিল ফোমচেছে'। চৌকাঠ পার হবার ললে দলে লক্ষা করলাম ওর মুখে অংচডানোর দাগ এবং ওর কোটের কলাবের বোতাম ছিংডে গেছে। পাওলোফ্কির দেহটার কাছ থেকে জুলিয়াকে টেনে বাড়ি আনতে ওকে বেশ বেগ পেতে হয়েছে দেখছি।

দেওয়ালের দিকে মুখ করে একটা প্রনো লোহার ঘাটে নিস্পালের মতো শুয়ে ছিল জুলিয়া এবং মাঝে মাঝে হতাখায় ভেঙ্গে পড়া মানুষের মতে। চাপা গোঙানি ভেদে আস্ছিল। যেন সে অধ্ অচৈতন্য অবস্থায় আছে।

দেওরালপ্তাল লাডা। টেবিল হিসাবে বাবহার করা হচ্ছিল একটি উল্টেরখা মাইন রাখার বাক্স, ওপরে গোলাপী কাপড় দিয়ে ঢাকা। তার পাশেই একটা নড়বড়ে কাঠের টুল। বাস ঐটুকুই—আর কোন আসবাবপত্ত নেই, কোনো রকম পদা-টদা নেই। নিছক দাহিদ্রোর ছাপ।

চুলির সামনের দিকে সাদা ভোয়ালে দিয়ে কিছু একুটা ঢাকা—খুব সম্ভব সাবার। ভেতরটা ভাল করে পরীক্ষা করতে বললাম ফোমচেছোকে, এবং নিজে গেলাম দেখতে গাড়ীবারান্দা আর চিলেকোঠাতে, যদিও মনে চিল যে বড় রাস্তা থেকে বাডিতে ঢোকার পথে পায়ের চিহ্ন খোঁজাটাও কম শুকুত্পুর্ব হয়।

গাড়ীবারান্দার কাজের জিনিস একটি মাত্রই পেলাম তা হল পাওলোফির আর এক সেট অন্তর্বাস। ওটা অব্ধা খুঁজতে হয় নি, তারেতে বুশছিল, তথনও ভিজে: গত সন্ধায় জুলিয়া নিশ্চয়ই কেচে দিয়েছিল। তাবপর আমি মাটির মেঝে, দেওয়াল আর এক কোণে স্তুপীকৃত করে রাধা আচে-বাজে জিনিসও ধুঁজলাম, পেলাম না কিছুই।

চিলেকোঠায় কিছু বাড়তি ঝাঁটা টালানো ছিল, মেঝের ওপর পড়েছিল ছটো পুরনো লেবু গাছের ঝাকলে তৈরি ঝুড়ি; জং-ধরা একটা কাল্তে এবং এক কোণে দেখলাম একটা ট্রেঞ্চ কাটার কোলাল, প্রায় নতুনের মত দেখতে। কাঠের হাতলের তলার দিকে সামান্য একটু কাটা ছাড়া কোলালটার আর কোন বিশেষত্ব নেই।

এ ধরনের কাহিনী বছ পুবনো: একজন সৈনিক তার নিজের কোদাল জন্য কোথাও ফেলে আগতে পারে এবং পরে কাছাকাছি জন্য কোনো কোম্পানীর কাছ থেকে একটা "ধার" চেয়ে নিতে পারে এবং তারপর জাগেকার মালিকের নামের আভ অক্ষর কেটে ফেলে দেবে। এ-ধরনের ঘটনা বছবার ঘটতে দেখেছি।

মনে হল প্রায় পাঁচ সপ্তাহ আগে, যখন এই অঞ্চল দিয়ে যুদ্ধ সীমাস্ত এগোচ্ছিল তখন থেকে কোদালটা এখানে পড়ে আছে। ছোট হাতলওলা এই ধরনের কোদাল ইলিয়ার বাগানে ততো কাজে লাগবে না, তাই বোধ হয় এই চিলেকোঠায় পড়ে আছে ওটা। কিন্তু ধূলোর পাতলা আবরণ এখনও পড়েনি কোদালের গায়ে, কাস্টেটারই মত, তার মানে নি-চয়ই সম্প্রতি ওটা বাবহার করা হয়েছিল।

চিলেকোঠার মেঝেতে ছড়ানো মাটি আমি আমার ছোট ছোরাটা দিয়ে ভাড়াভাড়ি বি ধৈ বি ধৈ দেখছিলাম, হঠাৎ ঘড়িতে নজর পড়তে দেখলাম এটা বাজতে ১৩ মিনিট বাকী আছে। আর মিনিট পনেরোর মল্যে বড় রাজায় যেতে হবে আমাকে একটা নির্ধারিত জায়গায়, যেখানে লগীতে করে পাভেল ফিরবে কিংবা—ও যদি নিজে না আগতে পারে—খাবার আর কিছু লিখে খবর নিশ্চয়ই পাঠাবে।

ষা আশকা করেছিলাম তাই হল, ফোমচেকোও কিছু খুঁজে পায়নি এক—
ভলার ঘরে, শুধু চুল্লীর ওপর এই খাবার ছাড়া। মার্কিন শুয়োরের মাংদের
ছুটো কৌটো, পাঁচ প্যাকেট শুকিয়ে রাখা ছুটা, ছুটো পাউরুটি এবং চিনি ও
মুনের ছোট ছোট প্যাকেট। জার্মান্দের দেওয়। "সরকারা" কাগজপত্তের
সাহাযো পাওলোক্তি ওগুলো জোগাড় করেছে আমাদের খাবারের ডিপো

পেকে এবং সম্ভ কানণেই ওগুলোকে বাজেয়াপ্ত করা উচিত। আমি অবশ্য ঠিক করলাম ওগুলো জুলিয়ার জনা রেখে যাবো এবং প্রতিবেদনে লিখবো বাচচাটা শতে না খেয়ে মরে ভার জন্মে খাবার দেখে গোলাম আমি।

ঘরটা আর একবার ভল্লাশী করতে বললাম কোমচেকাকে, বিশেষ করে এই কারণে যে ওর আর অন্য কিছু করার থাকত না তাহলে। আমি নিজে পাপ্রলাস্থির সব জিনিসপত্র, তার বন্দুক আর কাগজপত্র হাতকাটা ব্যাতিব মধ্যে পুরলাম এবং তারে ঝোলা অন্ত বাসগুলিও নিতে ভুলিনি এবং স্বকিছু নিয়ে একটা বড় বান্তিল বেঁধে কেল্লাম।

সাধারণ অবস্থায় দারীটাকে আমরা বাড়ি পর্যস্ত আনি। পাওলোফ্টির দেইটাকে তুলে নেবার জনো, কিন্তু পাডেলের সক্ষে মুখোমুখি দেখা হবার সময় খালি-হাতে থাকতে ইচ্ছে করছিল না বলে বোঁচকাটা হাতে নিলাম। চিলেকোঠা থেকে কোদালটা আগেই ছুম্ডে একতলায় ফেলে দিয়েছিলাম, শেষ মুহুর্তে ওটাও তুলে নিতে ভুললাম না।

ফেনামাইন ট্যাবলেটের গুণে দারুণ ফুর্তিতে আমি মাত্র কয়েক মিনিট নিলাম প্রায় এক মাইল রাজ্ঞা পার হয়ে বড বাজায় পৌচতে। আমি যেন ডানায় ভর দিয়ে উড়ে গেলাম। রাজ্ঞার কাচে এসে গতি কমিয়ে হাঁটকে লাগলাম এবং নি:শ্বাস যাভাবিক হয়ে এলে হাজেল গাছের ঝাডের দিকে ভাকালাম।

রাজ্যার ধাবে লরীটা আগে পাকতেই দাঁডিয়ে আছে: পেচন পেকে ছটি অপরিচিত মুখ উঁকি মারছে, তাদের তুজনেরই মাথায় দামরিক কোনে। টুপি নেই। রাজ্যার উল্টোদিকে খালের ধারে খিজনিয়াক পায়চারি করছিল, কিছে পাভেল গাডির পা-দানিতে বদে কোলের ওপর দাবমেশিনগানটা বেখে মাটির দিকে তাকিয়েছিল, ওকে খুব রোগা লাগছিল, মনে হচ্ছিল অদুস্থ। ওকে বেশ রাজ্ম আর হতাশ মনে হচ্ছিল, ব্রালাম দবকিছু ঠিকঠাক চলছে না। খুবই খারাপ নিশ্চয়ই। হাতের কাজ্টা করার দময় দেখাবার ম হ কিছু করে থাকলে মানুষকে অমন হতাশ দেখতে লাগে না। শুধু কি ভাই, ও তো এখনও জানে না যে পাওলোন্ধি নিজেকে গুলী করে খত্য

'লুঝনভকে দেখো নি ?' ওর কাছে শাহ্নভাবে হেঁটে গিয়ে প্রশ্ন কর্লান, যেন কিছুই হয় নি। 'লুঝনভ ?' পাভেল আমার কথারই প্রতিধ্বনি করল। মাধাটা তুলে একটু যেন অন্যমনস্কের মত তাকাল আমার দিকে, ওর চোধ ধরগোশের মত লাল, মনে হচ্ছে ভাল ঘুম হচ্ছে না ওর। 'না', কেন, কি হয়েছে ?' আমার কোটে রক্তের দাগ দেখে ঝটিতি প্রশ্ন করল।

'किष्ठू ना।'

বাণ্ডিলটা মাটিতে নামিরে তাড়াতাড়ি ধুলতে লাগলাম আমি, কোদালটাকে পাশে রেখে দিরে, যাতে হাতটা খালি পাওরা যার। কোদালটা তুলে
নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলো পাভেল, তারপর কাটা দাগটা দেখে চঞ্চল হয়ে
উঠলো, 'কোখেতে পেলে ওটা কোথায় ছিল ?'

'জুলিয়ার বাড়ি**তে**, চিলোকাঠায় <sub>।</sub>'

লরার পেছনে বসা লোক ছটি ঘাড় বাড়িয়ে দেখছিল আমাদের। ওদের চিনিনা আমি, ভাবলাম হয়তো আরও বাড়তি অস্থায়ী লোক হবে ওরা, হয়ত নতুন স্কুলের বাচচা ঘাড়ে চাপবে আমার!

ইভিমধ্যে বাণ্ডিলটা খুলে ফেলেছি, আর ভেতরের জিনিসপত্র নিশ্চরই পাভেলের চোবে পড়েছে। বুট জোড়া থেকে পাওয়া পাওলেস্কির কাগজপত্র ওর বাড়তি ভ্রমণ করার পরওয়ানা সব কিছু সামনে বিভিয়ে দিলাম যাতে পরীক্ষা করে দেখা যায়। পাভেলের নজর অবশ্য কোদাল ছাড়া অন্য কোধাও ছিল না।

হঠাৎ ও একটা পরিষ্কার কাগজের টুকরো তুলে নিলো, এবং একটা ছুরী দিয়ে কোদালের ফলা আর হাতলে লেগে থাকা মাটির টুকরো খুঁচিয়ে খু<sup>হ</sup>চিয়ে বের করতে লাগলো। যেন অন্য কিছুতে তার আর কোনো আগ্রহই নেই।

মাটির কণা আফুল দিয়ে ঘুণটতে ঘুঁটিতে বললো, 'বালি মাটি।'

মাটি নিয়ে কেন ও এতো চিন্তা করছে সেটা আমার মাধার চুকলো না। আমি তখনও শাস্ত হয়ে আছি, কারণ ওই শয়তানটা তার নিকের মাধার অধেকিটা উড়িয়ে দিয়েছে।

'মাটিটায় বালি আছে,' আবার বললো পাভেল, এক অভুত রুজ্সুময় হাসি ছড়িয়ে পড়লো ভার মুখে।

ভয়ে ভয়ে তাকালাম ওর মুখের দিকে। ওর কি মাধা খারাণ

হরে গেছে ? কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না: এমন সময় মাঝে মাঝে আসে যখন কেউ তার মাথার ঘাম ঝরাচ্ছে এবং নিক্ষলা কাটিয়ে দিছে সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং ওপরওলারা বারবার তাগাদা দিয়ে চলেছেন। তথন আশাতীত কিছু ঘটে যেতে পারে, সমস্যার সমাধান হয়ে যেতে পারে।

'ওটা কি ?' হাতকাটা বর্ষাতিটা দেখিয়ে ও শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন করলো আদ্দানিরামের সিগারেট কেসটা দেখলোই না, যেটা পকেট থেকে বের করে আমি ওকে দেখাচ্ছিলাম। মাটিতে উব্ হয়ে বসে পড়ে পাভেল কাগজপত্র ভুলে নিলো হাতে।

উত্তরের অপেক্ষা করছিল ও, অথচ আশংকার আমি তখন আধ মরা হয়ে গেছি। এমন কি মনোবল অটুট রাখার জন্যে ফেনামিন ট্যাবলেটও আর কোন কাজ করছে না। মনে হচ্ছিল আমি যেন একটা বাচচা কুকুর, কার্পেটে হিদি করে কেলেছি। আমার ল্যাজ্ডটা যেন গুটিয়ে গিয়ে পেটের তলায় দেইধিয়ে গেছে।

অফিসারের পাশটা খুলেই ফটোটা দেখে চিনতে পেরে গেলো সলে সলে: 
পাওলোফি।

এবার ঐ প্রশ্নটা আসবেই: 'নিজেকে গুলি করতে দিলে কি করে লোকটাকে, ভেবে পাছিল না ?'

ঐ গ্জন লোক লরী থেকে লাফিরে নেমে বর্ষাতি আর তার মধ্যে রাখা জিনিসপত্রকে দেখতে লাগলো যেমন করে বাচচা ছেলেরা বড় দিনের খুউ-মাস গাছ দেখে। গোল্লায় যাক এই ভাড়াটে সৈন্তর।

> ৬১। অভিযান সংক্রান্ত নথীপত্র বেতার দূরাভাষ সংবাদ

> > च्या उप करनी

ইগোরভ সমীপে,

আগামী তিন ঘন্টার মধ্যে মস্কো থেকে একটা বিমান গিয়ে পৌছবে ভিলনিয়ামে, তাতে থাকবে লালফোজের অফিলারদের পোশাক পরা ১২ জন লোক। সনাক্তকরণ করার জন্যে। এরা স্বাই প্রাক্তন জার্মান গুপ্তচর। যারা ওরারশ এবং কোনিগস্বার্গ জার্মান গোরেন্দা কুলের বেভার বিভাগ থেকে পাশ করা, যেখানে নিয়েমেন বেভার কর্মীদেরও প্রশিক্ষণ দেওরা হয়েছিল, বর্তমানে যাদের আমরা খুঁজে বেড়াচিচ, এদের কর্মপদ্ধতি দিয়ে চেনার কাজে সুবিধে হতে পারে।

ভিশ্নিরাস ও সিরাউলিরাই, ভিশ্নিরাস ও গ্রোদনের এবং ভিশ্নিরাস ও লিভা পথে এদের যাতে সঙ্গে লঙ্গে লাগানো যার ভার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ব্যক্তিগতভাবে আপনার।

এই সনাজকরণের কাজে সাগানো সোকের কাজ-কর্মের দায়িত্ব ব্যক্তিগতভাবে আপনি নেবেন এবং দেখবেন যাতে যথাসম্ভব ভালভাবে তাদের কাজে সাগানো যায়।

ক লিবান্ড

বেতার দূরাভাষ সংবাদ জন্দরী

ইপোরভ সমীপে,

আই-১৯৪৮৬ সংখ্যক সংবাদের সংযোজনী হিসাবে, এটা বিস্তারিতভাবে জানানো হচ্ছে যে অগুসন্ধানের কাজে লাগানো এবং এবং নিয়েমেন অভিযানের সঙ্গে যুক্ত কুকুরদের দিনে তিনবার খাবার দিতেই হবে, তারা যে বিভাগেরই হোক না কেন ওদের রাাশন ৫০ শতাংশ করে বাড়িয়ে দেওয়া হলো এবং খাবার আসবে প্রতিরক্ষা বিষয়ক গণ কমিসারিয়েতের ভংগার থেকে। এই নির্দেশের ভিত্তি হলো লালফৌজ পশ্চাঘতী ঘংটির বড় কর্তার ৭৩৫২ সংখ্যক ১৯-৮-৪৪ ভারিখে হকুম।

এই বছরের জুলাই মাসে প্রথম উক্রেনীয়া যুদ্ধ সীমান্তে বেশ কিছু সংখ্যক কুকুরের দ্রাণ তুর্বল হয়ে গিরেছিল অসাবধানে খাওয়াবাব জনে। যে খাবার কুকুরদের দেওয়া হবে সেগুলো কতটা গরম হবে সে ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দেবার জন্যে বলা হচ্ছে আপনাকে। আযোগ্য পাচকরা যে ডেকচিতে কুকুরের খাবার তৈরী হয় তাতে খেন নানা ধরনের মশলা না দেয় এ ব্যাপারে নজর রাখতে যেন ভূল না হয়, কাংণ ভার ফলেও ওদের দ্রাণ শক্তি ভেশাতা হয়ে যায়।

সমাস' পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগের কেন্দ্রীয় আধিকারিক একথা আপনাকে জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন মনে করে যে, যথন সিলোভিচি জললে পুরোমাত্রায় সামরিক অভিযান চালানো হচ্ছে, তখন খুব দূর থেকে দ্রাণ নেবার উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এবং গুপু কুলুলী আর লুকোবার জায়গাগুলো খুঁজে বের করার অভিজ্ঞতা বিশিষ্ট কুকুঃদের সেইসব এলাকায় কাজে লাগানো উচিত যেখানে সম্ভাবনা স্বচেয়ে বেশি।

ব্যক্তিগত ভাবে দেখবেন যাতে এই নির্দেশগুলো যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে।

**ब्यार्टिगिरम** छ

বেতার দূরাভাষ **সং**বাদ জক্রী

ইগোরভ স্মীপে,

নিয়েমেন অভিযানের জন্যে পাওয়া গেছে এমন এন. কে. ভি. ডি পেনাদের কাজ কর্ম সরেজমিনে তত্ত্বাবধান করার জন্যে আভ্যপ্তরীণ বিষয়ক গণ কমিসারিয়েতের প্রথম ডেপুটি সেনাপতি ও উচ্চপদস্থ অফিসারদের একটা দল নিয়ে একটা বিশেষ বিমানে করে যাডেছন ৭টা বেজে ৪৫ মিনিটে।

তাঁদের নিয়ে যাবার জন্য স্থানীয় নিরাপতা সংস্থার কাছে প্রয়োজনীয় সংখ্যক গাড়ি না থাকে, তবে আপনি ব্যক্তিগতভাবে দায়িত্ব নেবেন ঐ বিমানে যারা যাচ্ছেন তাঁদের জন্যে প্রয়োজনীয় মোটরগাড়ি সরবরাহ করার।

काषठी हरत शिलहे जानारवन।

কলিবানম্ভ

বেতার দূরাভাষ সংবাদ জন্মী

रेलावक मगोल,

আপনার যুদ্ধ সীমান্তের এলাকার নিরেমেন অভিযানের জন্যে প্রয়োজনীয় সৈন্য আর সাজ-সরঞ্জাম আনা-নেওরা করার ব্যাপারে সুবিধে দেবার জন্যে ইতিপূর্বে দেওয়া বিমান ছাড়াও আজ সকাল
৮টা থেকে ১৪২তম বিমান-পরিবহণ রেজিমেন্টকে আপনার অধীনস্থ করা হল।

আপনার প্রয়োজন অনুসারে তাদের কিছু বিমান পঠাবার ব্যাপারে আলোচনা করার জন্যে অবিলয়ে প্রথম বিমান বাহিনীর অধিনায়কদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ক**লি**বান্ড

সাকেতিক টেলিগ্ৰাম

ककती!

মাজানভ সমীপে,

নিয়েমেন অভিধান সংক্রান্ত ব্যাপারে ভুল করে গ্রেপ্তার কর। ক্যাপ্টেন বরিচেভক্ষি ও জুনিয়ার লেফটেনান্ট কুজনেংসভকে অবিলম্বে ছেড়ে দিন।

যুদ্ধ সীমান্তের পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের বড় কর্তা আপনাকে সতর্ক করে দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন যাতে ভবিয়াতে আপনারা আপনাদের কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করেন।

পৰিয়াক জ

বেতার দূরাভাষ সংবাদ

जकती !

ইগোরভ স্মীপে,

রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিষয়ক গণ কমিশারিয়েতের প্রথম ডেপুটি
নিয়েমেন অভিযান সংক্রান্ত পি.সি.এস.এস.-এর সব কটি সংস্থার
কাজকর্ম পরেজমিনে তত্ত্বাবধান করার জল্যে সকাল ১০-৩০-এ একটি
বিশেষ বিমানে করে যাচ্ছেন লিডাতে, সঙ্গে থাকবেন উচ্চ-পদমর্যাদার
অফিসারদের একটা দল।

তাঁদের যাতায়াতের জন্ম যদি প্রয়োজনীয় সংখ্যক মোটর গাড়ি স্থানীয় নিরাপতা সংস্থার কাছে না থাকে, তবে ঐ বিমানে যাজেন তাঁদের সকলের জন্মে প্রয়োজনীয় মোটর গাড়ি সরবরাহ করার দায়িত আপুনি নিজে নেবেন এবং শক্রদের এজেন্টদের তল্লাশী

করা ও নিয়েমেন অভিযান সংক্রান্ত কাজকর্মের সঙ্গে এঁদের সমন্ত্র করিয়ে দেবেন।

काष्ठी श्रा (श्रात्वे ष्ट्रानार्वन।

ক সিবানভ

#### ৬২। ক্যাপ্টেন পাভেল আলিওখিন

১৯৪১ সালের মে-দিবসের ছুটির দিনের পর, যেদিন তার বাবা মারা যান, এমন খারাপ দিন জীবনে আর আসে নি।

সদর দপ্তর থেকে আসা লরীতে ওর আর আন্রেইয়ের জন্যে চিট্টি ছিল এবং দেশের গ্রাম থেকে পাভেল যে খবরটা পেয়েছে সেটা হুদয়-বিদারক।

প্রথমে ও বৃঝতে পারে নি চিঠিটা কার কাছ থেকে আসতে পারে।
খুলে দেখল, মুদ্ধের আগে ও যে লাবিরেটারীতে কাজ করত সেখানে একজন
মাঝ বরসী ল্যাবরেটারী-আসিস্টান্ট ছিলেন, নাম ফেলোসেভো, চিঠিটার
উনি লিখছেন পরীক্ষা-কেল্রে কোন কিছুতেই এখন নজর দেওয়া হচ্ছে না,
ভারবাহী পশু নেই, কাজ করার লোকও নেই; কেল্রেটা চালাছেন প্রামের
নিত্য-প্রয়োজনীর সমিতির প্রাক্তন সভাপতি কোসেলেভ, যুদ্ধে ভাষণভাবে
আহত হওয়ায় তাঁকে বাহিনী থেকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। চেন্টা
করেও ওর্ব কথা মনে করতে পারল না পাভেল। কৃষিকর্ম সম্বন্ধে ভল্র
লোকের কোন ট্রেনিং নেই, কি করতে হবে তাও জানেন না, অথচ বোতল
ধরে ফেলেছে, তা সে মনের ছঃখেই লোক বা অসহায় বোধ করার
জন্মেই হোক।

ফেলোসোভা আরও লিখেছেন যে এপ্রিলের শেষের দিকে পাভেল আর তার সহকর্মীরা প্রায় দশ বচরের কটদাধা গবেষণা করে প্রচ্র পরিশ্রমের মাধ্যমে যে সেরা-জাতের গম উৎপাদন করেছিল দেওলোকে তুলে নেওয়া হয়েছে এবং কারুর এক হাস্যকর নির্দেশ বা ভুল করেই হোক সাধারণ গম হিসেবে পাঠানো শুরু হয়ে গেছে।

বাইরে থেকে আসা কিছু — "শহরের-মেয়ে", যারা সরকারী আদেশ পেয়ে এসেছিল, ভারা সব কিছু পরিস্কার করে ফেলেছে। ভরা চলে যাবার পর ফেলোসোভা ওখানে পৌছান। খুঁটে যেটুকু জোগাড় করতে পেরেছেন, তাহল কয়েক ধরনের গমের কয়েক মৃঠি নমুনা মাত্র।

আরও লিখেছেন যে পাভেলের স্ত্রা লিভিয়া, ঐ পরীক্ষা কেন্দ্রে সেও জুনিয়র গবেষক-সহকারা হিসেবে কাজ করঙ। তার সঙ্গে নতুন কর্তার ঠিক বনিবনা হচ্ছিল না, ফলে শীতকালের জন্যে প্রাণ্য জ্বানা কাঠ লিভিয়াকে দেন নি তিনি। তার জন্যে পাভেলের চার বছরের মেসে নান্তিয়ার বাতের মত হয়ে গেছে, এখনও পায়ে বাধা করে বলে।

ববর ওলো পেয়ে খুব অ, কর্ম হয়ে গেল পাভেল, কারণ লিভিয়া একটা চিঠিতেও ওসব কথা লেখে নি, বরং লিখেছে বাড়িতে সব কিছুই ঠিক-ঠাক চলছে। বোঝা থাছে পাভেলকে চিন্তার মধ্যে ফেলতে চায় না ও, কারণ এতো দুরে যুদ্ধ দীমান্ত থেকে কোনভাবে সাহাব্য করা তো ওর পক্ষে সম্ভব নয়।

ফেলোসোভা সং সময়ে শান্ত, মাটির মানুষ। নিরলসভাবে কাজ করে যান এবং পাভেল ব্রাতে পারল উনি একটুও বাড়িয়ে লেখেন নি কিছু: যেতেতু উনি কট করে তার ঠিকানা জোগাড় করে লিখেছেন, ফলে ব্যাপারটা যে নিশ্চয়ই বেশ উল্লেগের তা বোঝা যায়।

মেরের কথা মনে পডতেই বৃক্টা মূচড়ে উঠল পাভেলের। তার নর বছরের সাধনার ফল যে বার্থ হয়ে গেছে এখবরটাতেও বেশ দমে গেল তার মন। নিজেকে বোঝাবার জন্যে পুরো ব্যাপারটা বান্তব দৃষ্টিভলী দিরে দেবার চেন্টা করল পাভেল, এটা না ঘটে উপায় ছিল না এবং কারুর কিছু করারও নেই, কারণ এখন যুদ্ধ চলছে। একদিকে গমের ছুম্পা বীজ, অন্য ধারে শত শত লোক না খেয়ে মরছে, যেমন ঘটেছিল ছবছর আগে লেনিনগ্রাদে। আপ্রাণ চেন্টা করেও নিজেকে বোঝাতে পারল না পাভেল যে এটা একটা মারাত্মক ভুল নয় এবং তার অজানা বা তার বোধশক্তির বাইরে হলেও, এই দিল্ধান্তে পৌছবার সলতে কারণ আছে।

আলানী কাঠের ব্যাপারটায় দোষ ওর স্ত্রীরই। ঠিক সময়ে লিখলৈ
নিশ্চয়ই সাহায্য করতে পারত। এসব ক্ষেত্রে যেকোন সরকারী সংস্থাকে
লিখতে ইগোরভ একটুও ইতঃস্তত করেন না এবং সন্দেহ নেই যে এই ধরনের
পরিস্থিতিতে উনি ধূব উভোগী হয়ে কিছু না কিছু একটা করবেনই।

ভিলনিয়াল থেকে ফেরার পর পাভেলকে দেওয়া হয়েছিল ফেলোলোভার

চিঠিটা। ভোরবেলাতেই প্রিয়াকভের সঙ্গে ওকে পাঠানো হয়েছিল ভিলনিয়াসে পূর্ণ মাত্রায় সামরিক অভিযান যদি চালাবার দরকার পড়ে তার জন্যে বিশেষ ইউনিটের অধিনায়কদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবার জন্যে।

লিডাতে ওদের বিদার জানাবার সময় হগোরত বিশেষভাবে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে ওঁরা যখন জল্লটা ঘিরে ফেলবেন তখন পালাবার সমগুপথ বিচিছন্ন করার জনো ও হঠাৎ গ্রেপ্তার করার প্রয়োজন হতে পারে।

- উনি ওদের বোঝাতে চাইছিলেন. 'চুপ, ও নিয়ে আর একটা কথাও নাঃ
এই ইউনিটগুলোকে আনা হচ্ছে একটা বিশেষ কাজের জনো, কিছু
আভিযানটা যে চালাচছে পাল্টা-গোরেলা বিভাগ এ খবলটা শুধু জানবে
ক্মাণ্ডান্টের অফিসের অফিসাররা এবং ইউনিটের অধিনায়করা। তাদের
বাজিগতভাবে নির্দেশ দেবে এবং সামান্য • ম খুঁটিনাটিও জানাতে যেন ভুল
না হয় তা দেখবে। স্ভাবা স্ব রক্মের পরিস্থিতিতে কি বর্নের ব্যবস্থা
নেওয়া দ্বকার হতে পারে তা আন্লাজ করে নিয়ে আগে থাকতেই ওদের
বুঝিয়ে দেবে।'

বেশ কয়েকটা কারণে সেনাপতি এবং পলিয়াকভ তথনও পর্যন্ত মনে করেছিলেন যে পূর্ণমাত্রায় সামরিক গ্রভিযান চালানো তেমন জরুরী হয়ে ওঠে নি. কিন্তু সেইসজে থেছেতু সেটা করার কর্মসূচী নির্ধারিত হয়ে গেছে. তাই পুরোপুরি নির্পুতভাবে সেটা করার প্রস্তুতিটা করা প্রয়োজন হয়ে উঠেছে ভালের কাছে!

সময়ের ব্যাপারটার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরে প করছিলেন পলিয়াকভ ঃ
সিলোভিচি জললকে ঘিরে ফেলার ব্যাপারটার মধ্যে সমন্বয় সাধন ভালভাবে
করতে হবে। তুশো ছিয়ানববইটা লগী একই সময় নিজেদের মধ্যে সমান
দূরত্ব রেখে ব্যরোটা আলাদা সারি বেঁধে বিভিন্ন দিক থেকে এগিয়ে আসবে
জল্পটার ওপর এবং তারপর একটা নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে গোল হয়ে
ঘিরে জল্পটার চারপাশে ঘ্রবে, যাকে বলা হয়—"ঘোড়ার নাগর-দোলা।"
আগে থাকতে ঠিক করা সংকেতটা দেওয়া মাত্র—প্রতি পাঁচটায় একটা করে
লরীতে বেতার যন্ত্র থাকবে—জল্পটাকে নিখুতভাবে ঘিরে ফেলবে ভাল
ভাবে আত্মগোপন করে থাকা ভিটাচমেন্ট বাহিনীগুলো জল্পের আঁকাবাঁকা
পরিসীমাকে এবং তারপর শুরু হবে চিক্রণী অভিযান।

প্রিরাক্ত নির্দেশিত সময়সূচী আর দুরছের ব্যাপারটা ২থাযথভাবে মেনে

চললে এবং আত্মগোপন করে থাকা ডিটাচমেন্ট বাহিনীর মধ্যে খুব ভাল থোগাযোগ ও সহযোগিতা থাকলে ভালভাবে ঘিরে ফেলার ব্যাপারটা সু'নশ্চিত হবে, ফলে চারপাশের বেফনীটা ভেদ করে বা তার ফাঁক দিয়ে গলে কেউ বেরিয়ে যেতে পারবে না।

সংক্রেপে নির্দেশ দেবার পর, যারা উপস্থিত চিল তারা স্ব লিখে নিচ্ছিল, পালয়াকভ বিশেষভাবে জাের দিলেন মূলতুবা রাখা অভিযানের ওপর এবং ইউনিটের অধিনায়ক থেকে শুরু করে সাধারণ সৈনিক সকলেই যারা এতে ভাগ্দ নেবে তাদের বাজিগত দায়িছের ওপর।

গভীর জকলে অনুসন্ধান চালাধার থময় যেসব সমস্যার সন্মুখীন হতে হয়, নাইনের হাত থেকে বাঁচার জনো যে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় এবং যাদের শুইজে পাওয়া যাবে বা গ্রেপ্তার করা হবে তাদের সক্ষে কাঁ ধরনের আচরণ করতে হবে—এসব সম্মে নিধিউ সমস্যার ভাসা ভাসা একটা রূপ ভূলে ধরল পাভেল।

পরে এনিয়ে তাকে কেউ আর প্রশ্ন করে নি। ভ্রামামান নিরাগত্তা ইউনিটের অধিনায়কত্ব করছিল যেসব অফিসার তারা বেশিরভাগই অভিজ্ঞ সামান্ত রক্ষী ছিল, যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতাও তাদের আছে এবং সম্ভবতঃ এই ধানের অভিযানে ইাতপূর্বে অংশও নিয়েছে। পাভেল মনে মনে ভাবল ওই অফিসারদের সঙ্গে তার নিজের ও পলিয়াকভেরও সবচেয়ে বেশি উপকার ধবে যদি তারা আর কথাবার্তা না চালিয়ে কিছুটা ঘুমিয়ে নিতে পারে। গত সন্ধ্যায় অবশ্য মদ্যো থেকে নির্দেশ এসেছে যে তল্লাশী ও সামরিক বাহিনী দিয়ে ঘেরাওয়ের ব্যাপারের সঙ্গে যুক্ত সৈনাদের বিস্তারিত নির্দেশ দেবার। অভ্যব আগে থাকতেই ওরা যে সব কিছু ভালভাবে জেনে গেছে তা স্প্রক্রভাবে ব্রেও আবার তার শ্রোতাদের সব কিছু ব্যাখ্যা করাটা উপযুক্ত বিবেচনা করল পাভেল।

ভোরের আলো যথন ফুটতে শুরু করেছিল তার আগেই ভিলনিয়াদ থেকে লিডাতে ফিরে এদেছে সে আর পলিয়াকভ।

গত তিন বছর ধরে পাল্টা-গোয়েল। বিভাগে কাজ করছে পাভেল, কিছু একটা তল্লাশী চালাবার জন্যে এ-ধরনের কেন্দ্রীভূত প্রচেষ্টা চালানো কখনো দেখে নি, এত সৈনা ও সাজসরঞ্জামও আসতে দেখে নি বা এই ধরনের ব্যাপক কাজের বর্ণনার কথাও কখনো শোনে নি।

ष्यविषे यूद्धर्छ—२८

গতকাল যুদ্ধ সীমারেশার পিছনের বৃহৎ এলাকার যথাসন্তব কঠোর নিরপ্রণ পদ্ধতিকে কাজে লাগানো হয়েছিল। খুটিয়ে পরীক্ষা করার জন্যে সকাল থেকে সাতশো দলকে অভিযানে নিয়োগ করা হয়েছিল। আকাশ পথে যেন কোন বেতার সংবাদ ওরা পাঠাতে না পারে তার জন্যে পাহারা দেবার কাজে লাগানো হয়েছে ৫০টা বেতার কেন্দ্র। পূর্ব প্রদিকারা ও পোলাও থেকে পূর্ব দিকে সুদূর ভিয়াজমা পর্যন্ত প্রত্যেকের কাগজপত্র ভাষণভাবে খুটিয়ে দেখা হচ্ছিল প্রত্যেকটি গ্রামে, শহরে, গ্রামে-শহরে যাতারাত করার রাস্তায়, রেলস্টেশনে এবং চৌমাধায়। ভোরবেলায় আর একটা অভ্ত নির্দেশ এল—কাগজপত্র ছাড়াও সঙ্গে যা জিনিস থাকবে সেগুলোকেও দেখতে হবে।

রাতের বেলায় লিভা বিমানঘাঁটিতে প্লেনে আসতে লাগলে। অন্যান্য বৃদ্ধ সীমান্তের সঙ্গে যুক্ত পাল্টা-গোয়েলা ভিভিগনের অভিযান সম্পর্কিত দল ও চালক সমেত কুকুর। মাথুৰ আর লরীগুলো এসে জমতে লাগলো শহরে—আভান্তবীণ বিষয়ক গণ কমিদাবিয়েত ও বেতার গোয়েলা বিভাগের কমীদের দল নিয়ে শত শত মাইল অতিক্রম করে কয়েকটা কনভয়ও এলো প্রথম ও দিতায় বাইলোরাশিয়ার যুদ্ধ সীমান্ত থেকে।

চবিশে ঘন্টার জন্য কৃড়ি হাঙ্গারেও বেশি দৈনিককে কাজে লাগানে। হলো তল্লালা ও ব্যক্তিগত কাগজপত্র ও জিনিস্পত্র প্রাক্ষা করার নতুন ও অত্যন্ত কঠোরভাবে পরীক্ষা করার কাজে—এই মোট সংখ্যার মধ্যে ছিল যুদ্ধ-দামান্তের নিরাপত্তা-ইউনিট, স্থানীয় কমান্তান্টের সলে যুক্ত সামরিক বাহিনীর কর্মা এবং নিরেমেন অভিযানে দাহায্য করার জন্যে দৈন্যবাহিনী কর্তৃক প্রেরিত সহায়ক দৈন্দশুও।

আক্ষরিক অর্থে প্রতি পনের মিনিট অন্তর ফোন আস্ছিল মস্কো থেকে।
তথু উচ্চপদস্থ অধিনায়কদের কাছ থেকেই নয়, সেইসলে রাজধানীতে বসে
যাঁরা তদন্তের কাজের সলে যুক্ত সেইসব অফিসারের কাছ থেকেও। তারা
নানা রকম খবর চাইছিল জানতে চাইছিল লোকজন আর সাজসরঞ্জাম
ঠিকমতো পৌছেছে কি না। এমন কি সরেজমিনে যে ধরনের তদন্ত চলেছে
তার সর্বশেষে ও যথাসন্তব খুটনাটি বিবরণও তারা চাইছিল, মনে হ্নিছল
তারা ধরে নিয়েছে লিডাতে ঐ ধরনের বিবরণ সব সময়ে হু হু করে আসছে।
অতিরিক্ত উপদেশ এবং অমুমানের কথা জানানো হ্নিছল। নানা ধরনের

প্রস্তাব তোলা হচ্ছিল, এগুলোকে পলিয়াকভের করা "ছোট খাট খু<sup>ম্</sup>টিনাটির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ" এবং "অভি সাধারণ তত্ত্বাবধান" শ্রেণীভূক্ত করা হচ্ছিল।

সকালে উত্তেজনা চরমে উঠলো। মদ্ধো থেকে আসা অবিরাম কোনের ফলে স্বাই অভিবাস্ত হয়ে উঠেছিল। পলিয়াকভের নির্দেশে বেভার টেলিফোন যন্ত্রটি পাশের অফিস ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে ছঙ্গন অফিসার রইলো ফোন গরবার জন্যে।

সেদিন সকালে ফেলোঘোভার চিঠিটা নিষ্ঠুরভাবে আঘাত কেনেছে পাভেলের বৃকে। কিছুক্তণের জন্যে ও বেশ হতভত্ব হয়ে গিয়েছিল। পাভেলকে থুইজতে খুইজতে পলিয়াকভ দেখলো বাইরের উঠোনে অপেক্ষমান লরীর কাচে ঐভাবে দাঁড়িয়ে আচে সে, প্রশ্ন করলো—'কি বাাপার ?'

উত্তব না দিয়ে বাড় ঝাঁকালো পাভেল এবং আব যাতে কোনো প্রশ্ন কবানা হয় তার জন্যে শুধু জিজেদ কর্লো এরপর প্রিয়াক্ড কি ক্রতে বলচে তাকে।

সংরক্ষিত দল থেকে গুজনকে সজে নাও। তামাস্তদেভকে ছুটি দেবার জনো কাটকে পাঠাতেই হবে। তোমার মূল দলের স্বাই যেন কাচাকাছি পাকে, ডাকলেই যেন যাওয়া যায়। তারপর সোজা ফিরে আসবে।

লরীতে বদে পাভেল অন্য কথা চিন্তা করার চেন্ডা করেও পারলো না।
তার ছোট মেরেটার কথা ভেবে ওর বৃক যেন ফেটে যাচ্ছিল, অথচ কিছুতেই
মেরেটার কথা আর দেইদলে যে অদাধারণ গম তারা বেছেছিল তার
ফুভাগ্যজনক কথা মন খেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছিল না, যুদ্ধের আগেকার
দশটা বছরের শুধু অপচয় হয়ে গেলো, তার জায়গায় এসেছে হতাশা
আর ক্রোধ।

তিন বছর হয়ে গেল মেয়েকে দেখার এবং এখন কেমন দেখতে হয়েছে সেটা জানবার জনো নিভ-র করতে হয় প্রধানতঃ ফটোর ওপর, যেটা গভ শরংকালে ওর জন্মদিনের উপহার হিদাবে পাঠিয়েছিল তার স্ত্রী।

সদর দপ্তরে পশিয়াকভের শোহার আশমারীতে পাটির কার্ডের সংক্ষ ঐ ছবিটিও বেখে দিয়েছে সে। ফটোতে আছে—সুন্দর কাজ করা টেবিল ঢাকা দিয়ে টেবিশের ওপর নান্তিয়া, বেশ সুখী সুখী ভাব, ফোলা ফোলঃ গাল, ছোট গোলগাল পা, চমৎকার একটা চিলে শেমিজ পরে, চওড়া রিবন দিয়ে চুলগুলো পিছন দিকে টান টান করে বাঁধা।

ঐ ফটোটা আর স্ত্রীর চিঠি থেকে পাভেল বিশ্বাস করে নিয়েছিল ছেট্ট মেয়ে ভালই আছে, ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া পাছে, আর বাডিতে সবকিছ় ঠিকই আছে। অথচ এখন সম্পূর্ণ উল্টোখবর পেল্মেন্য।

এতক্ষণে পাতেল এই সিদ্ধান্তে পৌচল যে, কটিনমাফিক শস্য পাঠানোব আংশ হিসেবে বিশেষভাবে বাছাই করা গম যুদ্ধের কাজে পাগানোর বাাপার ভাতীয় স্বার্থে ওপরতলার নির্দেশের কোনো ব্যাপার নয়. বরং নিচক অবাবস্থার ফল। খবরের কাগজের একটা খবরের কথা মনে পড়ি গেল পাতেলের, শক্রর দখলে থাকা লেনিনগ্রাদে অনাহারে থাকা করেকজন বিজ্ঞানী কিছু বিশেষ ধরনের শস্যের বাজ বাঁচাবার জন্যে না খেয়ে থাকেন, অবরোধের ঐ ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে তাঁবা যা করতে পেরেছিলেন, যুদ্ধনীমান্ত থেকে শত শত মাইল দ্রে অন্যেরা তা করতে পারল না। ওর বাছাই করা বাজ একেবারে নাই হয়ে গেল।

গণেষণা কেন্দ্রের ক্ষেতের কথা ওর মানস দৃষ্টিতে ভেসে উঠল, পুরো জামি হাজার হাজার ছোট ছোট টুকরোয় ভাগ করা. কোনোটাই তিন বর্গ ফিটের বড় নয়। ওখানে একের পর যে-সব প্রীক্ষা তারা করত, নম্বর না দেওয়া বছ গবেষণা চালাত অপ্রিসীম সাবধানতা অবলম্বন করে এবং নানা রকম নিয়ন্ত্রণ চালিয়ে, তার জন্যে বীজ বণন করার ও ক্ষমি সক্রোন্ত পরিবেশের নানা রকম পদ্ধতি বাবহার করা ১৩। গবেষণা কেল্পের বহু বন্ধু ও সহক্ষীদের আয়তে বন্ধার মত ভেসে আসছিল মনের মধ্যে: স্তার চিঠি থেকে জানতে পেরেছে গত তিন বছরে তার মধ্যে সাতজন মারা গেছে।

পাভেলের মনে পডল '৩৬-এ কি করে তারা বর্ণস্করের মধ্যে থেকে একটিমাত্র চারাগাছ বৈছে নিয়েছিল—৯৬০ টুকরে। জমি থেকে একটিমাত্র চাবা গাছ। এই গাছটার শীষ থেকে পাওয়া অঘাভাবিক বড় দানাই ছিল এই নতুন ধরনের গমের পূর্বপুরুষ, যেটা পাওয়া গিয়েছিল পাঁচে বছর ধরে বছ কইট করে বাছাই করার পর, যে সময়ের মধ্যে সবচেরে সেরা ছাড়া বাকি সব কিছুকেই বাতিল করা হয়েছিল।

এবং এখন ঐ অসাধারণ গম, যা লক্ষ লক্ষ একর জমিতে পোঁতার কথা ছিল, একবার সরকারী প্রোজনীয় পরীকার পদ্ধতির ছাড়পত্র পাওয়া হয়ে গেছে যার সেপ্তলোকে কিনা কটিন মাফিক শস্য পাঠাবার আংশ হিসেবে পাঠানো হয়ে গেছে ময়দা করবাব জন্য ! আর তারাই বাকি করে এই অসাধারণ উচ্চ পর্যায়ের নির্বাচিত শস্যকে সাধারণ, চলতি বা বাগানের শস্য হিসেবে নিল, বিশেষ করে পাঠাবার সময় সলে যে কাগজপত্র ছিল তাতে যখন স্পষ্টভাবে লেখা ছিল গমটা সত্যি সভিটেই কোন্ শ্রেণীব ?!

নতুন ধরনের বীজকে সরকারীভাবে স্বীকৃতি দেবাব আগে চূডাপ্তভাবে বাছাই করার জন্যে যে পরীক্ষা করতে হ্য তার জন্যে কেনোসোভা যে হৃমুঠো বীজ বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে সেটা পর্যাপ্ত নয়। এগবের অর্থ হল কাজটা কম পক্ষে আরও কয়েক বছর পিছিয়ে গেল: এবং পাভেল ব্যুতে পারল যুত্তের পরেও ও যদি বেঁচে থাকে তাহলে আবার গোডা থেকে হাতে-কল্মে স্ব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে।

মেরের দম্বারে যে চিন্তা পাছেল করছিল তার মধ্যে সবচেরে বেশী কই পাছিল একটা কারণে এবং সেটা এল এই যে এত দূর থেকে কিছু করার ব্যাপারে ও কত অস্থায়: বহু দূরে ভল্গা নদীর তাঁরে তার অভি আদাবের ছোটু মেয়ে কত কই পাছে, অথচ তাকে সাংখ্যা করার কোনো ক্ষমতা তার নেই। সদ্ধেব আগে যে কথা ও ভানত সেটা ও মন থেকে কিছুভেই মুছে ফেলতে পারছিল না, কথা হল: "বাত জোমার গঁটে ভাগু চাটে, কিছু দাঁতে বদায় হংপিভে"।

গাডির গতি কমিয়ে খিজনিয়াক জানতে চাইল. 'এবার কি কবব ? পামবো কি এখানে ?' চট্ করে চারপাশ তাকিয়ে নিল পাভেল, দেখল সিলোভিচি জলল ছাড়িয়ে চলে খাছে ওদের লগী এবং এগিয়ে যাছে বেইদিকে যেখানে তিন দিন আগে ওটা থেমেছিল, লুঝনভ আর ফোম-চেঙ্কোকে নামিয়ে দেবার জনো। এইখানেই ছোট্ট নদার ওপর যে সেজু আছে তার পাশে ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল তামান্তসেভের।

'ভালোই হবে।'

সাবমেশিনগান নিয়ে লরী থেকে নামল পাভেল।

তামান্তদেভ যথন এগিয়ে আগ চিল ওদের দিকে, তথন পাভেল ওর মুধ দেখে, কোটে রক্তের দাগ দেখে, এবং হাতে একটা বাভিল দেখে সদ্ধে স্কে সদে বুঝতে পেরেছিল কিছু একটা ঘটেছে। কিছু দেই মূহূর্তে স্বার আগে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল ট্রেঞ্চ খোঁড়োর কোদালটা—ওঠা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে

ফিলিরে দেখতে গিয়ে আবিষ্কার করলো হাতলের কাছে কিছুটা কাঠ কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে, তখনই ওর মনে হয়েছিল কোদালটা গুসেভের। কিছু এলো কোখেকে ?

চিঠিটা পাবার পর থেকে পাভেল যে ঘোরের মধ্যে ছিল, এই অনুমানটা, যার সভ্যতা তথনও প্রমাণ সাপেক থাকা সত্ত্বে, ওকে ভীষণ ভাবে নাড়িয়ে দিয়ে গেলো। ওর মনে পড়ে গেলো সেই অভিশপ্ত যাত্রার দিনে গুসেভকে একটা ট্রেঞ্চ খোঁড়াল কোদাল দেওয়া হয়েছিল এবং ওটা ব্যবহার করার সময় পর্যস্থ ও পায় নি। এই কোদালটা দিয়ে কাচ্চ করা হয়েছে এবং হাঙল আর লোহার ফলার খাঁজে যে মাটি অটেকে ছিল সেগুলো খুঁচিয়ে বের করতে পাগলো দে।

মাটিটাতে বালি ছিল, আশ্চর্যভাবে পরিস্কার মাটি, হালকা আর অতাপ্ত হালকা বঙ । কোণালটা যে ডজ-লরী পেকে হারিয়ে গিয়েছিল ওই ঘটনাটাই পলিয়াকভের তত্ত্বীকে জোরদার করে তুললো যে বেতার প্রেরক যন্ত্রটা বেখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছে এবং এটা যদি সভ্যি সভ্যিই হুসেভের কোণাল হয় তবে তার অর্থ হবে…পাভেল ঠিক এই গরনের হালকা রঙের বালি মাটির সন্ধান পেয়েছে একটা জায়গায়—এবং সে জায়গাটা হলো সিলোভিচি জললের একটা ছোট্ট এলাকায় থেখানে প্রধানতঃ জন্মায় পাইন গাছ। সেই সময় ও লক্ষা করেছিল গাছ-পালার চরিত্র চেনা যায় মাটির গরন দেখে।

এটা যদি সভাি সভািই গুসেভের কোদাল হয়, তবে হয় আজ, নয় ংয়া বড় জাের কালকের মধাে লুকিয়ে রাখার জায়গাটা খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে··। এবং অবশুই প্রেক যন্ত্রটা যদি ওখানে থাকে।...

এটা যদি গুলেভের কোদাল হয়, এবং যেহেতু এটা পাওয়া গেছে জুলিয়ার চিলে কোঠায়, তবে এটাও ঠিক যে পাওলোভিচ ঐ শক্ত এঙে জনৈর দলের লোকে, যাদের তারা ধু জে বেড়াছে, এবং এটাও বেশ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এবং এ-কথাও পাভেল না ভেবে থ:কতে পারলো না যে খবরটা পেলে পলিয়াকভ আর সেনাপতি কত ধুশি হবে।

ম।টির ছোট ছোট টুকরো আঙ্গুলের মধ্যে দিয়ে যথন ছাঁকছিল ও তথন লক্ষা করলো ভামাপ্তসেভের বাণ্ডিলের জিনিসগুলো বর্ঘাভির ওপর ছড়িয়ে মেলে ধরা হয়েছে ভার সামনে, ওদিকে একবার নজর বুলিয়ে পাভেল বুঝতে. পারলো ওরা কাউকে গ্রেপ্তার করতে চেয়েছিল, কিছু পারে নি, এবং তার। চেফা। যে করেছিল দেটা দেখাবার জন্যে, তার সামনে যা মেলে ধরা হয়েছে, দেওলো ছাড়াও, মৃতদেহটা দেখাতে পারে। এবং তাই যদি হয় এক্ষেত্রে তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে তার চেয়ে হতাশাজনক আর কিছু যে হতে পারে ভা কল্পনা করা কঠিন।

' ৬টা কী ?' ভামান্তদেভের আনা জিনিদের পাশে উবু হয়ে বদে বর্ষাতির ওপরকার জিনিদ দেখিয়ে পাভেল প্রশ্ন করলো।

ভামান্তসেভের চুপ করে থাকা, মুখে অপরাধীর ভাব এবং আড়ফ ভাব থেকে পাভেলের আশংকাটাকেই সমর্থন করছিল।

সামনে পড়ে থাকা অফিসারের কাগজপত্র তুলে নিলো পাভেল, খুলতেই ফটোটা চিনতে পারলো: "পাওলোস্কির…।"

ভাষাক্ষরেভ মুথ খুললো না। পাভেল মাথা তুললো, ভাষাস্থসেভের হাতের অ্যালুমিনিয়াম সিগারেট-কেসটা চোখে পড়লো ভার। চট করে ওটা নিজের হাতে নিয়ে বললো, 'মনে হচ্ছে এটা গুসেভের…আর ট্রেঞ্চ— কোলালটাও নিশ্চয়ই ভার।'

'কোন গুদেভ ?' শান্ত সুরে প্রশ্ন করলো তামান্তদেভ।

হঠাৎ পাভেলের মনে ১ল ছ্দিনেরও বেশি ঐ চিলে-কোঠার কাটাতে চরেছে তামান্তকেত্ব, অতএব তারপক্ষে গুদেভ সম্বন্ধে, বা নিরেমেন অভিযানের দায়িত্ব ভাভকার নিজের হাতে তুলে নেওয়ার ব্যাপারে, এবং গত ছব্রিশ ঘন্টায় তৃতীয় বাইলোরাশিয়া আর প্রথম বাল্টিক যুদ্ধ সীমান্তের পশ্চান্তবী অঞ্জেল যে অভ্তপূর্ব কর্মতৎপরতা চলছে সে সম্বন্ধে কোন কিছু জানা সম্ভব নয়।

"এটা তোমার গাঁটগুলেংকে চাটে. কিন্তু দাঁত বদার তোমার হৃৎপিতে"
— যে কথাটা সারাদিন ওকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল দেটা হঠাৎ আবার তার
মনে পড়ে গেলো। তারপর তামাস্থদেভের দিকে তাকিয়ে হতাশার সুরে
বললো, 'এটা হলো কি করে ?'

ভাড়াটে দৈনিক তুজনের দিকে অসহায়ের মতো তাকিরে নিয়ে মুখ কেরালো তামান্তদেভ, একটু থেমে চঠাৎ রেগে গিয়ে বললো, 'অসাবধানতা, ক্যাপ্টেন, অসাবধানতা ছাড়া আর কিছু নয়। আমার উচিত ছিল ওর আর বুলেটের মাঝধানে নিজের মাথাটা পেতে দেওয়া। কিন্তু তা করতে পারি নি।'

### ৬৩। পলিয়াকভ এবং নিকোলি

সকাল 'টার সময় পলিয়াকভ জোর করে ইগোরভ আর মোখভকে জল খাবার খাইয়ে একটু ঘূমিয়ে নিতে বলল। কথা দিল ৄটার সময় উঠিয়ে দেবে। থদিও মনে মনে ঠিক করে রাখল যে আরও এক ঘন্টা পরে ঘূম ভালাবে। ও জানত যে তুপুরের পর উত্তেজনা চংমে উঠবে এবং যখন ময়ে থেকে হোমরা-চোমড়ারা আগতে শুরু করবেন তখন ঘূমোবার বা বিশ্রাম নেবার সময় আদে পাবেন না এরা। ও নিজে এই নিয়ে তৃতীয় কোলা টাাবলেটটা খেয়েছে, মেজাজ বেশ ভাল আছে তার। মনোযোগ দিয়ে নিজের কাজে বাস্ত এবং দ্রুত এগিয়ে চলেছে আর ফলও গাওয়া যাচ্ছে।

অন্যের গাড়িতে শিফট নিয়ে আটটার পরে পৌছল লুঝনভ: মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না ঠিকমত, রক্ত পড়ার জালা তো বটেই, তার ওপর ঝাঁকানি খেতে খেতে আসার জলা। ও পলিয়াকজকে জানাল পাওলয়্কি নিজেই গুলী কলেছে নিজেকে কোনঠাসা হবার পর এবং ও একাই আস্চিল, জঙ্গল থেকে আসে নি, বোঝা যাজেই যে ও জুলিয়ার বাড়িতে এসেচিল কোথাও থেকে।

লুঝনভ কাঁপছিল এবং ওর দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি লাগছিল, পালিরাকভ ওকে কোন প্রশ্ন করল না, কারণ ও জানে পাভেল আর তামাস্তদেভ যেভাবেই হোক তাভাতাভি আসবেই। নিজের থার্মোফ্লাস্ক থেকে কভা চা ঢেলে, তিন চামচ চিনি মিশিয়ে ওকে খেতে দিল। তাংপর কাছের হাসপাতালে পাঠায়ে দিল।

ন'টার সময় পলিয়াকভ একটা ফাইল তুলে নিল, তার মধ্যে চিল কিছু নথীপত্র আর সালা কাগজ, তারপর পাশের অফিসে গিয়ে চুকল তাডাতাড়ি, শেষ ঘটনাবলী জানাতে হবে মস্কোকে।

ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের কর্ণেল নিকোলস্কি বেতার টেলিফোন নিয়ে ব্যস্ত। সময় নইট না করে কাঁকো টেবিলে নিজের কাগজপত্র ছাড়য়ে কাজ করতে শুরু করল প্লিয়াক্ত।

তল্লাশীর ব্যাপারে এবং গৈন্যবাহিনী দিয়ে খেরাও করার ব্যাপারে প্রস্তুতির জন্য সম্প্রতি পলিয়াকভ এত বাস্ত ছিল থে "বেতার এবং প্রাযুক্তিক সরবরাহ" নামের যে কাছটা আছে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু জানার সুযোগই পার নি ৷ গত সন্ধ্যায় মধ্যো থেকে সোজা উড়ে আসা ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের হুজন বয়স্ক মেজর এবং নিকোগস্কি আপন মনে অন্য একটা অফিলে বিদে কাজ করে চলেছিল। ওরা নিজের কাজে বাস্ত ছিল এবং পলিয়াকজ নিজের কাজে এবং কার্যতঃ ওদের মধ্যে কোন যোগাযোগ ছিল না। সৃক্ষ কাজ এবং দিক নির্গরের ব্যাপারে ক্রহতা এবং অনুসন্ধানকারী কেল্ডেলো ও সন্ধানী দলের মধ্যে কলপ্রদ যোগাযোগ রক্ষা করার ব্যাপারটা সরাসরি নির্ভর করেছিল "আডিপাতাদের ওপর", যারা তখন স্বচেয়ে সন্তাবনামর জায়গাতে জ্মায়েত হয়েছিল এবং পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের কেল্টার আধিকারিকের প্রতিনিধিদের ওপর নির্ভর করে নি।

এখন অবশ্য পলিয়াকভ নিকোলস্কির কথাবার্তা থেকে ব্ঝতে পারছিল যে শত্রুরা যদি বেতার মাধ্যমে কিছু খার পাঠাতে চেফা করে তবে ইচ্ছাকৃত-ভাবে তাদের ক'জে বাধা সৃষ্টি করার জন্যে বাপেক প্রস্তুতি চলছে।

আসলে যেতে যেতে সেই দিনই খুব ভোববেলায় মোখভ আৰ ইগোরভকে ঐ ধরনের প্লান নিয়ে আলোচনা করতে শুনেছিল পলিষাকভ; কিছু ওদের কথায় এত গুরুত্ব আরোপ করে নি এবং ঐ ধরনের ঘটনা যে ঘটতে পারে যেটাও গভীরভাবে চিন্তা করতে শুরু করে নি। সেইদিনই সকালে নিয়েমেন অভিযান সংক্রান্ত সবরক্ষ সন্তাবা প্রতিরোধক বাবশু! সম্পর্কে আলোচনা হয়ে গেছে এবং ব্যাখ্যা করা হয়েছে নানারক্ষ পরিকল্পনা আর প্রস্তাব গ্রহণ বর্জন করে; তাই নিয়ে পলিয়াক্ত ঠাট্টা করে বলেছিল: যে সমস্যা এখনও আমাদের জর্জারত করে নি সেওলো আবিদ্ধার করার কি দরকার! এখন অবশ্য ইচ্ছাকৃতভাবে বেতাব প্রচারে বাধা সৃষ্টি করার ব্যাপারটা একটা সভ্যিকারের সন্তাবনা হয়ে উঠেছে।

'এটা কি ? ওদের এভাবে বাধা দেওয়ার কথা চিস্তা কণছেন কি ?' 'নিশ্চয়ই।'

বেতার-টেলিফোনে কাজ করছিল বঁড়শির মত নাকওলা একজন কাাপ্টেন, পলিয়াকভ তাকে বলল, 'জেনারেল কলিবানভের লাইনটা দাও তো, তারপর মুখ ফিরিয়ে নিকোলয়িকে বলল, 'আমরা যদি প্রচারে বাধা সৃষ্টি করতে থাকি তবে ওরা বুঝে যাবেই যে আমরা ওদের খুংজে বেড়াছিছ এবং তাতে আমাদের বিরাট লোকসান হবে। তারা হয়তো তাদের সংরক্ষিত বেতার-তরক ব্যবহার করবে যেটা আমাদের জানা নেই। আর

ভায়গা ছেড়ে চলে থেতে পারে এবং বেডারকে কাজে লাগানো বন্ধ করে দিতে পারে। ওটা করলে ভার্মানরা বুঝে যাবে যে বেডার যন্ত্রটার সন্ধান পাশুরা গেছে। ওইসব সন্তাব। পরিণতি সন্ধন্ধে চিন্তা-ভাবনা করা হয়েছে কি ?'

নিকোলস্কি একটু হেসে বললো, 'আমাদের পরিকল্পনা বা সামর্থ সম্বন্ধে আপনি দেখছি ভালভাবে কিছুই জানেন না। আমরা এক অসাধারণ ব্যবস্থা নেবার প্রস্তুতি নিচ্ছি। এটা শুধু একটা নির্দেশিত হল্তক্ষেপের প্রশ্ন নয়। বেতার প্রচারে বাধা দেবার জন্যে ঠাসা বাঁধ তৈরী করে ফেলা হচ্ছে। ব্দালালা আলালা বেতার-তরঙ্গকে বাধা দেবার কোনো পরিকল্পনা আমাদের নেই, সব কটা ব্যাণ্ডকে অকেজো করার জন্যে আমরা মোদ' টেলিগ্রাফের সঙ্কেত ব্যবহার করবো! তিনটে যুদ্ধদীমান্ত জুডে আমাদের অধীনে ১৫০০ শট ওয়েভ বেতার কেন্দ্র আচে।' বেশ গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করল সে, 'সবকটাতে নতুন বাডতি যন্ত্ৰপাতি লাগানো হয়েছে: শিগ্ গীরই তৈরী হয়ে যাবে এবং আদেশ পাওয়া মাত্র বাধার কঠিন দেওয়াল তৈরীর জন্যে ছ ছ করে জব্দ পাঠাতে থাকবে। একটা ফাঁক-ফোকরও থাকবে না। মোস টেলিগ্রাফের সঙ্কেতের সেই বিশৃঞ্জালার পরিপ্রেক্ষিতে বহু বাবস্থাত যন্ত্রাংশ সমেত বছনযোগ্য প্রেরকযন্ত্রের পাঠানো তুলনামূলকভাবে তুর্বল সঙ্কেত কিছুতেই ধরা যাবে না। জার্মানদের গ্রাহকযন্ত্র যত শক্তিশালীই হোক না কেন। বিশ্বাস করুন, বাঁধ তুলে ঐরকম ব্যাপক মাত্রায় হস্তক্ষেপে যখন কর! হচ্ছে তখন প্রেরক যন্ত্রটার সন্ধান পাওয়া গেছে এই চিস্কাটা ওঠে না ্ৰা ওঠা উচিতও নয়। অভএব বুঝতে পাৰছেন আপনার আশংকাটা ভিভিহীন।'

পলিয়াকভ সাবধানে বলল, 'তা হয়ত হতে পারে, কিন্তু ওই ব্যবস্থা প্রাচণের ফলে বিশেষভাবে সামরিক পরিণামের কথাটা একবার চিন্তা করেছ কি ?'

'ভাও করেছি আমরা। শুধু তাই নয়, এই প্রশ্নটা নিয়ে আলোচনাও করেছি এবং জেনাবেল স্টাফ ভাতে রাজীও হয়েছে। ভারাও মনে করে যে, বেভার সঙ্কেভ পাঠানোর ব্যাপারে বাধা দেবার জন্মে এই যে নিবিড় বাঁধ ভৈরী করা হচ্ছে শক্ররা ভার ব্যাখ্যা এন্ডাবেও করতে পারে যে এটা হল বড় আকারের অভিযানের সূত্রপাত। জার্মান সদর দপ্তরে সামরিকভাবে একটুউত্তেজনা হওরা ছাডা আর কোনো কিছু সঙ্গে সঙ্গে হবে বলে আমি মনে করি নাবা সেটা সম্ভবও নয়।'

'জেনারেল ইগোরভকে কি পুরো ব্যাপারটা জানানো হয়েছে ?'

'ওঁকে শুধু এইটুকু বলা হয়েছে যে এই ধরনের একটা প্রকল্পের কথা চিন্তা করা হয়েছে। বেতার কেন্দ্রকে তৈরী থাকতে বলার জন্যে আমাদের কাচে যখন প্রাথমিক নির্দেশ এসেছিল তখনই এর সন্তাবনার দিকটা নিরে আলোচনা করেছিলাম আমরা। চূড়াপ্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সম্প্রতি। কেনাংল ইগোরভের কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সেটা জানতে চান কি ?'

**(孝川)** 

'নেতিবাচক ছিল। কিন্তু কমরেড লেফটেনান্ট কনে ল, মনে করবেন না যে এটা কারুর মাগা থেকে বেরিয়ে আদা দারুণ একটা চিন্তা। ছটো বাতুব দায়িত্ব দিয়েছে ভাভকা। শক্রপক্ষের এজেন্টদের ধরা ছাড়াও একটা কাজ আছে এবং দেটা কোনো অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়: গোপন তথা যাতে ফাঁদ না হয়ে যায় তার জন্যে যে কোনো মূলো চেন্টা করতে হবে। যে কোনো মূলো!' নিকোলঙ্কি জোর দিল, শেষ কথাটার ওপর। 'আর কি সমাধান দিতে পারেন ?'

'ভত্তা ভাবে সবই ঠিক আছে এবং যুক্তিসক্ত বটে. কিছা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কি হবে ? ছকুম ভো মানতেই হবে, এ বাাপারে দ্বিভ হবার উপায় নেই। তবে সব ব্যাশুকে যদি বাধা দেওয়া হয় তবে সন্ধানী-কেন্দ্র কীভাবে কাচ্চ করবে ? কার্যতঃ দ্বিতীয় দায়িছটা পাশন করতে হলে প্রথমটা শেষ করা অসম্ভব হবে।'

নকোলস্কি বলল, 'একথা বলা ঠিক হবে না যে তা দিতীয় কাজটাকে অসম্ভব করে তুলবে। বরং আমি এইভাবে বলব কাজটা আরও কঠিন করে তুলবে। সব কিছুতে বাখা সৃষ্টি করার আগে আমরা ৯০ সেকেণ্ড ওলের শক্ষেত পাঠাতে দেব, ও বুঝিয়ে বলতে লাগল, 'দিক নির্ণয় করার পঞ্জক ওটাই পর্যাপ্ত সময়। ভারপর আমরা সরাসরি আপনাকে ত্রিবিধ—ভাতির সময়য়ে সৃত্ত দিয়ে দেবো।'

পৰিয়াকভ প্ৰায় উচ্চারণ করে হিসেব করৰ। 'নক্ই সেকেণ্ড—ভার মানে প্রায় ১৫০টা অক্ষর। ঐটুক্র মধ্যে কভটা ভারা করভে পারবে, কভটুকুই বা ধ্বর পাঠাতে পারবে? আগে থাকতে কো-অভিনাল দেবাক

জনে ধন্যবাদ। তবে আজ কিছা সেটা স্বচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। ধেস্ব **জারগার শক্রনের এজেন্টদের দেখা যেতে পারে সেগুলো আমরা ইতিমধ্যে** বেছে রেখেছি: এবং আমাদের সব চেন্টা ওইসব জারগার কেন্দ্রীভূত করা হবে। ব্যাপকহারে বেভার প্রচারে হন্তক্ষেপ করার সন্তাব্য স্ব পরিণতি সম্বন্ধে স্বাস্তি মূল্যায়ন করা কঠিন বলে মনে হয়েছে আমার। জান তো, বেতারে খবর পাঠাবার সঙ্গে সঙ্গে বা ঠিক পরেই তাদের হাতে-নাতে ধরে ফেলাই আমাদের ইচ্ছে। প্রথমটার ব্যাপারে স্বকিছু স্পট্ট বোঝা যাচ্ছে। কিছ দিতীয় বিকল্পটা যদি ঘটে ? বাধার সৃষ্টি করলে পর তাদের কা প্রতিক্রিয়া হবে ? তারা কি পাঠাবে বা কী ধরবে ? বাধা সৃষ্টি করা ভক্ত হবার পর বেতার-খেলার সম্ভাবনা কড়টা থাকবে 📍 তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কি প্যারাসুটে করে পৌছে দেওয়া হবে ? জার্মানরা এটাকে কিভাবে নেবে ? বেতার মাধামে যদি কোন নিদিষ্ট বাবস্থা কবা না ধায় ভাহলে ওদের তঃফ থেকে প্লেন পাঠানোর সম্ভাবনা খুবই কম। আর নকাই সেকেণ্ডের মধ্যে কোন কিছু করার সময় কি তারা পাবে ? আমাদের ভো সন্দেহ হয়। এর থেকে অনেক প্রশের অনেক "যদি" এবং "∶কছ্"–র উন্তব হবে এবং সব জিনি<mark>দ সহস্কে পু<sup>\*</sup>টিনাটি ক</mark>থা যদি আমরা চিস্তাও করি, তাহলেও এমন অনেক প্রশ্ন থেকে যাবে যার উত্তর সম্ভবতঃ আমরা দিতে পারব না ধরে নেওয়া যেতে পারে যে জার্মান এজেন্টদের খু\*জে বের করার জন্মে আমাদের চেন্টা হয়ত সরাসরি বাহত হবে। কিন্তু গাঞ্জ-১১৪১ সাল বা হয়ত ১৯৪২ সালেব মত নয়—বেতার-খেলার মাগ্যমে অনুসরণ না করে শক্রর এজেন্টনলকে ধরার চেষ্টাটা দবে একটা ছাদ-হীন বাড়ি বা ইঞ্জিন-বিহীন গাড়ি থাকার মত! আশাকরি বুঝতে পারছেন কেন আমি এত চিন্তিত।'

'ত্র্ভাগ্যবশতঃ পাচ্ছি', দরজার দিকে যেতে যেতে নিকোলস্কি বলদ 'এবং ত্র্ভাগ্যবশতঃ প্রকৃতপক্ষে ফলাফল কী হবে তা সঠিকভাবে আঙ্গে থাকতে জানা সভিটে অসম্ভব। ফলটা বিপরীতও হতে পারে আমাদের ক্ষেত্রে। বিশ্বাস করুন মস্কোতেও ওঁরা সে কথা ভালভাবে জানেন এবং সৰ জেনেশুনেও যদি ওঁরা এই পথে এগোতে চান তবে নিশ্চরই তার কোন শুকুত্ব আছে। যাতে স্বকিছু স্রাস্ত্রি আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে তার জন্মে বাধা সৃষ্টি করার আশ্রেয় না নেবার ব্যাপারটা সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হতে হলে ওরা বেতার মাধ্যমে সংবাদ পাঠানো শুরু করার *আগেই* চেফ্টা করে ওদের ধরতে হবে !'

৬৪। অভিযান সংক্রান্ত নথাপত্র সাক্ষেতিক তারবার্ত।

জক্দরী।

(कारमानाश्रष्ट मगोर्श,

নিয়েমেন অভিযান সম্পর্কে ভুল করে আভান্তরীণ বিষয়ক বারানোভিচি আঞ্চলিক বিভাগের কর্মীদের মধ্যে মামিখিন আর প্রিখোদকো যে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তাদের অবিলম্বে ছেড়ে দিন।

আপনাকে একথাও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে এই বছরের ১লা আগস্ট থেকে যে গোপন দক্ষেত চালু করা হয়েছিল—বাকোর মধ্যে কমার বদলে ফুলস্টপ বাবহার কর'—তা দেখা যাবে একমাত্র ইউনিট, সংগঠন ও প্রতিরক্ষা কমিসারিয়েতের প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারী ও নিরাপতা সেন।দলের কর্মীদের ভ্রমণ করার পরোয়ানায়। এই পদ্ধতি রাষ্ট্রীয় নিরাপতা ও আভ্যন্তরীণ বিষয়ক গণ কমিসারিয়েতের আঞ্চলিক সংস্থার ব্যবহার কাগজপত্রের স্বেত্রে প্রযোজ্য হবে না, যা স্প্রতি করে বলা হয়েছে আমাদের ১৯৪৪ সালের ও০শে জুলাই তারিখের…নং চিটিতে।

বর্তমান জরুরী তল্লাশীর কাজে চরম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সন্ধন্ধে নির্দেশগুলিকে অমার্জনীয় অবঙেলার জন্যে যুদ্ধ সীমান্তের পাল্টা-গোয়েলা ডিভিসন আপনাকে ভর্পনা করছে।

*প निग्ना* क ए

বেতার দূরভাষ সংবাদ

অভ্যস্ত জফারী

ইগোরভ সমীপে,

প্রথম ও দ্বিতায় বাইলোক শ যুদ্ধ দীমান্ত, লেনিন গ্রাণ যুদ্ধ দীমান্ত এবং প্রথম উক্রাইনীয় যুদ্ধ দীমান্তের পাল্টা গোয়েন্দা ডিভিসন কর্তৃক পাঠানো স্নাক্তকরণের ৩৭জন লোককে পাঠানো হচ্ছে, তারা ত্-তিন ঘন্টার মধ্যে পৌছে যাবে। তাদের লাল ফৌছের অফিসারদের পোশাক পরানো থাকবে এবং তারা ভিলনিয়াস, লিছা ও গ্রোদনো বিমান ঘণ্টিতে পৌছবে। তারা সবাই প্রাক্তন জার্মান এজেন্ট, যাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল ওয়ারশ বা আবেওরের গোয়েল্টা বিভালয়ের বেতার-বিভাগে, যেখানে. বেতার-ক্মীরাও প্রশিক্ষণ পেয়েছে।

যাদের খোঁজা হচ্ছে তাদের সম্ভাবা যেসব জারগার পেকজে পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে সেখানে ফারা নতুন যাচ্ছে তাদের সংশ সঙ্গে কাজে লাগানোর দায়িত্ব আপনারই ওপর থাকবে।

যাদের সনাক্তকরণের কাজের ব্যাপারে পাঠানো হচ্ছে তাদের জানিয়ে দেবেন থে, যারা যারা এই কাজে সত্যিকাবের ফল দেখাতে পারবে তাদের রাফ্রীয় সম্মানে ভূষিত কলার জল্য সুপারিশ করা হবে এবং অতীতে জার্মানদের সঙ্গে ধংলি যোগিতা করেছে তাদের সব অপরাধের অভিযোগ খেকে মুজ দেওয়া হবে। মাতৃভূমির কাছে তারা যে অপরাধ করেছে ধংব নেওয়া হবে তারা তাদের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করছে এটি করে।

এই সব পোকের কাজের ব্যাপারে প্রতাক্ষ নিয়ন্ত্রণভার নিওজর হাতে নেবেন এবং নিশ্চিত হবেন যে তাদের যথাসম্ভব ফলপ্রণভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে।

कनिया न छ

সাংকেতিক তারবার্তা

क्करी

₹সায়েভ স্মীপে,

নিয়েমেন অভিযান সংক্রান্ত ব্যাপারে অপ্র্যাপ্ত প্রমাণের ভিত্তিতে যাদের আপনি গ্রেপ্তার করে রেখেছেন সেই সার্চ্চেন্ট মেঞ্জ তিমোলিন আর সার্চ্চেন্ট কোসতেছোকে অবিলম্বে মুক্তি দিন।

যুদ্ধ সীমান্তের পাল্টা-গোয়েন্দ। ডিভিসনের বড় কর্ড। আপনাকে

সাবধান করে দেবার জন্যে জানাচ্ছে যে আপনি আপনার কর্তব্য করতে গিয়ে গাফিশতি দোখয়েছেন।

প্ৰিয়াক্ত

সরকারী স্মারকলিপি

অত্যন্ত জব্দরী।

अथम अञ्चाषिकात्र

কলিবানভ এবং থাকচেছো সমীপে,

পরবর্তী নির্দিষ্ট নির্দেশ না যাওয়া পর্যস্ত ব্যক্তিগত দায়িত্ব নিন মক্ষো রেলওয়ে জংশনের পূর্বাদকের স্টেশনগুলিতে ১৯০৬, ১৯০৭, ১৯৫০, ২৩১৮, ২৬১৯, ২৩৪৬ এবং ২৩৭১ নম্বরের বিশেষ কে-শ্রেণীয়া ট্রেনকে আটকে দিতে।

নিজে ব্যক্তিগত পরীক্ষা করে দেখে নেবেন যে নির্দেশই পাশিত হয়েছে এবং স্কে স্কে খবর দেবেন।

অনুমত্যানুসারে: সর্বোচ্চ ক্মাণ্ডের স্তাভক। থেকে পাঠানে। নির্দেশ।

कात्र(भारनामण

## ৬৫। পাভেল আলিওথিন, পলিয়াকভ এবং তামান্তসেভ

লিভাতে ফেরার পথে পাতেশ শক্ষা করলো পাওলোদ্ধির বৃট্জুতে। থেকে পাওরা নক্শাতে ছোট ছোট পিন ফোটানোর দাগ আছে, তামান্তসেজ তাড়াহুড়োতে বোধ হর ওটা শক্ষা করে নি। দাগগুলি দেখা যার না বললেই চলে। কিন্তু পাভেলের মনে হলো যে হরতো ঐ দাগ অত্যন্ত মূলাবান আবিষ্কার। অন্ততঃ তল্লাশী চলাকাশীন যভোগুলো জিনিস পাওরা গেছে তার মধ্যে তো বটেই। আহা, পাওলোদ্ধিকে যদি জ্যান্ত ধরা যেতো।

চারপাঙা নকশার মধ্যে মাত্র সাওটা পিনের দাগ আছে—ভিনটে আছে যেখানে দিলোভিচি জ্পলটা দেখানে। আছে, হুটো দাগ আছে একটা চারকোণা জায়গার মধ্যে যার মধ্যে রড়ে নালিবোকি জললের পূর্ব দিকের অংশ. একটা আছে জলবংসির দক্ষিণ-পূর্বদিকে। যেখানে তারা তল্লাশা চালিয়ে চিল এক সপ্তাহ আগে এবং শেষ দাগটা আছে রুদনিংক্ষিঘন ঝোপে।

পিনের এই দাণের মানে কি ? ওগুলো কি লুনিয়ে পাকান গোশন আছোনা ? সাজেটা দাগ আছে, বরং যে দিক দিয়ে নেশিই বলা যায়। প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র সরবরাহ করার জায়গা কি ওগুলো ? আবার এটাও হতে পাবে এই তুটো কাজেব জনোই জায়গাকে চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে। পাভেল চাই চল না পলিয়াকভের মাধায় একটা কিছু ধারণা চুকিয়ে দিভে, বা জাকে আবণ করিয়ে দিতে—উনি নিজেই দেখুন, নিজেই কেটা হিছাজ্যে পেইছান। এই ব্যাপারটায় তার নিজের ধারণার চেয়ে প্রিয়াকভের নিজেয় ধারণাটা সম্বন্ধে তার আগ্রাহ বেশি।

যে ঘরে বেতার-টেলিফোন যন্ত্রটা সরিয়ে নিয়ে যাঙ্য়া হয়েছে সেবানে পাওয়া গেলো পলিয়াকভকে।

চৌকাঠ পার হয়ে চুকতে চুকতে পাভেল ঘোষণা, করলো। 'আমরা এদেচি কমরেড লেফটেনান্ট-কর্ণেল,' তারপর একটু ইতঃস্ততঃ করে প্রশ্ন কবলো, লুঝনভ কি আপনার সঙ্গে দেখা কবেছে ?'

'হাঁ।।' লিখতে লিখতে পালয়াক এউএর দিলো. ওকে লিখতে যারা প্রথম দেখে তাবা আশ্চর্য হয়ে যায় বিহুৎে গতিতে ওর লেখা দেখে।

'ভাহলে ব্যাপাবটা আপনি ছেনে গেছেন.' বেতার টেলিফোনের পাশে বঙ্গে থাকা বঁডনিত মডো নাকওলা ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে পাভেল পলিয়াকভকে প্রশ্ন করলে, 'আপনার সঙ্গে এক মিনিট দেখা কৰতে পারি কি ? আপথাকে একনা জিনিষ দেখানো দরকার।'

একটু পরেই আস্ছি তোমাদের কাছে।

পাভেল একটু জোর দিয়েই যেন বললো। 'কমরেড লেফটনান্ট-কর্নেন, ওর সঙ্গে নিয়েমের ব্যাপারটার যোগাযোগ থাকা সম্ভব।'

পলিয়াকভ মাগা তুলে তাকালো, মুহুর্তের জলো চিস্তা করলো। দশ মিনিট আগে কলিবানভের দলে টেলিফোনে কথা হচ্ছিল এবং খবর দেওয়া শুরু করেছিল পলিয়াকভ, তখন বহু দূরে ঐ ময়ো অফিদে আর্ও একজনের গলা শোনা গেলে, তখন কলিবানভ বললেন, 'নিকোলাই ফিওদোরোভিচ' কৰেল-জেনারেল আমাকে চাইছেন। একটুপরে আবার ফোন করবো। বিশেষ জরুরা কথা বলার আছে। ফের ফোন নাকরা পর্যন্ত অপেকা করো।

'কলিবানভ ফোন' করলে আমাকে ডাকবে,' ডিউটি আফি**সারকে ক**থাটঃ বলে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়লো পলিয়াকভ পাভেলের সঙ্গে।

ভরা ধর হাঁটুর হাড় ভেঙে নিতে পেরেছিল, কিন্তু ও নিজেকে ওদি করে। পাডেল শুকু করলো, পাওলোদ্ধির কথা বল্ছিল ও।

·अग्नि।'

· आमात नात्रना अत क्रांन कांक्रिक (भाष (भक्षा यात्र ना i

প্ৰিয়াকভ কোন মন্তব্য কর্লে। না।

অফিস বাড়ির বাঙিরে লরাটা দাঁডিয়ে ছিল। পেছন দিকের পাদানার গুলর অপরাধীর মতো মুখ করে বলোছল তামান্ত্রেভ। একটু বিরক্তও যেন। উঠে দাঁড়িয়ে লেফটেনান্ট-কর্ণেশকে স্থালুট করলো, ভারপর লরার পেছন দিকে ওঠবার বাাপারে পলিয়াকভকে সাহাযা করলো।

উবৃ হয়ে বশে পদিয়াকত এক নজবে চট করে পাওণোদ্ধির দেহ আর অন্তর্ধাদ দেখে নিলো। পাতেল গেঞ্জিটা টানলো, রক্ত ভাকরে গিয়ে কলারের কাছে শক্ত হয়ে গেছে ওটা,টেনে গলা পর্যন্ত তুললো, তারপর গান্টটাও টেনে পা পর্যন্ত নামালো। পলিয়াকত বললো দেহটাকে উল্টো দিতে। ইতিমধ্যে দেহটা শক্ত হতে শুরু করেছে এবং মৃত দেহের পেচন নিকে লালচে-নীল দাগ ভ্ৰমতে আরম্ভ হয়ে গেছে।

সারাক্ষণ তামান্তদেও নিস্পৃথ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ওর মনে ১০৯ ল কোথায় যেন একটা পুল হয়ে গেছে তবে তখন ও মৃতদেছে কুদিক থেকে চোখটা সরিয়ে রাখার চেন্টা করছিল।

উঠতে উঠতে পলিয়াকত বপলো, ফটো থেন নেওয়া হয়। পায়ের কটোগুলি চাই আমার,' তারপর বাাখা করে বললো, 'দোষ-ক্রটি দেখানোর বাাপার হতে পারে—ভবে ও যে একাই ছিল এ বাাপারে ভূল হয়নি তোঃ কাছাকাছি ওর জন্মে কেউ অপেকা করছিল না তো?'

তামান্তদেভ বললো, 'ও একাই ছিল। দেড় মাইলের মধ্যে দব জরিগাট। আমরা থুঁজেছি। শিশির থাকলে পারের দাগ লুকোনো যার না। ও এসেছিল মাঝরাতে। ধুব সম্ভব কাকর গাড়িতে শিফট নিরেছিল।

जिके मृहुर्छ---२०

বাড়ির মধ্যে চুকেছিল বড় রাজার দিক থেকে। ঝবণার ধারে ওব পারের দাগ স্পন্ট দেখা গেছে...এখানকার ক্যাপ্টেনও দেখেছেন। শব্দ না করে পাওলান্ধি জানলা বেয়ে ঘদে চুকেছিল। তৃলিয়াও বাদ হয় ওর জন্মে অপেকা করছিল। তারপর ভোরবেলায় বেবিয়ে পড়েছিল...জঙ্গণে বাবার জন্মে।

রাপ্তার ধারে যা করেছিল ঠিক সেই ভাবেই তামান্তসেভ লরার পেছন দিকে নিজের বর্ষাতির ওপর পাওলাোদ্ধর কাগজ, জিনিসপত্র সব বিভিন্নে রাখলো। ও অধৈয় হয়ে অপেক্ষা করছিল কখন পলিয়াকভ মৃতদেহটা ছেড়ে এইসব জিনিসের ওপর নজর দেবেন। লেফটেনাল্ট কর্ণেশ হয়ভো এবার কোফয়ৎ চাইবেন আর তামান্তসেভ মনে মনে চটফট করছিল পুরো ঘটনাটা আভোপান্ত বলার জন্যে এবং ঐভাবে সে তার কাজটাকে সমর্থন করবে।

কণিবানভের সজে কথাবার্তা বলার সময় বাধা পড়ে গিয়েছিল। সেই কথাটা মনে বেখে পলিয়াকভ আবার অফিস বাড়িতে ফিরে খেডে চাই ছিল। মৃতদেহটাকে এখুনি শহরের হাত্পভোলের মর্গে পাঠছে হবে, সেইছনো নিজের কাজ ফেলে করেক মিনিটের জনে। মৃতদেহটা পরীক্ষা করে আসা ভক্তরী মনে করেছিল পলিয়াকভ। পাওলাাস্কর জিনিস্পত্ত, কাগজ ইত্যাদি পরাক্ষা করার সময় পরে প্রচুর পাওয়া যাবে।

ি চাঁচাছেলা গলায় প্রশ্ন করল, 'ও যে নিয়েমেন গোষ্ঠীর লোক ভার কি প্রমাণ পেয়েছ বা কেনই বা ধারণা করছ বল, তবে সংক্ষেপে বলবে !'

'প্রথমত: পিনের দাল দেওরা নকশা আছে এবং কোদাপ আছে, মনে হচ্চে সিলোভিচি জঙ্গলে কোদালটা ব্যবহার করা হয়েছিল', ঝুংকে পড়ে বলল পাডেল, 'এই সিগারেট কেসট'র সঙ্গে গুণেভের কাছ থেকে চুরী করা কেসটার যে ধুব মিল আছে ভা অহাকার করা যায় না। একবার দেখুন…।

সিগারেট কেস, কোদাল বা নকশা থেগুলো পাভেল আর তামাস্তুসেভ চঁট করে তুলে ধরে দেখাল, তার দিকে আদৌ তাকাল না পলিয়াকভ।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে গন্তার মুখে পশিয়াকভ বলল, 'এগুলো অফিসে নিয়ে চল। ওকে গ্রেপ্তার করার জনো চেউ। এবং কি পরিস্থিতিতে ও আত্মহত্যা করেছে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত প্রতিবেদন একটা লিখে ফেল। যদি সময় পাও, তবে গৃত বারো দিন তোমরা যা যা করেছ তারও একটা বিবরণ লিখে কেল। ওটা থাকৰে ভদভের ফাইলে—আজকে দিনের শেষে ওরা কখন প্রভাবেটি দাঁড়ি, কমা পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখবে। এইভাবে খুরে বেড়িয়ে। না', ত'মাস্তলেভের কোটের রক্তের দাগটা দেখিয়ে বলল পলিয়াকভ, 'য়'ড়, ল'লেট নাও।'

ভারপর ঝটিতি লরী থেকে লাফিয়ে নামল। ঠিক সময়েই পৌছতে প্রেছিল, ভার কারণ বঁড়াশর মত নাকওলা কাাপ্টেনটি বারালা দিয়ে সোজা দৌড়ে এনে প্লিয়াকভকে বলল, 'কমবেড লেফটেনাল-কর্পেল, মজো থেকে টেলিকোন এসেছে। লেফটেনাল-জেনারেল—জাডাভাড়ি ঋণসুন।'

# ৬৬ ৷ অভিযান সংক্রান্ত নথাপত্র বেতার-দূরভাষ সংবাদ

कक्रजी !

रेशावच नगीतन,

নিরেমেন অভিযানের সলে সরাসরি যুক্ত কর্মীদের চব্বিশ ঘন্ট। কাল করাবার উচ্চ দক্ষতা বজার রাখার জন্যে লাল ফৌজের স্ল'য়ু-রোগ-চিকিংসকর। সুপারিশ করেছেন উদ্দীপক ওযুধ হিসেবে "কোলা" খেতে, ডোজটা হবে প্রতি চার ঘন্টার একটা।

যুদ্ধ সীমান্তের চিকিৎসক বাহিনীর প্রধানকে এ-ব্যাপারে নির্দেশ ইতিমধ্যে দেওরা হয়ে গেছে। যুদ্ধ সীমান্তের চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে এই ওযুধের ৮০ হাজার ডোজ অবিলয়ে সংগ্রহ করে এবং তদস্তকারী দলের সকল কর্মচারীকে ওা দিয়ে দেবার ব্যাপারটার ব্যক্তিগভ দায়িত্ব আপনাকে নিতে হবে।

্ব্ৰিকে পরীকা করে দেখবেন এই নির্দেশ পালিত চল কিন।
এবং খবর পাঠাবেন কাজটা হয়ে গেলে।

## বেতার-দূরভাষ সংবাদ

BOTT BAR

**डे(गावस मर्गे**र्भ,

গভকাল :১৪৪ সালের ১৮ই আগস্ট তালিখে সংক্রা ৮টা বেঙে 
১৫ মিনিটে যুদ্ধ সীমান্তের পান্টা-গোরেন্দা ভিভিসনের দেওরা গোপ্দ 
পবোরানা নিরে তিনজন অফিসার—একজন মেজর. একজন ক্যাপ্টেম্
আর একজন সিনিয়র লেফটেনান্ট, ১৮৭ নং বেজিমেন্টের ছিতায় 
বাাটালিয়নের সদর দপ্তরে আঙ্গে, যে ব্যাটালিয়নটি পাজার উত্তরপনিচম দিকে রক্ষণাত্মক স্থান দখল করে অবস্থান কর্মছল, ৬১৮ নং 
রাইক্ষেস ভিভিসনের ভানদিকে। এক ঘন্টা আগে ব্যাটালিয়নেধ 
ক্যাপ্তার ক্যাপ্টেন সিপিয়াগিনকে টেলিফোন করে তাদের পৌছনোধ 
ক্যা জানিয়ে দেন ভিভিসনের গোয়েন্দা বিভাগের বভ কর্তা এবং 
যারা যাচ্ছে তাদের যেন স্ব বক্ষ প্রয়োজনীয় সাহা্যা করা হয় তাদ্ধ 
কলা হয়েছিল।

অন্ধনার হবার পর, বাাটালিয়ন কমাণ্ডারের ট্রেঞ্চে বদে রাভের খাওয়া সারা হলে ঐ মেজর, ক্যাপ্টেন আর সিনিয়র লেফটেনান্টি ডিভিসনের সদর দপ্তর থেকে আনা আত্মগোপনকারী বর্ষণিত পরে নেয়; ভারপর নিজেদের অস্ত্র নিয়ে পর্যবেক্ষণকারী প্লেটুনের কমাণ্ডার গোভিয়েত বীর উপাধি পাওয়া লেফটেনান্ট ভেরেশচাকা এবং স্কোয়াও কমাণ্ডার সার্জেন্ট বারকুনভকে সঙ্গে নিয়ে বাাটালিয়ানের ট্রেঞ্চে চঙ্গে বায়; ভারপর ভারা হামাগুড়ি দিয়ে চলে যায় বাইনের ট্রেঞ্চ ঘাঁটিঙে বলে নভুন পাহারাদার এদে ওদের ছুটি না দেওয়া পর্যন্ত ওয়া ওখানেই থাকবে. সেই সকাল ভটা পর্যন্ত। ভাদের আচরণে বা কথাবার্ডাই সন্দেইজনক কিছুই দেখা যায় নি।

রাত ৫টা বেক্সে ২ মিনিটে. যে ট্রেক্সে ওই তিনজন ছিল, সেখান থেকে শক্ত্র পক্ষ যেদিকে ছিল সেদিক লক্ষা করে রকেট ছেশড়া হর। পর পর তিনটে রকেট—লাল, সবৃত্ব আর সাদ। তারপর বাাটালিরনের ট্রেক্টের পর্যবেক্ষণ ঘশটি দেখতে পার আত্মগোপমকারী বর্মাতি পরা তিনজন লোক বাইরের ট্রেক্স ঘশটি থেকে গুইড়ি মেরে বেরিরে শক্রদের দিকে এগিরে যাছে। মেশিনগান চালাবার হক্ষ দিতে একটু দেরী হয়ে যায়, ফলে ঠিক্যত দেখা না যাওয়ার লক্ষাভেদ করা সম্ভব হয় নি।

ভাষান যুদ্ধ রেখা থেকে তিনশো গ্রন্থ আগে ঐদিকে এগিরে যাওরা লোকের মধ্যে ছুভন মাইনের ওপর পড়ায় সভে সভে মারা যার। দার্মান ট্রেঞ্চ পেকে প্রায় ১৫০ গঞ্জ আগে তৃতীর বন্দুকবান্ধ লোকটি করেক মিনিট পরে ভীষণভাবে আছত হরে পড়ে। প্রায় আধ ঘটা গরে ছটফট করার পর শাল্প হরে যায় ভারপর তার মধ্যে প্রাণেশ ভার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নি।

প্রবর্তী ঘকীর মধ্যে জার্মানর। তিনবার চেন্টা করেছিল তার দেগ্টা টেনে নিজেদের ট্রেঞ্চ নিয়ে যাবার জনো, কিন্তু তাদের প্রতোকটি চেন্টাই বানচাল করে দেওকঃ গ্রেছিল মেলিনগান আর কাত বোমা ছুম্ভে :

সোভিরেড বীর উপাধি পাওয়া লেফটেনান্ট ভেনেশচাক। এবং সার্জেন্ট বারকুনভকে বাইরের ট্রেঞ্চ দুশটিতে পাওয়া যায় মৃত অবস্থার প্রদের মারা হয়েছে ছুরি দিয়ে।

এই ঘটনাটা বুঁটিয়ে ভদন্ত করা হচ্ছে। প্রমাণ পাওরা গেছে
্য, এখনও পর্যন্ত সনাক্ত কবতে না পারা ঐ ভিনন্ধন যখন ভিভিস্কের
সদর দপ্তরে আসে ভখন ভাদের যাভারাতের পরোয়ানা ছাড়াও
নিজেদের অফিসারের পরিচয় পরা দেখার, যেওলোকে পরীক্ষা করে
সেখেন স্টাফের উপ-প্রধান লেফটেনাক কর্পেল সেমাশকো এবং
গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান মেন্দর পরিবৃলয়ি। সেইসকে ভারা মুদ্ধ
সীমান্তের গোয়েন্দা ভিভিস্নের বড কর্ভার কাচ থেকে একটা
গোপন চিঠিও এনেছিল। চিঠিটা স্টাফ-অফিসে রয়ে গিয়েছিল,
ভাল করে পরীকা করে দেখা গেল চিঠিটা জাল।

ব্যাটালিয়ান কমাণ্ডারের ট্রেঞ্চ ওরা একটা পিঠে ঝোলানো থলি ফেলে গিরোছল, তার মধ্যে পাওয়া গেছে খাবার, একটা নকশার খাপ, তার মধ্যে ছিল স্তালিনের লেখা "সোভিয়েত দেশের মহান দেশান্তবাধক সংগ্রাম" (মহো, ১৯৪৪) এবং এ. স্পেক-ভোরোভের লেখা একটি পৃত্তিকা "ভিজিলেশ—মুক্তের লোহ কঠোর আইন (মহো, ১৯৪৬)। মনে হচ্ছে এই বইকে শাংকেভিক ভাষঃর লেখার কাজে বাবহার করা হত।

গত ১৬ই আগস্ট তারিশের সাড়ে বারোটার শোয়ের টায়াক্ষিনেমার তিনটে বাবজত টিকিট পাওয়া গেছে নকশার পাপে. সেইসলে ছিল ১৭ তারিশের একটা যাতায়াত করার পরোয়ান: ওটা ছিল মেজর এন. এফ. পলিসচুকের নামে, "সলে তুজন অফিসংশে সং", পরোয়ানায় যথায়থ সরক'রী ছাপ আর সীল ছিল যুদ্ধ সীমান্তের গোয়েলা বিভাগের সলে যুক্ত পোস্ট অফিসের, বং বাছলা ওওলো জাল। অবশ্য ১লা আগস্ট থেকে চালু করা বাকেবে মাঝখানে কমার বদলে দাঁড়ি দেবার গোপন চিক্ছ ছিল না।

সেমাশকো, ৎগিবুলয়ি এবং সিপিয়াগিনের বির্তি অনুসারে এ
"মেজবটি"র কথায় উক্রাইনের চান ছিল সুস্পই এবং নিয়েমেঅভিযানের সঙ্গে যুক্ত যে "ক্যাপ্টেনটিকে" খুঁজে হড়ানো হঙ্কে
ভার সঙ্গে চেহারার মিল আছে। একথা অনুমান করার যথেই কারং
আছে যে, ৯৮৪৩ম রেজিমেন্টের অঞ্চলে "পরিস্তার প্র" হু তৈরী করার
জনো চেন্টা করছিল এই ভিনজন এবং ভারা প্রক্তপক্ষে নিয়েমেন্
অভিযানের সঙ্গে যুক্ত এজেন্টা, যাদের আমরা খুঁজছি এবং ধার
ভালের দায়িজপূর্ণ কাজটি শেষ করে এইভাবে জার্মান পক্ষে ফিনে
ধাবার চেন্টা করছিল।

প্রয়োজনীয় সতর্কতা দেখাতে বার্থ গুড়া লেফটেনান্ট-কর্ণেশ সেমাশকো ও মেজর ৎসিবুলাক এবং স্মার্দের প্রতি-ধিকে নঃ জানিয়ে এবং বাইরের ট্রেঞ্চ ঘুণাটতে বহিরাগৃতদের আসতে দিয়েছে, বিশেষ করে যখন জানত ভাদের সলে অজানা লোকেরঃ

পার্থার পথ—কথাটি বাবহার করে গোয়েলা এডেন্ট এবং
তার অর্থ হল যুদ্ধ সামান্তের রেখা আওক্রম করা, যেটা সাধারণতঃ করার
চেক্টা হত ইউনিট অথবা সংগঠনের সংযোগ ছলে, প্রধানতঃ রাতের
বেলার বা অন্ধকারাচ্ছর ও প্রতিকৃপ আবহাওরার। বিভার বিশ্বযুদ্ধের
সময় সোভিয়েত রাভো শক্ত এডেন্টদের প্রবেশ করার জন্যে ওটাই ছিল
ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত পছার মধ্যে বিভার (প্রথম প্রভি বিল প্যারাসুটে
করে অবভরণ করা) পছা এবং কাজ সমাধা করে ফিরে যাবার পর এটাই
ছিল্ তাদের প্রধান প্রতি—লেখক।

আছে, তাই কাপ্টেন সিপিয়াগিনকেও পদচ্ত করা হয়েছে। এই ছিভিসনের সবকটি ইউনিটে সর্বাধিক সতর্কতা প্রয়েছনীয়ভা সম্বন্ধে রাজনৈতিক বজ্তা দেওয়ার বাবস্থা করা হয়েছে নিরাপত। সংক্রোপ্ত পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে স্ব্ ভাফিসারদের এবং কঠোরভাবে সভর্ক করে দেওয়া হয়েছে যাতে এই ধরনেব হুর্ঘটনার পুনরার্ভি ভবিয়তে আর না হয়।

বর্তমানে ১৮৪তম বেজিমেন্টে যেখানে নিয়েছিত হয়েছে সেখানকাব দিতের বাটালিয়ানের মৃদ্ধ দীমান্তের এলাকার গোপনে এক কোম্পানী মেশিনগান চালক আর ৮০ মিলিমিটারের মটারের ছটি বাটারী কেন্দ্রীভূত করা হছে। ওদের দিয়ে গোলাগুলি ছোঁডানো হবে এবং দেই সুযোগে ছপুর ১টার সময় পর্যবক্ষণকারী প্রেটুন চেন্টা করবে শক্রণক্ষের প্রতিরক্ষা লাইনের মুখ থেকে শক্রণক্ষেব ঐ ভৃতীয় এছেন্টের পুরো মৃতদেহ এবং অপর ছঙ্কনের দেহের ভংশ উরার করার, যাদের সনাক্ষ করা যায় নি। যাব কলে প্রয়োজনীয় সাক্ষা-প্রমাণ ও তাদের প্রিচ্ম সন্থম্বে অভিরিক্ত স্ত্রের সন্ধান গান্যা যেতে পারে।

এই কাজ্চীত ফলাফল পুৰ শীঘ্ৰই জানানো হবে আপনাকে।

কোভবাসিউক 🕆

## ७१। (लफाऐवाचे चाट्करे द्विवर

সেই দিনই পরে ১২টা বেচ্ছে ২০ মিনিটে, পাভেলের নির্দেশ এলসারে, স্থানীয় কমাণ্ড'ন্টের সহকালীকে সঙ্গে নিয়ে আল্লেই বেলিয়ে পড়ল কামেনক। জেলার উদ্দেশ্যে।

এর আগে সকালটা কিছু না করেই কাটিয়ে দিয়েছিল আল্কেই। খেটা সাধারণ হৈ-হলা আর উত্তেজনার পরিপ্রেকিংগ খুবই অন্তুত আর বিরক্তিকব সাগভিল তার। সেটন ভোরবেলায় লগ্গতে ঘুম ভালার পর এবং সদর দশুর থেকে আনা তার নায়ের চিটিটা তাকে দেবার পর পাভেল নিজেই গাড়ি চালিয়ে কোথায় খেন চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল আল্কেই বেন কাছাকাছি থাকে, কিন্তু বড় কর্তাদের চোখের আডালে থাকে খেন। একটা নির্ধন কোণ খুঁজেছিল আন্ত্রেই যেখানে বসে চিট্ট পড়তে পারে, বিছু সব জারগাতেই লোক। গার্ড-রুমে গিয়ে দেখে একটা খালি বিছানা, এই মাত্রে গুখান থেকে কেউ উঠে গেছে। ওখানে শুরে পড়ে ঘুমিরে পড়ল আন্ত্রেই। ছুঘন্টা পরে কেউ ৬কে ভুল করে ভাগিরে দিল—এবং ও ঠিক করল আর ঘুমোবে না।

ছোট কাণ্টিনে গিয়ে সকালের জন্থাবার খেল। ওখানে যথন ও বলেছিল তখন লখা পাতলা এক মুবক অফিসার সুগঠিত বৃকের ওপর মেডেল-রিবন ঝোণানো, মস্কোর শশিকারী নেকডেদের" মত দারুণ থোদ। বলে মনে গছিল ওকে, সে চওড়া জানলার পাশ থেকে সরে এসে পাশে দাঁডিয়ে থাকা আৰু অফিসারকে বলল, 'নিকৃলিন, একটু আগে তুমি জিজেদ কর্মছিলে না—এই এসে গেচে ভামান্তদেশু।'

ঐ নাম শোনামাত্র আন্দেইয়ের পাবে বস। হল তুজন অফিসার নটিভি গানলার কাছে গিয়ে বাইরে ডাকাল। আন্দেইও উঠল।

বাজিব সামনে দিয়ে কেঁটো থাজিল তামান্ত্ৰেত, তাতে বাঁকা টুপি, পাঁজি কামানো তর নি। চামডার বুটজুতো জরাজীণ অবস্থা, কোনো পুরনো দৈনিকের চাপ। কোটটা পড়েছে। গার্জকম থেকে চেয়ে নিয়েছে মনে হয়, কাঁধ আর বুকের কাচে বিশ্রী রকমের তালি সার। (নিজের চাপা একাটটা কাঠের টবে র্ফির জলে ডুবিরে রেখেছে রক্তটা ধুয়ে ফেলার জনে।)।

ওকে দেখতে লাগছিল গুল্পতকারীর সত, সাকে জরিমানা দিতে হয়েছে এবং পুরনো পদেই ওকে যেন আবার বঙাল করা করেছে কিন্তু নতুন উটি দেওয়া হয়নি এবং ফলে অফিসারের তক্ষণটা পুরনো কোটে লাগিয়ে নিয়েছে। ওকে যেন সবাই লক্ষা করছে, তাই তার্যান্তসেভ মাথা তুলে মাটিতে পুতু ফেলে, জানলার দাঁতানো লোকের দিকে এমন রাগ আর স্থার দিয়ে দিয়ে তাকাল যে ওরা সচে সলে মুখ ব্রিরে নিল।

আব্রেই বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ করল। মদ্ধোর "শিকারা নেকড়ের।"
থে আগ্রহ নিরে তামান্তসেভের দিকে তাকিয়ে চিল তাতে শুবু কৌতৃহল নর,
সহযোগী পেশাদারের প্রতি শ্রদ্ধার ভাবটাও ফুটে উঠেছিল তাতে। ও মনে নিনে চিন্তা করল তার ভাগা কত ভাল যে পাভেল তামান্তসেভ আর লেকটেনাক-কর্ণেল পলিয়াকভের মত চুর্লভ বাক্তিভের সংস্পর্শে এসেছে ও।

মজো থেকে আসা অফিসাররা যে ভাষা**গুলেভকে চিনতে পেরেছে** 

এতে আশ্চর হবার কিছু গু<sup>2</sup>জে পেল না আল্রেই। ও গুনেছে গত বসন্তকালে নামান্তদেত মধ্যে গিয়েছিল এবং বহু অফিলার আর সেনাপতিদের সামনে একগলে হুটো পিন্তল চালাবার কৌশল দেখিরেছিল। পালী গোয়েলা-বিভাগের কেন্দ্রীর অধিকারের বড় কর্তা তার ঐ দক্ষতা দেখে দারুণ খুশি করে 'প্রশংসাবাণী লেখা একটা বিশেষ ধরনের পিন্তল উপলার দেন এবং নিজের রেজিমেন্টে ফিরে এদে যোগদান করার পব ওটা পাঠানো কর

ডামান্তদেভকে প্রান্ত আর উদভাপ্ত দেখে চু:ধ ১ল আব্দেইরের, তামান্তদেভ ্থন ঠিক নিজের মেজাজে নেই। পনের মিনিট পরে দেখা গেল চুজনে একটা অফিল ধরে বলে গভ বারো দিনের কাজ দম্বন্ধে প্রভিবেদন লিবছে। ক্লফ করেছে ভালবংক্কিব কাছে জঞ্চল পরিদর্শন করতে যাওয়ার দমর থেকে।

ভাষাস্তসেভ আন্তেইকে বুঝিয়ে বলল যে এই প্রতিবেদনগুলো মক্ষোজে নরকার পড়বে যখন ভবিক্সভে কোন একটা সময়ে ভদস্ভটার নথীপত্র দরকার পড়বে পরীক্ষা করার। না হলে পরে এন. এফ. এবং খোদ সেনাপভির পক্ষে অসুবিদা দেখা দেবে।

এই সময়েই আন্তেই জানতে পারল যে নারিজ্পুণ কাজটা তারা এখনত পর্যন্ত করে চলেছিল সেটা সরাসরি স্থাভকার নির্জ্ঞণে চলে গেছে; এখন জ প্রতে পারতে কেন পাললের মত স্বাই কাজ করছিল পান্টা গোরেকা বিভাগে এবং বিমান অশাটিতে। ওর মনে বেশ কট হল, এমন কি পাভেল পর্যন্ত এ-কথাটা ওকে জানানো প্রয়োজন মনে করে নি: এর কারণ একটাই যে একজন শিকানবীশ, শিকানবীশ ছাড়া আর কিছু নর।

ঐ দিনই যে পূর্ণমাত্রায় সামরিক অভিযান চালানো হবে দে কথা সভ ভনল ভামান্তসেভের কাতে। তাদের দলটাকে অবস্থা তামান্তসেভের ভাষায় এই "এপ্রোজনীয় প্রকল্পে অভানো হচ্ছে না। অংংকার করে তামান্তসেভ বাষণা করল, 'ওটা যদি সামরিক অভিযান হয়, তবে সামরিক বিভাগের লাকেরাই এটা করুক। আমরা পাল্টা গোয়েক্লা বিভাগের লোক, আমরা আমাদের মত করে করব।'

ভাষাস্তবেভের মেভাজ আদে হাবিধুশি ছিল না: ও একটুও সময় নই না করে আন্দেইকে বলল, ভার প্রথম বড় বার্থভার কথাটা: জার্মান একেউটি আত্মহত্যা করেছে। ও এটাও বলল যে ভাড়াটে বৈশ্বগুলে। ন থাকলে এটা কখনোই ঘটতে দিত নাও। ওদের কাছ থেকে বেশি কিছু আশা করা যায় না। আদলে কিছুই পাওয়া যায় না।

হিটপার আর জার্মানদের সম্বন্ধে, সর্বাধিনারকের নিজয় বক্তবাটা বলে তামান্তসেভ বলল যে ভাড়াটে গৈলারা আসবে যাবে কিছু গোয়েক্তঃ অফিসারদের থাকতে হবে চিরকাল এবং তাকে অর্থাৎ তামান্তসেভকে ভূলভান্থির জল্যে দায়ী হতে হবে. কিংবা আরও খারাণ দিকে গড়ালে পাভেল আর প্লিয়াকভকে দায়ী হতে হবে।

ভাষাস্তদেভ এটাও বলল যে মূল ঘাঁটিতে ওকে ফেরং আনা হরেছে এই জলো যে ওরা তিনজন আবার মিলতে পারে। এন. এফ.-এর ধারণ হরেছিল যে নিয়েমেন ব্যাপারটা সেইদিনই বা পরের দিনে মিটে যাবার ভাষ্ণ সুযোগ আছে এবং ভাষাস্তদেভের মতে লেফটেনান্ট কর্ণেল আর সেনাপি এই তিনজনকৈ ভাষণভূবে চাইছিলেন কারণ আন্দের ুলনার পুরে-ব্যাপারচাকে ভোষাভাতে পারবে একমাত্র এরাই।

যেকোন পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করার ব্যাপারে পলিয়াকভের ক্ষমতা ওপর তামান্তসেভের অগাধ বিশ্বাস আছে এবং ও সোজাদু জ বলস ে পলিয়াকভ আর ইগোরভের কাজে কেট যদি বাধা না দেয় তবে আজ না ক্ষম কাল স্বকিছুই "ঝুলতে পোরা যাবেই।"

খালেই বেশ ২৩ভত্ব হয়ে গেছে। ব্যাপক মান্তায় সামরিক আভ্যানের ধলি দরকার লা থাকে, তবে মস্তো কেল ওটার ওপর অতো জোর দিয়েছে। তার কেল এবং কি কারণে তামান্তসেভও বা এর বিপক্ষতা করছে। তার্ব একা নয় আরও কেউ কেউ এটাকে ভাল কাজ বলে মনে করছে না ভার্মান গুপুচরদের ধরবার ব্যাপারে কারা বাধা দিতে চাইছে এবং কিভাবে। এন. এফ. আর ইগোরভই বা কেল এতো উদ্বিয় হচ্ছেন তালের দলটাকে বিশেষভাবে আলাদা করে রাখতে এই আভ্যান থেকে।

এইসব প্রশ্নের সঙ্গে আরও অনেক প্রশ্ন নিয়ে ধ্বন্তাধ্বন্তি করতে লাগল আল্রেই, কিন্তু সাহস করে এইটুকুই জিজেস করতে পারস থে সেদিন তার তিনজন কি করবে।

তামান্তবেভ পিৰে যাচ্ছিল, ও দেখাচ্ছিল থে অনু কিছু পরিবর্তন যদি নাঙ ষটে, তবে তারা জললে গুপুর্বাটি তৈরী করবে এবং বিকেল তিনটে থেকে সন্ধ্যে ৭টা পর্যন্ত ওং পেতে বলে থাকবে, ঐ সময়টাই হল শটিওয়েভ বেতাঙে খবর পাঠাবার স্বচেরে ভাশ সমর। তবে কিছু আগেই. অর্থাৎ হপুর বারোটার পরই তাদের বেরিরে পড়া উচিড।

একমাস আগে ঠিক এই গরনের অভিযানে অংশ নিরেছিল আচ্ছেই :
শ্যোর আর গোরুতে ঠাসা একটা বিশ্রি গল্পে ভরা চালার মধ্যে ভিনদিন
কাটাতে হয়েছিল ওকে আর পাভেলকে, মাছির কামড়ে ভরু মরে যাওরাটা
বাকী ছিল তাদের : খোলা বাতাদে বেরুতে পাবত মাত্র রাভের বেলায় .
যখন বাধরুমের কাজটা লেরে নিড! তার চেরেও বড় কথা হল, ওরা ফে
ভগানে বলেছিল তার কোন ফল পেল না, কেউই আলে নি ভখানে। ঐ
ভিনদিনের হুংখের স্মৃতি আজ্ঞ মন গেকে মৃচে ফেলতে পারে নি আন্দেই।

অপ্ৰদিকে জটিল অভিযান এবং "রণকৌশলগত তাৎপর্যের" বেডার খেলার ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব ধাকা তামাত্তসেভ গুপু দংটি করার ব্যাপারটি অনুমোদন করল এবং এটাকে ফলপ্রদ ব্যবস্থা বলে গণা করল।

ও বলত, 'বাইরে মাঠের মধ্যে অনু যেকোন পদ্ধতির চেয়ে স্বচেরে তাল কণ পাওয়া যার গুপু ঘাঁটি তৈরা করলে। অভিজ্ঞ বয়স্ক লোককে যদি সালা ঘামাতে দেওয়া হয় এবং সব কিছু যদি ভালভাবে সংগঠিত করা যার গতে এই আভিকাশের কেশিন দিয়েও প্রথম প্রেণীর ফল পাওয়া দন্তব।

ভামান্তদেও তার প্রতিবেদনগুলির প্রথম করেকটা লিখল বেশ শান্তভাবে আর তাড়াতাড়ি, তবে শেষেরটা লিখতে গিয়ে ওকে বেশ খাটতে ব্যক্তল—পাওলান্ধিকে গ্রেপ্তার করার ব্যাপারে অসফল হওয়ার ঘটনাটা। দেদিন সকালের ঘটনাটা লিখতে গিয়ে ভামান্তদেভের নাকের পাটা ঢাপা উত্তেহনার ক্লে ফুলে উঠভিল এবং অষতিকর পরিস্থিতির কথা মনে পড়ে যাওরার ছ্বার চোখ বন্ধ করে ফেলোচল ও, মুখ কুটকে উঠভিল থেন টক লেবুডে কামড় দিয়েছে, মাগাও নাড্ছিল। শেষ পর্যন্ত আর রাগ চাপতে না পেবে কেটে পড়ল, ওদের কি মানুষের চামড়া আছে ?'

'কাদেব · খান্তেই জানতে চাইল।

'ভাড়া'ট দৈন্যের।'

একটু ঘুমোবার জনো মনী । এয়ে উঠেছিল তামাল্ডলেও; জানলার খারে মেঝের কোণের দিকটায় বারবার তাকাচ্ছিল। ও জোর গলার জানিয়েছিল এই বাজে লেখার কাজটা শেব হবার সলে সভে ও এই অফিস মরেই তালা বন্ধ করে শুরে পড়বে, তারপর তু-তিন ঘকী নিয়েমেন অভিযান বা ভল্লাদীর বাাপারটার যা হয় হোক ও প্রোয়া করবে না। আন্দেইকে বললো, খেয়াল রেখো ভার আবে আমাকে জাগালে না।

নিজের প্রতিবেদন লেখা শেষ হয়ে গেলে আন্তেই গার্ড রুশে ফিরে গিয়ে একটা উপযুক্ত মূহূর্ত মূখে একটা আলাদা করে সরিয়ে রাখা বালিশ নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। বালিশ নিয়ে ডিপাটমেন্টের বারান্দা দিয়ে হাঁটবার ঝুখি নিডে অনিচ্ছুক আন্তেই জানালা দিয়ে বালিশটা তামান্তদেভকে দিলো! কেউ যে তার কথা এভাবে চিন্তা করে এটা জেনে তামান্তদেভ দারুল খুখি গুলো, একটু হাসলো। পরে অফিসে ফিরে যে প্রশ্নটা তাকে স্বচেয়ে বেশি ক্রে ক্রে খাচ্চিল সাহস করে সেট! জিজেস করে ফেললো: আজ বা কালকের মধ্যে ওরা যদি একেটদের দ্বতে না পারে তবে কি হবে।

'কি হবে ় নিজেদের ওয়ুধ ুখতে হবে আমাদের', বিমধ পশার বশলো ভামান্তদেভ, 'মস্কো আমাদের যে ম'ল্ডি পেবার দেবেই। এবাবে কিছু আমাদের রাজভোগ খাভ্রাবেই।

একটু পরে আন্তেইকে সাস্ত্র: দেবার ভঙ্গাতে ভামান্তরেছে বললো, 'একান্ডে তুমি ভো নতুন এলেছ · ভার আমার কাজ ভো শুলু পিছনে পছে গাকা শক্রর লোকেদের খুঁজে বের করে খতম করা। আমাদের শান্তি - দেবার বাাপারে মহ্যো ততো মাধা ঘামাবে না। তবে এন. এফ. পাভেল আর সেনাপতি ভো পুরো কাজটা চাইছেন। এবং সেটা দিনের আলোর মতোই পবিস্কার বোঝা যার · কিছু শেষ পর্যস্ত কি করতে পেরেছেন ওবা শ্বশ বিরক্ত ক্ষরেই কথাটা বললো ভামান্তরেছ।

তাহলে যে বালিশটা লুকিয়ে তামান্তদেভকে এনে দিয়েছিল আছেই
দেটা কাজে লগগেনি দেখা যাছে। সকালে তামান্তদেভ ঘুমোতে পায় নি।
কিছু একটা পরিবর্তন ঘটতে চলেছে এবং তার কিছুক্ষণ পরেই পাডেল আয়
কৃডিজন লোককে সলে দিয়ে তাকে তাডাহুড়ো করে পাঠানো হলো য়ৢঌ
সামান্তের পাল্টা-গোয়েলা ডিভিসন গেকে দিলোভিচি ভঙ্গলে। সঙ্গে কিছু
গাড়িও নিয়েছিল।

পাভেল আন্তেইকে বলপো কামেনকার দক্ষিণ দিকে একটা বিশেষ স্বারগার স্থানীয় কমাণ্ডান্টের স্থফিস থেকে একজনকে সঙ্গে নিয়ে বেলা একটার সময় ও সেন খবর দেয়। কোন্ অফিসারকে সঙ্গে নেবে লেটা ঠিক করার ভার পলিয়াকভ বা গোলুবভের ওপর বইলো। পাভেল আর তামান্তদেন্ত চলে যাবার পর থেকেই আন্দেই চুপচাপ বলে আছে। ওরা আমার কথা ভূলে গেছে আর. এইভাবে চুপচাপ বলে থাকছে থাকতে বিরক্ত হয়ে আন্দেই ইচ্ছে করে একেবারে প্লিয়াকভের সামনে মিয়ে দাঁড়ালো, যথন পলিয়াকভ বোরয়ে আসছিল নিজের অফিল থেকে; লেফটেনান্ট কর্ণেল ভার অভিবাদনের ভবাব দিলো বটে. কিছু আর কোম কংগ বললো না।

লরীটা ফিললো তু ঘন্টা পরে। তাল্রেইকে দেখতে পেরে বিজনিয়াক ভকে ডাকলো খেতে যাবাব জনো। নতুন কোন নিদেশে আলে নি এবং এরপর কখন খ'ওয়ার সময় পাবে তার নিশ্চয়তা নেই দেখে আল্রেই পং বড়োলো বাল্লাহের দিকে।

গাঢ় ঝোল ছিল বাঁধা কপির, ভাছাড়া রাঁধুনীটি বিভানিয়াকের প্রামের লোক বলে মেসটিন ভর্তি করে মাংস দিয়ে গেল, আর সব শেষে কোকে। দেবে এমন কথাও জানিয়ে দিল।

বহুদিন এতো খাবার খার নি আন্দেই, তবে পেট ঠেসে খাবার মতে।
শাভবন্ধ দেদিন সে যে একাই খেরেছিল তা নর। সাদা পাঁউকটি টুকরে।
কেটে রাখা ছিল। যে কেউ নিজের ইচ্ছে মতো নিতে পারে। রাাশনের
নিরম সম্বন্ধে কেউ একটা কথাও বলবে না। রাধুনাটি একটা প্লেটে করে
কিছুটা মাস্টার্ড দিয়ে গিয়েছিল থিজনিয়াকের জন্যে, তাতে মাংসটা দবে
ছবিয়েছে আন্দেই এমন সময় একজন সিনিয়র লেফটেনান্ট ছুটতে ছুটতে
ঢুকল ক্যান্টিনে এবং ওখানে যে আরও জনা কৃড়ি লোক আছে তাদের কথ।
খেরাল না করেই টেটিরে উঠলেন, এখানে কাাপ্টেন পাভেল আলিভাখনের
দলের কেউ আছে? 'আমি…' মুখ ভরতি খাবার নিয়ে কোন রকমে
কথাটা বললো আল্ফেই…।' 'এখানে বঙ্গে কা করছো?' রাগের চোটে
টেটিয়ে বকে উঠলেন সিনয়র লেফটেনান্ট, 'নিগ্ গীর এসো। কমাভান্টের
অফিস থেকে একজন এসেছে, তোমানের জন্যে অপেক্ষা করছে। ওকে সঙ্গে

অফিস বাড়ির কোণার পাশ দিয়ে একটু এগোড়েই সিনিরর লেফটেনান্ট আঙ্গ দিয়ে দেবালেন একটা বেশ পদা, চটপটে অফিসারকে, যে গাড়ি বারান্দার তলায় ওদের দিকে পেছন ফিরে দাড়িয়েছিল; তারপর হঠাং কি যেন একটা দরকারী কাজে চটু করে কোথায় যেন চলে গেল। লিড! ক্ষাপ্তান্টের এই ছোকরা সহকারীকে চিনতে পেরেছে আন্তেই, ক্য বর্নী, ভাল যাত্ম এই কাাপ্টেনের, মুখ চোগ বেশ সুক্ষর, চোখটা একটু কোলা মডোন, তবে দৃষ্টিটা খুব ভাবে ভরা।

আন্তেইরা যেদিন প্রথম লিডাতে কমাপ্রান্টের অকিসে গিয়েছিল গেদিন নেখেছিল এই ক্যাপ্টেনকে এবং ওর মনে হয়েছিল কোথার থেন একে এর আগে দেখেছে ও। তবে অনেক চেন্টা কবেও মনে করতে পারে নি এবং জিজেন করতে সাহস্ত হয় নি। এমন কি সিনিয়র খফিগারদের সলে কথা বলার সময়েও সন্মান দেখাত না ঐ ক্যাপ্টেন, শুধু কি তার কথার সুদ্ধে ইছতোর ভাবটা কুটে উঠত, এমন কি পাভেলের এবং তার মুধ্প পরোৱানাতে সই করার সময়েও মুখ ভুলে ভাকার নি।

'নিছেকে কি মনে করে এই বাঁধা হাঁদটা ?' প্রথমবার এই কথাই মনে হয়েছিল ভামান্তসেভের। কি জানি কেন কাাল্টেনকে ভীষণ অপছল গরেছিল ভার। ট্যাঙ্কের যে উ চু ছায়গা থেকে গোলা ছোঁড়া হয় বড় জোর লেটাকে আটকাবার মত বৃদ্ধির্ভি ওর আছে, কিছু লভাকারের যুদ্ধকেনে থেকে বেশ ভালমত দূরছে থেকে ধুব মেজাজ দেখাছে। নিজেকে এত বড আর ক্ষমতাশালী মনে করে লোকটা যে আশেলাশের লোকদের প্রান্তই করে না। বোকা দান্তিক কোথাকার। শুর মত বারোটা ইাদার জন্যেও এক কাণাকড়ি দাম আমি দেব না।

দরজার একপাশে দাঁড়িয়েছিল ভাষাত্তসেত। ও টেবিল পর্যন্ত যায় নি এবং আন্তেইকে বলেগুনি যে আগের বার ও যখন লিডাতে গিয়েছিল ভখন ঐ ক্যাপ্টেনের সলে একটু বিশ্রী কথা কাটাকাটি হয়েছিল। সেবার রাস্তায় ভাষাত্তসেত ক্ষাণ্ডাপ্টের ঐ সহকারিকে স্থালুট করেনি এবং ক্যাপ্টেন ওকে পথের মাঝে দাঁড় করিয়ে পাঁচ জনের সামনে খুব ধমকায় সিনিয়য় অফিসারদের সেলাম না করার জন্যে।

শেষ খাবারের টুকরোট। তাড়াঙাঙি চিবিয়ে উঠে পড়ল, ইাটডে ইাটডে মনে ছঃখ হতে লাগল কোকেটো খাওয়া হল না। কাপেটনের কাছে গিয়ে গ্রালুট করে আন্তেই বলল, 'ক…কমরেড কাা—কাপেটন— আপনি কি কমাণ্ডান্টের, অফিস থেকে এসেছেন । আনুন আমার সঙ্গে।

रेजिन(या छेल्डे। निक (बरक करन अरनहरू विकनिताक। गाफिएड छेर्छ।

ইঞ্জিন চালু করে দিরেছে। লাফিরে পাদানীতে উঠে আব্রেই ফিস্ফিশ করে ওকে বলল ১টার মণে। ভর্থাৎ মাত্র চল্লিশ মিনিটের মণে। ওদের পৌচতে হবে কামেনকার দক্ষিণ দিকে, খবরটা শুনতেই টেচিরে গালাপাল দিল বিক্সনিয়াক। আব্রেই বলল আক্সেলেরেটারে চাপ দিতে এবং পুরো গুপ দিতে।

ভালেইরের উচিৎ ছিল কমাণ্ডান্টের সহকার কৈ সামনে ড্রাইভারের লাশের সাটে বসতে বলা। কিন্তু যেহেতু ও থিজনিয়াকের সলে কথা বলছিল ভাই ক্যাপ্টেন একটু ইতন্তত করে লগীর পেছন দিকে উঠে পড়লেন, আর একটা উল্টে রাখা বান্ধের ওপর বসেও পড়েছেন। নিশুত পোশাক, টুপিতে ভলভেটের ফিতে লাগানো। খাডা হয়ে বসেছিলেন ঐ ক্যাপ্টেন, বেশ আটি লাগছিল ও কে; লগীর পাশ থেকে ও কে দেখাও যাছিল পরিস্কার। নির্বারিত ভারগাতে কাকর দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পৌছতে হবে এমন নির্দেশ ছিল পাভেলের, তাই আল্রেই ক্যাপ্টেনকে বলল একটু নীচে ড্রাইভারের কেবিন ঘেঁবে বসার জন্যে;

কথাটা মেনে নিয়ে ক্যাপ্টেন জ্লায় নোংরার ওপরে বসলেন, ভবে ব্যাপারটা আদে পছন্দ করছেন না, অন্তভ: ভাই মনে হয়েছিল আব্দেইরের। শাশে বসল আব্দেই। অবশ্য ভটাকে ঠিক বসা চলে নাঃ লর্নীটা বিজনিরাকের পারের চাপে গোঁও খেরে এগিরে গেল চাবুক বাওয়া খাড়ার মত।

পথে মেরেরা ঝুড়ি আর ব্যাগ হাতে বাজার দেরে ফিরছে ক্লাস্ত পারে। কালো শিরন্ত্রাণ পরা টাংকবাহিনীর দৈনারা হৈ হৈ করতে করতে একটা ডজ গাড়ি করে পাশ কাটিরে চলে গেল। একটা বড় কাাথলিক গির্জার পাশ দিয়ে যাছিল ওদের লরী, গির্জার দেওয়ালের ছারার দাঁড়িরে আছে একদল প্ণার্থী। পাপর বসানো রাস্তার ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে শব্দ করতে করতে এগিয়ে চলেছে একটা গোরুর গাড়ি, পেছন দিকে বিনা শিংরের একটা গোরুর বাধা, ফলে গাড়ির গতি হয়ে উঠেছে আরও মন্তর। স্টীম ইঞ্জানর ভোঁ শোনা যাছিল কাছের স্টেশন থেকে, অনেক উচ্তে সুর্থের আলোতে অদুশ্য হয়ে থাকা জলী-বিমানের মৃত্ব গর্জন শোনা যাছিল মারে মারে।

শহরের স্বাভাবিক জীবনযাত্র৷ যথারীতি চলতে শুরু করেছিল কারুর মনে বিলুমাত্র সল্পেহ জাগে নি যে ঠিক সেই মুহুর্তে করেক হাজার সৈনিক; এন-সিও, আর অফিসাররা ব্যাপক আকারের অভিযান চালাবার প্রছাত্তি চালাচ্ছে। প্রারেজনের চেয়ে অনেক বেশি সামরিক কর্মী, আন্তেইকে ভাষাগুদেভ যা বলেছিল, এই নতুন নিরন্ত্রণভার ও নিরেমেন অভিযানের পর্যবেকণ ব্যবস্থার জড়িত ছিল। অথচ এই হাজার হাজার কর্মীর মধ্যে জ্বুমাত্র পাল্টা-গোয়েল্যা বিভাগের অফিসাররাই জানে কে.এ.৬ প্রেরক্ বদ্ধের কথা এবং ভার সঙ্গে ভড়িত শত্রুপক্ষের এজেন্ট্রের রন্কৌশগড় ভক্ত কিংবা প্রকৃতপক্ষে কা ঘটছে সে সম্বন্ধে। এবং এই বাছা বাছা করেক জনের মধ্যে সে অর্থাৎ আল্রেই ব্লিনভও যে একজন একথা চিদ্ধা করে এই তরুণ অফিসার পুর খুলি আর অভি. মান্রার আদ্ববিশ্বাসী হুলে উঠেছিলেন।

বিজনিয়াক আপ্রাণ চেন্টা করে পরীচা চালাচ্চিল। রাজাধরে মে মেন উড়িয়ে নিয়ে চলেছে গাড়িচাকে এবংশহর ছাড়ার কয়েক মিনিট পরে বড সড়ক ধরে গর্জন করে ছুটে চলেছে ভারা।

আক্রেইয়ের পাশে বসঃ ক্যাপ্টেনটি পরীর পিছন দিকে, বসে ঝাকানি শাচ্চিলেন, মুখের ভাবে দেই ঔদ্ধতা এখনও ফুটে আছে, যেটি দেখা গিয়েছিল আনেক দিন আগে ক্যাপ্ডান্টের অফিসে। কোটের সোনালা ওক্যা আরু বোতাম একেবারে নতুন সুথের আলোতে চকচক ক্রছিল, পোশাকে দারুণ ফিটফাট ক্যাপ্টেন; নীল পাান্টটি যুদ্ধের আগের সময়কার ভাল কাপড়ে তৈরী, গায়ের সলে জাটা। কোটের হাতার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আছে নিপুণভাবে দেলাই করা জামার হাতার সরল রেবাটা; প্যান্টের ইন্ডিরিটা রেভের ফলার মতে৷ ধারালো। টুপির বেরিয়ে থাকা অংশটি থেকে আয়নার মতে৷ চকচকে ব্টের ভগা পর্যন্ত ক্যাপ্টেন যা কিছু পরে আছে, সবই নতুন পরিষ্কার, পরিক্ষের, ঝকঝকে, ফলে এই পুরনো লর্নাটির পিছন দিকে তাঁকে খুবই বেমানান পাগছিল, থে লর্মটা যেন সতিটে সভিটে এইমাত্র নানা ছর্জাগ করে এলেছে।

উদি যাভে নোংবা না হয় ভার জনে। ক্যান্টেন মেব্রেডে একটা সিজের ক্ষমাল বিছিয়ে নিয়েছেন এবং পেটোলের পাত্রটি থেকে ভিন ক্ষুট ভূরে বলে আছেন এবং চেক্টা করছেন যাভে কোনো কিছুতে ঠেগান দিতে না হয় : ছ্বার ঘড়ি দেখলেন যেন বোঝাডে চাইছেন ভিনি খুব বাভ নামুষ এবং ভার কাছে প্রভিটি মুহুর্ভের দাম আছে।

ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বলার ভূমিকা তৈরী করার জনা বেশ বয়ুছের ভাব ফুটিয়ে একটু হাসলো, কিছু থাক্রেইয়ের সজে কথা বলা দূরের কথা তাকানোর চেন্টা পর্যন্ত কর্লেন না ক্যাপ্টেন।

কঠাৎ মারোর চিঠির কথা মনে পড়ে গেল আন্দেইরের। চিঠি বের করে পড়তে শুরু করলো। কেউ তো বলতে পারে না আবার কখন একটু অবসর পাবে। 'চিঠি পড়তে পড়তে দেখলো ক্যাপ্টেন অনা দিকে তাকিয়ে আছেন। মারের চিঠি পড়ে আন্দেই একই সলে খুব খুলি হল, আবার তুঃখও পেল

এবং কোন কোন অংশ তো ভীষণ বিরক্ত *হ*লো।

সেরিওঝা কুজনেৎসভ খুব ভাল ছেলে ছিল আর মিলা, এর সলে সাত বছর বয়স থেকে খুব মিষ্টি সম্পর্ক ছিল আন্দেইয়ের থের বিশ্বাস হচ্ছিল না ওরা আর নেই, তার ক্লের সাতজন বন্ধকে আর সে কোনদিনও দেখতে শাবেনা।

ওর যান্তা নিরে মায়ের অযথা উদ্বেগে বেশ বিরক্ত বোধ করছিল আন্দেই

—একেবারেই অযৌক্তিক আর অপ্রান্তিক ব্যাপার এটা। এছাড়া অন্য কোন বাপারে চিন্তা করার কি কিছু খু<sup>\*</sup>জে পাছেন না মা ! "লথা মোজা", 'খাবারের পার্শেল"—স্বিটাই। আর এখানে সে, আল্রেই একটা তদন্তে অংশ নিতে চলেচে, যেটাকে অভিযানের নিয়ন্ত্রণ ভার নিয়েছে খোল ভাভকা আর তখন কি না তার মা তুল্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাছেন। মেয়ে মানুষরাই এরকম করতে পারে এবং বিশেষ করে যারা দৈনাবাহিনীতে নেই। আল্রেই বিষাদের সলে মনে মনে চিন্তা করলো, 'কুলু বুদ্ধির চিন্তা আর কি, এ ধরনের চিন্তা করা তাদের পক্ষেই সন্তব্ যারা যুদ্ধ ক্ষেত্রের বহু মাইল দুরে থাকে।

শুধু কি তাই, খুব দেরী করে চিঠি লেখার জ্বনো মা ওকে বকেছেন।
আহা যদি জানতেন তেবে সব চেয়ে ছৃঃখের ব্যাপার হল এই যে ও কি
করছে এখানে সে সম্বন্ধে মাকে লেখা দূরের কথা সামান্য আভাসও দেওয়া
চলবে না।

চিঠিটা পকেটে পুরে ঘড়ি দেখল আন্তেই। একটা বেজে গেছে, উঠে একবারে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে কেবিনের মধ্যে তাকিয়ে টেটিয়ে খিজনিয়াককে বলল, 'দেরী হয়ে গেছে। আরও একটু জোরে চালাও হে ছোকরা!'

'তোমার কি মনে ¢য় চালাচিছ না ়' রাগে ফেটে পড়ল যেন থিজনিয়াক।

একরাশ হংশিচন্ত। নিয়ে আল্রেই ফিরে এসে আবার বসে পড়ল।
বিমানঘণটিতেই ও বুঝতে পেরে গিয়ে।ছল ঠিক সময়ে পৌছতে পারবে নং.
বেরোতেই দেরা হয়ে গেছে যে। ক্রমশং আল্রেইয়ের ছশ্চিন্তা বাড়েও
লাগল। এই অপরিহাম দেরার সন্তাব্য পরিণতি সম্বন্ধে খুব উদ্বেগ নিয়ে
চিন্তা করছিল সে। এখন পর্যন্ত এমন গুরুত্বপূর্ণ দিন তার জীবনে আগে
আর কখনো আসে নি এবং একটুও ভুল করা যে চলবে না এটাই হবে ওর
প্রধান দায়িত্ব। অভএব চিন্তা ভো হবেই।

এই এলাকাটার সঙ্গে আন্তেই যতটা পরিচিত খিজনিয়াকও ততটা চেনে, তব্ও বলা তো যায় না তাই সে রাস্তার দিকে নজর রাখছিল। বেশ কয়েকবার পাশের দিকে ঝুটকল এবং উদ্বেগ নিয়ে লরীর চাকার দিকে তাকাল (যেন অনেক কিছু ওটার ওপর নির্জ্তর করছে) এবং কান পেতে ইঞ্জিনের শক্টা শুনতে লাগল, কারণ ও জানে একবার যদি ইঞ্জিন বিগড়োয় তবে দেখা হবার জায়গাটা সময় মতো পৌছনেং অসম্ভব হবে।

ক্যাপ্টেনটি এমনভাবে বসে রইলেন যেন এসব ব্যাপারে তাঁর আদে।
কোন আগ্রহ নেই। মুখের মধ্যে বিরক্তির আর নিরুত্তাপ অনীহার ভাব
ফুটিরে উনি চারপাশের ব্যাপারটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে দ্রভের মাঝ
বরাবর তাকিয়েছিলেন। তাঁর এই অনুভৃতিশ্ব্য দৃষ্টি কাঁটা ঝোপঝাড়
উন্মৃত্ত মাঠ আর ছড়িয়ে থাকা ছোট ছোট বাড়িগুলোকে ছু²য়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিল.
কিছ দেখছিলেন না। আন্দেইয়ের মনে হল উনি যেন মনে মনে বিরক্ত হয়ে
বলছেন, 'পান্টা গোয়েন্দা বিভাগ! তাতে কি হয়েছে! আমার কাজে
সেটা এমন কিছু বড় আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারবে না।'

'অথচ এর আগে কোথাও দেখেছি আমি ওকে!' আন্দ্রেই চিন্তা করছিল গভীরভাবে, লরীর পেছনে বসে ঝাঁকানি থেতে খেতে, ধাকা। সামলাবার জন্মে তুগাতের ভর দিয়ে নিজেকে খাড়া রাথছিল। ক্যাপ্টেনকে এর আগে কোথায় দেখেছে এই চিন্তাটা তাকে তাড়া করে বেড়াচ্চিল, কিন্তু কোথায় সেটা কিছুতেই মনে পড়ছিল না, আবার জিজেসে করার সাহসও নেই।

## ৬৮। ক্যাণ্ডাণ্টের সহকারী

ভিদিকে কাণ্টেনটি মনে মনে তৃংখ বোধ করছিল ঘটনাবলীর এই আক্সিক মোড নেবার ফলে. এর চেরে তৃংথের আর কি হতে পারে, যে নিন্টা তার কাছে এক বিশেষ সুখের দিন হতে পারত দেটা উল্টে একেবারে বিপর্যর এনে দিরেছে। কমাগুলেটর অফিসে তার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করতে করতে তার মন বিবাদে ভরে গিয়েছিল. যে অফিসে ওকে পাঠান হয়েছে গত ত্মাস আগে; আহত হয়ে অসুস্থ ছিল, তারপর ভাল হতেই এখানে এসেচে ও, ও যে সীমিত ধরনের হালকা কাজের উপযুক্ত একপা জানিয়ে দেওয়ার পর। নিজের ব্যাটালিয়ানের কথা চিন্তা করলে ওর পুব কট্ট হয়. আর যে জার্মান বুলেটে ও আহত হয়েছিল তাকে অভিসম্পাৎ দেয়। তারপর দেয় ডাক্ডারদের এবং সব শেষে সেই কর্মীনিয়োগ বিভাগকে যারা ওকে এখানে পাঠিয়েছে।

ক্রিনি সন্ধ্যে ৮টার সময় একটি মেয়ের সঙ্গে ওর দেখা হওয়ার কথা, গত বদন্তে যে হাসপাতালে ও ছিল রোগী হিসেবে মেয়েটি ওই হাসপাতালেরই। মেডিক্যাল বাহিনীর লেফটেনান্টের তকমা আঁটা লেনিন্
গ্রানের এই অহয়ারী, ও তার কাছে প্রায় নাগালের বাইরে মেয়েটির কাছে ও শহরের কমাণ্ডান্টের এক বিরাগ-সৃষ্টিকারী সহকারী এবং কেতাত্রস্থ ট্রুত মানুহ ছিল না। যে ভাবটা ও ফুটিয়ে রাখত সৈল্রবাহিনীর কর্মীদের কাছে: মেয়েটির কাছে ও ছিল শুরু ইগর; একটু বেশি মাঝায় স্পর্শ কাতর এবং একটুতেই দোব ধরা যানুহ। কিছু সব মিলিয়ে চমৎকার মানুহ। তাছাড়া সম্প্রতি ও মেয়েটির মনের ওপরও প্রভাব বিভার করতে পেয়েছে, মেয়েটি বেশ আকৃত্তও হয়েছে। অন্ততঃ ঐ চোখেই মেয়েটি তাকে দেখেছে এবং ঐভাবে তার সম্বন্ধে ভাবে, যদিও সে অতান্ত ওক্তরপূর্ণ অন্তর্মে গোপন ব্যাপারটি জানে না মেটা ক্যাপ্টেন যুদ্ধের প্রথম থেকেই স্বার কাছ থেকে

গত পরশু দিন ওদের শেষ দেখা হয়েছিল এবং তখনই ঠিক হয়েছিল আজ সন্ধো ৮টার সমর মেয়েটি আসবে। সেই রকমই কথা ছিল। অবশ্ব ইতিমধ্যে ক্যাপ্টেন মেয়েটির খনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছ থেকে ধবর পেরেছে, যদিও কথাট খব গোপন রাখা হয়েছিল, যে আজ ওর জন্মদিন এবং ছোটখাট একটা জনায়েও হবে উৎসব করার জন্যে। ক্যাপ্টেন ছাড়াও নেরেটির আর্ দ্র্ ছটি বাল্পবী আসেকে এবং সেই সজে মেয়েটির সেকসনের বভ কর্তা, দাতং সুন্দর দেখতে এক জ্ঞানা ছোকরাও আসকে, সে নাকি খুব নামকর সার্কেন, হয়ত গিটারও বাজাবে ও. কথাটা ক্যাণ্ডান্টের সহকারীৰ মান্দ্র ইশার আন্তা ধরাছিল।

অবশ্যই এটাই ইগব অঃনিকৃশিনের প্রথম গভীর্জাবে প্রে: প্ডানয়।

যুদ্ধের আরে এক উচ্চাভিলাধী কম বয়সী অভিনেত্তার প্রেমে পড়েছিল। বেরেটি নাটকের কুলের ছাত্রী ছিল, ওকে দেখার পর ও এমনট অস্ত্র হৃষ্ণে গিয়েছিল যে আর কাউকে দেখত না। যদিও ১৯৪১ সালের শরৎকালে, ক্যাপ্টেন তখন যুদ্ধ-সীমান্তে চলে এসেছে, ওদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়, যখনমেরেটিকে অপসারিত করে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ওর আর কোন থেশাছ শবরই পাওয়। গেল নঃ। পাগলের মত ইগর মাসের পর মাস মেয়েটাল খেশাছ নিতে থাকল, কিছু সফল হল না; মেয়েটা বোধ হয় সেরকঃকোন চেন্টা করে নি। মেয়েটা ক্যাপ্টেনের মস্ত্রোর ঠিকানা ছানত. কিছু মা যে চিঠিওলো ওর কাছে পাঠাতেন তার মণো সেয়েটির চিঠিকে একটাও পায় নি।

পরে ও যথন শুংলিন্আনে ছিল, তথ্ন ডিভিস্নের সদর দশুরের একজন দেশুরৌ এদে ওকে নিয়ে গিয়েছিল, ও কয়েক ঘন্টার ওলা এসেছিল ওব কোম্পানীর থাতে ধরা পড়া কয়েকজন জার্মান বন্দীকে জেরা করতে যেতে যেতে ওদের কথাবার্তা হচ্ছিল এবং জানতে পেরেছিল মেয়েটি ময়েশ বাদিনা এবং জার্ম ডাই নয় ওর বাড়ির পাশেই যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল সেখানে প্রাধানা করেছে।

এক সপ্তার পরে ইগর মেয়েটিকে একটি চিটি লেখে হালক;-সুরে এব'
সলজ্ঞ ভাগতৈ এবং সদর দপ্তরে যাজিলে এমন একজনের মার্ফতে পাঠার
চিটিটা এবং ওকে আশ্চর্য করে দিয়ে মেটেটি হাল্যের উন্তোপে ভরা একট উত্তর পাঠালো। চিটি লেখ'-লোখি ক্রমশং বাড্ডে লাগলো এবং ভার' প্রতি স্থাতে চিটি লিখভো পরস্পরকে; এবং সোভিয়েত বালিনী যথদ ভার্মানদের বিরে ফেললো চার্দিক থেকে, তখন ভার মধ্যে ভারা ঘলিই বছু হয়ে উঠেছে।

ভিদেশবের মাঝামাঝি ওদের আবার দেখা হয়ে যার খুব আশচর্মভাবে---একে ১হাৎ ডেকে পাঠানে। হয়েছিল ডিভিন্নের সদর দ্পুরে এবং তারপর একদিন তুষার ঝর। রাভে ভার। ছঙ্গনে এক সঞ্চে ঘ্**নীর পর ঘনী**। .∮ে হিল। ভরংকর মেঠো-ঝড তুষারকে পাক খাওরাচিছেল ভালের ০ রণানে, দুরে গোলকাভ বাহিনীর কামান লাগ্রে শক ভ্রতে পাছিল किङ्कः পর পর, মাঝে মাঝে অদ্ধকার থেকে শান্ত্রীদের চিৎকার ভে**রে** শ্সছিল। তুষার ঢাকা তৃণভূমি তিনবার আলোকিত হরে উঠেছিল, বংন জাৰ্মান বিমান থেকে অকেট ফেলেছিল এবং ই আলোতে ইগর ভাব দক্ষিনীর সুন্দর মুখটা দেখতে পেয়েছিল, সাদা তৃষারের পরিপ্রেক্তি উজ্জ্ব লাল লাগছিল ভার মুখ। মেয়েটির পায়ে ছিল ফেল্টেন তৈরী বুট আর ্ছেড'ব চামড়ার কোট এবং পাছে দেওয়া ফুলপ্যান্ট, অধচ ইলর প্রে ভিল ভুদু একটি ওভার কোট, দাধারণ আমির বুট জুতো, কারণ ্ময়েটির সেচে দেখা করার আগে ওকে ওর দিনিয়র অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে সংয়েছিল। ওরা ছঙ্গনে খালি হেঁটেই চলেছিল, মাঝে মাঝে শীক্ত কাটাবার ছনোদৌডফিল। তবুও এর ১াড় পর্যন্ত জমে গিয়েছিল শীতে, অধচ এরকম সুখ সে জীবনে আর কখনও পায় নি। সেই রূপকথার মতে। সাক্ষান্তের পর, থেটা ইগর কোনদিনও ভুলতে পারবে না, মেয়েটি বলেছিল আগামী নববর্ধে ওরা একসঙ্গে থাকবে।

কথাটা ভাষণ ভাল লেগেছিল ইগরের। সোণাগ্যবশতঃ তার রেজিমেন্টকে দিতীয় শুরে ফেরং পাঠিয়ে দেওয়া হলো এবং যা আগা করতে
দাহদ করে নি তার চেয়েও অনেক ভালভাবে স্বকিছু এগোতে লাগলো।
ইগর ব্ঝতে পেরেছিল যে রাতে তার পক্ষে কোম্পানী ছেড়ে যাওয়ার
চেয়ে মেয়েটির পক্ষে আদাই সহজ। আদালিকে নিয়ে ট্রেঞ্টা আগাগোড়া
পরিস্কার করে রাখলো। দেই বিশেষ দিনটির জানাই গর রেজিমেন্টের দেরা
দেরা টুলটা ধার করে এনেছে আর একটা বেশ ভদ্রগোছের চেয়ার।
দেখা গেলো কয়েকশো মাইল দ্রে একটা বিশেষ কাজ দিয়ে পাঠানো
হয়েছিল যে অফিসারটিকে সে ফিরে আসার সময় ভিনটে ফার গাছ সলে
করে এসেছে। রেজিমেন্টো কমাণ্ডার হুকুম দিয়েছেন প্রভাকটি ট্রেঞ্চে
একটা করে ডাল দিতে। ইগর যেটা পেলো সেটা একটা পল্লব, ছোট কিছ
থ্ব ঘন, পাতাণ্ডলো ছুঁচের মতো ছুঁচলো, সুক্র গন্ধ বের হচ্ছে রক্ষনের।

ৰাডিতে তৈরী একটা ছোটু টেবিলের ওপর ভালটা রাখলো ইগর, টেবিলের কাছেই দেওয়ালে টাঙানো ছিল মাাগাজিন থেকে নেওয়া ভালিনের একটা ছবি ; ঐ ছোটু ভালটাই যেন ট্রেঞ্রে মূল অলংকরণ: রক্ষণীন শুপ-ভূমিতে যুদ্ধ সীমান্তের কাছে ফার গাছের কথা ষপ্লেও ভাবা যায় না।

৩১শে ডিসেম্বর তারিখে তার কোল্পানীর একজন সার্জেন্ট যাচ্ছিল
ভিতিসনের সদর দপ্তরে—সভা হাতে পাওয়া পার্শেলটা ইগর পাঠিয়ে দিলো
সেই দোভাষীকে। ওতে ছিল সুগদ্ধী সেন্ট, উলের দন্তানা, এক প্যাকেট
বিশ্বুট। পার্শেলের মধ্যে ঠাটা করে একটা আনুষ্ঠানিক নিমন্তং পত্ত দিয়ে
দিল, ইচ্ছাক্তভাবে আগেকার দিনের অলহার বহল ভাষার লেখা—যদি
ইচ্ছা করে তবে ইগরের "রাজভক্ত তরোয়াল বাহী" (অর্থাৎ সার্জেন্টি)
ভাকে পাহারা দিয়ে এখনে নিয়ে আসবে।

দিন শেষ হলো, প্রতীক্ষার উদগ্রীব হয়ে ইগর ট্রেঞ্চের বাইরে পারচারি করছিল অস্ক্রকারের সেই দিকটা লক্ষ্য করে বারবার তাকাচ্ছিল যে দিক দিয়ে ওরা আসতে পারে। ডিভিসনের দদর দপ্তরে ইগর কথনো ফোন করে নি, কারণ ও জানে ওদের কথাবার্তা অন্যেরা শুনে ফেলবে এবং টেলিফোন অপারেটরগুলো সময় কাটাবার জন্যে টেলিফোনে আডি পাতে। মনের কোণে সংগোপনে লালিত কথাটা অন্য কেউ জাতৃক এটা ইগর চার না। রাত দশটার পর ওর হৈর্য আর বাধা মানলো না। এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে ডিভিসনের সদর দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ হলো, ও কিছে জানে না কোন্নস্বর চাইতে হবে, তাই মেরেটির সেকসনের অফিসার সেই মেজরটির নাম বলে লাইন চাইলো, যে মেজরটির ওপর ওর প্রথম থেকেই উ্গা জেগে আছে, যদিও তার কোন সঙ্গত কারণ নেই।

চড়া গলায় কথা বলা কম বয়সী কেউ একজন ফোন ধংলো, কিছ ভখানে যে তখন পুরো মাত্রায় আনন্দ উৎসব চলছে এটা ইগর ব্ঝতে শারলো: ফোনের মধ্যে দিয়ে ভেদে আদছিল প্রাণচাঞ্চলা ভরপুর কঠ্মর, ভার মধ্যে মেয়েরাও আছে। ইগর মেজরকে চাইলো, বেশ কিছুক্ষণ পরে মেজর ফোন ধরলো বটে, কিছে কিছু না বলে নামিয়ে রেখে দিল রিসিভারটা। সেই কলরবের মধ্যে থেকে মেয়েটির সুখী সুখী গলাটা চিনতে ভুল করে নি: চরম হতাশায় প্রায় আর্তনাদ করে উঠতে যাফিলে সে মানসিক আঘাতটা সভিটে ভয়ানক। যদিও একটু পরে, নানা রকম কারণ থোঁজার চেন্টা করে, ইগর মনে মনে চিন্তা করলো ওর টে্ঞ্চা ডিভিসনের সদর দপ্তর থেকে মাত্র ডিন মাইল দূরে, এখনও দেড ঘনার মধ্যে মেয়েটি চলেও ভো আসতে পারে, বিশেষ করে ঐ সার্জেন্টি যদি ওকে সলে করে আনে।

মনকে সাস্থনা দেবার এই চিন্তাটাও কিছু দার্যস্থারী হলো না। সভয়া এগারোটার সময় ও আরদালীকে ডেকে পাঠালো, তুজনে বসে নির্দ্ধনা মদ এক গ্লাস করে থেলো। তারপর একটাও কথা না বলে প্রচণ্ড মনোযোশ দিয়ে থেতে শুকু করলো, মনে হচ্ছিল আজকের এই উৎসবের জ্বন্যে বহু ক্ট করে ও যতো খাবার জ্বোগাড় করে এনেছিল সেই ভাল ভাল খাবারগুলো গবগব করে খাওয়াটাই তার একমাত্র কাজ। তৃটি পুরুষের চোয়াল খখন নিজেনের কাজ করতে বাল্ড তখন সার্জেন্টি ফিরলো, ঠাণ্ডায় জনে ফ্লাম্ড হয়ে টলতে টলতে চুকলো টেক্সের মধ্যে: পেছনের দরজাটা বন্ধ করার পর পিঠের থলিটা থেকে সেই পার্শেলটা বের কংলো যেটা ঐ মেনেটাকে দেবার জনো গিয়েছিল ও এবং কোনো কথানা বলে অপরাধার মতো মুখ করে পার্শেলটা রাখলো টেবিলের ওপর।

ইতিমণো পেটে বেশ মদ পডেছে, তাই প্রথমে ঈধায় ভরে উঠা। ইগরের মন। তাগলে ও অন্য পুরুষকে বেছে নিয়েছে, কিংবা তার বদলে অন্য কোন সঙ্গা। ওর অহংবোণে প্রচণ্ড ঘা পড়লো। লাল রিবন বাঁণা পার্শেলটা তুলে নিয়ে লোহার চুল্লার মধ্যে ছুড়ে দিল, দাউ দাউ করে কাঠ অলছিল চুল্লাতৈ। মনে মনে অভিসম্পাৎ দিতে থাকলো মেয়েটাকে।

মনে মনে একটা কুংসিং ধারণা গড়ে তুলেছিল, কিছু সভাটা আরও ভয়াবছ। গভরাতে ইগরদের পাশের রেজিমেন্ট কমাঁদের পাকার একটা বাড়িতে কাজ করার সময় ও মারা গেছে। ঐ বাড়ির ওপরই একটা বোমা পভেছিল, স্বকিছু টুকরো টুকরো হয়ে যায়। তারপর অনেকক্ষণ মৃতের মতো খুরপাক খেলো ইগর। এই প্রথম বার যে সে প্রেমে পড়েছে তা নয়, কিছু এভাবে কগনও ভেলে পড়েনি।

একমাত্র লেনার জন্যেই ইগর কমাণ্ডান্টের তার বর্তমান পদটাকে মেনে নিয়েছিল, যদিও এটাকে সে দারুণ খুণা করে। ত্-এক মালের মধ্যেই ও আবার চাপ দেবে ডাক্তারী পরীক্ষার জন্যে, যাতে মেডিক্যাল সাটিফিকেটে যে-দব বাধা-নিবেধ আরোপ করা থাছে সেগুলো তুলে নেওয়া হয়. যদিও 
ার অনুরোধ এর আগে ত্বার নামঞ্ব করা হয়েছে। ওর দৃচ বিশাদ
যে যুদ্ধের সময় পুরুষদের উচিত লড়াই করা এবং খার ছটো হাত আর
দ্টো পা আছে তার পক্ষে যুদ্ধ সীমান্তের পশ্চাঘতী অঞ্চলে বিপদ থেকে দূরে
পাকাটা লজ্জার ব্যাপার। এবং ঠিক এই কারণেই সে যুদ্ধের চাকরী থেকে
অব্যাহতি চায় নি বা দৈন্দল ভেলে দেওয়াও চায় নি, যদিও সে ভাল ভাবেই
জানে যে মক্ষোতে তার যে সব নাম করা শিক্ষকরা আছেন তাঁর দেটা করার
ভব্যে আপ্রাণ চেন্টা করেছেন।

লেনার সংক্র ওর সম্পর্ক এমন একটা প্যায়ে এসেছে পৌছেছে ১খন থে কোনো মুহূর্তে নিজের মনের কথা ওকে বলতে হতে পারে এবং বলতে হবে যে ওকে ভালবাসে, কারণ ঐ জিজিয়ান মেজরটি সম্বন্ধে ওর তৃশ্চিতা শুক হয়ে গেছে। এবং সেই কারণেই সংস্কাবেলার ঐ জমায়েতটা ওর কাছে অতো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠিছিল।

ঐ দিনটা পেনার জন্ম দিন জানামাত্র ইগর ছুটে ছিল দ্রজীর কাছে, ও একটা ভাল উদি তৈরী করাচিছল, গিয়ে তোগাদা দিলো যাতে একদিন আগেই ওটা তৈরী হয়ে যায়। দ্রজীকে বাড়তি উৎদাহ দেবার জন্মে নিজের অতিরিক্ত রাশন থেকে টিনের খাবার দেবার প্রতিশ্রুতি দিলো, কিছু চিনিও এবং যে টাকা দেবার কথা আছে সেটা তো দেবেই।

ঐ ভাল উদি করানোর ব্যাপারটা ওকে ইতিমধ্যে বেশ ঝঞ্চাটে ফেলে রেখেছে। আহত হবার আগেই ওকে কাপড়টা দেওয়া হয়েছিল এবং সেটা ও পাল্টে নিয়েছিল যুদ্ধের আগে তৈরি করা একটা ভাল কাপডের সঙ্গে, ওই কাপড়টা ছিল এক কোয়াটার মাস্টারের, যার নজর ছিল আনিকুশিনে ওয়েলার পিল্ডলটার ওপর। খাপটা ছিল এক জেনারেলের, জার্মান-বন্দীর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া জিনিস. আর "না" শুনতে রাজী ছিল নাও। তারপর কোটটার জন্যে সরজাম আর সোনালী বোতামের সন্ধান করতে হয়েছিল, থেটা না হলে কাপড়টার সন্মান ক্ষুগ্র হয়: স্বশেষে ভাল একজন দরজীর দরকার। মাত্র এক সন্থাহ আগে স্বগুলো পাওয়া গেছে।

সেদিন সকালে কমাণ্ডান্টের অফিসে যাবার সময় ইগর এক ফাঁকে চলে গিয়েছিল দরজীর দোকানে—মনে করিয়ে দিতে হবে সন্ধার আগে ৬ট। চাই। যেমন করেই হোক ওটা চাই। খুব আশ্চর্য হয়ে দেখলো কোটটা ৈজরী থয়ে গেছে, একটা ডামীর গায়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, বোভাম আর ডক্মাগুলো ঝক্ঝক করছে। পান্টাটা ইন্তিরি করা চচ্চিল শেষ বারের মডে: একটা লোগার ইন্তিরি দিয়ে।

ইগরের এক সহক্ষী এই নরজীর নাম সুপারিশ করেছিল। দরজীনি রঙে, মাথার চুল জট পাকানো, কথার অবিশ্বাস্ত রক্ষের জোরালো ইছদীটান, নাকের ডগার সং সময় জল, স্থানীয় লোকদের মতে! অনুগ্রহ প্রার্থীর
জাব, অথচ হাতের কাজ লাক্ষণ। এই ভাল উদিটা ও যতো ভাল আশা
কাংছিল তার চেয়ে শতওণে বেশি ভাল হয়েছে। কোট খার পালিটা
ইগবের গায়ে একেবারে দন্তানার মতো সুন্দর ফিট করে গেলো, এমনি
লো ওর চেহারা সুন্দর, পোশাকে আরও ভাল লাগছিল। দরজীর কাজটাও
পরলা নক্ষরের। রুডো যে হাতের কাজ দেখিয়েছে তা যে কোনো বড জারগার
দরজীর পক্ষে অহংকারের গো হবেই, এমন কি রাজধানীরও, যারা সেনাপ্রি

শুধু একটা কাছ বাকী মেডেলগুলো ঝোলাবার জলে ছোট ছোট ফুটো করা দরকার. ইগর সলে সলে দেটা দেখিয়ে দিলো।

'আর পাঁচটা মিনিট !' বুডো বললো, কাজটা করে দিতে পারছে বলে খুশি।

অথচ এই কাজটা বেশ সূজা। ইগরকে কোটটা পরতে হবে, ভারপর বুকের ওপর ঠিক কোথায় ফুটো করতে হবে তার দাগ দিতে হবে। ইগর তাই বৃদ্ধ দরজীকে বললো এক ঘন্টা পরে কমাণ্ডান্টের অফিসে আসতে, কারণ মেডেলগুলো বেখেছে একটা আয়রণ সেফে। দৈল্যাহিনীর কর্মচারীদের বলা হয়েছিল অস্ত্র বা মেডেল ইত্যাদি যেন তারা তালের নিজেদের কোয়াটারে না রাখে।

মেডেল, সম্মান চিহ্ন ইত্যাদি গুলোকে ক্যাপ্টেন আনিকৃশিন ভীষণ শ্রদ্ধার চোথে দেখতো। ওর মতে, বিশেষ বিশেষ সময় ছাড়া ওগুলো পড়া উচিত নয়, অর্থাৎ বারে তিন-চার বারের. রোজ ব্যবহার করলে ওগুলোর গুরুত্ব কমে যাবে আর সন্তা হয়ে যাবে। মেডেলের রিবন রোজ ব্যবহার করার জন্যে দেওরা হয়। কিছু সেগুলো এখনো এখানে, এসে পৌছর নি এবং ইগর বাড়িতে লিখেছে সব রকম চেন্টা চালিয়ে যেন ওর জ্বন্যে কিছুটা পাঠানো হয়।

ওর বাবা ছিলেন পাশের যুদ্ধ সীমান্তের ট্যাহ্ম বাহিনার রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান, উনি কদিন আগে এদে দেখা করে গেছেন, দিলে গেছেন কাফ লেদারের খুব ভাল এক জোডা বুট জুভো, এবং খুব ভাল একটা পিক্ড কাপে, তার মানে ওর পোশাক এখন যথায়ওভাবে সম্পূর্ণ হয়ে গেছে।

নতুন কোট আর পান্ট "ভালার ভন্যে" এবং সন্ধোর আগে যাতে ঐ পোশাকে বেশ অভাস্থ হরে উঠতে পারে, তাই কাাপ্টেন ইগর ঠিক করলো এটা আর খুলবে না। পুরনো উদিটা পাট করে খবরের কাগজে ভড়িয়ে নিজের কোরাটারে নিয়ে গেলো। এসব করতে গিয়ে কয়েক মিনিট দেরী হয়ে গেলো ভার, এবং কমাগুলেটর অফিসে পৌছে দেখল কয়েকজন অফিসার আগেই পৌছে গেছে, ফলে মেজরের কাছে বকুনি খেতে হলো ভাকে। ভারপর থেকে সব কিছুই খারাল ঘটতে লাগলো।

দেখা গেল কোন একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ বা "অভিযান" চালাছে "বিশিষ্টরা," পাল্টা গোরেন্দা বিভাগের লোকদের ও ঐ নামে ডাকতো, এবং কমাণ্ডান্টের অফিসের সকলে প্রবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত সমার্শের কর্ম তামিল করে চলবে। মিটিং শেষ হলে সকলকেই থেতে হলো বিমান শাটিতে, গুই জায়গাটাকে বেছে নেওয়া হয়েছিল দেখা করার জায়গা হিলাবে।

ৰিভীয় দিনে অখাভাবিক কিছু ঘটতে যাচ্ছিল। আগের দিন সকালে সেনা নিবাস থেকে একজন "বিশিষ্ট" এসে হাজির কমাণ্ডান্টের অফিনে এবং অফিসারদের একটা অভ্যস্ত গোপন খবর দিয়ে বলল যে অভ্যস্ত বিপজ্জনক এজেন্টদের একটা দলকে খোঁজা হচ্ছে; ভারপর একটা কাগজের টুকরো বের করে হজন লোকের একটা মোটামুটি বর্ণনা দিল। ওদের শারীরিক গঠন, উচ্চভা, বয়স। একথাও বলল যে ওদের মধ্যে একজনের কথায় উক্রোইনীয় ভাষার টান আছে সুস্পাষ্ট।

ক্যাপ্তান্টের চেয়ারে গণীয়ান হয়ে আছেন যে মেজরটি গত তিন বছর ংরে তার পেটে ক্রনিক আলসার আছে। এবং যা কিছু জানবার ও বোঝবার ভা তিনি জানেন এবং বোঝেন, উনি মন্তব্য করলেন যে চেনবার জন্যে কোনো বিশিক্ট চিহ্নের কথা উল্লেখ করা হয় নি এবং তাঁকে ও তাঁর অফিসারদের কাছে যে বর্ণনা পেশ করা হয়েছে সেটা আনুমানিক ছাড়া আর কিছু নয়। "বিশিক্ট" জানালো যে স্ভাগ্যবশতঃ এর চেয়ে বেশি বিস্তারিত বর্ণনা তারা জোগাড করতে পারে নি, যার ফলে সন্ধান করার কাজটা আরও কঠিন ১য়ে উঠেছে।

এই ব্যাপারটার গোপনতা বজায় রাখার গুরুত্ব সম্বন্ধে বারবার সাবধান করে দিয়ে "বিশিষ্ট"টি অফিসারদের জানালেন জার্মানরা যাতে সামরিক কাগজপত্র জাল না করতে পারে তার জনো স্বাধুনিক কি কি বাবস্থানেওয়া করেছে। ভ্রমণ করার পর ওয়ানার একটা কলমে বাকোর মাঝখানে কমার বদলে দাঁড়ি দেবার বাবস্থাটার কথা ওদের জানালেন।

ঐ বিশেষ ধরনের টাইপের ভুল সমেত ফর্মগুলো বাবহার করা শুর
• রেছে ৩১শে জুলাই থেকে, যার অর্থ আগস্ট মাদে ইদু করা কাগজ পত্রে

যদি ঐ গোপন চিহ্নটা না থাকে, তবে ঐ ধরনের কাগজপত্র যে সামরিক
ক্রীর কাছে থাকবে তাকে সজে সজে গুলুপ্রার করতে হবে।

টাইপের ঐ ভুলটা দেখাবার জনো একটা পরওয়ানা দেখানো হলঅফিসাররা নি:শব্দে তা দেখলেন। নিজেদের ডিউটি করার সময় প্রত্যেকটি
অফিসারই ঐ ধরনের বহু কাগজপত্র, একশোরও মতো হয়েছে কখনে।
কখনো, পরীক্ষা করেছে। কিন্তু ভীষণ-ওরুত্বপূর্ণ দাঁড়ির ব্যাপারটার ওপর
নজর দেয় নি।

এই উপদেশ দেবার সময় "বিশিষ্ট"টি উপস্থিত অফিসারদের গ্রার করে জানিয়ে দিল এ-বাাপারে তাদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব কঠা এবং এর জন্যে এচওজাবে স্তক্ত প্রধার দরকার।

"বিশিষ্টির" এই আগমন, উপদেশ থার চূড়ান্ত সতর্ক প্রহরার ডাকে সাড়া দিয়ে মাঝরাতের মধ্যে আটজনকে গ্রেপ্তার করা হল মাধের সঙ্গে অনুসন্ধিত মাতৃষ তৃটির মিল ছিল। "বিশিষ্ট" নিজে তাদের প্রশ্ন করে, ভারপন ত'দেন হেড়ে দেওয়া হয়। কমাণ্ডান্টের কর্মীদের পাকার জন্মে হয়। ক্যাণ্ডান্টের ক্যীদের পাকার জন্মে হয়। ব্যাণা করে রাখা হয়েছে সেটাভেই আন্তানা গেড়েছে ঐ "বিশিক্ট"।

দেদিন স্কালের মিটিংয়ে মেজর ঐ ভুল করে গ্রেপ্তার করার ব্যাপারে মন্তবা করলেন, যেটা তাঁর মতে তাঁর কর্মচারীদের অযোগাতারই পিলিচায়ক। পরিশেষে তিনি তাঁর অধীনস্থ সব কর্মীদের বললেন উচ্চ প্যায়ে স্তর্ক প্রহরার ব্যবস্থা চালু রাখতে; তারপর উঠে দাঁড়িয়ে উনি বললেন, 'দশ মিনিটের মধ্যে আম্রা বেরোচিছ। প্রতাকে নিজের নিজের অস্ত সক্ষ

বাগবে আর সেই সঙ্গে কাগজপত্র পরীক্ষা করার যে আঁপকার তোমরা পেয়েছ ভাব কাগজপত্র। ল্লী বাইরে অপেক্ষা করছে।

আানিকুশিন জিভোগ করল "আভিযান" কখন শেষ হতে পারে, আজাও: আদ্যাজ স্ময়টা এবং কখনই বা তারা ছাডা পাবে. মেজের কিছা ওর প্রেশ্রেষ উত্তর দিশোন না।

ইগরও অনানা অফিসারদের সংশে বেরিয়ে গেল। ওরা ওর উদিটার প্রশংসা করল খুব, দামী কাপডে হাত বুলিয়ে ঠাটা করে বলল এই "অভিযানের" জনেই কি ও এতো চমংকার পোশাক পরেছে। পাশ কাটিরে যাবার মত উত্তব দিল ইগর. কারণ জন্মদিনের ব্যাপারটা নিয়ে ও তখন চিছা করছিল। মেজবের কথা শোনার সময়েও ও মনে মনে ভাবছিল ঐ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও কত ভাল ব্যেস্থা তার পক্ষে কবা সন্তব হবে।

ওদিকে ১৯ ঘবে অপেক্ষা করছিল বুডো দরজী। হাতে পুরনো বিফকেস আর ময়লা হাট, ইঁ। করে তার অপেক্ষায় ছিল। ইগর ওকে অফিসের মধ্যে আগতে বলল, গোড়াতাডি আয়রণ সেফটা খুলে ভাঁজ কর। একটা কাপড়েব টুকরোবের করে তার ভেতর থেকে জিনিসগুলোটেবিলে সাজিয়ে দিল।

'ও: ও:।' মেডেল আর সন্মান চিহ্নগুলো দেখে বুডো চমকে উঠল নাকের জলটা চট করে মুছে নিয়ে।

ইগর তথন হাসপাতালে ফোন করল, লেনাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে আর এ পাশে যা ঘটে গেছে দেটা তাকে জানাবার জন্যে। দেখা গেল অপারেশন থিয়েটারে ব্যস্ত ও, ওর এক বান্ধবী ফোন ধরেছিল,— পার্টিতে তারও নেমখন আছে—ইগর ওকে জানিয়ে দিল সামরিক কাজে এখুনি ওকে চলে যেতে হচ্ছে. তবে আপ্রাণ চেফা করবে ঠিক সময়ে ফিরে আসতে। মেয়েটিকে ইগর বলল আপাততঃ তার হয়ে লেনাকে যেন সেই জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে দেয়।

ইতিমধ্যে ব্রিফকেদ থেকে একটা ছোট চ্যাপ্টা বাক্স বের করে ফেলেছে দবজী, ওটা খুলে সূতো পরানো ছুট নিয়ে ও তৈরী। ফোনের রিদিভারটা নামিয়ে রেখে ইগর বলল, 'ছু:খিত, এখন আর এ কাজটা করা যাচ্ছে না। আমাকে এখুনি বেরোতে হবে। জরুরী কাজ আছে। ইগর ওকে কথাটা বৃথিয়ে বলতেই বুড়ো দরজী কেমন যেন ভাবিচ্যাকা খেয়ে গেল।

'আজকেই সন্ধাে ৭টার সময় ভামার কাছে যাব অংমি। সাভটার সময় বাজি পাকবে ভাগ চমৎকার। আর একটা বড উপকার আমার জনাে কবতে হবে কোমাকে। মনে হচে আমার হাতে সময় বেশি পাকবে না। আমার পরিচিত একটি মেরের জন্মদিন। মেরেটিকে দেবার জনাে একটা ফুলের তােড়ার কথা আমি বলে রেখেছি……বুঝতে পার্হ ভো……ফুল। জুমি যে রাজ্যায় থাক সেখানেই। আজ বিকেল পাঁচিটার সময় ওটা নিয়ে ভোমার নিজের বাড়িতে রাখতে পারবে কি গুরুব ক্তেজ পাকব মদি করে দাও। তবে ভোমার খাড়ুনি পুরিয়ে দেব আমি।

বুড়ো ও কাজটা করতে রাজী হমেছিল এবং ইগর একটা একশো কবলের নোট বের করে বুড়োর ব্রিফ কেসেব ওপর রাখল। নোটটা ডুলে কোটের ভেতর পকেটে রাখতে রাখতে ইগরের দিকে তাকিয়ে একটু .এমে বল্ল কাপ্টেন এতো সুন্দর দেখতে যে—মেয়েরো এক কে হরতে বাহা— ফুলের জন্যে টাকা খবত করাব কি দরকাব ং

জানল। দিয়ে একটা মেটর গাড়ির হর্ণের শব্দ ভেলে এল, প্রই এনৈয় হয়ে গেছে ল্কাটা। ইগর একটা কাগজে ফুলের নাকানের ঠিকানাট। শিখে দিল, বুড়ো যেন চিন্তার জগতে ডুবে গেছে, জান্প্র জুরে নলল একবার সেও ফুল কিনেছিল।

'মাত্র একবার ?' ইগর আ×চ্য হয়ে জিজেন করল।

্একবারই মাত্র', বুড়ো মাথা নেড়ে সায় দিল। এবং ভাও চল্লিশ বছর আহে, তখন ও ফুল কিনেছিল তার ভালী স্থীর জলে। দীর্ঘ নিঃখাস ফেলেইগরকে বলল জামানরা ভাল খ্রী, ছেলেমেয়ে, এমনকি নাতিনাতনীদেরও মেরে ফেলেছে লিডাতে তাতে ও মেকেন বেঁচে রইল কে জানে ?

বুডোৰ জনা ইগরেব থব কট হতে লাগল ভাগোর হাতে কি নিষ্কুর আখাতই না পেয়েছে সে। যুজের আগে সেও সেই ভাবী-অভিনেত্তীর জনো ভোড়ার পর ভোড়া ফুল কিনেছে, সভি। কথা বলতে কি চাত্র হিসেবে ধে অনুদান পেত ভার বড অংশ চলে মেত ওই ফুলের পেছনে। বুড়োকে বে কথা লিয়েছিল সেটা মনে পড়ে থেতেই ইগর কিছু খাবারের টিন আগে চিনিবের করল আলমানীর তলার ধাক থেকে।

ভদ্ৰতা দেখিয়ে বুডো প্ৰথমে ওগুলোনিতে চাইছিল না, তখন ইগরই ভোর করে ওগুলো ওর ব্রিফ কেলে চ্কিয়ে দিল। ঠিক দেই মুহুর্তে দরজাটা ত্রম করে খুলে মেজর দাঁড়ালেন চৌকাঠে। সহকারীর দিকে তাকিয়ে মুখ ুবঁকালেন।

'ব্যক্তিগ্রভাবে নেমগুল্লের দ্রকার ভোমার নিশ্চয়ই নেই ? কালা হয়ে গ্রেছ নাকি ? স্বাই অপেকা করছে ভোমার জনো।'

'কমরেড মেজর, এক মিনিটের জন্যে ঘরে যাব পোশাক পাল্টাতে ৮বে। এক মিনিট সময় লাগবে। আমি ভাবতে পারি নি····।

'এখন আর পোশাক পাল্টাবার সময় নেই', বিরক্তিতে চেঁচিয়ে উঠকেন মেজর, 'এখুনি গিয়ে লরীতে ওঠো।' হুকুম্টা দিয়েই উনি চলে গেলেন দরজাবন্ধ করে।

এক মৃহুর্ত চিস্তা করে ইগর ওাড়াতাড়ি মেডেলের বাণ্ডিলটা দরজীর বিফ কেসে ভরে দিয়ে বলল 'এগুলো কিন্তু হারিয়ো না যেন!'

তারপর এক টুকরো কাগজ টেনে নিয়ে খদ খদ করে কয়েক লাইন
লিখল। তারপর কাগজটা ছ ভাঁজ করে খামে ভরল। ওপরে ঠিকান।
লিখে দয়জীর হাতে দিয়ে আরও কয়েকটা নির্দেশ দিল—আমি যদি কাজে
আটকে পড়ি, সজ্যো ৮টার মধ্যে ফিরতে না পারি, তাহলে তুমি দয়া কয়ে
ফুল আর চিঠিটা এই ঠিকানায় পৌছে দিও। তোমার বাড়ি থেকে জায়গাটা
খুব একটা দ্র হবে না। এই কাজটার জনো আমি তোমায় টাকা দেব.
আরও খাবার দেব। শুধু দাড়িটা কামিয়ে আরো একটু ভালভাবে সেজে
ভখানে যেও। ওখানে একটা বিশেষ ধরনের উৎদব হবে; বুঝতে পারছ
তো! ভাহলে চললাম আমরা। যেতে যেতে ইগর চিঠিটা বুড়োর পকেটে
ছুকিয়ে দিল।

এমনভাবে ওরা বিমানখাঁটিতে পৌছল যেন বিপদ সংকেত বেজেছে, কিছু
পৌছে দেখল তিন ঘন্টা চুপচাপ বদে থাকতে হবে। ওদের বলা হল
পাল্টা-গোয়েলা বিভাগের অফিস থেকে খুব দূরে যেন না যায়, ওরা, চার
পাশে মাঠে ঘাদের ওপর বদে আছে নিরাপতা বাহিনীর সৈনারা, কেউ কেউ
সিগারেট খাছে।

পুরে। ব্যাপারটাই হাস্তকরভাবে বোকামির চিহ্ন। যে সময়টা বসে ওরা আঙ্গুল মটকাচ্ছে, তার মধ্যে ইগর তার ফ্ল্যাটে গিয়ে কয়েকবার পোশাক পাল্টে ফেল্ডে পারত। কোটের যে কাজ্টুকু বাকী ছিল তাও করিয়ে নিতে পারত, এমনকি নিজে গিয়ে ফুলের ভোড়াটা বেছে রেখে আসা সম্ভব এত। অথচ এখন তো আর যেতে পারে না? কেউ জানে না কখন "অভিযান" শুরু হবে। কেন যে ওদের সকলকে প্রথমে এই বিমান্ঘাটিতে আনা হয়েছে এটা স্বার কাছেই একটা রহস্য।

লিভার কমাণ্ডান্টের বোধ হয় রোগের প্রকোপটা খুবই বেড়েছিল।
তাই সকাল থেকে তার মেজাজ বিগড়ে আছে। অন্যানের থেকে একটু দূরে
চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন তিনি, ফ্যাকালে মুখে শহাদের দৃষ্টি, পেটে হাত
চেপে প্রারই গোডাচ্ছেন। পাছে পোশাকে ঘাসের দাগ লেগে যায় তাই
এক মিনিটের জন্মেও বদলো না ইগর। নিজের দলের কাছে পারচারি
করে কাটিয়ে দিচ্ছিলো। শেষ পর্যন্ত মেজরের ঐ কাতরানি সহ্ করতে
না পেরে পাশে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে জানতে চাইলো কিছু সাহায় করতে
পারে কি সে।

'একলা থাকতে দাও আমাকে'। এমন আতে বিড্বিড় করে কথাটা বললেন মেজর যে শোনাই গেলোনা। পৌনে বারোটার সমর স্বাইকে লাইন বেঁধে দাঁড়াতে বলা হলো এবং ভারপর পাল্টা-গোয়েলা বিভাগের অফিস থেকে সোজা বেরিয়ে এলো অফিসারদের একটা দল। চওডা কপালওলা একজন লেফটেনান্ট কর্ণেল স্বার আগে ছিলেন। উর্দি থেটা পরেছিলেন সেটা দেখতে লাগছিল বালিশের খোলের মতন। দাঁড়িয়ে থাকা লোকের সামনে এসে শেষ নির্দেশগুলো দিতে শুকু করলেন।

খুব শান্ত ষরে কথা বলছিলেন তিনি, এবং স্বাই চুপ করে শুনছিল। ওঁর কথাগুলো ছিল নিছক কাজের কথা, একটা শক্ত অপচর করলেন না, তবে কাজটির গুরু দায়িছ, শক্রদের বিশ্বাস্থাতকতা, আরও বেশি স্তর্ক প্রহরার প্রয়োজনীয়তা, এবং এর সলে জড়িত প্রতিটি ব্যক্তিগত দায়িছ স্থাকে যা বললেন তা আগের দিন সেনা নিবাস থেকে আসা "বিশেষটির" বক্তব্য এবং ঐ দিনই স্কালে খোদ ক্যাণ্ডান্টের বক্তব্যেরই পুনরার্ত্তি ছাড়া আর কিছু নয়। ফলে উষুদ্ধ করার জন্য তৃতীয়বারের এই বক্তবাটি ইগরের মনের ওপর দাগ কাটতে পারলো না, ওর মতে সৈন্যবাহিনীতে যে কোনো কাজকেই প্রথম খবর পাবার সলে সঙ্গে ব্যে নিয়ে ভালভাবে করা উচিত।

বজ্তা শুনতে ভাল লাগে না ইগরের, যেমন পছল করে না "লভর্ক প্রহর্যা" শ্কটাকে। তাছাড়া বেশির ভাগ লোকের মতোই ইগরও বিশ্বাল করতো যে গুপ্তচর বা অন্তর্গতিকদের দেখার সজে সজে কে ভাকে চিনভে গারবে।

লেফটেনান্ট কর্ণেলটি শুধু যে চেহারাতেই পেশাদার সংমরিক বাহিনীর
মানুষ হিসেবে ফুটে উঠতে পারেন নি তা নয়, করতেই হবে এমন হকুম হ
খুব কম দিলেন, এবং বেশির ভাগ কেত্রে "দয়া করে" বা "আমি আপনাদের
বলচি" এই ধরনের কথা বলে 'তার মধ্যে যে একটা অভিভবা অসামরিক
মানুষ আছে ভার রূপটাই প্রকাশ করে ফেলছিলেন। এই কাজে যাদের
লাগানো হয়েছে ভারা স্বাই যেন পাল্টা-গোয়েলা বিভাগের অফিসাসদের
প্রতিটি কথা সলে সলে পালন করে ত'র প্রয়োজনীয়তার ওপর বিশেষ
লোর দিলেন, স্বশেষে তিনি বললেন, 'আমি আপনাদের জানিয়ে রাখণে
চাই যে ঐ লোককে গ্রেপ্তার করার ব্যাপারে যারা প্রতাক্ষ বা অপ্রতাক্ষভাবে
সাহায্য করবে তাদের নাম সুপারিশ করা হবে পদকের জনো।'

এই বক্তবাটা শুনে ইগর সংকৃচিত হয়ে উঠলো। বছ ভয়াবহ লডাইয়ে ও অংশ নিয়েছে, যেখানে শক্ত পৈনোর তুলনায় সোভিয়েতের দৈনা সংখার ছিল ভীষণভাবে কম এবং দে জানে পদকের প্রকৃত মূল্য কি। মেডেল সম্বন্ধে এই দৃষ্টিভলী যেন মেডেল পাওয়ার বিষয়টাকে অত্যন্ত হীন এবং নগণ্য করে তুলছে বলে মনে হলো ইগরের। আগে থাকতেই সামরিক সম্মান চিক্ত দেওয়া হবে এমন প্রতিশ্রুতি পাওয়া কয়েক শোলোক মিলে ভিন-চারজনকে গ্রেপ্তার করার মধ্যে না আছে বীরত্ব না আছে মহত্ব।

তারপর কমাশুন্টের অফিসের অফিসারদের একটা আলাদা দলে দাঁড় করানো হলো সঙ্গে পাল্টা-গোয়েশা বিভাগের অপর একজন লেফটেনাল-কর্ণেল তবে এঁর কিন্তু বেশ ফোজী 'চেহারা: সঙ্গে সেই অসুভ্ মেজরকে নিয়ে তিনি তাদের আলাদা আলাদা দলে ভাগ করতে লাগলেন।

ইগরের নাম যখন ডাকা গলো, তখন লেফটেনাণ্ট-কর্ণেলটি নিজের কাতের লিস্টা দেখে নিয়ে টেচিয়ে পড়লেন—'ক্যাপ্টেন ইগরের দল।

এরপর ইগরের কাছে অবশ্য আর কেউ এলো না, এবং ডাকে কেউ সাড়াও দিলো না। কাছে দাঁড়িয়ে থাকা একজন অফিসাগকে লেফট্নোন্ট কর্ণেল বললেন, ইগরের দলের লেফটেনান্টের এখানে থাকা উচিড। এখুনি ওকে খুম্জে নিয়ে এপো।

অফিসারটি ইগরকে নিয়ে গেলো পাল্টা-গোয়েলা বিভাগের অফিসে,

ওকে ওখানে বসতে বলে ও চলে গেলে। ঐ হারানে। লেফটেনাকটিকে 
কু<sup>হ</sup>জতে। মিনিট পাঁচেক পরে একজন লক্ষা মতন কম বরসী লেফটেনাকট
বাড়ির পিছন দিক থেকে বেরিয়ে এলো, খামে মুখ লাল। এসে স্থালুট
করলো, তখনও কি একটা চিবোচেছ, জড়ানো সুরে বললো, 'কে কমরেড
করলো, তখনও কি একটা কি কে ক কমাপ্তাক্টের অফিস থেকে এলেছেন ?
আ
। আসুন আমার সলে।

বাঁধা কপির পাতার ছোট্ট একটা টুকরো তখনো তার ঠোঁটে সেগে আছে। আর ইগর যে লড়াইয়ের পরিবেশেও অগোছালে। ভাবটা পছন্দ করেনা, এর জন্মেণ্ডাকে শান্তিনা দিতে পারার ব্যাপারটা তার কাছে কঠিন হয়ে উঠল।

অকালের মত তারাও উঠোনে এসে হাজির হল যেখানে প্রায় কৃড়িটা গাড়ি খেঁবাখেঁবি করে দাঁড়িয়ে। ওদের মধ্যে বেশির ভাগ জাঁপ আর ডজ লরা, সবগুলোই ধুয়ে-মুছে পালিশ করা, যেন কৃচকাওয়াজে যাবে এবং এত ঝক ঝক করছে যে চোখে না পডে থাকতে পারে না। কোনো কোনো গাড়ির সামনের কাঁচটায় বিশেষ ধরনের কাগজ সাঁটা আছে। তাতে লেখা "সাধারণ পাশ", এই ধরনের পাশ সাটা থাকে বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ কাজে বাস্ত থাকা সেনাপতি আর পালটা-গোয়েলা বিভাগের ক্মানের গাড়িতে।

এই ঝক্ঝকে তক্তকে সুন্দর গাড়িগুলোর সারিট। পার হয়ে ওরা দাঁড়াল একটা জারগায়। লেফটেনালটি এগিয়ে গেল একটা পুরনো ঝরঝরে গাজ লরীর কাছে, যার পাশের রঙগুলো জারগায় জারগায় চটে গিয়ে ঝরে পড়েছে। লেফটেনালটি পাদানীতে উঠে কেবিনের মধ্যে মাথা ঢোকালো। ফিস ফিস করে কি যেন বলতেই জাইভারটা বিশ্রি একটা গালাগাল দিয়ে উঠল।

ইগরের ভীষণ অপমান মনে হল: যে গোপন খবর সার্জেন্ট ড্রাইভারকে দেওরা যায় সেটা তার কাছে চেপে যাওয়া হছে। অপচ সে একজন ক্যাপ্টেন, আরও দায়িত্বপূর্ণ পদে আছে। অনিচ্ছা সহকারে লরীর পেছন দিকে উঠে একটা খালি বাল্লের ওপর ক্মালটা বিছিয়ে বসে পড়ল। লেফটেনান্টি ওকে সোজাসুজি বলল মাধানীচু করে বসতে। তারপর লেফটেনান্টি লাফিয়ে লরীতে ওঠার সলে সলে রকেটের মত ছুটে বেরিয়ে গেল লরীটা

व्यक्ति मृहार्ष-११

ভাষণ উদ্বেগ নিয়ে ইগর বারবার ঘড়ি দেখচিল, অবশ্য প্রয়োজনে মনের অন্য ভাবনা-চিন্তাগুলো যেমন গোপন করে রাখতে পারে একেত্রেও তাই করছিল, মনে মনে হিসেব করছিল এই "অভিযানে" কত সময় লাগতে পারে। শহরে ওকে সাডে সাতটার মধ্যে ফিরতেই হবে। ওর মনের মধ্যে সব চিত্যকে ছাপিয়ে সেদিন সন্ধায় লেনার সঙ্গে দেখা আর ঐ পাটিটার কথাটা পুরপাক খাছিল। এবং এক একটা ঘন্টাপার হছে এবং তার মনের মধ্যে হতাশা ফুটে উঠছে বেশি করে। আজকের দিনটা একটা দিনের মত দিন। প্রথমেই তাকে পাগলের মত ছুটতে হয়েছিল অন্থরভাবে তারপর সময় কাটল কিছু না করে, অযথা উপদেশ শুনতে ১ল. সতর্ক প্রহরায় থাকার ডাক শুনতে হল, আর এখন নোংরা লরীতে করে ছুটে চলেছে কোনো এক ক্যাপ্টেন পাভেলের কেফাজতে পড়বার জন্যে। সবচেয়ে লজ্জাকর ব্যাপারটা হল এই যে পুরো বাংপারটাতে ও শুধু ৫ক অসহায় দাবাড় বড়ে মাত্র। এরপর কি ঘটতে যাচ্ছে সে সম্বন্ধে তাকে সম্পূর্ণ অল্পকারে রাখা গছে এবং "অভিযানে:" মূল উদ্দেশ্যটাও তাকে বলা হচ্ছে না। এমন কি ড্রাইভারটা পর্যস্ত পুরো ঘটনাটা জানে এবং তার চেয়ে ওকে বেশি বলা হয়েছে এ-বাাপারে।

পাধর বসানো রাস্তার বৃক চীরে এগিয়ে চলা লরীটা এমন ঝাঁকানি দিছে যে শরীর অসুস্থ হয়ে যায় এবং একটা পেট্রোলের টিন আর একটা আনকোরা অনভিজ্ঞ লেফটেনান্টের মাঝখানে জড়োসড়ো হয়ে বঙ্গে থাকাটাও ক্ষকের এবং এই লেফটেনান্টেরের হুকুম ভাকে মানতে হচ্ছে ভেবে আরও বেশি অস্তুষ্ট হয়ে উঠচে ইগর।

শেষকে যদি তোমাকে একবার হাতের মুঠোর পাই তবে চিট করে দেবো একেবারে,' রাগের চোটে মনে মনে এই সব কথা চিন্তা করছিল ইগর আড়চোখে আল্রেইয়ের ঘষা-ল'গা কুত্রিম-চামড়ার বুট জুতোর দিকে তাকিয়ে, মনে হচ্ছিল যে-মাসে রবিবার নেই সেই মাসে যেন ওটা শেষ পালিশ করা হয়েছিল। ওর বাঁকা টুপিতে আটকানো ভারকাটা ইগরের সভাি বলে মনে হয় নি এবং ইন্তিরি না করা কোটের কলারটা খোলা ছিল না, ভাও লক্ষা করেছিল ইগর, যখন প্রথমবার ঐ লেফটেনাকটি তার কাছে এসেছিল।

"বিশিইদের" জনো চিন্তা করার সময় কমই ছিল ইগজের, ইগরের চোধে ভরা সুবিধাপ্রাপ্ত অসস. আড্ডাবাজ লোক, যায়া নিজেদের গুরুত্বটাকে ভীৰণ বাড়িরে দেখে। এ-বিষয়ে ওর কোনো ভূল ছিল নাযে তারা ভধু 'যুছ লামাজের পশ্চাঘতী অঞ্লে বেডিয়ে বেড়ায় এবং উপরস্ত নিজেদের বীরনারক হিসেবে দেখে।'

আল্রেই রিইনভঙ্কমাণ্ডান্টের অফিসের কর্মাদের সম্বন্ধে অমুরূপ ধারণা পোষণ করছিল তবে আরও ভালভাবে এবং কোনো রক্ম তিরুতার সৃষ্টি না করে।

> ৬৯। অভিযান সংক্রান্ত নথীপত্র বেতার দূরভাষ সংবাদ ভক্তরী

हरात्र नगोल.

আজ দকাল ৬টা ১৫ মিনিটে আগত দার্ভেণ্ট গুদেভ তার ক্ষত বিষাক্ত হয়ে যাওযার মার। গেছ। ডুাইভার আগাফোনভ, ডুমানিয়ান এবং বিলোদেদ—তার বাাটালিয়ানের কমরেডরা দনাক্ষকরণের জলো দেওয়া দিগারেট-কেদটাকে গুদেভের দিগারেটের কেদের মতো বলে হাকার করেছে, কিছু ছটো যে একই কেদ দে দহদ্ধে প্রমাণ দেওয়া সন্তব নয়।

এটা প্রমাণিত হয়েছে যে গুদেভের দিগারেট কেদটা, আরও
বছ দিগারেট কেদের মতো, তৈরী হয়েছিল এই বছরের গোড়ার
দিকে, করেছিল একটা দার্জেন্ট মেজর যার ডাক নাম কলিয়ানিক (পুব
সম্ভব এটা নিকোলাই নামের অপভংশ), ২৯৪ নং মেরামতি ও
দেখাশোনা করার ব্যাটলিয়ানের একজন মেকানিক, যে ব্যাটালিয়নটি
গত নাতকালে ছিল গোমেলের কাছে, জায়গাটা গুদেভের ইউনিট
থেকে থুব একটা দ্রে ছিল না। আমরা এটাও প্রমাণ পেয়েছি বে
বর্তমানে ২৯৪ নং ব্যাটালিয়ানটি সুভালকির কাছে আছে, দিগারেট
কেস্টিকে আরও ভালভাবে সনাক্ত করার জন্যে ওটাকে আমরা
সেখানে পাঠিয়েছি কলিয়ানিক ডাক-নামের সার্জেন্ট মেজয়টিকে
দেখাবার জন্যে।

সাংকেতিক তারবার্ডা অভ্যন্ত জন্দরী চ

প্লাতনভ সমীপে,

কাগজপত্ত সঙ্গে না থাকার যে অজানা লোকদের তোমরা থেপ্তার করেছ, যাদের মধ্যে তৃজনের সঙ্গে আমাদের জরুরী তদন্তের সঙ্গে জড়িত লোকেদের মিল আছে, তাদের অবিলয়ে লিডাতে পাঠাও সনাক্তকরণের জলে।

নির্ভরযোগ্য প্রহরাধীনে ওদের তিন জনকেই মোলেদেচনো বিমানঘাটিতে নিয়ে এসো, যেখানে আধ ঘন্টার মধ্যে আমাদের পাঠানো একটা ডগলাস (২০৭ নং) প্লেন পৌছবে।

भिन्याक्ष ।

বেতার দূরভাষ সংবাদ অভ্যন্ত জক্তরী

ইগোরভ স্মীপে,

পাপ ফোজের চীপ অফ স্টাফের পাঠানে। ১৯৪৪ সাপের ১৯শে আগস্ট তারিখে পাওয়া-----নং নির্দেশ সম্বন্ধে এতদারা তোমাকে জানানো হচ্ছে—

প্রথম বাণ্টিক যুদ্ধ সীমাস্ত এবং তৃতীর বাইলো রুশ যুদ্ধ সীমাস্তের পশ্চান্থ আঞ্চলে জরুরীকালীন ব্যবস্থার প্রস্তুতি ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিমুলিখিত অননুমেণ্দনীয় ঘটনা ঘটেছে—

- ১। ১,তম দৈল্যাহিনীর কমিদারিরেত কৃত্যকের অদক্ষতায় ও গাফিলতির ফলে প্রথম বাইলো কুশ যুদ্ধ দীমান্তেব এন. কে. ভি. ডি. বাহিনীর উপ-ইউনিট ছুশো মাইল পথ অতিক্রম করে গন্তব্য-ভূলে পৌছুনোর পর চার ঘকী কোনো গ্রম খাবার পায় নি।
- ২। ১৮শ রেড বাানার বর্ডার বেজিমেন্টের কনভরের একটা লরী মাঝ পথে ধারাপ হয়ে যার। ৩৭৬ নং ট্যাংক ব্রিগেডের অধিনারক লেফটেনান্ট কর্ণেল ফিলচেনকফ, আমার ১৯৪৪ সালের ১৮ই আগস্ট ভারিখের.....নং নির্দেশনার সলে পরিচিত থাকলেও ধারাপ হওরা লরীর বদলে অন্য লহী দিতে সরাসরি অধীকার করে। মানেশ্র প্রভিনিধি বলা সভ্তেও।

ত। প্রথম বাইলোরাশিয়া যুদ্ধ সীমান্তের প্রামামান এন. কে.
কি. ডি. বাহিনীর দলটি যে লরীর কাফেলা বাবহার করছিল ভাজে
১০১৪ নং আলানি ডিপোর সুপারভাইজার ক্যাপ্টেন সুখারেভিন্ধি
পেট্রল সরবরাহ করতে অধীকার করে এই কারণ দেখিয়ে যে দলের
ভারপ্রাপ্ত অফিসারের কাছে প্রভিরক্ষা গণ কমিসারিয়েভ কর্তৃক
প্রদন্ত কোনো সরকারী প্রাধিকারপত্র ছিল না। অনেক সময় নক্ষ
হওয়ার পর লরীতে ভেল ভরা হয় এবং ভাও কমান্তিং অফিসারের
হত্তক্ষেপের ফলে।

এই ঘটনাগুলি ঘটার মূলে ছিল কিছু বর্তমানে গৃহীত বিশেষ
ব্যবস্থার গুরুত্ব কিছু অফিলারের সঠিক অনুধাবন করতে না পারা
এবং ১৯৪৩ লালের ১৮ই আগস্ট তারিখে জেনারেল স্টাফের----নং নির্দেশনাকে অবজ্ঞা করা। আমি নিয়লিখিত দির্দেশগুলি
দিচ্ছি—

- ১। তিনি নিজে যে কাজের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন সেক্ষেত্রে অকর্মণাতা দেখানোর ফলে ৬১ নং সৈন্যবাহিনীর সহ-অধিনারক কর্পেল আভেরিয়ানভকে তাঁর বর্তমান পদ থেকে অপসারিত করে -লাল কৌজের পশ্চাম্বর্তী ঘুণটির কর্মী বিভাগে নিয়তের কোনো নতুন পদ দেওয়া ছোক।
- ২। জেনারেল ফাফের ১৯৪৪ সালের ১৮ই আগস্ট তারিখের

  নেলং নির্দেশনা পালন করতে বার্থ হওয়ার ফলে ১৮ নং রেড বাানার

  কর্ডার রেজিমেন্টের একটি প্লেট্লকে নিজেদের যাত্রা অব্যাহত রাখতে

  হয়েছিল পথে অন্যদের গাড়িতে লিফ্ট নিয়ে এবং তার ফলে নির্দিষ্ট
  সময়ের অনেক পরে তারা গস্তবা ছলে পৌছয়, দে কারণ ৩৭৬ নং

  টাাংক বাহিনীর অধিনায়ক লেফ্টেনান্ট-কর্ণেল ফিল্চেনকভকে ভার

  বর্তমান পদ থেকে অপ্লারিত করে তারই যুক্ত সামাত্তে টাাংক ও

  ভ্যাধুনিক যন্ত্রে সুসজ্জিত দেনাদলের অধিনায়কের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া

  ব্যাক নিয়্লর নতুন পদ দেওয়ার জন্য।
- ৩। ষেচ্ছাচারী আচরণের ফলে প্রথম বাইলোক্রণ মৃত্ত -সীমান্তের এন.কে.ভি.ভি. দৈলুদলের একটি ইউনিটের যাত্রার বিশ্বস্থ হয় এবং দল্টি ১ ঘন্টা ২০ মিনিট পরে গল্পবা স্থলে পৌছর, ভাই

১৩১৪ নং আশোনী ডিপোর সুপারভাইজার ক্যাপ্টেন সুখারেভদ্কিকে শেফটেনান্টের পদে অবনমিত করা হোক এবং ঐ যুদ্ধ দীমান্তের যেকোন একটি এলাকায় তাকে প্লেটুনের ভার দেওয়া হোক।

প্রথম বাল্টিক ও তৃতীয় বাইলোকশ যুদ্ধ দীমান্তের সবকটি সংগঠন ও ইউনিট কমাপ্তারদের আমি আরণ করিয়ে দিছিছ যে, এই যুদ্ধ দীমান্তের পশ্চান্তী অঞ্চলে যেসব বিশেষ বাবন্ধা অবলম্বন করা হচ্ছে সেই সূত্রে সামরিক পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের প্রতিনিধিদের দেওয়া সকল নির্দেশ ও অনুরোদ'নিবিচারে ও বিন্দুমান্ত বিদ্যান করে পালন করতে হবে। যেকোন রকমের বিলম্ব বা আপতিকে যুদ্ধকালীন নির্দেশ পালন করতে বার্থ হওয়া হিসেবে গণ্য করা হবে এবং তার সঙ্গে জড়িত পরিণাম হিসেবেও।

## *वा खान* छ

আপনার যুদ্ধ সীমান্তের সক্ষে সংশ্লিই সকল মার্সংগঠনের প্রধানদের জানিয়ে দেবেন এই নির্দেশের কথা। লোকবল বা সাজ-সংক্ষাম সরবরাহের ব্যাপারে দেরী হওয়ার ঘটনা সঙ্গে আমাদের জানাতে হবে এবং সেই সভে সরবরাহের অপ্রভুলতার ব্যাপারটিও।

কলিবানভ

## **৭০। আমরা এক সঙ্গেই কান্ত কর**বো

সিলোভিচির মধ্যে দিয়ে গাড়ি চালিয়ে চলে যাবার পর বাঁ-ধারে মোড় নিয়ে আন্তেই খিজনিয়াককে বললো গাড়ি আন্তে চালাতে এবং পাভেল প্রাকৃতিক পরিবেশের যে-লব বৈশিষ্টোর কথা উল্লেখ করেছিল দেগুলো ধ্বতে লাগলো। অনেক দূর থেকে একটা বড় পূরনো চালা চোথে পড়লো। এবং ভার একটু দূরে জডাজাড় কয়ে দাঁড়িয়ে খাকা সূটো ওক পাছ। এখানেই ভাদের নকাই ডিগ্রি কোণ কয়ে বাঁক নেওয়ার কথা এবং ঘডটা লগ্ধব লোক চকুর অগোচরে থেকে এগোভে লবে জল্লের সেই প্রান্তিটার দিকে যেখানে একটা ঘালে ঢাকা পথ চলে গেছে জল্লের মথে।

ওক গাছ ত্যার সম মাত্রার আসার সঙ্গে সঙ্গে আন্তেই কেবিনের পিছন দিকের জানসায় টোকা মাংসো।

'এখানেই নামতে হবে আমাদের,' বলেই অপেক্ষানা করে লরী ধামার আগে লাফিয়ে পাশের রাস্তার ওপর নেমে পড়লো।

ইগরও উঠে দিঁ:ড়ালো এবং লরী থেকে নামলো লাফ দিয়ে, অবশা সময় নিয়ে। এতক্ষণ একটা কথাও বলে নি সে।

কেবিনের মধ্যে মাধা চুকিয়ে আন্তেই খিজনিয়াককে বললো কামেনকার দিকে চলে থেতে, এবং পাভেলের নির্দেশ অনুযায়ী ওখানে সাড়ে চারটে পর্যন্ত অপেকা করতে। পাঁচিটার সময় ফিরে এসে এই এলাকায় যেন ভাদের জলো অপেকা করে, কিছে কোনো কারণেই যেন পাশ কাটিয়ে চলে আসা পুরনো ভালা চালাটার কাছে না যায়। পাভেল এ-ব্যাপারে বারবার সাবগান করে দিয়েছে।

আব্দেই যথন খিজনিয়াকের সঙ্গে কথা বল্ছিল তখন ইগর এতকণ লগীতে পা গুটিয়ে বদে থাকার দকণ পায়ের জড়তাটা কাটাবার জন্ম পা ছটোকে টানটান করে ব্যথা ছাড়াছিল। দশ-বারো পা পিছন দিকে হাঁটলো, নিজের উদিটা আগাগোড়া একবার দেখে নিলো, পার্টের ইস্তিরিটা আকুল দিয়ে ঠিক করে পিছনে হাত রেখে চুপ চাপ দাঁড়ালো।

'এবার যাওয়া যাক,' আন্দেই বললো ইগরকে, 'কি…কিছা, নজর রাখতে হবে যাতে কেউ খামাদের দেখে না ফেলে…।

'কেউ আমানের দেখে না ফেলে বলতে কি বলথো তুমি ? হামাওড়ি দিয়ে এগোতে বলছ কি ?' বালের সুরে কথাওলো বললো ইগর।

'দরকার প্ড়লে তাও…,' উত্তর বিশ আস্ত্রেই, এবং ঠিক সেই মুহুতে ভাড়াটে সৈন্তালো সক্ষয়ে তামাস্থ্যেভ যা করেছিল সে কথা মনে পড়ে থেডে বেশ হজ্জা পেলো সে।

চোট ছোট ঝোপের মধ্যে দিয়ে তারা জললের দিকে এগোতে লাগলো।
কমাণ্ডান্টের সহকারী তৃঃ শিচ্নার পড়েছে। তার সুন্দর নতুন উদিতে সবুদ্দ
দাগ না লেগে যার বা গাজের ডালে খেশচা লেগে ছিল্ডে না যার, কিছ
আল্ডেইয়ের মাধার অন্ত চিন্তা। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে গড়ে ইগরকে
ইশারার ঠোটে আঙ্গে ঠেকিয়ে বলছিল চুপ করে থাকতে, যাতে কাছাকাছি
কেউ আছে কিনা দেটা একাগ্র চিতে শোনার চেন্টা করতে পারে ও।

পথে একটা বড় খোলা জায়গায় এলে পড়লো, এবং যাতে খোলা জায়গায় তাদের বেরোতে না হয় তাই অনেকটা পথ ব্রতে হল ওদের। ঝোপ হঠাং এক জায়গায় শেষ হয়ে গেল, যে জায়গাটাডে পাডেলের কথা মত তাদের দলে দেখা হওয়ার কথা সেটা তখনও পঞ্চাশ গজ দূরে। জলল এবং তাদের মাঝখানে ছিল ছোট একটি জায়গা, কোমরের থেকেও ছোট ছোট ঝোপে ভরতি এবং দেটা পাশ কাটিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, কারণ ওটা ত্থারে যতদূর চোখ যায় ততদূর ছড়িয়ে আছে। কারুর নজরে না পড়ে এই জায়গাটা কি করে পার হওয়া যায় এটা ঠিক করার জন্যে আল্লেই দাঁড়িয়ে পড়ল।

'মনে হচ্ছে আমাদের হা---হামাগুডি দিয়েই যেতে হবে,' কয়েক মিনিট চিস্তা করে নিয়ে ও বললো কিছুটা ক্ষমা চাওয়ার ভলীতে। ঠিক সেই মুহুর্তে ও পাভেলকে দেখতে পেল, ও যেন ভোজবাজির মত শৃল্য থেকে হঠাৎ আবিভূতি হল জললের শেষ সীমার ফাঁকটুকুর মধ্যে। খোলামাঠে বেরিয়ে না এলে পাভেল খুব উৎসাহ সহকারে হাত নেডে ওলের ডাকতে লাগলো ওর কাছে যাবার জলে, ও যেন বলতে চাইছে, 'জোর কলমে দেডি এল।'

ওদের মধ্যে তৃজন যখন এক দৌড়ে জারগাটা পার হরে পাভেলের কাছে পৌছে গিয়ে একটা গাছের তলায় দাঁড়াল, তখন দে ইগরের দিকে তাকিয়ে বেশ সহাদয়ভাবে নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, 'আমি ক্যান্টেন আলিওখিন···আপনি কি ক্যাভান্টের অফিনের ক্মী।'

বেশ ভদ্র গলায় ইগর বলল, 'আমি ক্যাভান্টের সহকারী।'

'আলাপ হ e রার আনন্দিত হলাম। আমাদের একসজে কাজ করতে হবে।'

আসতে দেরী কেন হলো তার কারণ দেখাবার চেন্টা করতেই আন্তেইকে মাঝপথে থামিরে দিলো পাভেল। ইতিমধ্যে ইগর একটা খাটি কাজবেক সিগারেটের প্যাকেট বের করলো, এই/ব্রাণ্ডের সিগারেট যুদ্ধের পর থেকে চোখেই দেখেনি আন্তেই। একটা সিগারেট বের করে ইগর ভণর অস্কুল বুলিরে উদাসীন ভলীতে প্যাকেটটা বাড়িরে দিলো পাভেলকে।

'ना, धमुराम।' शार्डम रमा।

কি জানি কেন আন্দেই ভেবেছিল যে ইগর তাকেও একটা দিগারেট দেবে। কিন্তু দিলো না। উল্টে পাকেটটা পকেটে ভরে নিলো, ভারপর নিগারেটের ডগাটা বৃড়ো আঙ্গুলের চকচকে গোলালী নখের ওপর ঠুকভে ঠুকভে হঠাৎ খেরাল হলো ও তার লাইটারটা পুরনো উদির পকেটে রেখে প্রদেছে। পাভেলের দিকে প্রশাস্ত্রকভাবে তাকাতেই পাভেল এক নজরে সেটা বুকতে পারলো, এবং মুখ ঘুরিয়ে বললো, 'কোভিয়া, দেশলাই।'

জলপের শেষ প্রান্তে একটা হ্যাজেল গাছের ঝোপের মধ্যে থেকে একটা দেশলাই বাক্স উড়ে এদে পড়লো অফিলারদের কাছে। এত জোরে বে ভূ\*ডলো সেই কোন্তিরাকে চেনে না আস্ত্রেই, তবে বুঝতে পারলো বড় রান্তা থেকে যে কটা পথ জললের দিকে এসেছে ও তার ওপর নজর রাখছে।

দেশলাই বাস্কটা তুলে নিয়ে পাভেল একটা কাঠি আলিয়ে বাড়িয়ে দিলো
কমাগুডান্টের সহকারীর দিকে; তারপরে জললে ফিলফিস করে কথা
বলতে হয় একথা মনে করিয়ে দিয়ে ও বোঝাতে শুক করলো তাদের আশু
কর্তব্য কি। খুব আশু ও ইগরকে বলতে শুক করলো, 'আপনি নিশ্চরই
ভানেন আমরা একদল এজেলকৈ খুইজে বেড়াছিছ যারা যুদ্ধক্রেরে বাহিনীয়
পক্ষে যথেই আশংকার সৃষ্টি করছে। এখন পর্যস্ত যে খবর পেয়েছি ভার
ভিত্তিতে আমরা মনে করছি যে আজ বিকেলের দিকে ঐ এজেন্টরা জললের
এই দিকটায় আগতে পারে।

যে পথ দিয়ে ওরা জললে চুক্তে বলে মনে হচ্ছে দেখানে গুপ্তবাটি তৈরী করতে হবে। তার মধ্যে একটাতে থাক্বো আমরা তিন জন আমাদের কাজ হবে একটি নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিতে এই পথ দিয়ে যারাই যাবে তাদের সকলকে পরীক্ষা করা, যেন আমরা সকলে ক্যাণ্ডান্টের সাধারণ পাহারাদার বাহিনী।

"নিদিউ পরিপ্রেক্ষিতে" বলতে কি বলতে চাইছেন ?' ইগর প্রশ্ন করলো।

'একটি গুপ্ত স্থান এবং তার সমর্থনে একটি কল্লিত কাহিনী। ঘটনাস্থলে সেব কিছুই জানতে পারবে তুমি। পরীক্ষা করা হবে নিম্নলিখিত তিনটি পর্যারে: প্রথমেই চাইবো মূল কাগজপত্রগুলো—পরিচর জ্ঞাপক কাগজপত্র এবং ভ্রমণের পরোয়ানা'। তারপর চাইবো মাইনের বই আর পোশাকের কুপন-বই, র্যাশন কার্ড এবং থাকলে পদক সংক্রোন্ত সাটিফিকেট ও অক্যান্ত কাগজপত্র। তারপর খুম্কতে হবে পিঠের থলিতে যা আছে বা অন্য বেশ্বমালপত্র থাকবে, সেগুলিন্দ।"

"খুঁজতে হবে ধলিতে যা আছে"—কথাটারই বা অর্থ কি ? মানে ভল্লাশী করতে হবে ওগুলো ?' ইগর প্রশ্ন করণো।

'না, আমি দক্ষাশী কথাটা বলতে চাইছিনা, এবং প্রকৃত অর্থে ডল্লাশী করাটা তো আদৌ নর। ঐ অধ্যারটা আমরা এড়িয়ে যাবার চেফা করবো। আমবা ওদের বলবো ওরা যেন হেচছায় নিজেদের জিনিসপত্র বের করে দেয় ষাতে সেগুলো আমবা দেখতে পারি পরীকা করে।'

'তুমি বশতে চাইছ স্বতঃপ্রব্যতার ভিত্তিতে তল্লাশী করা ? আইনের পরিপ্রেক্ষিতে তা কি আমবা করতে পারি ? এটা কি সঠিক পদ্ধতি।'

'হাাঁ, এটার অনুমোদন আছে ... এটা জরুরীও বটে। সরকারী নির্দেশ আছে আমার কাছে,' পাভেল ধুব সাবধানে শেষ কথাটা জুড়ে দিসো।

উত্তরে ইগর আগলে বলতে চেয়েছিল, 'কই আমি তে। সে রকম কোনো নির্দেশ পাই নি', কিছু তা না বলে ও জানতে চাইলো 'আমার ভূমিকা কী হবে ? ব্যক্তিগতভাবে আমাকে কি করতে হবে।'

'তোমাকে কি করতে হবে ? নিজের সরকারী পরিচয় দেবে, ভোমার পদ, পদবী বলবে এবং পরীক্ষা করে দেখার জন্যে ওদের কাগজপত্র বের কংতে বলবে।

'ভোমাকে বলা হয়েছে বলেই আমাদের দেখতেও লাগছে কমাণ্ডান্টের
পাহারাদার বাহিনী।' পাভেল একটু ভেবে বলে চললো, 'ওরা যদি তোমার
চেহারা দেখে চিনতে পারে, এবং সেটা সম্ভব কেন না ওরা লিভাতে ছিল,
ভাহলে সব জিনিস্টাকেই প্রভায়যোগ্য বলে মনে হবে। এবং সেটা
সম্ভব কারণ ভারা লিভাতে ছিল। ওদের কাগজপত্র দেখা হয়ে গেলে
ওদের ভাল করে বুঝিয়ে দিওে হবে যে ওরা সভি্য সভি্ই মুখোমুখি
হয়েছিল কমাণ্ডান্টের অফিদের পাহারাদারদের এবং সংখ্যায় ওরা
মাত্র ছজন।'

ভোতে কি কাজ হবে ?' শুধু ঠোঁঠের কোণে মৃত্ হাসি ফুটিরে মন্তব্য করল ইগর, 'অফিস্কেরা পাহারাদারের কাজ করতে পারে শুধুমাত্র শংরের চৌহদীর মধ্যে।'

'স্বাই সেটা জানে না, তাছাড়া বাতিক্রমও তো আছে। অফিসারদেরও যেতে হয় জক্ররী কাজে, বিশেষ উদ্দেশ্যে পরীক্ষা করার ভন্মে ইত্যাদি। এটা নিয়ে খুব একটা ভাৰবার কিছু নেই,' ইগরের দিকে তাকিয়ে পাভেস বসতে লাগল, 'তাহলে আমরা শুধু প্রধান প্রধান কাগজপত্ত দেখব, তারপর কম মুক্কারীগুলো এবং স্বশেষে বাক্তিগত জিনিস্পত্ত।'

'ও কাজগুলো কি **আ**মাকেও করতে হবে !'

দেশের সিনিয়ার অফিসার হিসেবে তুমি ওদের বলবে তাদের বাগি বা সুটকেসের—স্থেল যা থাকবে—তার ভেতরকার জিনিসপত্ত আমাদের দেখাতে। আমাদের ওপব সম্ভাবা সবরকম আক্রমণ তুমি ঠেকাবে; পাহারাদারদের দিয়ে পরীক্ষা করার সময় এই নিয়মটাই প্রযোজ্য। আমরা সরেজমিনে অনুসন্ধান করে যা পাবো তার বিস্তৃত খবর তোমাকে দেবো।

'তুমি বললে আমরা হুজন মোটে ধাকব, লেফটেনান্টের কি ছবে ?' আল্রেইয়ের দিকে আড় চোখে তাকিয়ে জানতে চাইল ইগর।

'ও আমাদের সঙ্গে থাকবে না। গুপুস্থানে লুকিয়ে থেকে আমাদের পাহারা দেবে। আমরা জোড়া হিসেবে কাজ করব। তবে তোমাকে সাবদান করে দিচ্চি পরীক্ষা করার প্রথম মুহুর্ত থেকে শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত, ভূমি ধুব সতর্ক থাকবে এবং স্বরক্ষের সাবধানতা অবহাস্থন করবে।'

'कानि,' हेशद्र क्-कृ कि वनन, 'स्न कथा আर शहे वन। हस्त्रहि स्नामारक।'

'হংভ আমার কথার এই অংশগুলো তোমাকে আগেই বলা চয়ে থাকতে পারে কিন্তু আমি আরও স্পাই করে দিলাম আমাদের প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হল এই এজেন্টদের হাতে-নাতে ধরা বা ওদের বাধ্য করা খোলা জারগায় বেরিয়ে আগতে। এই জল্যেই আমরা এই পরীক্ষার কাজ চাল্যু জি গুপুত্ব বিক্রে আমাদের ওপর পাহারা দেওয়ার বাবস্থা করে রেখে। কেন এভাবে করা হচ্ছে ! এটা তুমি নিশ্চয়ই বোঝা যে শক্তর এজেন্টকে ধরার চেইটা করার দমর মাঝে মাঝে ভল্লানী বা পরবর্তীকালের জিল্ডাসাবাদেও কোন ফল হয় না…।'

'ভল্লানীর এবং হিজ্ঞাদাবাদের প্রান্ধ,' মুধ বেঁকিয়ে একটু হেসে ইপর বলল, 'কি হয় সেটা আমার চেয়ে ভূমিই বেশি ভাল জান।'

ইগরের বাছাত্মক বস্তবা গায়ে না মেখে পাভেল বলে চললো, 'স্বাধিক সাবধানতা অবলম্বন করার বাাপারে আমি তোমাকে সাবধান করছি কেন ? ভূমি আর আমি হলাম যাকে বলে জ্ঞান্ত টোপ···ওরা বখন দেখবে মাত্র ভূমন ওদের সজে মোকাবিদা করতে আসছে এবং সম্ভেছ করবেনা কে: কাছে কেউ লুকিরে আছে—এবং এটা জললের একটা নির্দ্ধন অংশ—এবং আমরা যেন তানের উদ্ধানী দিছিছ; এবং তারা সভিয় সভিয়ই কি সেটা দেখাবার সুযোগ দিছি, তাদের আসল চরিত্রটাও····।

'কিভাবে…কি করে সেটা তারা করবে ?'

'ওরা যদি শত্রুর এজেন্ট হয়; তবে নিশ্চয়ই আমাদের মারবার চেইচ। করবে।'

'ভবিয়ংটা আদে সুধকর নয় দেখছি,' হেসে ইগর মন্তবা করল।

'এবং এর মধ্যে মৌলিকত্ব কিছু নেই, যুদ্ধ মানেই হতা। করা—এর কাজই হল তাই। এবার স্পান্ত ব্যতে পারলাম আমাকে কি করতে হবে। কিছু তোমরা যাদের খু"জে বেড়াচ্ছো লোকগুলো যদি তাদের দলের না হর দু যাদ ওরা প্রকৃত সং সোভিয়েত নাগ্রিক হয় দু'

'আমাদের ক্ষমা চাইতেই হবে।'

'वाान थे हेक् कड़ लाहे हन रव ?'

'আর কি করতে পারি আমরা •ৃ'

'আমি জানি না। সেটা ভোমাদের মাথা ব্যধা। এ-ধরনের জন্নাশীর কাজ এর আগে আমাকে কখনও করতে হয়নি।'

ইগর দিগারেটে লখা টান দিল। তারপর তৃজনেই নিজের নিজের চিস্তার বিভোর হয়ে চুপ করে রইল।

যখন পান্টা-গোরেলা বিভাগের কর্মীদের ডাকা হর ভাডাটে, দৈল্লবাহিনী থেকে আনা অফিলারদের সলে কাজ করতে তখন অনেক ভূল বোঝাবৃঝি হয়। দেনাবাহিনার কর্মীদের এই কাজে লাগানো হয় কতকগুলো সুনিদিউভাবে নির্ধারিত করা কাজ করার জল্যে, সাধারণতঃ গৌণ বা সহারক শ্রেণীর কাজ—এবং গোরেলা বাহিনীর কর্মীরা বাধা নয় দেনা-বাহিনীর কর্মীরা যে কাজে অংশ গ্রহণ করেছে তার পিছনে কি আলল উদ্দেশ্য আছে তা বাক্ত করতে। এটা কোন নিয়ম নিষ্ঠা নয়, ভদ্রতা, কিছে অহংকারা উচ্চাভিলাবারা তাদের প্রতি আছা না দেখানোতেও বিরক্ত হয়। এর ক্ষতিপূরণ বাবদ শ্রন্ধা জানানোর চেন্টা করা হয় সেটা এই মূহুর্জে পাভেল করার চেন্টা করছিল।

ইগরকে আরও কিছু নির্দেশ দেবার ইচ্ছে ছিল ভার। কিছু ভার গুৰু প্রতিকুল নয়, ব্যলাক্ষক মন্তব্যগুলো বুঝতে পেরে পাভেল চুপ করে গেল। ঠিক করল আরও কিছুল্লণ অপেকা করবে এবং ভারপর আলোচনাটাকে মূল লক্ষ্যের দিকে টেনে নিয়ে যাবে বা মূল লক্ষ্যে পৌছবার পরও সেওলো বলা যেতে পারে। ওর ব্রতে দেরী হয় নি যে এই কাাপ্টেনটি একটু একওঁরে লোক এবং এর সলে মেলামেশা করা বিপক্ষনক, এর সলে খাপ খাইরে চলাটাও যে মূশকিল সেটা পাভেল ব্রতে পারছিল এবং সম্পর্ক ভাল করার জন্যে প্রোজনীয় সৌজনপুর্ণ ও নম বাবহার করার মাধ্যমেই ইগরের তৈরী বাবধানটা ঘোচানো সম্ভব হবে।

দিগারেটটা শেষ করে টুকরোটা ছু"ডে ফেলে দিল, সভে সভে পাভেল ওটা তুলে একটা হাজেলের ঝোপের তলার মাটিতে পুঁতে দিল। গন্তার করে ইগর সব বাাপারটা লক্ষ্য করল একটা কথাও বলল না।

অন্তাদিকে মুখ ফিরিয়ে পাভেল বলল, 'কোন্ডিয়া, দেশলাইটা কি আমরা রাখতে পারি ?'

'চিরকাল সেই এক কথা, ভাই না ?' ঝোপের মধ্যে থেকে বিশেষ না ভেবে চিন্তেই উত্তর দিল কোন্তিয়া।

ত্ত্বনের থেকে একট্ এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে আন্তেই ইগরকে লক্ষা করছিল। পাভেলের থেকে ও প্রায় আধ-মাথা লম্বা, চুলটা আরও বেশি গাচ়, তবে রঙটা অনেক বেশি ফ্যাকাশে: মসৃণ করে দাড়ী কামানো, সুন্দর সাজগোজ। পাছেলের চেয়ে অনেক বেশি চালাক চটপটে মনে হাচ্ছল। মাথা উঁচু করে খাড়া ভলীতে দাঁড়ানোটা যে কোনো অফিসারের ঈর্ষার বস্তু। গলার স্বরও বেশ ভরাট এবং অভিবাক্তিতে ভরা, ওর কগা ভুনতে বেশ আনন্দ হয়। আল্রেই মনে মনে ভাবলো, 'এই ধরনের পুরুষরা মেয়েদের ব্যাপারে দারুণ সফল হয়। যে কোনো জারগাতেই ওরা প্রভাব বিস্তার করতে পারে। হাঁা, ওকে আগে কোথাও দেখেছি আমি কিন্তু কোথায় ?'

## ৭১। পাভেল, ইগোরভ ও অক্যাক্সরা

একটু পরে তারা বছদিন-পরিতাক্ত ঘাসে ঢাকা একটা পথ দিরে জললের ভিতর দিকে যাদ্দিল। পাভেল আর ইগর পাশাপাশি হাঁটছে, ভিন কদম পিছনে আল্লেই।

हिनहें। **हम्पक**ात अवः উद्धार्थ कता। निष्ठारक अकर् दृष्टि स्त्र नि, क्षवह-

কিছুক্ষণ আগে এখানে প্রচণ্ড রৃষ্টি হয়ে গেছে এবং ভিজে গাছের ভলায় বেশ ঠাণ্ডা আর স্যাৎসেতে। ভিজে খাস আর মাটির সোঁদা গন্ধ ভেসে আসছে। গাছের পাতায় ক্ষচিং যেখানে ফাঁক আছে সেখান দিয়ে এসে পড়ছে সূর্যেব আলো, ভিজে ঘাসে হাজার শিশির বিন্দু ঝিকমিক করছে।

যুদ্ধ সীমান্তের পাল্টা গোয়েন্দা ডিভিসনে অন্যান্য লোকের সংক্ষণাভেল আজ সকালে যখন এখানে এলো—পলিয়াকভ তার বিভাগের প্রায় সকলনেই জললে পাঠিয়ে দিয়েছিল—তখন সে আর তামান্তনেভ তাদের যে পথটার ওপর নজর রাখার ভার দেওয়া হয়েছিল তার পাশে একটা জায়গাকে বেছে নিলে। গুপ্তবাটি করার জলো। তারপর ও জললের প্রান্তে গিয়ে পুরনো পরিতাক্ত চালা ঘরটায় গিয়েছিল, যে জায়গাটাকে ও প্রথম দিশে পলিয়াকভের কাছে সুপারিশ করেছিল এই সামরিক অভিযানের ভারপ্রা কর্মীদের থাকার উপযুক্ত জায়গা হিসেবে।

ঐ পরিত্যক্ত বাড়িটায় যাবার পথ—পার্টিজানদের সঙ্গে সংযোগিও
করছে এটা জানতে পেরে জার্মানরা ঐ বাড়িটার আন্দেপাশের খামারে।
মালিক ও তালের বাড়িগুলা পুড়িয়ে দিয়েছিল—অনেকটা জায়গা নিয়ে
পাহারা দিছিল লুকিয়ে থাকা সাবমেশিনগান-চালকরা। ওয়া পাভেলকে
দাঁড় করালো এবং সে তার কাগজপত্ত তুলে দিলো সামান্ত বাহিনীর
উলিপরা একজন লেফটেনান্টের হাতে।

চালাঘরটার চারপাশে বিছুটি গাছের ঝোপ গজিয়ে গেছে, জায়গাটা সম্পূর্ণ কাঁকা আর পরিতাক্ত মনে হচ্ছিল। চালাঘরে ঢোকবার আগে মাটিতে অবশ্য ক্রুডি বেকার লরার চাকার টাটকা দাগ দেখা থাছে। চালাঘরের দরজার হুটো পাল্লার কাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে চুকে পড়ে পাভেল দেখলো অন্ধকারের মধ্যে বলে আছে প্রায় গোটা ত্রিশেক লোক।

মাঝখানে ফোল্ডিং টেবিল, ওপরে স্থূপীকৃত কাগজপত্ত, চারপাশে গোল হয়ে বদে করেকজন দেনাপতি আলোচনা করছেন। দলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ইগোরভ। তাঁদের পেছনে সম্মানজনক দৃংত্বজায় রেখে দাঁড়িয়ে আছে মন্তানা আফ্লার—স্টো অধ্রত সৃষ্টি করে।

দেওয়ালের গা থে°ষে বেভার-প্রেক যন্ত ইতিমধ্যে খাটানো হয়ে গেছে। ডান ধারের ছটো বেশ শাক্তশালী যন্ত, মক্ষোর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ নাধার জন্মে। ওওলোর পাশে থরের একটা কোণ আড়াল করা হয়েছে, একটা বর্ষাতি দিবে, ওটা হল সংকেত লিপির পাঠোদ্ধার করার জায়গা। বাটোরার সাহাযো জালানো ছোট ছোট টিমটিমে আলোওলা বাল্ব জলছে প্রতোকটা বেতার যন্ত্রেব ওপর এবং কোণের ঐ জায়গাটাতেও।

ইগোনভ সুতার উদি পরেছিলেন, অন্য সেনাপতিরা অবশ্য তা পরেন নাঃ তাঁব সেকেলে নরম কলারওলা চাপা কোটের গায়ে তকমা আঁটা নেই, পায়ে আচে উট্ বৃট জুতো। গাভেলের মনে পডে গেল ছ মাস অংগে এই অভিযান শুরু হ্বার আগে, একটা কাজের ভারানরে ইগোরভ গিয়েছিলেন তাকে আর তামাস্তদেডকে সংক্রান্যে, সেদিনও এই পোশাক ছিল।

খুব সূক্ষ্ম শর্মের একটা বেভার খেলার জন্যে "পরিদ্ধার পণ্য তৈরী করার জন্য প্রস্থিতি চালাচ্ছিল তারা এবং ইগোরভ মনে করেছিলেন সরেজমিনে উপস্থিত থাকা তাঁর কর্তবা। যুদ্ধ সামাপ্ত গতিক্রম করে তিনজনের যাবার কথা, তার মধ্যে একজন পাল্টা-গোয়েলা বিভাগের। পুরো ব্যাপারটাকে বিশ্বাস্থাগা করে ভোলার জন্যে ওচের ওপর ওলা চালাবার কথা: ১ঠাৎ আলোর বালকানির সুযোগে ভামাপ্তমেভ যেন তাদের গুলী কর্বরে একটা হাল্কা সাব্যোশিনগান দিয়ে এবং ভাগোতদৃষ্টিতে সভা বলে দেখাবার জন্যে, বিচিনাগত তুজনের মধ্যে একজনকৈ আইত্রু কর্তে হবে এবং হঠাৎ আলো জালিয়ে উটুকু সম্বেরর মধ্যে এচা করা বেশ ক্রিন।

দেনাপতির উদি পরে ট্রেঞ্চর মধ্যে ইগোরভের হাসা উচিত নয়। তাই আনাদেশ দৃষ্টি য'তে কাকর্ষণ না করতে হয় ভাই এই চাপা কোটটাই পরেছিলেন ইগোরভ, এতে পাডেলের অনুরোদে কাাপ্টেনের ওকমাগুলো প্যস্ত লাগতে না দিয়ে সামান্য লেফটেনাকের ওকমা আঁটা হয়েছিল, ওটা পাভেল জোগাড় করেছিল তার সহকারীদের কাছ থেকে। তারপর সারাদিন ইগোরভ জ্নিয়ার অফিসারের ভূমিকা পালন করে গেলেন. স্বকিছু খুটনাটি কিনিস মনোযোগ দিয়ে দেখলেন। পদম্যাদায় যারা তাঁর থেকে "দিনিয়র" নিয়মাবলা অনুসারে তাদের সঙ্গে সেইভাবে কথা বললেন। তামাস্তরেভেব পেছন পেছন ইটিলেন ওর বর্ষাভি, খাবার আর মেশিনগানের গুলীর জ্মটা নিয়ে। সে গানে যুদ্ধ সামান্ত রেখার যে অংশটা নিয়ে আর্মান এজেন্টরা পার হতে চেন্টা করবে, সেই এলাকায় ব্যাটালিয়ানের অধিনায়ক পাভেল তাঁকে লক্ষা করে কিছু বললেই

ইগোঃভকে সঙ্গে দক্ষে দাঁড়েয়ে উঠছিলেন। এই খেলাতে তামান্তদেভও মজে গিয়েছিল এবং দেনাপতিকে এমনভাবে ছকুম করাছল খেল তিনি তার অধীনস্থ কর্মচারী।

সেবার সব কিছুই খুব ভালমতো চলেছিল, যাদও একটা ছোট ঘটনা.
পাভেলের স্মৃতিতে গাঁথা হয়ে আছে ! সংল্ঞাবেলায় ব্যাটালিয়ানের
আধনায়ক—কমবয়সা এক ক্যাপ্টেন এ৹টা ট্রেঞ্চ থেকে হগোরভকে বেরিয়ে
আসতে দেখে ঠাট্রা করে বলেছিল 'আহা একেবারে ছোকরা যেন। পঞ্চাশের
একটা দিনও বেশি হবে না বয়েদ। যাটে পা দেশে হয়তো সিনিয়য়
লেকটেনাল হবে।'

একটা মজার ব্যালার ছিল লক্ষা করার মহ, ৬²র দলের অনুসন্ধান—কারীরা যখন নানা রকমের অন্ত লক্ষণকে ভীষণ গুরুত্ব দিত, তখন তাদের নিয়ে খুব ঠাট্টা করতেন ইগোরভ, কারণ অনুসন্ধানকারীরা পাইলট আর নাবিকদের মভই শুক্রবার আর ১৩ তারিখ সম্বন্ধে কুনংদ্ধার পোষণ করত, এদের নির্প্তিতা নিয়ে হাসি ঠাট্টা করলেও কোন গুরুত্বপূর্ণ অভিযান বা দায়িত্বপূর্ণ কাজ থাকলে সেই মুদ্ধের প্রথম দিনে পরা সার্ট আর সুতীর কোট্টা এখনও পরে থাকেন।…

চালাঘ্রের ভেত্রে আসার সঙ্গে স্থানেকে পাভেলকে দেখল। ইগোরভও দেখলেন, তবে কথা বললেন না। পিছন ফিরে চঙ্ডা ফাঁদের শ্যান্ট পরা একজন হাউপুই দেনাপতির সভে কথা বলতে লাগ্লেন।

'আমাকে ভুল ব্ঝবেন না কমরেড কমিশার। আপনার দপ্তর এবং কর্তৃত্বে প্রতি আমার গভার প্রজা থাকা সভ্তেও যে কাজগুলো আমার মতে অসময়োচিত ও পুরো ব্যাপারটার ক্ষতি করবে দে ব্যাপারে আমি আপতি না জানিয়ে থাকতে পারছি না। ব্যাপারটা নিয়ে মস্কোতে আলোচনাও চলছে…।'

'আগামীকাল আর কিছু করার থাকবে না, একথা খোলাখুলি বলে রাখছি!' টেঁচিয়ে উঠলেন ঐ দেনাপতিটি, গলায় ককেশায় ভাষার টান সুস্পইট। উনি হলেন আভাস্তরীণ ব্যাপারের গণ-কমিশার ভেপ্টি পদমর্ঘাদায় রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা কমিশার, যাঁকে প্রথমে পাভেল কর্নেল জেনারেল মনে করেছিল, 'আপনি একট্ও ব্রতে পারছেন না পরিস্থিতিটা কত খোরালোছেরে উঠেছে।'

'শুভিকার উত্তর যেকোন মুহুর্তে এসে পড়বেল ইংগারভ ভখনও ছোর করপেন।

"কোনরকম মোহ রাধ্বেন না ও ব্যাপারে—উত্তরটা না হবেই। ব্যাপারটা বাজিল হওরার সামান্তম সন্তাবনা আছে—একথা ওপরভলার পক্ষে চিতা করা সরলভারই পরিচারক। আমরা এখানে সৈনাদের দিনের পর দিন বসিরে রাখ্তে পারি না, পারব না। অন্যান্য কাছের অস্ত নেই।

রাষ্ট্রীর নিরাপত্তা কমিশার এবং ইগোরভ মুখোমুখি দাঁড়িরে ছিলেন। 
তৃজনের কেউই নিজেদের বক্তবা থেকে দরে আসতে রাজী নন, নিজেদের 
অধীনস্থ অফিসারদের উপস্থিতির কথা ভূলে গিয়ে তাঁরা নিজেদের মধো 
ভর্ক করে চল্লেন।

পাতেল এসেছিল পলিয়াকভের সঙ্গে কথা বলতে, কিছু বিস্তারিত আলোচনা করার দরকার ছিল, কিছু চালাঘরে অফিসার আর সেনাপতিদের প্রচণ্ড ভীড়ের মধ্যে লেফটেনান্ট কর্নেলকে খুঁজে পেল না।

দ্বিতীয় ব্যক্তিটির পরিচয় জানার সঙ্গে সংক্ষ পাভেল ব্ঝতে পেরে গিয়েছিল ইগোরভ আর রাষ্ট্রীয় নিরাপতা কমিশারের মধ্যে কি নিয়ে তর্ক হচ্ছে, যদিও ঠিক কোন বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছে সে সম্বন্ধে আবছা ধারণা ভার ছিল।

এই পর্যায়ে প্রকৃত পরিস্থিতিটা ছিল এই ধরনের—সিলোভিচি জললে পূর্ণমাত্রায় সামরিক অভিযান চালাবার জন্যে যেসব লরী আর ইউনিটগুলোকে ভিলনিয়াসে ভোরবেলায় জড়ো করা হয়েছিল সেগুলোকে ইগোরভ পাঠিয়ে দিয়েছেন য়াছ্ন আর ভোরোনোভোতে। এইভাবে প্রথম শুরের যুদ্ধ প্রস্তুতি করা সম্ভব হয়েছিল, অনাভাবে বললে বলা যায়, সেনাবাহিনী এক ঘন্টায় মধ্যে অভিযান শুরু করতে পারে। এই কাজটা হয়ে যাবার ধবর মহোভে জানাবার সলে সলে ইগোরভকে বলা হল এখুনি অভিযান চালাতে।

শেষ বেভার টেলিফোনে কথাবার্ডর পর, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ভৃতীর কথাবার্ডাটি হরেছিল পাণ্টা গোরেন্দা বিভাগের কেন্দ্রীর ডাইরেইরেটের বড় কর্তার সঙ্গে, তখন ইগোরভ অভিযান শুরু করার যুক্তিযুক্ততা সন্ধ্যে ৭টা পর্যন্ত যুক্তবী করার ব্যাপারটা বোঝাতে সক্ষম হরেছিলেন এবং স্বকিছু সামরিকভাবে শাস্ত হরেছিল।

যাইহোক আভ্যন্তরীণ বিষয়ক ডেপুটি গণ-কমিশার পৌছবার পদ অন্তিউ মুহুর্তে—১৮ পরিবেশে আবার উদ্ভেজনা দেখা দিল। বিমান ঘাঁটিতেই ইগোরভ বা বলেছিলেন তা শোনার পর ডেপুটি কমিশার বলেছিলেন নিয়েমন অভিযানের বাাপারে "অভ্যন্ত বিপজ্জনক দীর্ষসূত্রীতা এবং "দৃঢ় প্রতিষ্ঠার অভাব" দেখা যাচ্ছে। এবং ৰাভাবিকভাবেই তিনি আশা করছেন লিডাতে তাঁর ব্যক্তিগত উপস্থিতির ফলে সব কাজেই উদ্দাপনা দেখা দেবে: এ-ব্যাপারে সবচেরে শুকুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হবে সামরিক অভিযানকে কাজে লাগানো এবং তাঁকে যে বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে তার কথা উল্লেখ করে ডেপুটি কমিশার দাবী করেন যে সামরিক অভিযান এখুনি শুকু করা হোক।

তথু তাঁর সজে উড়ে আসা সেনাপতিরাই নর, সেইসজে নিরাপত।
সেনাদলের বড় কর্তা জেনারেল লোধত এবং অন্যান্য যুদ্ধ সীমান্ত থেকে
আসা তিনটি আম্মান দল ও দীমান্ত রেজিমেন্টের অধিনারকরাও
পরমোংসাহে সমর্থন করলেন তাঁকে। এইরা প্রত্যেকেই আভ্যন্তরীণ বিষয়ক
গণ কমিশারিরেতের কাছে দায়ী থাকবেন। অন্যাদিকে ইগোরভ আর
মোধত ছিলেন প্রতিরক্ষা বিষয়ক গণ কমিশারিয়েতের পাল্টা গোরেলা
বিভাগের প্রতিনিধি। এটার অর্থ অবশ্য তা নর যে তাঁরা আন্তর্বিভাগীয়
মতানিকা প্রশ্রে বিজ্ঞান।

ইগোরভের প্রতিপক্ষদের যে প্রকৃত অভিযোগের কারণ আছে একথা তিনি নিজেও ভালভাবে জানতেন। বহুক্ষেত্রে নিজেদের আশু কর্তব্য সম্পাদন থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা এবং শত শত মাইল দ্র থেকে আনা তাঁদের অধীনস্থ ইউনিটগুলো মুহুর্তের নোটিশে পূর্ণমাত্রায় সামরিক অভিযান চালাবার ভন্যে সকাল থেকে তৈরী হয়ে আছে। কঠোরভাবে বাল্ডব ঘটনার চেয়ে অনুমানের ভিত্তিতে এখন সেই অভিযান স্থগিত রাখার চেটা চলছে। তার অর্থ হল পশ্চাদবর্তী অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে অপরিহার্যভাবে প্রয়েজনীয় হাজার হাজার দৈনিক-কর্মীদের কিছু না করিয়ে জোর করে বলে থাকভে বাধা করা হচ্ছে, যখন তারা অনাত্র জাতীয়ভাবাদী গুপ্ত আন্দোলন, বেআইনী দল, জার্মান দলচুতে সৈনিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারত এবং গুরুত্বপূর্ণ সামরিক লক্ষাবন্ত্রগো পাহারা দিতে, যোগাযোগ রক্ষাকারী পথের নিয়ন্ত্রণ পছতি ইত্যাদি বজার রাখতে পারতো।

ঞ্চিনই কিংবা পরের দিন শক্ত একেন্টরা সিলোভিচি জল্প আস্বে প্রিয়াকভের ঐ বিশ্বানে সংক্ষমিত হরে ইগোরত এবং মোণ্ড, সংখ্যার ও **नम्यर्थामात्र निहिद्य नज्रान्छ, निर्द्धान्य वक्करा धान्यर्थ करव** থোলেন। ব্যবের ভেতরে আধ্বনী ধরে তর্কাত্তির পর প্রচণ্ড রাগী ৰভাবের ভেপুটি গণ কমিশার ইগোরভ আর মোধভের একওঁরেমীতে জ্ব হরে नार पेर्रालन, 'व्याननारमञ्ज व्ययमान यनि नाजा ध्यमानिक ना रह करन अहे भूता किनिन्हों (कमन (न्यार छ। এकवात (छात (न्याहन कि ? को हार तिही वन्छि छुन्। धनदायम्गक विनय ७ विशा, या अवर्षाएकद्व 'বরের ভিতরে আধঘটা ধরে আলোচনা চলার পর অতান্ত বদমেলাকী ভেপুটি গণ কমিশার ইগোরভ আর মোখভের একওঁরেমিতার অভান্ত কৃত্ হরে বোষণা করলেন, 'আপনাদের অনুমান যদি সভা না হর ভবে এগবের कि गान रूत छ। कि चाननाता त्या नातरहन ? चागिरे चाननातत्र বলছি কি হবে: দিধাগ্রস্ততা-মা দওনীয় অপরাধ এবং বিলম্ব করা, বা অন্তর্যাতের পর্যারে পড়ে! আপনারা তদন্ত চালাচ্ছেন তের দিন ধরে---ৰলতে গেলে পুরো এক পক !—কিন্তু ভার ফল কি দেখা যাচ্ছে !…একেবারে কিছুই না। হয়তো আর একটা পক্ষও আপনারা অ্যধান্মর নউ করতে চান ? এটাতে আপনারা সফলতা অর্জন করতে পারেন না!' বিরক্তিতে ্টেচিয়ে উঠলেন তিনি, 'আপনাদের জন্যে আমরা সাত হাজারেরও বেশি শোক জড়ো করেছি এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক বন্টাও তাদের বসিরে त्राथात् एकनीत्र व्यवदाय। এই ध्रदानत विवव्यनक्षाद व्यावदा। त्रमञ्जनके করাটাকে কিছুতেই আপনাদের অনুমান দিরে যুক্তিযুক্ত প্রমাণ করা যার না পাল্টা-গোরেন্দা বিভাগের কেন্দ্রার ভাইরেইরেট ও আপনাদের জন্ম সামরিক অভিযান স্বচেরে বেশি প্রয়োজনীর অভএব আমাদের এগোভে দিন! হাত্বড়িটা দেখে নিয়ে ঝক্ঝকে কালো চোখ ডুলে তাকালেন দেনাপতিদের 'দিকে, যারা তার সঙ্গে এসেছেন এবং যেন তাদের হয়েই কথা বলছেন এমনভাবে বল্লেন, 'আমরা নিরপেক পর্যবেক্ষক হরে থাকভে পারি না। পরিছিভিটা ভক্রীকালীন এবং এ বিষয়ে আপনাদের মত যাই হোক না -কেন এধুনি সামরিক অভিযান চালু করার জব্যে আমাকে হক্ম দিতে হবে। शांतिष्ठी चामात अवः चामात्क य क्रमजा तथता श्रतह छाई विस्तई छा -করতে নিজেকে বাধা বলে মনে করি আমি !

পদমর্ঘাদার প্রয়ে ডেপুট কমিশার পান্টা-গোরেন্দা বিভাগের কেন্দ্রীর জ্ঞাইরেটর প্রধানের স্মান; ভাছাড়া বিভা, রাজ্য আর ভোরোবঙ্কে

সমবেত হওরা প্রায় সবকটি ইউনিটই সীমাস্ত অধিনায়কের চেয়ে তাঁর কাছেই বেশি পরিমাণে জবারদিহি করতে বাধা এবং ফলে ঐ ধরনের হুকুম দেবারু সম্পূর্ণ এক্তিরার তাঁর ছিল।

একথা শোনার পর ইগোরভ তাঁকে যেন কোন গোপন কথা শোনাচ্ছেন এইভাবে জানালেন যে তিনি ভাভকার কাছে অনুরোধ জানিরেছেন সামরিক অভিযান যেন আরও ২১ ঘন্টা অর্থাৎ আগামীকাল বিকেল টো পর্যন্ত ছরিত রাখা হয়। যেহেতু ব্যাপারটি নিয়ে মছো এবং ধুব লভ্ডব সর্বোচ্চ অধিনায়ক নিজেই আলোচনা করছেন ভাই এটার ওপর জোর দেওয়াটা যুক্তিযুক্ত মনে করছেন না তিনি।

বান্তবক্ষেত্রে অবশ্যই তিনি ঐ ধরনের কোন অনুরোধ করেন নি, যদিওপলিয়াকভ এই ব্যাপারে সাংকৃতিক ভাষায় একটা টেলিগ্রাম তৈরি করে
রেখেছিল। নিজের ঠিক ওপরওয়ালাকে টপকে 'নিয়ম বহিভূ'ত' কাজ
করতে অনিচ্ছুক ইগোরভ তখনও পর্যন্ত তাতে সই দিতে বিরত থেকেছেন।
এবার তিনি বাধ্য হলেন এবং তার কয়েক মিনিট পরে টেলিগ্রামটা
ভাভকাতে পাঠানো হল এবং তার একটা প্রতিলিপি পাঠানো হল
কলিবানভকে।

ইগোরভ জানতেন যে তালিন সারারাত ধরে সকাল পর্যন্ত কাজ করতেন এবং তুপুরের আগে ঘুম থেকে উঠতেন না এবং টেলিগ্রামটা তাঁর হাতে অন্ততঃ একঘন্টার আগে তুলে দেওরা যাচ্ছে না। যদি তার জ্বাব সরাসরি পাঠানো হয় তাহলেও তাঁদের হাতে সামান্তই সময় থাকবে।

ইগোরভ যা আশা করেছিলেন তাই হল, বিষয়টি নিয়ে মক্ষোডে আলোচনা হচ্ছে এই ঘোষণাটা করার ফলে নবাগতদের উপর চাপটা একটু কমল, যদিও ডেপুটি কমিশার ঘোষণা করলেন যে ভাভকা এই অমুরোধ কিছুতেই রাখতে পারে না। আরও হুঘনী অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে কেটে গেল, কিছু উচ্চপদম্যাদার অফিদারদের যখন চালাঘরে আনা হল তখন আবার শুক্র হয়ে গেল যুক্তিতর্ক আর মত-পার্থকা।

গোপনতা রক্ষা করার জন্য ভালভাবে আগাগোড়া ত্রিপল দিরে ঢাকা ছুটো স্ট্রাডিবেকার লরীর পেছনে চাপিয়ে তাদের আনা হয়েছিল চালাবরে। লরীগুলো পৌছবার পর সেগুলোকে উল্টোমুখে বুরিয়ে নিয়ে চালাবরের দরজা পর্যন্ত চুকিয়ে আনা হয়েছিল, যাতে কোন অন্ধিকারী লোক- নবাগতদের দেখতে না পার। ঠিক ঐ কারণেই লিভা থেকে বাত্রা করার আগে ইগোরত জানিরে দিরেছিলেন যে চালাঘর থেকে কেউ বাইরে বের হতে পারবে না। এমন কি মলমূত্র ভ্যাগ করার জন্যও নর।

মনে হচ্ছিল সব ব্যাপারেই স্তক্তা নেওরা হরেছে, কিছু এই ধরনের অ্যাতাবিক পরিস্থিতিতে সাধারণত: প্রায়ই যা ঘটে থাকে তাই হল—করেকটা ছোটখাট কাজ করতে ভূল হরে গিরেছিল। এক্সেত্রে কারুরই মনে পড়ে নি যে যারা আসবে তালের বসবার জারগা চাই। বেতার চালক আর সাংকেতিক লিপির পাঠোদ্ধারকারীলের জন্যে অনেক চেরার টুল ছিল, কিছু বাকীলের দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছিল। একটি মান্ত্র যে খালি চেরার ছিল ইগোরভ সেটা দিরেছিল ডেপুটি গণ কমিশারকে, কিছু অন্তান্ত সেনাপতির কথা চিন্তা করে তিনি তাতে বসেন নি।

সকলেরই গরম লাগছে, অইন্তি হচ্ছে। স্বার ওপরে, শুক্নো বাদের গক্ষে চ'লাব্রের আবহাওরা গুমোট হ্রে যাওরার স্বচেরে বরম্ভ সোলাভির ইাফানি শুরু হরে গেল, এই সেনাপতির মাধার স্বকটি চুল সাদা এবং রেড বাানারের চারটে অর্ডারের ফিতে লাগানো বুকে এবং গাবোরভিনের কোটের ওপরে "মেরিটেড চেকিন্টের" ব্যাজ পরে আছেন। টেবিলে ভর দিয়ে উনি দাঁড়িয়েছিলেন, মুখ চোখ লাল হয়ে গেছে নিঃখাস নেবার জল্ফে বিশ্রিভাবে শক্ষ করে ইাফাচ্ছেন, আর কাশছেন, চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে, কিন্তু ইগোরভ বলেছিলেন বলে চালাব্রের বাইরে যেতে রাজা নন। এমনকি ভেপুটি গণ কমিশারের উপদেশ মেনে চেয়ারে বস্তেও রাজা নন। এই সেনাপতিই বিমান বাটিতে কয়েকটা মৌলিক আর যুক্তিপ্রান্থ কথা বলেছিলেন যেগুলো সলে সজে ইগোরভের মনে দাগ কেটেছিল, এখন তাঁর

বেভারযন্ত্র ঠিক মতো বদানো হরে যাবার পর যোগাযোগ স্থাপিত হলো, এবং সঙ্গে সঙ্গে হু হু করে আদতে থাকলো রিপোট আর খবর। যে স্থাচজন সাংকেতিক লিপির পাঠোদ্বারকারীকে আনা হরেছিল ভারা পুরোননাত্রার কাজের মধ্যে ভূবে গেল।

ইগোরভ নিজেই চলে গেছেন পদার পেছনে, খবরকে কাগজে লেখার আগেই পাাভ বেকে বরাবরি পড়ে নিচ্ছিলেন ডিনিঃ গড় নকাই নিনিটে এই খবরগুলো তাঁরই জন্মে এসেছিল লিভাতে, এবার সেগুলো আবার পাঠানো হচ্ছে নতুন সদর দপ্তরে।

যুদ্ধ দীমান্তের কমাপ্তার-ইন-চীফ এবং স্তান্তকার প্রতিনিধি মার্শাল্য আনতে চেয়েছেন মানুষ বা দাজ-দরঞ্জামের কোন সাহায্য আর চাই কিনা। কোনারেল স্টাফের বড়কর্তার সাংকেতিক তারবার্তারও ঐ মর্মে প্রশ্ন ছিল। ভল্লাশী আর সামরিক অভিযানের জন্য সমবেত করা সকল কর্মীর জন্যে বাড়তি র্যাশন দেওরা হয়েছে কিনা তার খবর চেয়ে পাঠিয়েছে মন্ধো। খাজ্য ক্রেয় ও সাজ-দরঞ্জাম দরবরাহ সম্বন্ধেও খবর চাওয়া হয়েছে।

স্বক্টা খবরের ওপর তাড়াতাড়ি নজর বুলিয়ে নিলেন ইগোরভ, কোনটাকেই বিচার-বিবেচনা করার যোগ্য মনে করলেন না। জরুরী ভ্রাশীর মত কর্মযন্ত্রের চাকা প্রচণ্ড জোবে ব্রতে শুরু করেছে এবং কোন বাড়তি সাহায্য, নতুন লোক বা সাজ-সরঞ্জামে ডেমন কোন হেরফের: হবে না।

পলিয়াকভের কাছ থেকে সরাসরি কোন খবর না আসায় ইগোরভ বেশ্ হতাশ হলেন। লেফটেনান্ট কর্ণেল বিমান ঘুনটিতে পাল্টা-গোয়েন্দা। বিভাগের অফিসেই থেকে গেছে, যাতে পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের কেন্দ্রীয় ভাইরেক্টরেটের বড়কর্তার সঙ্গে দেখা করে তাঁকে বোঝানোর চেন্টা করতে পারে যাতে ব্যাপক-মান্রায় সামরিক অভিযান আরও ২৪ ঘন্টা স্থগিত রাখা যায়। এই কঠিন আর প্রশংসা পাওয়া যায় না এমন কাজটা নিজের ঘাড়েই নিয়েছে পলিয়াকভ, যদিও গুজনেই জানেন যে পলিয়াকভ তার উদ্দেশ্যে সফল হবে না। ফলাফল যাই হোক না কেন ইগোরভ জানতেন যে পলিয়াকভ নিজের চাকরীর ভবিস্তাভের কথা চিস্তা না করে তাঁর বজ্ববটো, জোর করে বোঝাবার চেন্টা করবে।

ভদত্তে স্বকটি সূত্র জানিরে দেওরা হল পলিয়াকভকে লিডাতে। আগের দিন থেকে তার কাছে আগতে শুরু করেছিল একের পর এক খবর, তার বধ্যে স্বচেরে বেশি ছিল যুদ্ধ নীমান্ত ও পশ্চাবর্তী অঞ্চল উভর ক্ষেত্রে. সম্পেহজনক ঘটনা এবং গ্রেপ্তার সম্পর্কিত বহু বিভূত পরীক্ষা ও সন্থা গঠিত নিরন্ত্রণ এবং শত শত ভলাশীকালের পাঠানো খবর, বিশ্লেষণও করতে হচ্ছিল পলিয়াকভকে। তথাের এই ধ্বস নামা প্রবাহে তলিয়ে গিয়ে শালয়াকভকে শুধু সেই তথাকেই বেছে নিতে হচ্ছিল বেজলাের ওপর স্ভিট নিভাই নজর দেওরা উচিত এবং ভারপর সমর মই না করে সঠিক নিছান্ত নিভে হচ্ছিল। আর সকলের মৃত সে, পলিয়াকভণ্ড জানভো যে হাজার হাজার মানুষ চেন্টা করে চলেছে, এবং ভিরাজমা থেকে পূর্ব প্রাণিয়া পর্যন্ত প্রসারিত এই সমগ্র উল্লোগের নাড়ীর গতিকে উপলব্ধি করার চেন্টা করেছিল দে।

এই পশিয়াকভের ওপরেই বেশির ভাগ ভরদা করে ছিলেন ইগোরভ। এই অবিশ্বাস্য রকমের উত্তেজক পরিস্থিতিতে পশিয়াকভের বিচক্ষণতা, এবং ক্রুত চিস্তা করার শক্তি, তল্লাশীর বাবস্থাপনা ও পরিচালনা করার বাপার্দ্মে ভার সামর্থের ওপর ইগোরভ বেশি ভরদা করতেন দব কজন অধিনারক ও মার্শালদের তুলনায়। ঠিক এই কারণেই পশিয়াকভের কাছ থেকে কোন শ্বর না আসার ইগোরভ শুধু হতাশ নর, বেশ উদ্বিধ্ন হরে উঠেছিলেন।

কাকে কি উত্তর দিতে হবে সে কথা সংকেতলিপি বিভাগের প্রধানকে আনিয়ে দিয়ে ইগোরভ ফিরে গেলেন সেনাপতিদের কাছে। ইাফানীগ্রস্ত বৃদ্ধটি তখনও কট পাচ্ছিলেন, অল্যেরা তাঁকে কোন রকম সাহায্য করতে অপারগ হওরায়, বেশ কৌশল করে তাঁর দিকে না তাকানোর চেইটা করছিল।

ইগোরভ আবার তাঁকে বদলেন তাজা হাওরার নিঃশ্বাদ দেবার জন্যে বাইরে যেতে, র্দ্ধ অবাধোর মত মাধা নেড়ে এবারও রাজী হলেন না।

ইগোরভ মনে মনে ভাবদেন, 'কী যে বাবস্থা! ঐ রকম একটা বুড়োকে আনল কেন এখানে? সবাই এসে এখানে জড়োই বা হয়েছে কেন—লিভাতে রয়ে গেলেই ভোভাল কয়ত। লোবভ এবং আয়ও দশ বারো জন অফিসার হলেই ভো যথেষ্ট হভ…।'

নিজের যুক্তিতে অটল থাকতে না পারার জন্যে ইগোরত নিজেকেই মনে মনে গালাগালি দিতে থাকলেন: আজু সমর্পণ করার জন্যে ওঁর খুব লক্ষাবোধ হচ্ছিল। পূর্ণ মাত্রার সামরিক অভিযানের বিরুদ্ধে বলা সভ্তে—অর্থাৎ আগামী ৩৬ ঘন্টার মধ্যে—ভেপুটি গণ কমিশারের চাপের কাছে ওঁকে নভি বীকার করতে হরেছে এবং আগতে হরেছে উঁকে এই চালাবরে। কেন এমন ঘটবে ? লিভা থেকে অভিযানের ভত্তাবধান করা এর চেয়ে অনেক মছল কাল। এখানে উনি পলিরাক্তের অভাবটা ভীষণভাবে বোধ করছিলেন।

'ভাহলে এইভাবেই দাঁড়িরে কাটাভে হবে আমাদের ?' বিরক্ত হলে প্রশ্ন করলেন একজন সেনাপতি। বেশ যাস্থাবান চেহারা, খন গোঁফ তৃপাশে একটু বুলে আছে। পোশাকের সব কটা বোডাম ভালভাবে আঁটা, কুমাল দিয়ে বারবার কপালের ঘাম মুছ্ছিলেন।

'আর যখন দাঁড়াতে পারব না, তখন মেঝেতে বলে পড়ব', বললেন ইগোরভ এবং মোটামুটি ভাই করভে বললেন।

একটু আগে উনি লিডাতে খবর পাঠিয়েছেন হু ঘন্টার মধ্যে পান্টাপোরেন্দা বিভাগের কেন্দ্রার ডাইবেন্টরে বড় কর্ডা আর রাষ্ট্রীয় নিরাপন্তার
ডেপুটি গণ কমিশাররা যে স্টুডি বেকার লরীতে আসবেন ভাতে করে যেন
কিছু চেয়ার পাঠানো হয়। এই বড় কিছু পাশগুলো আদে বাড়ানো যেভে
পারে না এমন চালাঘরে পনের জন সেনাপতি এবং তিনটি আলাদা আলাদা
বিভাগ থেকে আসা গোটা পঞ্চাশ অফিসারকে এখানে গাদাগাদি করে
ঢোকাবার কথা চিন্তা করে শিউরে উঠলেন ইগোরভ, ভাও ভো বেভার কর্মা
আর সাংকেতিক লিপির পাঠোছারকারীদের এর মধ্যে ধরাই হচ্ছে না।

আভান্তরীণ বিষয়ক ডেপুটি গণ কমিশার বিরক্ত হয়ে মন্তব্য করলেন,
'এই প্রতাক্ষ ব্যাপারটা শেয়াল না করাটা যে কী হাস্যকর কাজ !'

চেরার বা টুলের ব্যাপারটা কোন লেফটেনান্ট বা বিমানবাহিনীর পান্টা-গোরেন্দা বিভাগের অন্য কারুর খেরাল করা উচিত ছিল। কোন ক্রমেই সেটা ইগোরভের দায়িত্ব বলে ভাবা যায় না এবং এখন যখন ভংগনাটা তাঁকে উদ্দেশ্য করেই করা হচ্ছে, তখন উত্তর দেবার চেন্টা না করাটাই বৃদ্ধিমানের কাজ।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিয়ে ডেপ্টি গণ কমিশার বললেন যে তারা যথন একটা উত্তরের জন্যে অপেকা করছেন এবং যে উত্তরটা না হতে বাধ্য এবং অমৃশা নময় নই হয়ে যাছে, তখন এটা ইগোরভ আর মোধভের ব্যাপারে "মারাত্মক দেরী" হয়ে যাবে। তর্ক করার কোন ইছে ছিল না ইগোরভের ডাই উনি ঘাড় নেড়ে সময় দিলেন। স্বাইকে দাঁড়িয়ে থাকতে হছে এই অভিযোগটা যে মোটাসোটা স্বেনাপতিটি করেছিলেন তিনি ডেপ্টি পণ্কমিশারের কাছে অভিযোগ জানালেন তাঁর সীমান্ত রেজিমেন্ট সম্বন্ধে 'অসম্মানজনক বৈষম্য' দেখানোর জন্মে, যেখান থেকে যাকে পাওয়া গেছে তাড়িয়ে আনা হয়েছে এই অভিযানে কাজ করার জন্মে আবামানান

মলগুলো গৰেত, এমনকি অগ্নাগ্য দীমান্ত থেকে জাের করে জড়িরে টেবে আনা হরেছে, অথচ ছলবাহিনীর ইউনিট থেকে অনেক কম লােক নেওরা হরেছে। সেনাপতিটি বেশ নার্ভাগ হরে গোঁফে আঙ্গুল ব্লােচ্ছিলেন, যেন পান্টা-গোরেন্দা বিভাগের ঝেছাচারমূলক পদ্ধতির জল্যে গোঁফকেও কট পেতে হয়েছে এবং ভাল করে দেখে নিচ্ছিলেন গোঁফ জােড়া যথাহানে আছে কিনা। নিজেকে আর সংযত রাখতে না পেরে মােখভ পান্টা জবাব দিলেন এবং সজে সজে তর্কাতিকি শুকু হয়ে গেল, ঠিক সেই সময় ওখাবে পৌছল পাভেল।

প্রচুর কাজ জ্মে আছে যেগুলোর ওপর নজর দেওরা প্রান্ধন এবং অযথা দিনের পর দিন তিনি তাঁর সৈলুদের এখানে বসিয়ে রাখতে চান না একধা ডেপ্টি গণ কমিশার খোষণা করার পর, ইগোরস্ত বিড় বিড় করে মাফ করবেন কমরেড কমিশার বলে প্রগিয়ে এলেন পাভেলের কাছে।

'কাকে খুঁজছ, আমাকে ?'

'মানে, আসলে আমি ভেবেছিলাম পলিরাকভ…', নিরীহ সুরে কথা বলতে শুক্ত করল পাভেল, একসলে এতগুলো সেনাপতি আর বড় বড় অফিসার দেখে বেশ একটু যাবড়ে গেছে ও।

'ও লিডাতে আছে, ধূব সম্ভব এখন আসছেও না। **আমাকে কিছু** বলতে চাও ?

বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে সানন্দে ইগোরভের সলে আলোচনা করতে রাজী ছিল পাভেল, কারণ অনেকগুলো ওপ্ত ঘাঁটি সম্পর্কে নানা রক্ষের প্রুটিনাটি কথার বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু কোথার গিয়ে একাতে বসার কোন জায়গা ছিল না, বা বাইরে গিয়েও কথা বলা যাছিল না এবং সকলের সামনে ফিল ফিল করে কথা বলাটাও অবস্তিকর।

কিন্তু পাভেল "না" বলার আগে নিরপত্তা দেনাদলের প্রধান জেনারেল লোবভ ডেপুটি গণ কমিশারকে গলা নামিরে কা যেন বললেন, যিনি তাঁর কুচকুচে কালো উজ্জ্ব চোখে পাভেলের দিকে তাকিরে বেশ জোর দিরে প্রায় করলেন, 'ও কে ় এই কাল্টার ভার যে দলের ওপর দেওরা হরেছে ও কি তার নেতা ?'

বৌ করে খুরে কমিশারের দিকে ভাকিয়ে শারণথে ইপোরভ বলে
 উঠানেন, 'এক নিনিট কররেড কমিশার',। পণ কমিশারের পশার পুর শুবেই

উনি বৃবে গেছেন একটা অপ্রীতিকর কিছু ঘটতে যাছে এবং ভার চেরেও বড় কথা হলো যে এবার অকারণে দোষারোপ করতে যাওরা হচ্ছে পাভেলের ওপর, যাকে ভংগনা করা হবে, কৈফিরত চাওরা হবে এবং পুব সম্ভব প্রকাশ্যে তীব্রভাবে তিরস্কার করা হবে। আর এটাই বোধহর শেষ পর্যন্ত ওরা চাইছেন।

ঠিক সেই মুহুর্তে ইর্গারভ লক্ষা করলেন হাঁপানির সঙ্গে প্রচণ্ডভাবে লড়ে যাওয়া ঐ লেনাপতির বিকৃত মুখটা। চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আগছে এবং মুখের শিরাগুলো ফুলে ফুলে উঠছে এবং নিখাস নেবার চেন্টা করার ফলে লাল বাড়টা ফুলে উঠেছে। টেবিলের কাণা ধরে নিঃখাস নেবার জন্মে ইাফাছিলেন বৃদ্ধ। মন্ধোর তৃত্বন কর্ণেল তাঁর হাত্ত্টো ধরে আছেন এবং বসাবার চেন্টা করছেন। আর বৃদ্ধ সেটাই করতে চাইছেন না, কিছ খাসের অভাবে কথাটা বলতেও পারছেন না এবং ওদের কাজে বাধা দেবার চেন্টা করছেন। কে যেন মেস-টিনে করে জল রেখে গিয়েছিল, ধাকা লেগে পড়ে গেছে, জল ছিটকে পড়েছে কাগজপত্রে ওপর।

অধীনস্থদের সামনে তর্কাতকি, গোঁরার বৃদ্ধের যন্ত্রণাভোগ, অনভাক্ত ৰাচ্ছন্দোর অভাব এবং ক্রমবর্ধমান মতবিরোধিতা, স্বকিছু মিলে পরি— বেশটাকে অস্থনীয় উত্তেজনার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে যা গুরুগন্তীর কাজের পক্ষে আদে সুস্থ পরিবেশ নয়। এখান কিছু একটা করা দরকার।

কাছে দাঁড়িরে থাকা পান্টা-গোয়েন্দা বিভাগের অফিসারদের দিকে ভাকালেন ইগোরভ—তাঁর ব্যক্তিগত সাহায্যকারী ও একজন ক্যাপ্টেন বিমান বাহিনীর তক্মা-অন্টা পোশাক পরে দাঁড়িয়ে ছিল—দম বন্ধ হওরা সেনাপতিকে দেখিয়ে বললেন—"সেনাপতিকে সাহায্য কর। টুপি আর কোট খুলে নাও, সোজা বাইরে খোলা বাতাসে নিয়ে যাও।'

ওদের ইতঃগুত করতে দেখলেন ইগোরভ—জুনিরার অফিসারদের পক্ষেতিত হবে কি সেনাপতির পোশাক খুলে নেওয়া, বিশেষ করে য<sup>2</sup>াকে তারাঃ একেবারেই চেনে না ? নিজেকে আর সামলে রাখতে না পেরে এবং কালেঃ মুখ বিকৃত করে ইগোরভ এতে। জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন যে ডেপ্টি পণ্কমিশার পর্যন্ত লাফিয়ে উঠে বললেন, 'শিগ্যীর করে। '

বরে বে নিংক্তরতা নেমে এলো ভাতে বেভার কর্মীদের চারী টেপার শক্ষ পর্মন্ত শোনা বাচ্ছিল। রাগ প্রকাশ করার পর কোরে কোরে নিংশাস নিচ্ছে নিতে এবং বাড়ের পিছন দিকটা রগড়াতে রগড়াতে ইগোরভ পালেভের দিকে ফিরে বললেন, 'জিজ্ঞেন করার যদি কিছু না থাকে ভবে যাও নিজের কাজ করো গে।'

ভার পিছনে সহায়ক আর বিমানবাহিনীর ক্যাপ্টেন মস্কোর কর্ণেলদের এক পাশে সরে যেতে বলে সেনাপতি কোটটা পুলে নিচ্ছিল। এই নাটধীর মুখ্য দেখে বোবা হয়ে গিয়ে পাভেল টুপিতে হাত ঠেকিয়ে অভিবাদন জানিয়ে কেরার চেন্টা করছিল। ঠিক সেই সময় নিজেকে সামলে নিয়ে ইগোরভ ভার বিরাট হাতটা পাভেলের দিকে এগিয়ে দিয়ে কর্মদন করে বললেন, তোমার ওপর ভরসা করে আছি আমি। কাজ দেখাও।'

#### ৭২। অভিযান সংক্রান্ত নথীপত্র

বেতার দূরভাষ সংবাদ অত্যন্ত কলমী !

देशावल नगील.

"কাঁদ", "বড় হাতী" এবং "বাণ্টিক ট্যালো" প্রকল্প অনুসারে ব্যাপক আকারে সামরিক বাবস্থা অবলম্বন করার জন্ম, প্রেরাজনামু-সারে, জেনারেল স্টাফের বড় কর্ডার বিশেষ হকুমে আজ তিনটের মধ্যে আপনাকে লাল ফৌজ ইউনিট আরে এন. কে. ভি. ডি. সেনাদল থেকে পাঠানো হবে:

- ১। ভিশ্নিরাস থেকে----- जन
- २। (शांनरना (थरक ..... कन
- ७। निर्धा (थरक..... कन

সংশ্লিষ্ট কর্মীর। পৌছে যাবার সঙ্গে আমাদের পৌছনো সংবাদ দেবেন এবং উপরোক্ত তিনটি অনিন্যিত পরিকল্পনার জন্য সেনাদ্স তৈরী রাখতে ক্মপক্ষে কতো সময় সাগবে ভাও আনাবেন-আমাদের।

কোলিবাম্ভ

<sup>•</sup> अहे 15 किंही (थरक मःचार्काकाना नाम (मध्या कायाह । — (मध्य

# **সাংকেতিক তারবার্তা**

चणाच चक्रती

रेशात्रण मगोर्भ,

আজ সকাল ১০টা থেকে ১১ টার মধ্যে ভিলেইকার ১১ মাইল উত্তর-পশ্চিমে একটি জললে গুজন অজ্ঞাত পরিচয় বাজ্ঞিকে একটি বেতার প্রেরক যন্ত্র বাবহার করতে দেখেছে গ্রামের যুবকেরা, যারা কাছের একটা রাজায় সৈনাবাহিনীর লরী দাঁড় করিয়ে খবরটা দেয়। লরীতে যে সামরিক কর্মচারীরা ছিল তারা উক্ত লোক গুটিকে গ্রেপ্তার করে, যারা ভ্রমণ করার পরোয়ানা আর নিয়মমাফিক সৈন্য বাহিনীর পরিচয় পত্র দেখায়, ওগুলো ছিল ৬২০৩৫ নং সৈন্যবাহিনীর ইউনিটের গুজন অফিসারের নামে—ক্যাপ্টেন পিওতর এফিমোভিচ বরিসেকো আর ক্যাপ টেন ওগিপোভিচ নোভোঝিল্ভ।

বরিসেক্ষা আর নোভোঝিলভ বেতার সংকেত পাঠাবার কথা
অধীকার করে এবং তাদের বাক্স আর থলে পরীক্ষা করতে দিতে
এবং ভিলেইকাতে ফিরতে রাজা হয় না, ফলে শক্তি প্রয়োগ করতে
হয়। বরিসেক্ষা আর নোভোঝিলভকে তল্লাশী করার পর তাদের
কাছে পাওয়া গেছে—চালু অবস্থায় আছে এমন এরি মডেলের
বহনবোগা প্রেরক গ্রাহক যন্ত্র এবং তিনটি বাাটারি, পাঁচ সংখ্যায়
সংকেত লিপির সারণি, সংকেত লিপি পাঠোজার করার জনা ছটি
পাাড; হটো টি টি পিন্তল; ১২৩টি পিন্তলের কার্তু জ; ২ টি কম্পাল;
২ টি শিকারের ছুরা; পোঁচ-দিনের মতো খাবার, যার মধ্যে আছে
জার্মানীতে তৈরী ৪ টিন মাংস, যেগুলো এই বছরের জ্বন মানে তৈরী
করা। ওলের চামড়ার বৃট জুতোর আন্তরণের মধ্যে লুকোনো ছিল
ছটো অস্থায়ী পরিচর পত্র, বাইলো ক্লা এন. কে.জি. বি৯-র অধীনে
কর্মরত ত্রুন অফিসার পিওতর এফিমোন্ডিচ বরিসেক্ষা আর
ভিমোক্ষেই নোভোঝিলভের নামে তৈরী করা।

গ্ৰেপ্তার হওরা লোক ছটি বেভার যন্ত্র নিরে ক্ষললে কি করছিল

রান্ত্রীর নিরাপন্তার গণ কমিশারিয়েত।

<sup>---</sup>रेश्वाणी ভाषात अञ्चापक ।

ভা বলতে অধীকার করে। এবং তাদের পরিচর জানতে সাহায্য করতে পারে এমন তথাও তাদের কাছ থেকে জোগাড় করতে পারি নি আমরা। বরিসেছো আর নোভোঝিলভকে এন. কে. জি. বি-র ভিলেইকা জিলা অফিসের কর্মচারী চেনে না এবং এই জেলার ভারা যে উপস্থিত থাকতে পারে এমন কোন আভাস নথীপত্রেও নেই।

ভাদের শ্রমণের পরোরানাতে শনাক্তকরণের গুপু চিহ্নটি, অর্থাৎ বাক্যের মাঝখানে কমার বদলে পূর্ণছেন পাওরা যার নি। বরিসেছোর কথার ইউক্রেনের ভাষার টান আছে এবং অভ্যন্ত গোপনীর ভর্নাশী চলছে বর্তমানে যে এজেন্টদের ধরার জন্যে ভাদের একজনের বর্ণনার সলে এর মিল আছে। এমন অন্যান্য আরও অনেক কারণ আছে যা থেকে অনুমান করে নেওরা যেতে পারে যে, যাদের আমরা গ্রেপ্তার করেছি ভারা নিরেমেন অভিযানের সঙ্গে জড়িত এজেন্ট।

বরিসেক্ষা আর নোভোঝিলভকে বর্তমানে ব্রিগেভের পান্টা-গোয়েন্দা বিভাগের দপ্তরে বন্দী করে রাখা হয়েছে কড়া পাহারার, যাতে তারা পালাতে বা আত্মহত্যা করতে না পারে।

দরা করে, যে-কোন ধরনের বিশিষ্ট চিক্ন বা যে কোনো ধরনের অতিরিক্ত তথা আমাদের জানান যা প্রেপ্তার করা মানুষ চুটিকে সনাক্ত করতে সাহায্য করবে আমাদের। বর্তমানে মিনস্ক-এর সঙ্গে সঙ্গে যোগাঘোগ করতে অসমর্থ হওয়ায়, এটুকু অমুরোধ কি করতে পারি যে বাইলো কৃশ এন. কে. জি. বি-র হয়ে সত্য সতাই ক্যাপ্টেন বরিসেকো আর নোভোঝিশভ কাজ করছে কিনা এবং সজে বেতার প্রেরক্যন্ত্র নিয়ে তাদের সেনাদলের কাজ করার জন্যে ভিলেইকা জিলায় পাঠানো হয়েছে কিনা অবিলম্থে তা পরীক্ষা করে দেখুন!

**भारभाषाम**ख

বেতার দূরভাষ সংবাদ

भणाउ बक्ती !

इरगावच नमोर्ट.

১৯৪৪ সালের ১৮ই এবং ১৯শে আগস্ট ভারিবের…নং এবং…নং বেভার দ্রভাব সংবাদের অভিরিক্ষ সংবাদ হিসেবে আপনাকে এত্ঘারা জানাচ্ছি যে, নিরেমেন অভিযানের সঙ্গে জড়ত তদন্ত, নিরন্ত্রণ এবং পরীক্ষা পছতি ও সামরিক অভিযানে অংশগ্রহণ—কারী সৈশ্যবিভাগের কর্মীদের জন্ম বিভিত র্যাশন সম্পর্কে লাল ফৌজ পশ্চাঘতী বিভাগের নির্দেশগুলি "ফাঁদ", "বড় হাতী" এবং "বাল্টিক ট্যালে," সাংকেতিক নামে পরিচিত সন্তাব্য বিকল্প পরিকল্পনার জন্ম পাঠানে। সকল সামরিক কর্মীদের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। খাত্য সরবরাহ করা হবে প্রতিরক্ষা গণ কমিশারিয়েতের ভাতার থেকে ( ফুউবা: ১৯৪৪ সালের ১৯শে আগস্ট তারিখের…নং লাল ফৌজ পশ্চাঘতী খাটির নির্দেশ)। পরীক্ষা করে দেখবেন যাতে এই নির্দেশটি ষথারীতি পালিত হরেছে।

আর্ডেমিয়েড

### সাংকেতিক তারবার্তা

कक्त्री !

रेशावष्ट मगोल,

সমার্স পাল্টা-গোরেন্দা বিভাগের কেন্দ্রীর ডাইরেক্টরেটের বড় কর্তা একদল দেনাপতি ও অফিলার নিয়ে এখানে পৌছেছেন তৃপুর ১টা বেজে ৫ মিনিটে; আর কয়েক ঘন্টা পরে তিনি যাবেন বিমান-বাহিনীর পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগে। আমি নিজে তাঁর পৌছানো সংবাদ জানিয়েছি।

ভদন্ত ও সেইসঙ্গে সামরিক অভিযান সম্পর্কে তিনি আমাদের ধারণাকে সমর্থন করেছেন; যদিও, নিরম্ভ্রণ-বহিত্ও কারণের ফলে, সামরিক অভিযান আজই চালাতে হবে। তাঁর সঙ্গে কথা বলার পর আমি বুঝেছিলাম যে অভিযানকে ২৪ ঘন্টা পিছিয়ে দেবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

রাজীর নিরাপত্তার ডেপুটি কমিশার এসেছেন ১টা বেজে ২৫
মিনিটে, সঙ্গে উচ্চপদস্থ একদল কর্মচারী নিরে। পরিস্থিতি
-সম্বন্ধে আমাদের মূল্যারনে তাঁর সমর্থন আছে, অবশ্য করেকটি শর্ত -সাপেকে। তুপুর আড়াইটের সময় তিনি গাড়ি করে আপনার সঙ্গে দেশা করতে যাবেন, সেই দলে আমরা চিকিৎদা বিভাগীর করা, বেঞ্জার চেয়ার পাঠাবো।

প্ৰিয়াক্ত

সাংকেতিক তারবা**র্তা** 

चक्रमी ।

रेशावण मगोल,

অত্যন্ত জরুরী খবরের জন্য সরাসরি যোগাখোগ করা বেডার যন্তের পাশে থাকুন আগামী ১৫ মিনিট।

ক পি বা ঘড

৭৩। ক্যাপেন ইগর আনিকু**শিন,** ক্মাণ্ডাণ্টের সহকারী

যাসে ঢাকা পথের ওপর দিয়ে ইাটতে হাঁটতে ওরা এগিয়ে যাছিল জ্ঞেলনে মাঝধানে যাবার জন্যে, পাভেল আর ক্যাপ্টেন হাঁটছিল পাশালাশি, আল্রেই প্রায় তিন কদম পিছনে।

গাছের মাথায় বাতাবের গুঞ্জন, নির্মল বায়ু, মনকে চালা করে দের ।
শব্দ বলতে গুধু প্রকৃতির শব্দ। মনে হচ্ছিল এই নির্দ্ধন জললে পাখি, ছোট
বড়ো প্রাণী ছাড়া আর কিছু নেই, এবং জললের এই অংশে কোনদিনও
মানুষের পারের চিহ্ন পড়েনি। বৈনিক, গুপুচর র্ভি বা সামরিক অভিযানের
কোন নিদর্শন ধারে কাছে নেই।

ইগর জোর করে চেন্টা করছিল মন থেকে ক্-চিন্তাকে দ্ব করে দিতে, সাবধানভার সকল পদ্ধতি আর সতর্ক-দৃষ্টি রাখার যে অনন্ত আহ্বান আছে ভার প্রতি মনোযোগ না দিতে। চাইলে পরে নিজের ইচ্ছে মত চিন্তা-ধারাকে চালাতে পারে ইগর এবং মূহুর্ভের মধ্যে ও এক সম্পূর্ণ অন্য জগতে চলে গিয়েছিল, চিন্তা করছিল সেদিন সন্ধোবেলার যে ছোট পাটিটা হবে ভার কথা, যেটা ভার ধারণার ভার ভবিষাভের পক্ষে বিশেষভাবে কক্ষেপ্র।

ইগর ষভাব পেরেছে ওর বাবার মত, হর-সব, না-হর কিছু না ধরনের আমুষ। একবার যদিও কোন মেরের থেনে পড়ে, ভবে পৃথিবীতে আর কোন মেরে আছে সে খেরাল আর থাকে না। ওর বাবার অবশা ভাগা ভালই ছিল। গৃহ্যুদ্ধের পর ওঁর সঙ্গেদেখা হয়েছিল তাঁর ভাবী স্ত্রীর, ইগরের মায়ের, এবং তারপর থেকে ওঁরা একদিনের জন্মেও আলাদা হন নি। গেদিক দিয়ে ২৪ বছর বয়সের মধ্যে ইগর হারিরেছে তার জ্জন শ্রেমিকাকে।

যুদ্ধের আগে যে উচ্চাভিসাধী অভিনেত্রীর সঙ্গে ভার প্রেম হয়েছিল, ভাকে ইগর ভূপতে পারে না. যদিও সে অভিনেত্রী তাকে ভূপে গেছে, এবং ভার অর্থ মেয়েটি নিশ্চরই অন্তর দিয়ে তাকে ভালবাসেনি, মনে অবশ্য এর জন্যে বিশেষ কোন তুঃখ নেই ইগরের, এইভাবে বটনাটা ব্যাখ্যা করলেও একটা ভীত্র হাদয় যন্ত্রণার মধ্যে দিয়েই মেরেটার কথা তার মনে পড়ে। এখন অবশ্য মেরেকে ভার ভালবাসার পাত্রী বলে মনে না রাখলেও তার অপর এক বনিঠ বন্ধু মারা গেছে যুদ্ধে।

লেনার প্রতি যে তার গভার ভালবাসা জন্মেছে এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই;
এবং সেই জন্তেই তার প্রতি লেনার মনোভাবটার গুরুত্ব অনেক বেশি।
লেনা যে ওকে রূপবান মনে করে এটা ইগর জানে, কারণ মনের কথাটা
গোপন করেনি লেনা, যেমন গোপন করেনি এ কথাটাও খীকার করতে
যে হাসপাতালে তার বিভাগের পরিচালক সেই জজিয়ানকেও ও পছল
করে। বেশ কয়েকবার লেনা উচ্ছুসিত হয়ে বলেও ছিল—'এরকম সার্জেন
লাবেও একটা পাওয়া যায় না।'

এই সম্ভাব্য প্রতিশ্বন্দী আর লেনাকে হারাবার চিস্তাটা ব্যথার ভরিয়ে ভূলছিল ইগরের মন। ভূরপের তাস যে ইগরের হাতে নেই তা নয়, তবে সেটা ব্যবহার করতে চায় না সে।

মানুষের মধ্যে প্রতিভাকে তো লেনা এতো পছল করে, অথচ ইগর যেটাকে স্বচেয়ে বেশি ভালবাদে তার কথা না জেনেই কিভাবে লেনা তাকে পছল্প করতে পারে ? তবে এটাও ঠিক শুধু তার কর্ম্বর বা সূল্যর চেহারার জন্মে লেনা তাকে ভালবাসুক এটাও ইগর চায় না। আগে গানের স্কুলে মৈরেদের স্প্রশংস দৃষ্টি সে বহু দেখেছে, এবং এ-বাাপারে বাবার সলে একমত ইগর স্তিট্রকারের চিরন্থায়ী সম্পর্ক শুধু বাহ্যিক আকর্ষণের ওপর গড়ে উঠতে পারে না।

' যুবের' প্রথম পরংকালে, ও যখন সবেমাত্র যুবে বোগ দিরেছে, ইগর:

ভখন তার এই জন্মগত ক্ষমতাটা কাকর কাছে স্কুতে। না, এবং বললেই গিটার বা আ্যাকভিয়ান নিয়ে গান গাইতে শুকু করে দিও, কখনো কখনো যন্ত্র না থাকলে খালি গলাতেও। তার কোম্পানীর দৈনারা ওর গান শুনতে ভালবাসত। একবার শ্রোভাদের মধ্যে ছিলেন একজন ব্যাটালিয়ন কমিশার। পরে তিনি ইগরকে কয়েকটা মামুলী প্রশ্ন করেছিলেন। জানতে চেয়েছিলেন ইগর কে, কোথাও ওর বাড়ি এবং কোখেকে এভ ভাল গান শিখেছে। ভদ্র অথচ খোলাখুলিভাবে সব প্রশ্নেব উত্তরও ইগর দিয়েছিল। তিন্দিন পরে ইগরের ডিভিন্নে নির্দেশ পাঠান হল যে সাধারণ দৈনিক ইগরকে দৈনাবাহেনীর গান ও নাচ বিভাগে বদলা করা হচছে।

এর চেয়ে ছ:খের আর কি হতে পারত ইগ্রের কাছে। ভার সমস্ত আশ। আবে উচ্চ'ভিলাষে চরম আঘাত পেল সে। জার্মানরা মস্কোর দিকে এগিয়ের চলেছে, ত্-মাদ হয়ে গেল ইগরের বাবার কোন খবর বাড়ির লোক পায় নি, যবে থেকে বাবার রেজিমেন্ট প্রিলুকিতে শক্ত: দর হাতে ঘেরাও হয়েছে। मवाहे भरत निरश्रह छनि याता গেছেন, यात्र व्यर्थ वर्फ ছেলে हेशन वाफिन একমাত্র সাবালক পুরুষ ও প্রধান অবলম্বন হিসেবে সংসারের কর্ডা হয়েছে। তার দেশের ও দেশবাদীর ভাগা দোতুলামান অবস্থায় এবং মুদ্ধে যোগ দিতে, হাতে বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়তে এবং অন্তত:পক্ষে কয়েকজন নাংসী খুনীকে হতা। করতে আর দেরী করা চলে না তার পকে। এবং এই সংকল্প নিয়েই ও সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দৈনিক ষেলে ঘন্টা প্রশিক্ষণ নিচ্ছে, আর আজ কি না তাকে নামিয়ে দেওয়া হল গান-বাজনার কোম্পানীতে। সামুষের মান মর্যাদা সক্ষমে নিজয় ধারণা আছে ইগরের, যে ধারণা ৬লে। গড়ে উঠেছে ভার থাবার প্রভাবে। হরতো দৈল্যাহিনীর সদীত গোষ্ঠী ভাদের ঐকতান সঙ্গীত দিয়ে কিছু না কিছু উপকার করে, কিছু যেই শুনল ভাকে < हे नटन नार्वः नार्वः व्यक्ति नटन नटन के त्राष्ट्रित नन्त्रापत युक्त थ्यां भागिता (विशास) निर्दाध कार्युक्यात्म भग हिर्माव व्यवसा कत्रास ক্তিক করল।

ইগর সরাসরি যেতে অধীকার করল এবং যেহেতু কেউই তার আপণ্ডিতে কর্ণণাত করতে ইচ্চুক ছিল মা, তাই দে নিজের প্রতিরক্ষা বিষয়ক গণ কমিশারের কাছে প্রতিবাদ পত্র পাঠাল। তাঁকে এখুনি বদলী করে দেবার জন্যে ওপর মহল থেকে চাপ আস্ছিল এবং সেও তার জেদ ধরে ক্রেছিল অধিট মুহুর্তে—১৯ ভাই ওকে গারদে পুরে দেওয়া হল এবং শুধু তাই নয়, সেখানে ওকে থাকতে হয়েছিল দল-পালানে। বৈন্যদের সঙ্গে এবং এই অপমানটাই তাকে থৈর্ষের শেষ সীমায় পৌছে দিয়েছিল।

শেষ পর্যস্ত ইগরের কী হাল হত তা বলা কঠিন, কিছু ঠিক সেই সময় জার্মান টাাংকগুলো সোভিয়েত প্রতিরোধ সামা ভেদ করে রাজধানীর দিকে এগোচ্ছিল। তাড়াহুড়ো করে ইগরের ডিভিসনটাকে মুদ্ধে পাঠানো হল এবং করুণার জন্মেই হোক বা তাড়াতাড়ি করার জন্মেই হোক ইগরের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল ওদের। সেই দিনই সন্ধ্যাবেলার বরফের মত ঠাতা হাওয়ার মধ্যে চারপাশে যথন কামানের গোলাগুলি পড়ছিল তথন ট্রেঞ্চ খোঁড়ার কোদাল নিয়ে ইগর নিজের জন্মে একটা ছোট গর্ত পুঁড়ছিল, রেজিমেন্টের প্রতিরোধ ব্যবস্থায় ছোট তুর্গ বলা হয়।

এই অভিজ্ঞতাটা ইগরের কাছে এমন এক শিক্ষা যা তার জ্ঞান চক্ষুকে খুলে দিয়েছিল। যুদ্ধের সময় ওকে ত্বার সামরিক হাসপাতালে যেতে হয়েছিল, তিনটে আলাদা আলাদা ইউনিটের হয়ে ওকে লড়াই করতে হয়েছিল, কিন্তু তারপর থেকে আর কখনও গান করে নি ইগর, যদি বা করে থাকে তবে তা একা এবং মনে মনে। কারুর কাছেই, এমন কি লেনার কাছেও গোপন করে নি যে ও মছো সলীত প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছিল, অথচ সরকারী কাগজপত্রে ও নিজের পরিচয় দিয়েছিল বা নিজেকে নথীভূকে করিয়েছিল ভাবী সলাত বিভা বিশারদ হিসেবে, সলীত রচনা বিভাগের ছাত্র হিসেবে।

এই বিশেষ সন্ধাটা তার জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল বা হয়ে উঠতে পারে এবং এখন বিশেষ বাহিনীর চুজন কর্মীর সঙ্গে ও যখন জললের মধ্যে দিয়ে ইটছে তখন মনে পড়ে গেল কিভাবে ও নিজের মনের কথা উজাড় করে চেলে দেবে লেনার কাছে। ভাবতে লাগল কীভাবে শুরু করবে, প্রথমে কোন কথাটা বলবে এবং লেনার উত্তর ও প্রতিক্রিয়া কেমন হবে সেটা বুঝে নিয়ে পরের প্রশ্নটা কেমনভাবে করবে। জজিয়ান ঐ সার্ক্রেটির সঙ্গে অপরিহার্য মোকাবিলা হওয়ার কথা চিস্তা করে উত্তেজনা দমন করা ভার পক্ষে খুবই কঠিন হয়ে উঠছিল, কারণ ও অবশ্রই নিজের গিটার নিয়ে বাজাতে শুরু করবে আর বেসুরো গান গাইবে, বেশির ভাগ অপেশাদারী গায়করা যা করে থাকে।

নিজের সম্বন্ধে এইসব গুরুত্বপূর্ব বাাপারগুলো নিয়ে চিল্ডা করা সন্ত্রেপ্ত নতুন উদিতে যাতে শিশিরের দাগ না শেগে যায় তার জন্যে মোটা ভিজে তালগুলোর কাছে এপে চট করে মাথা নীচু করে বা সরু ডালগুলোকে ছাত দিয়ে সরিয়ে দিতে ভূল করছিল না ইগর। পাভেল যে তার সলে ইটিছে এ বাাপারটাকেও সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে নি ও। ইগর লক্ষা করেছিল, সামনের তিন গজ পর্যন্ত জায়গা দেখতে দেখতে ইটিছে পাভেল, যেন কোন কিছুর খোঁজ করছে। কী খুঁজছে সেটা জানবার চেন্টা আদে করে নি ইগর— এমনকি ও নিয়ে চিল্ডা করতেও অনিচ্ছুক ছিল সে—কিছু এই শগের ভাতে ভরু হওয়া সন্তেও পাভেলকে পছন্দ হফ্রিল না। বাবহার অভান্ত ভরু হওয়া সন্তেও পাভেলকে পছন্দ হয় নি ইগরের। ভাই ওর দিকে না তাকাবার চেন্টা করছিল সর্বক্ষণ এবং যেখানে সম্ভব সেখানে ওর কাজ-গুলোকেও এড়িয়ে যাচ্ছিল। সন্ধোবেলার পাটিতে কী কী হবে ভার মহড়া মনে মনে অনেক বার দিয়ে নিয়েছে ইগর এবং নিজের মনের কথা অসংখাবার বলেছে।

হঠাৎ নিস্তক্তা ভক্ষ করে পাভেল বলে উঠল, 'বড় বেশি আগে হলে গেছে।', বিস্ময়ের সুরে অর্থক্ট গলায় বলল সে, 'এণ্নি ওয়া নিশ্চয়ই উড়ে পালাবার চেন্টা করবে না? তখন নিশ্চয়ই শীতকাল পড়ে যাবে।'

হঠাৎ পৃথিবীর বুকে নেমে এসে বিষয় গলার ক্যাপ্টেন, জানডে চাইল, 'কি' !

'সারস।' আকাশের দিকে তাকিরে বলল পাভেল, 'মনে হচ্ছে ওরা উড়ে পালাছে। ওদের শব্দ শুনতে পাছে १'

কাাপ্টেন শোনার চেফা করল, ঠিকই তো অনেক উঁচ্ভে নীল আকাশের বুক থেকে বিষাদাচ্ছর অথচ তীক্ষ ডাক ভেসে আদছিল সারণের। যদিও ভাদের দেখা যাচ্ছিল না।

ঐ বিষাদাচ্ছর ডাক মানুৰকে যেন হঠাং মনে করিরে দের পার্থিব স্বকিছুই কত নশ্বর, কতটা অপ্রতিরোধা। এই ভাজা শিশির-ভেজা, প্রাণশক্তিতে ভরপুর বাসগুলোও বিবর্ণ হয়ে যাবে, প্রাণশক্তি হারাবে, স্ব-কিছুই শেষ হয়ে যাবে…।

এই সময় পকেট থেকে ছটো নোংরা শাস রঙের হাতে লাগাবার পটি বের করল, ভাতে লেখা "কমাণ্ডান্টের রক্ষী", ওওলো ঝেড়ে নিয়ে, হাডের চাপ দিয়ে টান টান করে নিয়ে পাভেল বলল, 'কমরেড ক্যাপ্টেন, এটা নাও। কোটের হাভার লাগিয়ে নাও।'

পটিটা এক নজরে দেখে নিয়ে ইগর বলল, 'কেন! এগুলোডো কর্তবারত অফিসারদের জলো, পাহারাদার রক্ষাদের জলো। আমি ভোকমাাগুলেই সহকারী!' এমন সুরে কথা বলল, যাতে মনে হয় ও তার নিজের পদম্যাদা সম্বন্ধে সচেতন, 'এই পদ্যেতদিন আছি আমি ততদিন ওসব পড়ার দরকার হবে না।'

'আজ কিন্তু এটা জরুরী, দয়া করে পড়ে নাও', জোর গশায় জানাশে। পাভেশ।

'এর থেকে আরও বেশি নোংরা পটি খুঁজে পাওনি বুঝে ?', পটিটা নিভে নিতে বলল কমাণ্ডান্টের সহকারী, সে যে ব্যাপারটা খুবই অপছন্দ করছে এটা ভার গলার হারে পরিস্কার ফুটে উঠল, ভারপর খুভখুতে সুরে বলল, 'এভ ভেল শেগেছে এতে যে এটা দিয়ে সুলে রংখা যায় অক্লেশ।'

'আমরা কি খু জাছ দেটা বড় প্রশ্ন নয়, তুমি কি খু জিবে দেটাই বড়', হাসতে হাসজে উত্তর দিশ পাভেল, 'এগুলো কমাণ্ডাক্টের অফিস থেকে দেওরা হয়েছিল আমাকে। কাচবার সময় পাই নি। দাঁড়াও পরিয়ে দিছিছ।'

ক্মাণ্ডান্টের সহকারী মুখ বুজে কোন রক্ম প্রতিবাদ না করে স্থির হ্রে দাঁড়িরে রইল, ক্নুইরের ওপরে কোটের হাতার পটিটা পরিয়ে দিল পাভেল। এদিকে আল্রেই নিজের পেকে এগিয়ে এসে পাভেলের হাতে পটি পরিয়ে দিরেছে।

ওরা মুখ বন্ধ করে ইাটছিল এবং আবার নিজের চিন্তার মধ্যে ছুরে যেতে পারলে খুলি হত ইগর, অথচ করেক মিনিট পরে পাভেল কথা বলতে শুরু করে দিল।

'অন্ত বলতে সলে কী আছে আমাদের ?' এমন্ভাবে বলল যেন দে নিজের সলে কথা বলছে। খাপ থেকে পিন্তলটা বের করে নেফটি কাচটা সরিয়ে চেডারে ওলী আছে কিনা দেখে রিল। আন্তেইও সলে সলে নিজের টি. টি. রিভলভারটা দেখে নিল। অথচ প্রশ্নটা যাকে করা হয়েছিল সেই কমাণ্ডান্টের সহকারী নিজের মনে চুপ করে বড় বড় পা ফেলে ইটিতে লাগ্ল, যেন ক্লাটা কানেই যার নি। 'তোমার সঙ্গে কী আছে ?' পাভেল এবার সরাসরি প্রশ্ন করল। 'আমার জন্মে মাধা ঘামাতে হবে না ভোমাদের।'

একটা ছোট ঝক্ঝকে ওয়েল্দার পিন্তল দেখিরে পাভেল প্রশ্ন করল, এ জিনিস দেখেছ আগে ?'

ইগরের কাছ থেকে "ইনা" খানে পাভেল এই পিশুলটার চেম্বারে কাজুজি পুরে সেফটি ক্যাচটা লাগিয়ে দিল, ভারপর বেশ নমভাবে বলল, নিয়া করে এটা পকেটে রাখবে কি ?

'की बरना ?'

'যদি কখনো দরকার পডে, নাও, চল!' পাভেল জোর করল, কিছু কাঠবোটারে মত একটু হাসি ছাড়া আর কোন রকমের সাড়া এল না ইগরের কাছ থেকে, তখন পিতুলটা আবার নিজের পণান্টের পকেটে চ্কিরে নিল, 'অতি সাবধানা হওরা কখনই সম্ভব নয়। অনেক কিছু ঘটতে পারে, তা জানো তো।'

'জানি।' অধৈৰ্যের চিহ্ন ফুটে উঠল তার জতে এবং ভিজে ডালের সঙ্গে যাতে ধাক্কা না লাগে তার জন্যে মাথা নীচুকরে এগোডে এগোডে বলল, 'একথা বহুবার ভনেছি। আজকেও ভন্নাম।

'बाद्रकरें बाल्ड कथा वन', পाल्डन वनन। 'राना, कि अन्ह ?'

'সতর্ক প্রহরার, সাবধানভার সেই পুরনো কাহিনী, যে কোন মুহুর্তে কিছু অটতে পারে সে বিষয়ে সাবধান করে দেওরা। এবং সব সমরে আমাদের সতর্ক থাকা দরকার। এই ধরনের কথা তানে তানে পেট ভারে আছে। তোমরা আমাকে কা ভাবো বল তো ?'

'বলতে বাধা চল্ছি এত শব্দ কর না তুমি।'

ইগর নিজের পিশুলটা বের করল খাপ থেকে, খুলে দেখল কার্ডুজ আছে।

'দতর্ক প্রহরা, সাবধানতা, সবদিকে নজর রাখা। অবারে আমি কি সুলের বাচচা ছেলে।' রাগে মুখ নিরে জোরে কথা বের হচ্ছিল না ইপরের, পিতুপটা আবার খাপে ভরতে ভরতে বলল, 'ভোষরা আমার কি ভাবছ বল তো।' '৪১ সাল থেকে যুগ্ধ সীমান্তে আছি। আমি বেসব লড়াই করেছি ভার কাছে ভোমানের এই অভিযানটিকে ক্রবিবারের স্কালের প্রমোধ-ভ্রমণ মনে হচ্ছে।'

'ভা হয়তো হতে পারে…,'

'হয়তো না, হবেই।'

'ঠিক আছে মেনে নিচ্ছি ভোমার কথা,' পাভেল বললো একটু ছেলে।

'আমার কথা মেনে নেওয়া এক জিনিস! কিছু এর মানে ব্ঝতে হলে জিনিসটাকে ভালভাবে জানতে হবে তোমাকে। আগে কখনে। ছিলে যুদ্ধ সীমান্তে।'

'একবার কি ছবার…।'

'নিশ্চরই ডিভিসনের বা রেজিমেন্টের সদর দপ্তরে ? সে আমি বৃঝতে পারি। নিশ্চরই দ্বিতীয় শ্রেণিতে ? অথচ তিন বছর আমি একেবারে যুদ্ধের মধ্যে ছিলাম। যদি আহত না হতাম...আমি একজন দড়াই করা সৈনিক।' বেশ রেগে এগিয়ে গেল ইগর, 'এখন আমি যে কমাতান্টের অফিলে আছি এটা আমার তুর্ভাগ্য, এখানে বেশিদিন ধাকবো না।'

'আত্তে কথা বলো, দয়া করে.' পাভেল আবার বলল।

'কী করতে চাইছো আমাকে নিয়ে, বোকা বানাতে চাইছ ?' ইগর রেগে উঠল। 'এখানে একটাও প্রাণী নেই। বাতাদের শব্দে দব কিছু ডুবে যাবে। আর কত আত্তে কথা বলতে হবে আমাকে ? এইতো প্রায় ফিদফিদ করে বলছি।'

একটু হেলে বাধা দিয়ে পাভেল বললো, 'তোমার ধারণা তাই। মানুষের ক্লেত্রে ঠিক কি হয় সেটা শুনলে তুমি চমকে উঠবে। একটু আগে একটা শুপ্ত ঘুণটি পার হয়ে এসেছি আমরা। আর আসতে পেরেছি শুধু একটা কারণে,—ওদের আগে থেকেই বলা ছিল আমরা যেতে পারি ওখান দিয়ে। আমাকে চেনে বলে দাঁড় করিয়ে পরীক্ষা করে নি। রাগ করে। না, ইচ্ছে হলে যাচাই করে দেখতে পারো, বিশেষ লাইনের কাজের এটাই রীতে। মনে যাই হোক না কেন, জললে সেটা চেঁচিয়ের বলার কোন দরকার নেই।'

'বিশেষ লাইনের কাজ। তোমরা স্বাই কেমন যেন অভুত।' দীর্ঘাস কেলল ইগর, 'এতে বিশেষভ্রে কি আছে? একটু ভেবে দেখনা কেন। মানছি ভোমরা কারুর স্থান করছো। আমি যতদূর জানি—তুজন, তিন বা চারজনও হতে পারে।…এখানে ভোমরা গুপু प<sup>‡</sup>টি পেতেছো। আর কি, না, পুরো জল্লটা খিরে ফেলার পরিকল্পনা আছে ভোমাদের। একাজে হাজার হাজার অফিলার আর দৈল্লদের লাগানো হয়েছে। এবং এমন এক সময় যখন যুদ্ধ দীমান্তের ইউনিটে প্রচুর লোকের ঘাটতি আছে। এত বড় আরোজন করা হচ্ছে মাত্র জ্টো কি বড়ু জোর চারটে লোকের জ্লো। এবং যত দূর খবর পেয়েছি, ভোমরা পুরোপুরি নিশিচ্ন্ত নও যে ওরা এখানে আসবে।

'আসতে বাধা। তবে ঠিক এই জারগাতেই আসবে, কি অন্য কোথাও সে বিষয়ে শতকরা একশো ভাগ নিশ্চিত নই। তাদের গতিবিধির সম্ভাব্য পথে কয়েকটা করে গুপ্ত ঘুণ্টি পাতা হয়েছে।

'বুঝলাম, কিন্তু পুরো জললটাকে ঘিরতে কেন চাইছো ভার মাধামুপু কিছুই বুঝতে পারছি না ৷ এতো লোকেই বা কি দরকার ৷ এটাকে এত বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে কেন ৷'

এড়িরে যাবার জনো পাভেল বললো, 'দেখ সব কিছু বোঝাতে গেলে আনক সমর লাগবে।' একমাত্র পালী। গোরেন্দা বাহিনীর অফি দার ছাড়া অনা কাউকে বলতে পাবে না বা বলার অমুমতি নেই যে ওরা এমন একদল এজেনীকে ধরতে চাইছে যাদের কিয়াকলাপ আদর অভিযানের কেত্রে বিপজ্জনক এবং পুরো বাাপারটা ভাভকা নিয়ন্ত্রণ করছে। হঠাৎ ইগর বলে উঠলো, 'ঠিক আছে, তুমিও বাাপারটা আমার কাছে চেপে যাছে।'ও যে বেশ আহত হয়েছে এটা বোঝা গেল ওর ঠোটের ফাঁকে ফুটে ওটা অবজ্ঞার হাদি দেখে।

'কিন্তু হঠাৎ ভোমার কেন মনে হল…'

'এমনি! নিরাপতার ব্যাপারটাই তো প্রধান। তোমরা আমাকেও বিশ্বাস কলোনা। ২য়ত নিজের মাকেও বিশ্বাস করোনা? সেক্তেও বোধ হয় সাবধান হও স্বার আগে, তাই না!'

'ভোষার কথার বড় ঝাঁঝ এবং অনুমানও মিধো নর,' হাসতে হাসতে বললো পাভেল, মানুষ্টার স্পক্ত ভাষিতা আমা নিষ্ঠুর সারল্যের গুণ হুটোকে মেলাবার চেডী কর্ছিল সে।

'থামি যা আমি তাই। আর বাাপারটার মূল বিষয়ও তা নয়। এতো বেশি সর্ক্ গা—তোমাদের অংকার করে বলা "বিশেষ লাইনের কাজ"— এটা ঘরপোড়া গরুর মতো বাাপার হচ্ছে। এই ধঃনের ভাতি নিয়ে তোমরা বেঁচে থাকো, কিছু আমাকে এর মধ্যে জড়াচ্ছো কেন ? এই নিয়ে তিন বছর হলো আমি দৈলা বাহিনীতে আছি, তোমাদের এই "বিশেষ লাইনের কাজ" সাবধানত। সম্পর্কে বছ বজ্তা আমার শোনা আছে দেখা আছে।
অথচ আজ পর্যন্ত একটাও গুপ্তচর আমি দেখি নি, এমন কি অপ্নেও না।
ঘল থেকে পালানো, আতক ছড়ায় যারা, বিশ্বাস্থাতক—এই ধরনের বহু
পোক দেখেছি— সভাি কথা বলতে কি তুজন বিশ্বাস্থাতককে আমি গুলী
করে মেবেছিও। নাংসী পুলিশের হয়ে কাজ করতাে যে সব ভ্লাসব পস্থা
ভালের আমি দেখেছি। কিন্তু গুপ্তচর একটাও না। তবে গুপ্তচর শিকারী
দেখেছি অসংখা—রাষ্ট্রীয় নিরাপতা, পাল্টা গোহেন্দা বাহিনী, সরকারী
অভিযোক্তা, সালিস-সভা、……। সাধারণ মিলিশিয়ার কথা বাদই দিচিছ।

'দরা করে আত্তে কথা বলো।'

থেদি চাও তো একেবারেই চুপ করে থাকতে পারি, কেবল দয়া করে আমাকে বোকা হ'দা ভেবো না। আমাকে বলা হয়েছে দেখতে বাজে ভোমাকে কমাণান্টের রক্ষীর মতো দেখার, আর আমার যা করা উচিত তা আমি করবো। তবে ভোমার ঐ "বিশেষ লাইনের কাজ" সম্বন্ধে অযথা কথা শুনিয়ো না। এই যুদ্ধে অনেক অন্য ধরনের কাজ আমাদের করতে হচ্ছে এবং আমি ভোমার মতো হতে চাই না। কিছু মনে কোরো না, এ কাকটাকে আমি ঘুণা মনে করি। সব সময়ে এপাশ-ওপাশ ভাকাও কেন, মব সময়ে কী সব বোঁজো ভোমরা । কিছু হারিয়ে গেছে কি, না সাপের ভর পাও।'

পাভেল হেদে ওর কথার সায় দিয়ে বললো, 'তা ঠিক কথাই বলছো তুনি, যদিও ঠিক সাপ নয়-----এই জল্লটা পোঁতা মাইন ভরা। আর আনি বাঁচভে চাই-----আশা কবি তুমিও।

এবারে আর কথা বাড়ালো না ইগর।

৭৪। খোলা জায়গায়

'এই ষে, আমরা পেঁছি গেছি,' দাঁড়িয়ে পড়ে পাভেল বললো, 'দৃখ্টা। দেখতে খারাপ নয়, ভাই না ?'

সামনেই একটা বিরাট কাঁকা জারগা, সুর্যের আলোর ঝলমল করছে, চারপাশে বর্ডারের মভো সালা ওঁড়িওলা কচি কচি বার্চ গাছ। পারে চলা আদে চাকা একটা পর একটুও না বেঁকে সোজা চলে গেছে মাঝধান দিরে।

লম্বা লম্বা বাদের মধ্যে দিরে উ°কি মারছে ছোট ছোট ওক গাছের চারা। রাস্তাটার ভান ধারে কাঁকা জারগাটার প্রায় মাঝবানে বন হাজেল গাছের ঝোপ দিয়ে গড়ে উঠেছে তিনটে ত্রিভুক।

আরও দেড় মাইল এগিয়ে, জল্পটাকে গুভাগে ভাগ করেছে যে চওড়া ফালিটা, দেখানকার একটা জায়গাতে পাভেল বালিমাটি দেখেছিল এবং ধরে নিয়েছিল যে ঐখানেই ছিল সেই প্রেরক ষন্ত্রটা যেটা ভারা খুঁজে বেড়াছে।

জন্ত কৈ অংশটাই চারদিন আগে তামাপ্তদেও পরীকা করে গেছে। তারও মতে গুপুঘাটি করার পক্ষে ঐ জায়গাটাই আদর্শস্থল। এখন নিজের চোখে দেখে পাভেলও দে–কথা যাকার করলো।

'চমংকার জায়গা', চারধারের ঝকঝকে কচি বার্চ গাছে বেরা ফাঁকা জায়গাটার দিকে তাকিয়ে মনে মনে চিন্তা করলো আল্রেই। এর আগে জক্তলটার মধ্যে ঘুরে বেড়াবার সময় পায়ের ছাপ আর সূত্র খেশজার ব্যাপারে এতো তন্ময় ৽য়েছিল থে পাজেল বলার পর ও নতুন করে এখন প্রকৃতির দিকে স্ভিকারের মনোযোগ দিয়ে দেখলো।

'এক মিনিট দাঁড়াও', কথাটা বলেই পাভেল থোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

বেষ পর্যন্ত সাহস সঞ্চয় করে আন্তেই ইগরকে জিজেন করলো, 'মাফ করবেন ক্যা---ক্যাপ্টেন, আপনি কি মস্কোর লোক ?'

'হাা, কেন কি হয়েছে ভাতে ?' লেফটেনান্টের দিকে চট করে খুরে ভাকিয়ে জানতে চাইলো ইগর।

'আ ভাষার কেমন যেন মনে হচ্ছে, আ ভাগে কোথার যেন দেখেছি আপনাকে ?' মোলারেম হাসি কেসে বললো আক্রেই ; 'হ · · · · · হয়তো মক্ষেতে। কিন্তু ঠিক কোথার ম · · · · মনে করতে পারছি না।'

'মদ্বো খুব বড় জারগা', নিস্পূত গলার মন্তব্য করলো ইগর। তারপর আবাবার আন্দেইরের দিকে তাকিরে বেশ জোর দিরে বললো, 'আমি কিছ এই প্রথম দেখছি তোমাকে।'

'হ ... হয়তে! আপনাকে দেখে অন্য কারুর কথা মনে পড়ছে ?' বেশ বিব্রুত হয়ে বিড় বিড় করে বললো আস্ফেই, ওর মনে হলো ক্যাপ্টেন ওকে শ্যকালো। 'প্রত্যেকেই কারুর না কারুর মত দেখতে হয়', নীরস আবার বেশ উদ্ধত গলায় কথাটা ঘোষণা করে অনা দিকে মুখ ফেরালো ইগর।

আন্তেই একেবারে চুপসে গেল এবং কথাটা পাড়বার জন্যে মনে মনে নিজেকে হিক্কার দিল। অন্যদের না ঘণটানোই ভাল। মনে যদি কোন চিন্তার উদর হয়, সেটা চেপে রাধাই ভাল ....মানুষকে না ঘণটানোই যে ঠিক আর কবে শিখবে সে ?

ঝোপের আড়াল থেকে মৃত্ গলার হার শোনা যাচ্ছিল। পাণ্ডেল যেন কাকর দলে কথা বলছে। অল্পকণের মধ্যে ও ফাঁকা জারগাটাতে এল এবং ধ্ব আগ্রহের সলে আল্রেই ওকে লক্ষ্য করতে লাগল। অবশ্য প্রত্যেক বারের মত এবারও পাভেলের শীর্ণ, প্রায় ভাবলেশগীন মুখ দেখে কিছুই ধরা গেল না। ফাঁকা জারগাটার প্রায় কিনারার গাছগুলোর ফ<sup>ন</sup>কে দাঁড়িয়েই রইল পাভেল এবং সেখান থেকে ইগর আর আল্রেইকে ইশারায় তাঁকে অনুসংণ করতে বলে নিজে ওই পথটা দিয়ে সমান তালে বড় বড় পা ফেলে এগোতে লাগল।

হাতেলের ঝাড়ওলোর মাঝখানের ঝাড়টার ঠিক উল্টো দিকে একটা পচা গাছের গুট্ড বরাবর এসে থামল পাডেল, 'গুণে গুণে একশো দণ'; তারপর দ্বজ্টা আবার মাপল। সামনের দিকটা দেখিয়ে বলল, 'এইদিকে একশো সাতচ লিশ। এখানের ওদের সঙ্গে আমাদের দেখা হবে। অবশ্য যদি এই পথে ওরা আদে।'

'আর যদি না আং দে ?' ইগর প্রশ্ন কর**ল**।

'তাও হতে পারে। এর কোন নিশ্চয়তাও নেই। নিছক আশা করা আর কি। স্থির হরে দাঁড়াও, খাদগুলো মাড়িও না', পাভেল সাবধান করে দিল আন্দেইকে।

মন্তবাট। ইগর সম্বন্ধেও প্রযোজ্য ; কিছু একটু আগে পাভেল তার নিকে তাকিয়ে বলোছল, 'খুঁটিয়ে পরীক্ষা করার সময় কিছু আমাদের ফশক রেখে এগোনো দরকার: আমাদের মধ্যে একজন একপাশে দাঁড়াবে এবং অল্য জনের পিছনে। যেমন, তুমি যদি ওখানে দাঁড়াও তবে আমি দাঁড়াব এখানে কিংবা ঠিক উল্টোটাও হতে পারে।' পাভেল চট করে জায়গা পাল্টাপাল্টি করে নিল. যাতে সে ইগরের ডান কাঁথের থেকে তিন ফিট পুরে গিয়ে দাঁড়াতে পারল। 'সামনের লোকটাকে আড়াল করবে পিছনের

লোক। কমাগুলের অফিলেও এই একই নিরম মানা হয়, তাই না ? শহরে অবশ্য সে নিয়ম মানা হয় না সাধারণতঃ, কিন্তু এইসব ভায়গায় ওটা পুঁব দরকারী…দেই সঙ্গে ওরা আবার আমাদের আড়াল করবে গুপু ঘাটি থেকে।' পাভেল হুংজেলের ঝাড়গুলো দেখাল, 'নিজের ব্যাপারে খুব আত্মবিশ্বাসী ও লূচ্তা দেখাতে হবে…যাদের আমরা দাঁড় করাতে চাই ভারা যদি কথা শুনতে না চায়, পরিস্থিতিতে যদি উত্তেজনা বাড়ে, তবে আমরা…লড়াই করার জন্মে…নিজেদের সর্বোচ্চ মাত্রায় প্রস্তুত করে রাখব' পাভেল বলল. "লভর্ক প্রহরা" কথাটা ও এড়িয়ে যাবার জন্মে বেশ উদগ্রীব হয়েছিল। 'পকেটের পিন্তলটাকে সব সময়ে হাভের মধ্যে ধরে রাখতে হবে। আর গুলী যদি চালাতেই হয়, তবে শুধু অল-প্রভালে গুলী করতে হবে। আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ঃ কিছুতেই সন্দেহভাজন ব্যক্তি আর গুপু ঘণটির মধ্যে যাবে না কেউ। বুঝেছ ? হয়তো ভোমাদের কিছু জিজ্ঞাস্য আছে, না সব কিছু পরিষ্কারভাবে বোঝাতে পেরেছি আমি ? না পেরে থাকলে, বলবে…।'

'আমরা কতক্ষণ থাকব এখানে ?'

'বলা কঠনি। আমি নিজেই জানি না', কথা বলতে বলতে হাজেল ঝাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে কথাটা যৌকার করল পাভেল, 'কিছু কেন ?'

'রাত ৮টার মধ্যে শহরে আমাকে ফিরতেই হবে', একটু ইতপ্তক: করে বলল ইগর !

'আটটার মধ্যে তেটে বৃঝি', অন্য কথা চিন্তা করছিল বলে পাভেল পুব একটা খেয়াল না করেই বলল, 'লয়া করে এখানে একটু অপেক। কর', ভারপর একটু এগিয়ে গি'য় আন্তেইকে বলল, 'আমার সলে এলো।'

ঘাদের ওপর যাতে পায়ের ছাপ না পড়ে তাই অনেকটা ঘ্রপথে নিয়ে গিয়ে পাভেল আন্দ্রেইকে দেখাল ঝোপের মধ্যে কোথায় তাকে থাকতে ১বে, যার ডান সিকে দল পা দূরে তামান্তদেভের অপেকা করবার কথা।

ত্টো ভারগাতেই উঁকি মেরে দেখার জ্বল্য লম্বাল্মি ফোকর করা হয়েছে কিছু কিছু পাতা চিঁড়ে, রাস্তার দিকে ফোকরের মুখটা বেশি চওড়া, তবে যারা শিক্ষণপ্রাপ্ত নয় তাদের চোখে পড়বে না।

'পারের পাতার ওপর ভর দিরে উ°চু হয়ে দেখে নিয়ে পাভেল বলল, 'উচ্চতাও ঠিক আছে। ক্যাপ্টেনকে কডটা দেখতে পাচ্ছ!'

'উরুর ওপর থেকে। সব ঠিক আছে।'

'পা ফ<sup>ৰ</sup>াক করে দাঁড়াবে, আর সবচেয়ে বড় কথা হল উত্তেজিড ছবে না।'

ভারপর ভারা আর ইগর ফ । কা জারপাটার প্রান্তে চলে গেল। বাঁ দিকে ফিরে পাভেল চ্কল একটা হাজেল গাছের ঝাড়ের মধ্যে এবং ওলের পথ দেখিরে নিয়ে এল একটা ছোট্র ফ । কা জারগার যেটা বড় ফ । কা জারগার থেটা বড় ফ । কা জারগার থেটা বড় ফ । কা জারগার থেটা বড় ফ । কা জারগার থেকে বিচ্ছির হয়ে আছে কিছু আগাছার ছারা। ওখানে হাভ – কাটা বর্ষাতির ওপর হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে তামান্তপেভ, নাক ভাকছে, পৃথিবীর সলে তার যেন কোন সম্পর্ক নেই। কাটা গাছের একটা চওডা ও । কিলুর ওপর রাখা আছে একটা রেড়িও (ইতিমধ্যে বেতারের সাজ-সরঞ্জাম ভালভাবে চিনে ফেলেছে আল্রেই, তাই এই রেডিওটা দেখেই ও ব্যুতে পারল এটা দেভার মডেলের রেডিও) ; একমাথা কোঁকড়া চূলওলা একজন সার্জেন্ট – মেজর প্রস্তুত হয়ে বসে আছে রেড়িওটার সামনে। হাতকটা বর্ষাতির ওপর টাইট করে বাঁধা একটা থলেও আছে। ট্রুপির ফিডেটা দেখে বোঝা গেল সার্জেন্ট – মেজরটি সীমান্ত বাহিনীর নিরাণভা বিভাগ থেকে এসেছে। ঠাট্রার সুরে পাভেল বললো ইগরকে, 'এটা আমাদের নিজয় বেতার থোগাযোগের মাধাম।'

ইগরের চমৎকার পোশাক পরা কর্তৃত্বাঞ্জক চেহারা দেখে ইয়ার-ফোন লাগানো অবস্থাতেই সার্জেন্ট মেজর উঠে দাঁড়ালো আটেনশানের ভঙ্গীতে।

'বদে পড়ো,' পাভেল হাত নেড়ে ওকে বদতে বললো, ভারপর ক্যাপ্টেনের দিকে ফিরে বললো, "এলো কিছুটা খেয়ে নেওয়া যাক। পেটটা বোঝাই করে নেবার সময়টুকু পাওয়া গেছে।'

'थनावान आमात्र किए। (नरे।'

আমন্ত্রণ করল না ইগর, যদিও সেই সকালে হালক। প্রাভরাশ হাড়া আর কিছু পেটে পড়েনি আর পরের ঘাড় ভেলে খাওয়াটা ও পছন্দ করে না, বিশেষ করে ওই পরিশ্বিতিতে।

'কেন. ভোমার খিলে পায়নি ? তুপুরেও ভো কিছু খাওনি ?' বললো পাভেল থলির মুখটা খুলতে খুলতে। 'অনেক খাবার আছে আমাদের কাছে। ভার চেয়েও বড় কথা পাঁচজনের রাাশন আছে ওভে, অভএব ভোমার ভাগও আছে।' 'তাহলে তোমরা আমার র্যাশনও তুলেছ দেখছি?' ঠোঁট বেঁকিয়ে একটু হাবলো ইগর, 'এবার হয়তো শুনবো আমাকে তোমাদের কর্মীদের দলে ভতিও করে নিয়েছ? না, ধনাবাদ, ওটা আমার জনো নর।'

র্যাশন যে সরকারীভাবে তার জন্যে পাঠানো হয়েছে এতে পরিস্থিতিট। অনা রকম দাঁড়াচ্ছে, তবুও একবার "না" বলে ফেলার পর মত পাল্টানো ইগরের চরিত্রে নেই বা পাভেলের আমন্ত্রণ আর গ্রহণ করা যায় না।

ব্যাগ থেকে পাভেল ছটো সাদা পাউকটি, মাংসের নানা রকমের টিন, কাগজের ছোট ছোট ঠোঙায় চিনি আর বিষ্কৃট বের কংল, এবং হাতকাটা বর্ষাতির ওপর সাজিয়ে রাখল। কয়েক মৃহুর্ত পরে দেখা গেল পাভেল আর সার্জেন্ট মেজর মনের আনন্দে খেয়ে চলেছে। আভেলই শুধু বিষ্কৃট খেলো, কোকোটা খাবার সময় যে সে পায়নি সে ছংখ এখনও তার মনে খঃ খচ করছে।

পিছনে হাত রেখে হাটতে ইগরের ভাল লাগে, আজও ঠিক সেইভাবে এক পাশে গিয়ে পায়চারি করতে লাগলো বার্চ গাছের ছায়ায়, যে গাছওলেঃ জন্মেছে খোলা জায়গার কিনাবায়।

বিতার দফা চেউ। করে ভাকলো, ক্যাপ্টেন আনিকুশিন, কাজটা ভাল দেখাছে না, আমাদের খুব অষাত হচ্ছে ••• অনোরা খাবে আর একজন এভাবে থাকবে এটা কশদের মধো প্রচলিত নীতি নয়।

'কেন? তোমাদের খারাপ লাগবে কেন? তোমরা তো আমাকে-খেতে বলেছিলে। আর তোমাদের অনুমতি নিয়েই বলছি, খেতে যদি আমার ইচ্ছেন। হয়?'

পাভেল ফ্লাস্কটা এগিয়ে দিয়ে বললো, 'ঝার্ণার জল আছে এতে, তাহ একটু খাও। জলটা ঠাতা, আর এই যাদ তুমি শহরে পাবে না।'

'ধনাবাদ, এবং না।' ইগর এই প্রস্তাবটাও ফিরিয়ে দিল।

খাওয়ার পর অনেকটা জল খেয়ে পূর্ণ পরিভৃত্তি নিয়ে বেভার যন্ত্রটার কাছে বর্ষাভির ওপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল পাভেল। ভার ওপর যে স্ব কাজের ভার হিল সেওলো হয়ে গেছে, গুপ্ত অংটি তৈরী করা হয়েছে, এবার অসীম ক্লান্তি অনুভব করতে লাগলো, ভার চেয়েও বেশি, মনে হচিলে ভার শরীরের সব শক্তি নিংশেষিত হয়ে গেছে, কেউ যেন ভা নিংড়ে বের করে নিয়েছে। আবার ভার মনে পড়তে লাগলো, মেয়ের কথা,

বাড়ের কথা এবং যুদ্ধের আগেকার দশকটিতে তার জীবনথাত্রা আর কাজের কথা, যেগুলো মুছে গেছে অকারণে, যখন পিষে ময়দা করার জন্যে তার ঐ অসাধারণ গমগুলিকে পাঠানোর কথাটা অসহ্য চাপ সৃষ্টি করে দমিয়ে দিছিল তার মনকে। "গাঁটে গাঁটে বাধা, হুংপিশুটাকে কুরে কুরে খায়…ব্যাপারটা ভয়ানক, কিছু এখন আর করার কিছু নেই। এ নিয়ে চিস্তা করো না।" পাভেল নিজেকে বোঝাবার চেন্টা করলো, 'মন থেকে সরিয়ে দাও চিস্তাটা! তোমার গায়ে জোর দরকার এবং এখন ঘুমোতেই হবে।'

গত আট-চল্লিশ ঘণ্টায় কোন রকমে ছোর করে ছ্-তিন ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিয়েছে, এবং এখন সে কথা বেশ কফের সঙ্গেই স্মরণ করতে হচ্ছে তাকে। কিন্তু ঘুমোতে যাবার আগে…।

ইগরকে ও বললো, 'কমরেড ক্যাপ্টেন, অযথা দাঁড়িয়ে থেকে কোনো লাভ নেই। এখানে যে কতক্ষণ থাকতে হবে কেউ বলতে পারে না,' তারপর বর্ষাতিটা দেখিয়ে বললো, 'শুয়ে পড়ো এখানে। আর যদি শুভে ইচ্ছে না হয়, একটু বসে নাও। আন্দেই ক্যাপ্টেনের ব্যাপারটা তুমি একটু দেখো। গাছের কাটা গুঁড়ির ওপর একটা খবরের কাগজ পেতে দাও।'

আল্রেই কী অবস্থার আছে দেটা পাভেল ভালই জানে এবং তাকে কাজে বাস্ত রাখা ভাল এটা ব্ঝতে পেরে দে বললো, 'বিশ্রাম নিতে যদি ইচ্ছে না হয় তবে নিজের জায়গায় চলে যাও এবং জায়গাটার সলে খাপ খাইয়ে নাও, য়চ্ছেল বোধ করতে চেউা কর। তবে সাবধান ঘাস মাড়াবে না আর পায়ের ছাপ রাখবে না।'

কি ধরনের বেতার সংবাদ এলে তাকে জাগাতে হবে দলে সলে সেটা সার্কেট মেজরকে বৃঝিয়ে দিয়ে যে ভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল করে শুয়ে থাকতে শিথিয়েছে তামান্তসেভ দেই ভাবে শুয়ে পড়লো এবং নিছক ইছা শক্তির জোরে গা ভাগিয়ে দিল। ও যধন ঠিক ঘুমিয়ে পড়তে যাছে তথন হঠাং চমকে লাফিয়ে উঠলো, সার্কেট-মেজরের ডাকে ঘুম ভাঙ্গতেই,— 'কমরেড ক্যাপ্টেন, কমরেড ক্যাপ্টেন। প্রথম সংকেত পাঠাছে; ১৭০০ এবং লে সকলের জন্যে সংকেতটা বারবার পাঠাছে: এক হাজার সাতশো…া'

সংকেতের বই অনুসারে প্রথম মানে অভিযান গোষ্ঠার কর্মী এবং

সংকেতটার অর্থ হলে। পূর্ণমাত্রায় অভিযান শুকু হতে ঐ দিনই সংক্ষা ১৭: •• সময়ে।

তার মানে আর ঘনীখানেক পরে সৈন্দল জ্লালটাকে তয় তয় করে বুঁজতে শুক্র করবে, তারা এই ফাঁকা জায়গাটায় পেশছে যাবে এবং ফলে এই ওপ্ত ঘাঁটি করাটা অর্থহান হয়ে যাবে। আবার আগেই সেটা অপ্রয়োভ জনীয় হয়ে উঠতে পারে যখন থেকে সৈন্দল জ্লালটাকে ঘেরা শুক্র করবে।

এর অর্থ ইগোরভ আর পলিয়াকভ সামরিক অভিযান ২৪ ঘন্ট। স্থগিত রাখতে পারলো না। ঐ ককেশীয় ডেপুটি গণ কমিশারটিই দেখা যাছেই ঠিক বলেছিলেন; মস্কোর লোকেদের প্রায় সব সময়েই ভুল করতে দেখা গেছে—তারা তো ব্যাপাটার সঙ্গে জড়িত ছিল এবং খুঁটিনাটি সবই জানতো যার সাহায্যে এতদুর এগিয়ে আসা সন্তব হয়েছে। প্রচণ্ড অবজ্ঞা দেখিয়ে ও চেঁচিয়ে উঠলো, 'কাল আর আসবে তোমার জাবনে? আদবে না।'

'পব কিছু ভালভাবে যাছে না মনে হয়। এটা যেন খুব নরম করে বলা হলো কথাটা, এর চেয়ে খারাপ আর কিছু হতে পারে না তাদের কাছে। অথচ যা কিছুর ভার তোমার উপর ছিল তা তুমি করেছো এবং তুমি অনায়াদে ঘুম দিতে পারো! উভেঙ্গনা পরিহার করো এবং ঘুমিয়ে পড়ো।' পাভেল নিজেকে বোঝাতে শুক্ত করলো, 'তুমি ঘুমোতে চাও, তোমার চোখের পাতা সীসের মত ভারী হয়ে উঠেছে। সবকিছু ভুলে যাও, উভেজনা পরিহার করে ঘুমিয়ে পড়ো। ঘুমোতে ভোমাকে হবেই·····ঘুমানো ভোমার কর্তবা।

### ৭৫। ক্যাপ্টেন ইগর আনিকুশিন

এক একটা করে ঘণ্টা কাটছে আর ইগরের মেঞাজ ক্রমশং বিগড়োচে, যদিও যা কিছু ঘটছে দেটা ঠাণ্ডা মাধার মেনে নেবার চেফা করছে এবং সে বিষয়ে দার্শনিক হয়ে উঠতে চাইছে তবুও পারছে না কিছুতেই। খুব সাবধানে বিরক্তি চেপে রাধার চেফা করলে ক্রমশং সেটা বাড়ছিল। একবার ইাটছে, তে। পর মুহুর্তে বসছে কাগজ বিছানো গাছের খুঁটিটার ওপর। একটার পর

একটা দিগাবেট খেরে চলেছে, যদিও বাবার দেওয়া কাজবেক দিগাবেট ও দল্লো বেলার জলো বাঁচিয়ে রাখতে চাইছিল, অন্ততঃ অর্থেকটাও, পাচ জনকে দেখাবার জলো যে ও দামা দিগারেট খায়। খুব উৎকৃষ্ট মানের নতুন বুট জুতো পায়ে, এ ধরনের জুতো এর আগে কখনে। পরেন ও, এখন খালের শিশিরে ভিজে ভারা হয়ে গেছে। মনে মনে ভাবলো ভুকিয়ে যাবার পর কেমন শক্ত হয়ে যাবে চামড়াট। এবং চিন্তা করতে লাগলো যাতে শক্ত না হয় তার জনো চামড়াটাতে কি লাগবে।

স্পোল বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মানুষ্টি এখন গভার ঘুমে আচ্ছন্ন, খাবার ভরা বাগিটার ওপর মাথা রেশে ঘুমোচ্ছে। বার্চ গাছের তলায় অল একটা বর্ষাতির ওপর শুরে আছে কোন একজন সিনিয়ার শেফটেনাট বা অল কেউ, যে কোটটা পরে আছে সেটা নোংরা আর অনেক তালি মারা, বেশ নাক ভাকিয়ে ঘুমোচ্ছে (যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে ইগর লোকটির মুখ দেখতে পাক্ছিল না এবং সন্দেহও করতে পারছিল না যে স্যালুট না করার জন্যে এই অফিসারটিকেই ও শহরে ডেকে দাঁড়ে করিয়েছিল এবং তারপর লোকটা বোকামির ভাগ করেছিল)। সার্জেন্ট মেজরটি রেডিও যন্ত্রটার পাশেই বর্ষাছিল, কানে ইয়ার ফোন লাগানো, নানারকম নকশা আঁকা একটা বছ বাবহাও বই পড়াজল ও সময় কাটাবার জন্যে, বইটা খুব সম্ভব রেডিও ইঞ্জিনীয়ারিং সংক্রান্ত। এরপরে আছে তোতলা লেকটেনান্টি, এও পিশুলের খাপটা পাভেলের মত সামনের দিকে বেখেছে। কথা না বলে মনঃসংযোগ করে ঐ ফাঁকা জায়গাটাতে সেও পায়চারি করছিল।

কতক্ষণ চলবে এসব ? যা কিছু ঘটেছে সে সম্বন্ধে ইগর যত ভাবছে ততই হাস্যকর মনে হচ্ছে স্বকিছুকে। শ'রে শ'রে শা, হাজারে হাজারে গৈনা লাগান হয়েছে বড় জার ছ-তিন জন লোককে ধরবার ভন্যে। যুদ্ধে সম্পূর্ণ ভিন্নতর সংখ্যার ভারসামোর সঙ্গে সে অভ্যন্ত, কিছু এই পরিস্থিতির সঙ্গে কিছুতেই খাপ খাওরাতে পারহে না। গত ১৯৪২ সালে, প্রায় ত্ বছর আগে একটা সড়াইরের কথা ওর মনে পড়ল। হয়েছিল ভালিনপ্রাদের কাছে কোভেলনিকোভোতে। মাত্র ১৯জন সৈনিককে নিয়ে গড়া তার কোম্পানী একটা পাতকুয়াকে দখলে রাখার জনো লড়ছিল। আর পাঁচটাঃ কুয়ার মতই অভি সাধারণ একটা কুয়া। তবে ভেপ অঞ্চলে কুয়া খুব মুলাবান জিনিস এবং জলের উৎসের জন্যে প্রচণ্ড লড়াই হয়েছিল।

বোলে পোড়া খাস কর্মিশিখার মত উদ্ভাপ ক্রেলা কায়ু শুনাতা।
কুরার কাছ থেকে ওলের তাড়াবার জনো জার্মানরা তৃণভূমিতে আগুন
লাগিরে দিরেছিল। তিন দিক থেকে ওর কোম্পানীকে থিরে ধরছিল
আগুনের শিখা, মেথের মত খন ঝাঝাল ধোঁয়া। সেই ধোঁয়ার আড়ালে
থেকে জার্মানরা এগিয়ে আসছিল—একটা পূর্ণ শক্তি বিশিষ্ট পদাতিক
ব্যাটালিয়ান। ইগরের কোম্পানীতে ছিল মাত্র ১৯ জন সৈনিক, জ্টো
মেশিনগান আর একটা ট্যাংক বিধ্বংগী কামান ক্

জার্মানদের মোকাবিলা করার জন্যে হাল্কাভাবে গুলী চালিয়ে লাভ নেই—পশ্চিম দিক থেকে বাতাল বইতে শুরু করেছে, কোম্পানার ওপর বাঁলিয়ে পড়ছিল ধোঁয়া আর আগুন। জার্মানরা অবিরামভাবে হাতবোমা আর ভারী কামান দেগে চলেছিল। বোমার টুকরো আর আগুনের স্ফুলিল রেটির মত ঝরে পড়ছিল ট্রেঞ্গুলোর ওপর। ধোঁয়ার গন্ধ এত ঝাঁঝাল ছিল যে সৈন্যরা গ্যাস মুখোশ পরতে বাধ্য হল…মুখোশের রবার পুড়তে শুরু করেছিল। বৈনাদের চোখ লাল হয়ে ফুলে উঠেছে। গায়ে ফোয়া পড়তে শুরু করেছিল। চারজন সৈনিক তো অন্ধই হয়ে গেল। তাদের পোশাক থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছিল, আগুনও ধরে গিয়েছিল, তব্ও তারা মাটি কামড়ে পড়ে রইল। ঐভাবে ত্-এক ঘন্টা নয় পুরো একটা দিন ঘণ্টাট দথলে রেখেছিল।

বিতীয় দিন ভোরবেলার জার্মানরা ট্যাংক পাঠাল। তার মধ্যে তিনটেকে অকেজা করে দিতে পারল তার দৈনিকরা, কিছু একটা ট্যাংক তাদের রিজার্জ ট্রেঞ্চে পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিল, যেখানে ছিল ঐ অন্ধ এবং মারাত্মকভাবে জখম হওয়া কিছু দৈনিক। অথচ সেই দৈনিকরাই ঐ ট্যাংকটাকে ধাংস করল…বিনিময়ে নিজেদের প্রাণ দিল। পাভেল কি ঐ ধরনের কিছু দেখেছে সারা জীবনে…মুম্ব্ অন্ধ দৈনিকরা শুধু ট্যাংকের ইঞ্জিনের শক্ষ শুনে লক্ষ্য ঠিক করে হাত-বোমা ছুইড়ছে।

সেদিন সকালে ক্যাপ্টেন (তখন ও লেফটেনান্ট ছিল) হারাল আরও ৬ জন সৈনিক, বাকীদের নিয়ে কুয়াটাকে রক্ষা করতে লাগল গে। পিছিয়ে আসার নির্দেশ যথন এল, তখন ওকে বাদ দিয়ে—মাত্র তিনজনের ফেরার মত অবস্থা ছিল, আর সে নিজেও ইতিমধ্যে স্বার আহত হয়েছে। একমাত্র তখনই তারা একগোছা ট্যাংক বিধ্বংসী

অন্বিষ্ট মৃহুৰ্তে—৩০

গ্রেনেড দিরে ক্রোটাকে ধ্বংস করে দিরে চূড়াল্পভাবে পশ্চাদপসরণ করেছিল।

সে সময় কেউ ওর সামনে ফুলের ছেলের মত বক্তৃতা দেয় নি। সতর্ক প্রহরার কথা বারবার কানের কাছে কেউ বলে নি। একটা বড় রান্তার সংযোগন্থলে আর একটা অবিশ্বরণীর লড়াইরের কথাও তার মনে আছে। এবং আরও অনেক। কত হুদেয় বিদারক লড়াই, কত বেপরোয়া সংগ্রাম! অসম্ভব অসমতা নিয়ে লড়াই করা! যখন শক্রর সৈন্যের সংখ্যা আমাদের চেয়ে পাঁচ গুণ, দশ গুণ এমনকি পনর গুণ পর্যন্ত বেলি ছিল! সেসব ক্রেত্রে সংখ্যার ওপর নয়, দক্ষতার ওপর বেশি নির্ভর করতে হয়েছিল তাদের। এই নিয়মটির ওপরই সৈল্যবাহিনী নির্ভর করে আসছে যুদ্ধের প্রথম সূত্রপাত হওয়ার যুগ থেকে। সেনাবাহিনী দরকার, স্পেশাল বাহিনী নয়। তাদের যক্ত লোক বা জিনিসপত্রের দরকার হয় সলে সলে পেয়ে যায়। এবং তাও যুদ্ধ সীমান্তে যখন ভাষণভাবে সৈনা ঘাটভি চলছে তখনও।

সভর্ক প্রহরা, গোপনতা অবলম্বন এবং অভিযানের বিশেষ গুরুছের তাগিদে মুহুর্তের নোটিশে নিজেদের সাধারণ কাজ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল হাজার হাজার গৈলকে। কিছু শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াবে…কী পাবে মানুষ! নিশ্চয়ই ভাল খাবার আর সামান্য একটু ঘুমোনোর জন্যে এই লোকগুলোকে জল্লে আনা হয় নি! চারশো মিনিটের সিগারেট খাবার বিরভি; আর তার ফাঁকে একটু তন্তা যাওয়া!

এই ধরনের পরিস্থিতি সম্বন্ধে সৈন্যবাহিনীতে যে প্রচলিত ঠাট্টাটা আছে তার কথা মনে পড়ে গেল ইগরের—"একজন স্পোলাল ও একটা ভালুকের মধ্যে পার্থকা কি ? ভালুক বুমোর শুধু শীতকালে, কিছু স্পোলালরা বুমোর চিকিশে ঘন্টা।"

বাইরের সংযম ও আত্ম নিয়ন্ত্রণ থাকা সত্ত্বেও ঐ সাদা পাঁউকটিগুলো ইগরের কাছে বাঁড়ের সামনে লাল কাণড়ের টুকরোর মত লাগছিল। অতি কটে রাগ চেপে রাখল ও। যুদ্ধের ঐ নিক্ষলা বছরগুলিতে সাদা কটি আর মুখরোচক খাছা বিশেষ নিয়ম মেনে শুধু দেওয়া হত হাসপাতালে আহত রোগীদের এবং বিমানকর্মীদের—ওর নিজেরই মনে আছে রোগী হিসেবে ধাকাকালীন কত সাবধানে মেপে ভার অংশটা ভাকে দেওয়া হত—অথচ শেলালরা পেট ভরে খাচেছ, ওদের জন্যে এগ্রের ঘাটতি নেই। ব্যাগ থেকে তারা বড় বড় ছুটে। পাঁউরুটি বের করে মোটা মোটা টুকরো কেটে খাছে, যদিও তাদের যান্তা চনংকার এবং আকাশে ওড়ার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।

কিছ কোন্ অধিকারে !! ইগর ভাশভাবেই জানে যে স্পেশালরাও
যুদ্ধক্ষেত্রে দৈলবাহিনীর অন্যান্ত সকল অফিসারের মত একই নিরমের
অধীনে। শুধু বিমানকর্মীরা বালে। তারা এক অলিধিত নতুন আইনের
বারা যেন পরিচালিত। কেউ প্রতিবাদ করার নেই, স্বাই তাদের
ভর ধার।

অথচ ইগর নিজে কখনও ওসব কথা বলতে ভর পার নি এবং এখনও পার না। অথক কথা বাড়াতে ও চার না, কারণ ও জানে ভরহীন স্পান্তবাদিতা সাধারণতঃ উদ্ধৃত মানুষকেও ভর পাইরে দের। এমন কি তার তিক্ত মন্তব্যগুলো সম্বন্ধে পাভেলের সন্তদর প্রতিক্রিয়া এবং তার সহজ সরল ভাব ইগরের কাছে সন্দেহজনক লেগেছে। ওর মতে স্পোলারা কোন গোপন উদ্দেশ্য ছাড়া কাক্রর সঙ্গে বন্ধুস্পূর্ণ বা সন্তদর ব্যবহার করে না।

चनुरावत मरक रम चारात चान चारेरत निर्ण्छ नारत ना।

বোঝার ওপর শেষ আঁটিটি হল যখন ঐ ছোকর। লেফটেনান্টটি ওকে শ্রেম করে করে বাতিবান্ত করে তুলছিল: "কম্রেড ক্যাপেন, আপনি কি মস্কোর লোক? আপনার মত আগে কাউকে যেন দেখেছি মনে হচ্ছে।" বাজে দান্তিক ছোকরা, বাইবের লোককে ঘাবড়ে দিতে চাইছে। ঐ অপচেন্টাটা ফলবতী হয় নি! এবারে ও ভুল লোকের পাল্লার পড়েছে।

আর ঐ সার্কেন্ট মেজরটি আধখানা সাদা পাঁডিকটি আর এক টিন ভরতি রসালো দলেজ গোগ্রাদে গিলেছে। ইগর যখন সামরিক হাসপাতালে ছিল তখন ওর বাবা ঐ রকম একটা টিন ওকে পাঠিয়ে ছিলেন। এবং ওয়ার্ডের সব রোগীদের মধ্যে ভাগ করে খেরে ছিল, ফলে প্রভাকের ভাগে একটা করে জুটেছিল। একটা পুরো বাহিনীর রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান ছিলেন ওর বাবা, প্রার দেনাপতি বলা চলে: গৃহযুদ্ধ ও বিপ্লবে অংশ নিয়েছিলেন এবং লালফৌজে ছেলেন ২৫ বছর। সেই সুযোগ-সুবিধেওলো পাবার জল্মে এয়া কি করেছে?

বার্চ গাছের তলায় শুরে থাকা সিনিয়ার লেফটেনান্টকে গারদে পাঠানো উচিত চেহারা নাংরা করে রাখার জন্যে। ট্রেঞ্চ কাটার ব্যাটালিয়ানের সৈনিক হলেও না হয় ঐ ধরনের উদি পরার জন্যে ক্ষমা করা যায়, যেন সে কাদামাটি নিয়ে কাজ করেছে। কিছ সে তো যোছা অফিসার। সৈশ্যবাহিনীর কোন অফিসার…অমন নাংরা আর এলোমেলো পোশাক পরতে সাহস করবে না, অথচ জ্পেশালরা সব ব্যাপারেই পার পেরে যায়।

'এতো চিন্তা কিদের, কাল থেকে তো তুমি ওর সলে আর মাধামাখি করতে যাছে। না'—কথাটা শতবার নিজেকে বোঝাবার চেন্টা করছিল ইগর, অন্য এক সুন্দর ভাব জগতে চলে গিয়ে তার চিন্তায় ছুবে থাকজে চাইছিল।

দিন ক্রমশঃ শেষ হয়ে আগচে, এবং এই লোক দেখানো অভিনয় শেষ না হওয়া পর্যন্ত শান্তভাবে অপেকা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই ভার।

চারটে বাজতে পাঁচ মিনিট বাকী। আর এক ঘণ্টাপরে র্গ্ধ বেরিরে পড়বে ফুলের ভোড়াটা আনবার জন্যে; মূহুর্তের জন্যেও ইগরের সন্দেহ হয় নি যে র্গ্ধ তার দেওয়া কাজটা করবে এবং সব কিছু ঠিক মত চলবে।

ছোট বেলা থেকেই ইগর বড় খুঁতে খুঁতে এবং অপরিচ্ছন্নতা ও একেবারে পছল করে না। সব সময় নাক দিয়ে জল ঝরা এই বৃদ্ধ ইছদির প্রতি ও কখনই আকৃষ্ট হবার পাত্ত নয়। তবে মানুষের কাজ-কর্মের ক্লেত্রে প্রতিভা আর শিল্প নৈপুণাকে ও প্রদ্ধা করে, এবং অধীকার করার উপায় নেই যে নিজের কাজের জগতে বৃদ্ধ ওভাল। প্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতায় তার কথা অরপ করতে লাগলো ইগর। নিংসল বৃদ্ধের জন্যে তার আবার কইও হচ্ছিল যার জীবন নৃশংসভাবে বরবাদ করে দিয়ে গেছে ঐ যুদ্ধ। হঠাৎ সার্কেন্ট মেজর বেতার ক্মীটি চাপা অথচ উত্তেজিত গলায় কথা বলে উঠলো।

# ৭৬। "অ্যাকশন স্টেশন"

'কমরেড ক্যাপ্টেন, ক্মরেড ক্যাপ্টেন।' সার্জেন্ট বেজরটি পাভেলের কাঁধ ধরে বাঁকাচ্ছিল, '১ নম্বর জানাচ্ছে যে সামরিক পোশাক পরা তিনজন লোক এইবাত্ত ভাদের বাঁ। দিকের বিভাজিত জংশটা পার হরে গেল। ভারা আমাদের দিকেই এগিরে আসছে। ওদের পিঠে আছে হুটো ব্যাগ আর খোপের মধ্যে পিন্তুলও আছে।

এক লাফে উঠে পড়ে চোখের ইশারার তামান্তবেভকে দেখিরে পাভেল আন্তেইকে বললো, 'ওকে জাগাও।' খুব জোরে ঝাঁকানি দেওরার ফ্লে ভামান্তবেভ উঠে বললো বর্ষাভির ওপর। ঝকঝকে পোশাক পরা ইগর্কে দেখে ও আশ্চর্য হয়ে চোখ পিটপিট করতে লাগলো, যেন এখনও ও কোন কর্ম দেখছে।

'দিশ্বর মঞ্চল করুন।' কোন রকমে কথাটা বললো তামান্তলেভ পুমের জন্মে গলাটা এখনও হেঁড়ে লাগছে, আবার তাকালো ক্যাপ্টেন ইগর আনিকুশিনের দিকে, 'একি যীশু নেমে এলেন না কি।'

'কি হল কি ভোমার ? খুমিয়ে কি বৃদ্ধি হারিরে ফেললে ?' শাস্ত অধচ নিষ্ঠুর গলার ধমকে উঠলো পাভেল।

'বলতে বাধ্য হচ্ছি, নিজের জুনিরার অফিলারদের ললে বাবহার করার চনংকার রীতি দেখছি,' যেন বেশ আহত হয়েছে এমন ভাব দেখিয়ে বললো তামান্থনেভ একটু খুমিয়ে নেওয়ার ফলে মনের বিষয় ভাবটা কেটে গেছে, বেশ রসিকভা করার মেজাজে ফিয়ে এসেছে এবং মজা করতে ইচ্ছে করছে: 'একটু খুমিয়েই যদি পাল্টে যাই তাহলে কার কি বলার আছে তাতে? তোমার হালরটা পাষাণ।' আড়ামোড়া ভেলে একটু বকুনী দেবার ভলীতে বললো, 'এটা কি উচিত কাল হচ্ছে?'

ক্লাস্ক থেকে জল নিয়ে ভাড়াভাড়ি মুখ ধুয়ে নিল পাভেল, ক্নাল বের করে বললো, 'ভাড়াভাড়ি মুখ ধুয়ে ভরভাজা হয়ে নাও। ওরা মিনিট পনের মধ্যে চলে আলভে পারে।'

এই কথাটার সঙ্গে বাজ হল। বিছাতের শক্ খাওয়ার মত চট করে লাফিরে উঠলো তামাস্থনেভ একটু জিজেন করলো, 'ওরা ক'জন আছে?'

'ভিনজন··সামরিক পোশাক পরা। কামেনকার দিক থেকে আসছে। সঙ্গে ডুটো ব্যাগ আছে, খোপে পিন্তর।'

'বাগে ?' নিজের মধের উত্তেখনার আনন্দ আর চেপে রাখতে পারলে। না নে, 'দাকণ ভাল লাগছে। আক্রেই ছোকরা, এলো চট করে জল ঢালে। দেখি।' তারপর বললো, হাতে যদি এখনো প্রের মিনিট সময় থাকে. বিরুদ্ধিত ভূল হবে না।'

'এখানে এসো।'

তামান্তদেভকে একপাশে ভেকে নিয়ে গিয়ে পাভেল বললো, 'সময় একটুও আর নেই, আমি চাই তুমি বৃদ্ধি দিয়ে কাজ করো। আর কেন বয়স তো যথেউ হয়েছে। ঠিক সন্ধ্যে ৫টায় সামরিক অভিযান শুরু হবে।'

'তাহলে শেষ পর্যন্ত ওরা নিজেদের জেদই বজায় রাখলো,' জোরে মাটিতে পুতু ফেলে তামান্তসেভ বললো ঘড়িটা দেখে নিয়ে। 'বেজনা কোথাকার। ওর যদি এনঃ এফ. আর সেনাপতির কথা না শোনে·····', কাঁধ বাঁকালো তামান্তসেভ, 'আহত হলে তবে ময়ো আঘাত হানে। তবে ওরা জললে চিরুনী-অভিযান শুরু করার আগেই, এই তিনজনকে আমরা সহজেই বেঁধে ফেলতে পারবো।'

'আমিও তাই মনে করি। অবশ্য ফলি ওরা বাঁ ধারের পথটা না ধরে। উলির কোটটা টেনে টুনে ঠিক করে নিয়ে পাভেল তাকালো যেদিকটার আন্তেই আর ইগর দাঁড়িরে আছে, নিজের হাত-পটিটা কোটের হাতার ওপর দিকে টেনে দিয়ে হকুম দিল—'স্বাই নিজের নিজের অন্ত পরীক্ষণ করে নাও এবং উলি টান টান করে নাও। জিজ্ঞেদ কিছু করার থাকলে, এখুনি করো।'

নিজের উদিটা দেখে নিল ইগর, তার পাভেলের মতো নিজের হাত-পটিটাও টেনে তুলে দিলো ওপর দিকে আর নতুন রাক্থাকে বৃট জুতোর ভগাটা বেড়ে নিলো।

পাভেল ইগরের কাছে গিরে বললো, 'কমরেড ক্যাপ্টেন, ভোমাকে কি কয়তে হবে নিশ্চরই মনে আছে ভোমার !

'এখনও পর্যন্ত তো ভুলি নি।'

'পরীক্ষা করার ব্যাপারটা পর পর কি ভাবে করা হবে দেটা আর একবার মনে করিয়ে দিছি— এথমে মূল কাগজপত্র দেখতে হবে, পরে কষ দরকারী এবং তারপর ব্যাগ! আমি যদি জিনিসের তল্লানী নিতে শুক করি, তাহলে বুঝবে দরকার আছে তাই করছি। যাই ঘটুক না কেন আমার সব কাজ এবং যা যা বলবো সব কিছুকেই ভূমি সমর্থন করবে। আর তুমি যা যা বলবে আমি সমর্থন করবো! ধুব ঠাণ্ডা মাধার নিম্পা্ইভাব দেখিরে কাজ করতে হবে। তেমন কিছু ঘটলে গুলী চালাবে তবে শুধু অলপ্রত্যাল লক্ষা করে। এমন কি ওরা যদি তোমার খুন্ও করতে চার তখনও ওই অলপ্রতাল লক্ষা করে গুলী করতে হবে। আর কিছু প্রশ্ন আছে ?"

'না ।'

তামান্তনেভ ইতিমধ্যে মুখ ধুরে কোটের হাতার মুখ মুছে নিরেছে, একটু পরে ঘিতীর পিশুল ভরা খাপটা বাাগ যেকে বের করে এনে দিলো; ওটা হাতে পেরে পাভেল হুকুম দিল, 'আমার সঙ্গে এলো।'

ঝোপের মধ্যে আন্তেই চুকে পড়েছে এবং বাকীরা কাঁকা জারগাটার দিকে এগোতে যাবে এমন সময় হঠাৎ পেছন থেকে সার্জেন্ট মেজরের ভাক শুনতে পেলো—'কমরেড ক্যান্টেন, এক নজর খবর পাঠাছে যে সব কর্মী থেন এখুনি নিজেদের ইউনিটে ফিরে যার।'

এর অর্থ হল সব:ইকে এই মুহূর্তে জলল ছাড়তে হবে। পাভেল বেডার যন্ত্রটার দিকে এগিয়ে গিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইলো সার্জেন্ট মেজরের দিকে —অন্যেরাও নিজেদের জারগায় দাঁড়িয়ে পড়লো।

'ওদের কি মাধা ধারাপ হয়ে গেছে', বিরক্ত হয়ে ভামান্তসেত বলে উঠলো, 'ওরা কি বলছে বুঝতে পারছে । যে যায় যাক, আমি কোখাও যাচিছ না।'

'হ'া, যাচছ, এক নম্বর নর, আমি বললেই হবে। ভূমি শুধু যাচছই না, দৌড়তে হবে তোমাকে।' পাভেল গুকে আমান দেবার ভগীতে বললো, 'ডবল জোরে দৌড়াও, কাঁকা জারগার যাও।' হকুম দিলো পাভেল।

এক ইঞ্চিও না নড়ে তামান্তসেভ বললো, 'ঠিক আছে, আৰি না হর লৌড়চ্ছি, কিছু তুমি কি করবে। তুমিও কি ওদের কাছে মাধা নীচু করবে। ওরা বেল পাল কাটিরে নিজেদের নিরাপদে রাখছে। ওরা কি আমাদের চামড়া বাঁচাবার জন্যে চিছাল্লিত। বিশেষ করে যখন আমরা নিজে নিজে জললের মধো দিরে বৃকে হেঁটে এগোই, যখন বেআইনী দলগুলো বোরাফের করে। ঝুম্কি না নিলে লাভও হর না। নতুন করে আমাদের আর কি ঘটতে পারে। তল্লাশী দলের সলে গুলী চালানোর প্রতিযোগিভাও ভো

(किंष्ठे कडर७ घाटकः न।। (तम विधिनम्ब ७ छात्व हां छ जूनदा धामदा, नान সুরিরে যাবে। পুর খারাপ কিছু হলে বড়জোর কেউ কেউ গুলীতে জখন হবে। কারণ অল-প্রভালে ওলী করার হকুম তো আছেই। জীবস্ত টোপ সমেত ওপ্রখাটি হাজার গুণ বেশি বিপক্ষনক ৷ ঝু'কি না নিলে লাভও रत्र ना ?' ভাষাস্তদেভ কথাটা আবার বললো। হঠাৎ ফিরে দেখে আন্দেই वा देशव (कहेरे अवादन मां फिर्स (नरे, मतीता हरत अ किनकिन करत वरन উঠলো, 'পাভেল, এ জায়গাটা ছেড়ে যেতে পারি না আমরা! আমি যেতে রাজী নই ৷ আমি শিশুও নই, বা শিক্ষার্থীও নয়, পলাতক শত্রুবৈত্যকে चृ<sup>\*</sup> एक (वंद्र करत चंख्य कतात करना चामि हात-हात्राहे भनक (श्राह्, चाद्र সামি জোর দিয়ে বলছি তুমি আমার বক্তবাটা একটু বিবেচনা করে দেখো। বেনাপতিকে এধুনি বেতারে খবর দাও। এখুন। হাতভোড় করে বলছি, আৰার এটা দাবীও বটে! সব লোঘ তুমি আমার বাড়ে চাপাডে शारता! जात क्वाविविध चात्रि कत्रता। वााभात्री वृक्षण भातरहाना কেন ভুমি १ ! পরিস্থিতিটার কথা একবার চিন্তা করো···নিশ্চরই ভূমি ব্রুডে পারবে १। বেরাও হওয়। পর্যন্ত ঐ তিনজনকে একলা এখানে ছেড়ে যেতে পারি না আমরা, পারি কি 🕍 সভিা সভিাই ওরা যদি গিয়েমেন অভিযানের শোক হয় ? একবার চিস্তা করে দেখে। সেটা কি দাঁড়াবে। ওরা কিছুতেই अध्यत्र कारिष्ठ धत्रटक शात्रद्व ना । अवः "मुट्कात मृहूर्कितिहरू ना कि रूटव १ निक्तित कथा ভावतात ममन (नहे व्यामात्मत, काकि हो अथन मर।'

'তোমার কথা বলা শেষ হয়েছে? নিজের ঘাটিতে যাও।' আবার হকুম দিলো পাভেল, এবার গলার সুরে এমন একটা কড়াভাব ছিলো যাডে প্রতিবাদ করার সুযোগ নেই, জোর দৌড়োও।'

কীই বা ঘটতে পারে ৷ হয় ইগোরভ ন' নম্বরের কাছ থেকে তিনজন অজ্ঞাত লোক সম্বন্ধে খবর পান নি, নয়…

দৌড়ে পাভেদ চলে এলো বেতার যন্ত্রীর ঝাছে, একটা ইয়ার ফোন ও কানে দিতে চায় এই ইশারাটা করলো সার্জেন্ট মেডরকে লক্ষা করে, ভারপর বললো, প্রথম নম্বরকে বলোঃ খবরটা ঠিক মতো বোঝা যার নি, আবার পাঠানে। হোক।

সার্ভেট বেজর একটা আঙ্গ তুললো যার অর্থ ও একট। ববর ওনছে এবং পাওরা ববরটা নিবতে লাগলো। তারপর পাওলের দিকে মৃধ বললো,

'প্রথম প্রত্যেকের জন্যে একই নির্দেশ, আবার পাঠাচ্ছেঃ নিজের নিজের ইউনিটে এখুনি ফিরে যাও।'

ইগোরভের সিদ্ধান্তের পিছনে কি যুক্তি থাকতে পারে ভাই অনুমান করার চেটা করতে লাগলো পাভেল পাগলের মতো। কী ঘটে থাকতে পারে এর জন্যে । জললে ভল্লানী চালাবে যে সেনাদল ভাদের সলে জললের মধ্যে অবস্থানরত অভিযান সংক্রান্ত দলগুলির মধ্যে অকারণে গোলাগুলি চলতে পারে এই আলহার নিশ্চরাই নয়, ন' নম্বর দলের নেভা কান্তিরাবা ভো প্রচণ্ড অভিজ্ঞ: এখন যারা জললে আছে দ্র থেকে এক নম্বর দেখেই ভাদের চিনভে পারবে লে এবং খুব সম্ভব ভূল করবে না। ভার মানে ভিনম্বন, আগজ্ঞক সংক্রান্ত ভার পাঠানো খবরটা ইগোরভের কাছে পেশীছোর নি—কিংবা কোনো কারণে ধবরটা ভাঁকে দেওরা হরনি কিংবা…

আর একটা ব্যাপার পাভেল ঠিক ব্যতে পারছিল না, জললের পরিসীমা বরাবর জললে ঢোকার যতগুলো পথ আছে তার ওপর নজর রাখার বন্দোবস্ত করা হরেছে ৭টা বেজে ১০ মিনিটে। যারা পর্যবেক্ষণ ঘণটি স্থাপনের আরোজন করছিল তারা জানিরেছে যে সকালের দিকে হজন যুবক লেবু গাছের বাকলের তৈরী ঝুড়ি নিয়ে জললে চুকেছে কামেনকার দিক থেকে এবং জললের মধ্যে আটকে পড়া হজন জার্মান, লম্বা চুল আর লম্বা দাড়ীওলা, জলল থেকে বেরিয়ে এসে পশ্চিম দিকে চলে গেছে ( অকারণ গশুগোল এড়াবার জন্য পলিয়াকভ নির্দেশ দিয়েছিল জলল থেকে কয়েক মাইল এগিয়ে যেতে দিতে ) এবং সবশেষে একজন সার্জেট লরী-চালক বড় রাস্তার পাশে লরী দাঁড় করিয়ে রেখে জললের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্যে গিয়েছিল কয়েকজন স্ত্রীলোকের সলে।

অবশ্য সামরিক পোশাক পরা তিনজন পুরুষের কোন খবর আসে নি সকালের মধ্যে। তার মানে তারা আরও আগে নিশ্চরই জললের মধ্যে চুকেছে—হর উষাকালে কিংবা আগের দিনও হতে পারে, অবশ্য তার সম্ভাবনা কম।

যেকোন মুহুর্তে তারা এখানে এই ফশকা জারগাটার এসে পড়তে পারে, যদি না তারা ঐ সক জারগাটার বাঁ ধার দিয়ে যায়, অতএব বেতার মারফতে কোন শ্রেণীর তা জানার সময় নেই। সহস্কতম কাজটি হবে হকুম পালন করা ও জলল ছেড়ে চলে যাওয়া, কিছু পাভেল ঠিক করল থেকে যাবে, কারণ ওর চৃচ বিশ্বাস যে কোথাও একটা ভূল বোঝাবুঝি হয়েছে। তার সিদ্ধান্তের পিছনে প্রধান কারণটি হল তার এই বিশ্বাস যে ফশকা জারগার দিকে এগিয়ে ঐ তিনজন লোকের কথা নিশ্চরই ইগোরভ শোনেন নি।

'মনে করিয়ে দিচ্ছি, গুলীর শক্ষ বা শুধু এমনি গোলমালের শক্ষ শুনলেই বন্দুক নিয়ে লাফিয়ে চলে আগবে এখানে…এবং ফশকা জায়গা থেকে বেরিয়ে যাবার পথটা বিচ্ছিল করে দাও!' পাভেল সার্জেন্ট মেজরকে উপদেশ দিচ্ছিল; 'কোনক্রমেই ওদের অল-প্রতাল ছাড়া অন্য কোথাও গুলী করবে না।'

পর মূহুর্তেই দেখা গেল পাভেল ছুটছে ফাঁকা জায়গাটার দিকে। 'শেষনির্দেশটা আমাদের প্রতি প্রযোজ্য নয়', ঝোপের আড়াল থেকে বেরিরে
তামান্তদেভ, আন্দেই আর ইগরের সামনে গিয়ে কথাটা ঘোষণা করল যে,
ঐ তিনজন একটু তফাতে দাঁড়িয়েছিল। 'আমার সব নির্দেশ বলবং রইল।
আমরা ওদের মোকাবিলা করব এখানে, অবশ্য যদি তারা আমাদের দিকে
আলে। পরীক্ষা করার প্রথম থেকে শেষ মূহুর্ত স্বাই সতক থাকবে। যাও
স্বাই নিজের জায়গায় যাও।'

### ৭৭। অভিযান সংক্রান্ত ন্যাপত্র

সাংকেতিক তারবার্তা कम्मी।

ইগোরভ সমীপে.

এতহারা আপনাকে জানানো হচ্ছে যে আপনার…নং পত্তে আপনি যে অনুরোধ জানিরেছিলেন স্তাভকা তা প্রত্যাখান করেছে।

আৰু সূৰ্য অন্ত যাবার আগে, বিকেল ৫টার আগে, নিলোভিচি জললে পূর্ণমান্তার সামরিক অভিযান চালাতেই হবে। এইবার আমরা এটাকে দাল্ডাভিকতম সম্ভাব্য হিদাবে স্তাভকাকে জানিরেছি এবং এর পরেও যদি দেরী করা হর তবে সেটাকে অভ্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ পালন করতে ব্যর্থ হওরা বলে ধরা হবে এবং ভার আফুষ্লিক পরিণভির জন্যেও দারী থাকতে হবে।

আপনাকে এ নির্দেশও দেওরা হচ্ছে যে অভিযান শেষ হ্বার পর অক্যান্য সামান্ত থেকে আসা নিরাপতা বাহিনীর সব কটি সাব– ইউনিটকে সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিতে হবে এবং ভারা যেন নিজেদের গল্ভবাস্থানে রাত ১১টার আগে রওরানা হরে যার।

আমি ব্যক্তিগভভাবে আপনাকে সভর্ক করে দিচ্ছি যে নিরেমেন অভিযান যদি আগামী চোদ্দ ঘন্টার মধ্যে সম্পূর্ণ করা না হর অর্থাৎ এজেন্টদের যদি গ্রেপ্তার করা এবং বেভার প্রেরক যন্ত্র যদি আটক করা না হর, তবে আপনি এবং লেফটেনান্ট-কর্ণেল পলিয়াকভ নিজ নিজ বর্তমান পদ থেকে বিচাত হবেন এবং বিশেষ আদালতে আপনাদের বিচার হবে।

কলিবান্ড।

সাংকেতিক তারবার্তা

करा ।

मुकिन नमीर्भ,

আপনি ভূল করে কর্ণেল এ. রেমেছো এবং ক্যাপ্টেন বোদরভকে গ্রেপ্তার করেছেন, ভাদের অবিলক্ষে ছেড়ে দিন।

একজন স্টাফ অফিলারের গাফিলভির জন্যে দৈর্গাহিনীর ০৬৩৮১ নং ইউনিট থেকে সংকেত চিক্ বিশিষ্ট পুরনো ফর্মার ভ্রমণ পরোরানাগুলিকে প্রভাগোর করে নেওরা হর নি, যার প্রমাণ পাওরা গেছে প্রোরানাগুলি যাচাই করার সময়।

**भियावस्य ।** 

বেতার দূরভাষ সংবাদ

चक्रश्री !

देशांद्रच नगील,

নিং মেন অভিযান সংক্রান্ত তদন্তে অংশ নেবার জনা আজ ভোর চারটের সমর পেত্রোজাভোদক থেকে কারেলিয়ান যুদ্ধ সীমান্তের পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের যে ২৭ জন অফিসারকে বিমানে করে পাঠানো হরেছিল আপনার প্রভিবেদনে তার কোন উল্লেখ নেই। ব্যাপারটি নিজে বোঁজ নিয়ে অবিলক্ষে আমাদের জানান।

कनियान्छ।

বেতার দূরভাষ সংবাদ

बजार बक्रो।

ক'লবানভ স্মীপে,

১৯৪৪ সালের ১৯শে আগস্ট তারিখের·····নং চিঠির উত্তরে;
বর্তমানে কড়ানজরদারী চলাকালীন চেজ্ল এবং উইনসেন্টি
কোমারনিকিকে গ্রেপ্তার করা বা বন্দী করা এই পর্যায়ে অসময়োচিত
ও অবিবেচনার কাজ হবে।

প্ৰিয়াক্ত।

সাংকেতিক তারবার্ত1

चित्र क्रम्म ।

क्निवान नमील, मस्त्रा,

সিলোভিচি জনলে এই তদভের সলে সম্পর্কিত নতুন অভিযান-মূলক ব্যবস্থা গ্রহণে এখনও পর্যন্ত (বিকেল ৪টা) কোন ফল পাওরা যারনি।

পূর্ণমান্তার সামরিক অভিযান চালাবার জন্য নির্দেশিত ইউনিটকে
নিয়ে বারোটি কনভর করে লরীগুলি তাদের বাটি থেকে বিকেল
৪টে বেজেও মিনিটে বেরিয়ে পড়েছে যাতে তারা ৪টে বেজে ৫০
মিনিটের মধ্যে "নাগর-দোলার" কাছে পৌছে বেতে পারে।

সুতরাং নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ এড়াতে সমস্ত লোককে বিকেশ ৪টে ১ মিনিটে জ্বল চাড়তে নির্দেশ দেবে ৷

हेरभाज्ञ ।

৭৮। দলিলপত্রের যাচাই

দশ মিনিট কিংবা ভারও বেশি সময় কেটে গেল কিন্তু কাঁকা জায়গাডে কেউ এল না। একে অপরের থেকে প্রায় সাত পা বাবধানে ঝোপের মধ্যে শাস্তভাবে কান খাড়া করে অপেকা করছিল ভাষাস্তবেভ আর আক্রেই। জন্দের মাধার ওপর দিরে তখনও সূর্যকে দেখা যাচ্ছে, সূর্যের আলোডে উত্তাপও আছে: রফি-স্লাভ মাটির বৃক থেকে সহজেই চোখে পড়া অস্পট কুরাশার মত মনমাতাল করা সুগন্ধ বাতাসকে সুরভিত করছে।

বাতাৰ মন্দগতি হয়েছে একটু, বাসের মধ্যে অক্লান্তভাবে ভেকে চলেছে বি"বি" পোকা, অনেক উঁচ্তে আকাশে সারসগুলো ভাকতে শুক করেছে যেন পৃথিবীর স্বাইকে তারা বিদায় জানাছে। অথচ আপ্রাণ চেন্টা করেও তামান্তব্যেভ আর আন্তেই কোন মানুষের আসার পারের শব্দ শুনতে পোলা।

"আমরা ভুল জায়গায় নেই তো ?" হতাশ হয়ে আচ্ছেই চিন্তা করলো এবং ঠিক সেই মুহুর্তে তামান্তসেভকে হাত তুলতে দেখলো, ওকে সতর্ক করা হচ্ছে; কয়েক সেকেও পরে আচ্ছেই নিজেই প্রায় শোনা যায় না এমন অফুট কর্মষর শুনতে পেল।

ঘড়িটা দেখে নিশে। তামাস্তসেভ, পরে যে প্রতিবেদন শিখতে হবে সে সম্বন্ধে খুব সতর্ক থাকে সে, এবং তারপর "উত্তেজনা কমাবার" জন্মে হাত মুটো পাশে ঝুলিয়ে দাঁড়াল। তারপর খাপে হাত দিল।

তৃত্বনেই আথেরাস্ত্র বের করল—আফ্রেই তার টি, টি. পিন্তল, তামান্তলেভ তার চির-বিশ্বন্ত রিভলভার, এই ধরনের পরিস্থিতিতে অন্য যে কোন অস্ত্রের চেরে এটাকেই তার বেশি পছল । প্রসদতঃ বলা যার যে, একথা লে কখনই বলতো না যে "লে একটা অস্ত্র বের করল" বা "পিন্তল বের করল"। সাধারণতঃ ও বলতো 'নলটা পুলল'। কোমরের পিছনে বাঁ দিকে ঝুলছিল তার হিতীয় রিভলভারটা, ওটাকে ও ঘ্রিয়ে লামনে এনে খুলে রাখল।

একটু শব্দ না করে আন্দেই তার পিন্তলের দেফটি ক্যাচটা খুলে রাখল, ভারপর স্থির হয়ে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল।

মৃত্ কণ্ঠয়র ক্রমশ: কাছে এগিরে আসছে। ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা তামান্তসেত বা আন্দেই কাউকেই দেখতে পেল না, কিছু এদের কাছ থেকে নক্ষই গজ দূরে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা পাভেল সামরিক উদি পরা তিনজনকে দেখতে পাছিল। যারা ফাঁকা জায়গাটায় এসেছিল জল্লের অনু দিক থেকে এবং সাবধানে পা গুণে গুণে হাঁটছিল।

হিসেব মত যতক্ষণ অপেকা করা উচিত তা করে পাভেল এগিরে গেল যে পথ দিরে ইগর আসহিল সেই দিকে। এদের দেখেই ওরা তিন্দ্রন কথা বলা বন্ধ করে দিল। পাঁচজন মানুষ তখন ধীরে ধাঁরে পরস্পরের দিকে এগিরে আসছে। বিপরীত দিকের অপরিচিতদের ভাল করে দেখতে দেখতে।

আন্দেই আর তামান্তদেত যে ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল ঠিক তার উন্টো দিকে একটা পচা গুঁড়ির কাছে উভর পক্ষে মুখোমুখি হল পাভেলের হিসেব অনুথারী। পরস্পরকে অভিবাদন জানাবার পর, স্যালুট করার ভলীতে টুপিতে হাত ঠেকিয়ে রাখা অবস্থাতেই ইগর অনুরোধ জানাল; 'কমরেড অফিসাররা, দরা করে আপনাদের কাগজপত্র দেখান। আমরা কমাওান্টের প্রহরী বাহিনা।'

ঐ তিনজনের মধ্যে একজনের মাধা কামানো, তক্মা দেখে মনে হল উনি একজন ক্যাপ্টেন, প্রশ্ন করলেন, 'এই ধরনের পরীক্ষা করার পরোয়ানা আপনাদের যদি থাকে আমাকে দেখান।' ক্যাপ্টেনটি খুব শান্তভাবে কথা বলছিলেন, মনে হচ্ছিল তিনি জানতেন যে জললের মধ্যে তাঁকে তাঁর কাগজপত্র পরীক্ষা করাবার জল্যে দেখাতে হতে পারে এবং যত অর্থহীন বা অপ্রীতিকর হোক না কেন অপরিহার্য নিরমগুলো পালন করতেই হবে। তিনি আবার প্রশ্ন করদেন, 'আপনি কে ?'

ক্যাপ্টেনটির বাঁ ধারে গুপ্ত ঘাঁটির বেশ কাছাকাছি দাঁড়িয়েছিল একজন দিনিয়ার পেফটেনান্ট, বেশ লম্বা, গড়ন মজবুত, বয়স তিরিশ বা সামান্য বেশি এবং তার ডান ধারে ছিল একজন কম বয়সী লেফটেনান্ট, এরও রাছ্মা খুব ভাল, কাঁধটা চওড়া। তিনজনেই সাধারণ অফিসারের গ্রীম্মকালীন উদি পরেছিল (অন্যদের তুলনায় লেফটেনান্টের পোশাক একটু বেশি নতুন), বাঁকা টুপি আর পদাতিক বাহিনীর তকমা আঁটা। কাপ্টেনের কোটে বাঁ ধারের পকেটের ওপর একসার মেডেল-রিবন দেখা যাচ্ছিল এবং ডান ধারের পকেটের ওপর হলুদ এবং লাল পাঁচানো ডোরা কাটা চিক্ছ।

জাংকেটের পকেট থেকে ইগর তার কাগজপত্র আর পরোয়ান। বের করল, তারপর ওগুলো খুলে বাঁ হাতে বাড়িয়ে দিল মাধা কামানো ক্যাপ্টেনটির দিকে। আর একবার টুপিতে আঙ্গুল ছুইয়ে নিজের পরিচর দিল, 'ক্যাপ্টেন আনিকুশিন, ১২৬ নম্বর স্টেজিং এলাকার সামরিক ক্মাণ্ডান্টের সহকারী।'

'আনিক্শিন ! · · · আনিক্শিন ! · · এই, এই ভাহলে ভালেনভিনের

দাদা।' এবং তখনই আন্তেইয়ের মনে পড়ল কমাণ্ডান্টের এই সহকারীটিকে আগে কোথার দেখেছিল।

যুদ্ধের বছ আগে একবার বসস্তকালে ভার বন্ধু ও সহপাঠী ভালেনটিন আনিকুশিন একজন সুন্দর চেহ'রার যুবককে, যে যুবকটি তভের বুলেভার্দে একটি মেরের সলে বেড়াচ্ছিল, তাকে দেখিয়ে বেশ গর্ব করে বলেছিল, 'ঐ আমার দাদা। শিগ্নীরই সলীত বিভালয় থেকে স্লাভক হয়ে বেরোবে! বিভীয়া চালিয়াপিন—বিশ্লয়কর প্রভিভা!'

ভালেনতিন সব সময়ে সাজিয়ে-গুছিয়ে কথা বলতে ভালবাসে। তাই
তার কথার তত গুরুত্ব দিই নি, কিছু তবুও সেই "বিশায়কর প্রতিভার"
দিকে আর একবার না তাকিয়ে পারে নি আপ্রেই, ফলে ও আর
ভ্যালেনতিন কৈঠা শ্রীমান আনিকুলিনকে অনুসরণ করেছিল। যদিও ও যখন
পিছন ফিরে তাকিয়ে বুঝতে পারল ছোকরা ছটো চ্ফুবৃদ্ধি নিয়ে হরতো
পিছু নিয়েছে, তখন ও তার মেয়েবজুকে আড়াল করে এমনভাবে ঘূরি
দেখাছিল যে আমরা সলে সলে এগোনো বন্ধ করেছিলাম।

বাড়িতে ফিরে ভ্যালেনতিন একটা ছোট বাক্স নিয়ে এলো এবং কতকগুলো খবরের কাগজের কাটা টুকরো বের করে সামনে মেলে ধরলো তার
বক্তবার সমর্থনে—নেঝদানোভা আর কজলোভদ্কির মডো বিখাত সঙ্গীতজ্ঞরা
সঙ্গীত-বিভালয়ের ছাত্রদের মধ্যে তরুণ সঙ্গীত প্রতিভাদের সম্বন্ধে লিখতে
গিয়ে তার দাদা আনিক্শিন সম্বন্ধে মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করেছেন।
যেমন নেঝদানোভা তো ওকে "ভবিদ্যুতের রুশ সপ্তম সুরের গায়ক" বলেছেন,
তখন অবশ্য "সপ্তম সুরের" গায়ক কথাটার মানে ভানতো না আন্দেই এবং
তবে প্রত্যেকটি কথা মুখস্থ করে নিয়ে ছিল।

ভ্যালেনতিনের কথা পরিষ্ণার মনে আছে আন্তেইরের, ছটফটে, সব সমরে কিছু না কিছু কাজ নিয়ে থাকতো, প্রায় এক বছর আগে ওবেলের কাছে একটা ট্যাংকের মধ্যে পুড়ে মারা গেছে ও , এবং সেই মুহূর্ত থেকে নিজের অজ্ঞাতসারেই আন্তেই ইগরকে ঠিক সেই রকম ভালবেলে ফেললো এবং সহাত্ত্তি হলে যেমন হতো তার ছোট ভাই ভ্যালেস্তিন সম্বন্ধে।

ইতিমধ্যে মাথা-কামানো ক্যাপটেনটি তার নিজের সামরিক পাশ;
বেরা-ফেরা করার পরোয়ানা বের করে ইগরকে দিলো। অন্য হুজনও
বিসাম বোঝা যাচ্ছিল এরা হুজনে ক্যাপ্টেনের অধঃশুন কর্মচারী) সঙ্গে

সলে তাই করলো এবং নিজেদের পাশগুলো বের করে দেখালো। পাভেল ওদের পাশ থুলে পরীক্ষা করতে লাগলো এবং জ্র কুঁচকে ঠোঁট নেড়ে নেড়ে পড়তে লাগলো যেমন করে প্রত্যেকটি নম্বর উচ্চারণ করে পড়ে অপট্ পড়ুরারা।

ঠিক সেই মূহুর্তে হ্যাজেল গাছের ঝোপের পিছনে আন্দ্রেইরের সঙ্গে চোখাচোধি হতেই নিজের তকমাটা ছুঁরে ছটো আঙ্গুল তুলে লেফটেনান্টের ছটি তারার কথা ইশারায় জানালো তামান্তসেভ। তার অর্থ: "তুমি লেফটেনান্টের ভার নেবে।" ঘাড় নেড়ে আন্দ্রেই জানালো সে ব্ঝেছে কথাটা। ঝোপের পাতার মধ্যে দিয়ে একটা লম্বালম্বি ফোকর হয়ে আছে, ভাতে চোখ লাগিয়ে সে তিনজন লোককেই উরুর ওপর থেকে মাথা পর্যন্ত দেখতে পাছিলে, যার মানে ও ওদের যে কোনো একজনের "ভার" নিজে পারবে।

মাথা কামানো কাাপ্টেনের দেওয়া কাগজপত্র ইগর দিল পাভেলকে এবং পাতেল যে-সব ভ্রমণ পরোয়ানা যাচাই করছিল দেওলো দিল ইগরের হাতে এবং পরীকার কাজ চলতে লাগল।

'ভিল্নিরাম ····· লিডা ···· এবং সংলগ্ন এলাকা', পাভেল জোরে জোরে পড়ল, ভারপর কি যেন একটা বুঝতে পারছে না এমন ভাব দেখিয়ে মুখ তুলে প্রশ্ন করল—'ভাহলে এই জল্লে কি করতে এসেছেন !'

'হয়তো অনুমান করছেন যে আমরা এখানে বেড়াতে আসি নি', একটু হেপে উত্তর দিশ ক্যাপ্টেন।

'না, সে রকম কোন অনুমান করিনি', যভোটা সম্ভব সহজ আর সরল অভিবাক্তি ফুটিয়ে তুলে বললো পাভেল, 'কিছু ওখানে কী করছেন আপনারা ?'

'স্ব লেখা আছে, পড়ে নিন, পরোয়ানার ওপর আংগুলের খোঁচা দিয়ে বললো ক্যাপ্টেন।

আবার পাভেল ই। করে তাকালো কাগজ-পত্তের দিকে। 'কিছু আপনার ইউনিট কোথায় আছে ?' ইচ্ছাকুত হাইটা চাপা দিয়ে বললো পাভেল।

'এটা আমি আপনাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি কমরেড ক্যাপ্টেন যে এই ধরনের কথাবার্তা চালানোর জন্যে এই জললটা প্রশন্ত জারগা নর। আমি বলছিলাম কি ···।'

'কেন নয় ?' আঞ্চৰ্য হয়ে প্ৰশ্ন করল পাভেল, 'সভৰ্ক থাকলে অবশ্ৰুভাগ্ৰই হয় · · · আমরা কিছু কমাণ্ডান্টের স্টাফের অফিলার, আমাদের
কাছ থেকে অন্য কি ধরনের কথাবর্তা আশা করেন। · · · ভাছাড়া আপনি
ভানেন, আমরা ছাড়া কেউ যে নেই ভাতো দেখভেই পাছেন।' এবং ভার
কথাটাই যে ঠিক সে সম্বন্ধে নিঃদল্দেহ হবার জন্যে একবার চারপাশে
ভাকিয়ে নিলো। 'আর কে আছে যে আমাদের কথা শুনভে পারবে ?"

'সামরিক হাসপাতালে কার অধানে ছিলেন আপনি ?' অন্ত একজন অফিসারের কাগজপত্র পরীকা করতে করতে হঠাৎ ইগর প্রশ্নটা করে বসলো ক্যাপ্টেনকে।

'অধীনে বলতে কি বোঝাতে চাইছেন ?' প্রশ্নটা শুনে একটু হতভত্ব হয়ে জানতে চাইলেন কাাপটেন।

'মানে আপনি কার বিভাগে ছিলেন ।'

তৃতীয় শল্য-চিকিৎদা বিভাগে। মেজর লোজোভদ্ধির অধীনে। · · · · · ঐ হাদপাতালটাকে আপনি চিনতেন কি ?'

'সামাৰ্য'।

'এখন ওটা লিভাতে চলে গেছে ?' ক্যাপ্টেল খবরটা দিলেন, ইগরও বাড় নেড়ে সার দিল।

তারপর পাভেল জিজের করল, 'এখন কোখেকে আসছেন আপনারা ?' 'ক্যামেনকা।'

'যাবেন কোথায় ?'

'এই गृहूर्ल চলেছি मिलाভिচ । मिरक।'

'এবং তারপর ?'

'শিডাতে।'

যেদিকে এরা চলেছে তার সঙ্গে উত্তরগুণো মিলে গেল এবং ওরাও বিন্দুমাত্র ইতঃস্তত না করে সোজাসুজি উত্তর দিচ্ছিলো। ওদের ইউনিট এখন কোথার ঘ<sup>2</sup>াটি পেতেছে ওটা বলার বাাপারে তাদের অনিচ্ছার কারণটা বোঝা যায় এবং তার জন্যে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই।

কাগলপত্র মনোযোগ দিয়ে পড়ার সময় পাভেলের ঠোটট। নড়ছিল। কাণ্ডেলির এলাভোমংসেডকে ("এবং সলে হৃষন অফিসার") ১৯৪৪ সালেয়া অন্তিউ মুহুর্তে—৩১

১১ই তারিখে দেওয়া ভ্রমণ-পরোয়ানাটা একেবারে বিধিদশ্যত। ছোট
অক্ষরে ছাপা ("দামরিক পদমর্ঘাদা, পদবী ও ভ্রমণ-পরোয়ানাতে অধিকারীর
যাকর") লাইনে "পদমর্ঘাদা" শক্টির পরে কমার জায়গায় দাঁড়ি আছে,
এবং কাগজপত্তে অন্যান্য দাংকেতিক চিহ্নগুলোও আছে।

গশুবাস্থলের ওলায় যে লেখাটা আছে সেটা পাভেল পড়লো—ভিলনিয়াস, লিডা এবং সংলগ্ন এলাকা , কর্মভার কথাটার তলায় গতানুগতিক
অস্পট্ট ভাষায় লেখা— হাই কমাণ্ডের নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করা'।
সময় দেওয়া আছে ১১ থেকে ২০শে আগস্ট। কাগজের পিছনে ভিলনিয়াস ও
লিডার স্টেজিং এলাকার সরকারী ছাপ মারা।

তিনজনেরই আচরণ শাস্ত ও ৰাভাবিক, মুখের মধ্যে উত্তেজনার ছাপ নেই। তাদের মূল কাগজপত্ত বিধিদমত—নিছক ভ্রমণ পরোয়ানা নয়, এক ধরনের অনুমতিপত্ত, যেগুলো স্বভোভাবে প্রকৃত পরিস্থিতির সঙ্গে ধাপ খেয়ে যাচ্ছে।

### ৭৯। তামান্তসেভ

শেষ ইঞ্চি পর্যস্ত সব কিছু নিখুঁতভাবে হিদেব করে রেখেছিল পাভেল। অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে এ কাজটা করা খুব কঠিন তাই আমি তাকে এগিয়ে যাবার সংকেত দিলাম।

গুপু ঘ<sup>\*</sup>়টির ঠিক দামনেই দলটা দাঁড়িরেছিল। দলটা এবং তিনজনকেই আমি উক্তর ওপর থেকে দেখতে পাচিছলাম।

দিনিয়ার লেফটেনান্ট এবং লেফটেনান্টের পিঠে বাাগ এবং সেগুলোর আকারটা গোল ছিল বলে বোঝা যাচ্ছিল যে কিছু নরম জিনিস তার মধ্যে ঢোকানো আছে, যদিও তাতে কিছুই যার আদেনা: বেতার প্রেরক ষল্পগুলোও সাধারণতঃ হাতকাটা ব্যাদি বা বাড়তি অন্তর্বাসে জড়িয়ে রাখাহয়।

দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাদের ছাপ-বিশিষ্ট ক্যাপ্টেনের সুন্দর মুখটা আমার ভাল লাগছিল, মুখে ঔদ্ধত্যের কোন ছাপ ছিল না। ওকে দেখে মনে হচ্ছিল ও বেশ শান্তশিষ্ট মানুষ সব কিছুই সে অনারাসে করে থাকে ঠিক এই ধরনের মানুষদেরই আমি পছন্দ করি। বিভার জন ঐ সিনিয়ার লেফটেনান্টকে দেখে বালাক্লাভার একজন স্টিভেডারের কথা মনে পড়ছিল আমার, ওর ডাক নাম ছিল নুডল, নিজের এলাকার মাতাল হিসেবে ওর কুখাতি ছিল, একটু বেশি মন খাওরা হলেই ও মাটির পাত্রের হাতল ধরে নিজের মাধার মেরে মেরে ভাঙত, বোকা-হাঁদারা এতে বেশ মজা পেত। তবে নুডল বোধ হর আরো একটু গাঁটোগোঁটা এবং চেহারাও একেবারে এক রকম নয়, অধচ হুজনের মুখের মধ্যে কোধায় যেন একটা মিল আছে, ফলে দেখামাত্র আমি

তৃতীয় বাজি—লেটেনানটি খুব দাধারণ চেহারার মান্থৰ—কম বর্ষী প্রেট্ন কমাপ্তাররা যেমন হয়ে থাকে তেমন দেখতে এবং কী জানি কেন আমার মনে হল এরাই যদি এজেন্ট হয় তবে এই ছোকরাই খুব সম্ভব বেতার কমী।

পাভেল অবশ্য নিভূলভাবে এবং করেক মিনিটের মধ্যেই আবিদ্ধার করে ফেলবে এরা কারা। আমি জানি যে কাজটা ওকে দেওরা হয়েছে সেটা আমার আর আস্তেইরের চেরেও শক্ত কাজ: ওর কাজটা অনেক বেশি জটিল এবং তার সঙ্গে যে উত্তেজনা জড়িয়ে আছে সেটাও আমি উপলব্ধি করতে পারি।

ঐদব কাগজপত্র যাচাই করার সময়, সেগুলোর গুরুত্ব উপশ্বিক করার সময় তদন্ত কাইলগুলোতে উল্লেখ করা শত শত বর্ণনায় যে-দব শুটনাটি জিনিদ দেওয়া আছে সেগুলো সম্বন্ধে চিন্তা করতে হচ্ছে, এই তিন জনের আচরণের দব কিছু সৃক্ষ পার্থকার, অভিবাক্তির অবচেতন ক্রিয়ার এবং সায়বিক প্রতিক্রিয়াকে শক্ষা করতে হচ্ছে যাতে সরাসরি থেকোন তুর্বল মুহূর্ত অথবা অইন্তিকে শরতে পারে এবং দেই সলে পূর্ব নিধারিত সঙ্কেতও দিতে পারে। কাগজপত্রের মূলাায়নও করতে হবে নিভূপভাবে: কি কাগজে লেখা, পরিকল্পনাটিই বা কি রক্ম, দব কটি সঙ্কেত চিক্ন্ যা থেকে বোঝা যাবে কাগজপত্র খাঁটি এবং বিষয়বস্তুও প্রকৃত পরিস্থিতির সলে খাণ খাচেছ কিনা।

এইদৰ কাজ করার দমর পাভেলকে দমর কাটাতেও হচ্ছিল এবং
পুরো প্রক্রিরাটাকে যতকণ দস্তব টেনে নিয়ে থেতে হচ্ছিল; বোকা দাজার
ভান করে শুরু থেকে শেষ পর্যস্ত যেন দে অন্য কারুর মুখোশ পরে আছে এবং
অমাজিত গ্রাম্য লোকের মতো যে ভাবে তাকে বলা হয়েছে দেই ভাবে
অভিনয় করে যাচ্ছে। তবে ধুব সতর্ক হয়ে আছে, অধচ তার যেন কোনো

ভাবনা-চিন্তার ক্ষমতা নেই এবং সব কিছু ব্যতে ওর সময় লাগছে এবং যুদ্ধ না লাগলে যেন ও কোনো দিনই অফিসার হতে পারতো না। এবং দৈয় বাহিনীতে এ ধরনের মানুষের অভাব নেই।

বিশেষ করে এই ক্লেন্তে তাকে দেখতে হবে তিনজনের মধ্যে কেউ কাটা আছে কিনা। কাজটা নিঃসন্দেহে কঠিন। প্রয়োজন পড়লে পুরো ব্যাপাটাকে তাতিরেও তুলতে হবে ।···বেইসলে বাঁধাধরা প্রশ্নের মধ্যেই তাদের ধরার প্রত্যেকটি সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে, যে প্রশ্নগুলোকে আপাতদৃষ্টিতে অপ্রাপলিক মনে হলেও তাদের উত্তর থেকে কিছু অসক্ষতি বা অন্য কিছু বেরিয়ে আগতে পারে। পুরো পদ্ধতির মধ্যে আরও অনেক কিছু বেয়াল রাখতে হবে তাকে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, আমিও ভালভাবে জানি যে, সব চেয়ে চ্লাস্ত 'শিকারী-নেকড়েরও' পিঠ ঘামতে থাকে। সাধারণ পাহারাদারির কাজে ওধরনের ভূলভান্তি ক্ষমার্হ হতে পারে, কিন্তু পলাতক শক্রেদের পু'জে বের করে নিশিচ্ছ করার দায়িত্ব যাদের ওপর আছে তাদের ক্লেন্তে নয়।

আমি আল্রেইকে ইশারা করলাম লেফটেনান্টটির ভার "নিতে"। অবশ্য তখনও আমরা জানি নাযে কাউকে "নেবার" প্রয়োজন আমাদের হবে কিনা, তবে আগে থাকতে তৈরী হয়ে থাকা দরকার এপব ক্ষেত্রে। পরিক্রেনা অনুসারে কাজ করা দরকার তাতে প্রত্যেকের কাজ এবং দায়িত্বভার আরও সামাবদ্ধ হয়ে আসে এবং বাস্তবদম্মত সঠিক কাজটুকু হাতে থাকলে অনেক বেশি দায়িত্বপরায়ণ মনে হয় নিজেকে। ঠিক সেই মুহূর্ত থেকে আমি আক্রেরিক অর্থে সর্বভোভাবে দায়ী হয়ে উঠলাম নুডলের ব্যাপারে এবং ক্যাপ্টেন কামানো-মাথা সম্বন্ধে, এবং লেফটেনান্টের ভার রইল আল্রেইয়ের উপর। অভিজ্ঞতা কম বলে ওর ওপর আমি খুব বেশি ভরদা করছিলাম না এবং ঠিক সেই কারণেই তিনজনের মধ্যে স্বচেয়ে কম বয়সী মানুষের ভার দিয়েছিলাম তার ওপর, কারণ আমার হিসেব অনুযায়ী সেই হবে স্বচেয়ে কম বিপজ্জনক।

৮0। পাভেল আলিওথিন

এরা কারা এবং কিভাবেই বা এরা এই জললে এল । ...কিসের জন্যে । জুকু চকে ভাকাও এবং মুখ দিয়ে কথা বের করে। · · ।

অনুষ্ঠি পত্ত বুনোট এবং মলাটের আকার · · দলিলের নাম · · · কি ধরনের ছাপা · · · ভারকা · · · সাংকেভিক চিহ্ন · · · ছাপ · · · সিরিজ · · ৷ বস্তুর ফটো · · · মাথা · · · ঠোট · · · চিবুক · · · চোরাল · · · বাটি · · · মেজর · · · কার-পেছে। · · ভারিধ · · কালি · · কী ধংনের কাগজ · · সংবাদ বাহক · · চুবারভ · · বিকোলাই পেত্রোভিচ · · বর্তমানে বৈশ্ববাহিনীতে কর্মরভ · · · চেহারার মধ্যে নোংরা ভাব · · ভাষণ নোংরা · · · পদোরতি · · সিনিরার লেফটেনাক · · · হকুম · · · সংখা · · · •৩৯ · · · জানুয়ারী ২৭, ১৯৪৪ · · · ছাপ - .. ইউনিট কমাণ্ডারের যাক্ষর · · · নিভূলি · · · কালি · · · কোন পদে ছিল · · · পদাতিক কোম্পানীর অধিনায়ক···নিযুক্তি ··· ১৪২৭ ··· ১ই নভেম্বর ১৯৪৩ ··· ছाপ ··· इंडेनिंहे कमाशास्त्रत्र याऋह ··· निष्ट्र्य ··· काशि ··· शहक धरः অন্যান্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা · • লাল ভারাপদক, বিশিষ্ট সেবা-পদক · • • জন্ম তারিখ ১৯১৩ · দান-কালুগা · · পরিবার · · বনিষ্ঠ আত্মার নেই · · · ভাকা হয়েছিল · · ইমান জেলার সামরিক কমিশারিরেভ · · প্রাই মরস্কি এশাকা · · · জুন, ১৯৪১ · · · অন্ত্র রাখতে অনুমতি দেওরা হয়েচে · · প্রাপকের যাকর · · · চাপ नरमञ ... इडिनिहे ক্ষাপ্তারের याक्त .. (मक्त ... কারণেকো · · ভাগেরটার गटक षाद्य ... कानि ... এक्ট छ মিল विशा (नहें।

কোমরের ভান দিকে ছোরা ··· ভার মানে লোকটা গুটা ? ··· ঠিক বোঝা যাচেছ না ···

ভ্রমণ-পরোয়ানা · · · কমার বদলে দাঁড়ি · · · সাছেতিক চিচ্চ · · ছাপাই · · · হাট ছাট অক্ষর · · · কোণের ছাপ · · ছাপ · · বাক্ষর · · · নিজুলি · · কা ধরনের কাগজ · · যুদ্ধ কেত্রের ঘাঁটি লং ৭২৫২০ · · ৭২৫২০ ? · · · চেলা চেলা মনে হচ্ছে যেন · · · দেবার ভারিখ · · ১০ই আগস্ট, ১৯৪৪ · · ক্যাপ্টেন ইলাভোমংসেভ এ. পি. এবং ভার সলে ছ্লুন অফিসার, · · · ভিলনিরাস, লিডা এবং সংলগ্ন এলাকা · · · কাজের ভার : হাই কমাণ্ডের নিধারিভ দারিছ পালন করা, সময় দশ দিন, ১১ থেকে ২০শে অগস্ট · · · বৈলবাহিনীর ব্যক্ত নং ইউনিটের কমাণ্ডারের দেওয়া নির্দেশ · · · বৈলবাহিনীর · · · পাশ দেখালে সেটা বৈধ হবে · · ৷ ইউনিট কমাণ্ডার কর্ণেল লিয়াপিন · · · পিছন দিকে · · · কমাণ্ডারের অফিসের সরকারী ছাপ : ভিলনিরাস ১৬৮, লিডা ১৫৮০ ভিলনিরাস ১৬৮, লিডা

আগস্ট পর্যন্ত কোথায় ছিল ? এবং গত রাতে ? ছাপগুলো · · কালি · · · বিনিরার সেফটেনান্ট চুবারভ · · · পেফটেনান্ট ভাসিন · · · ছাপ · · কালি · · · সব ঠিক আছে !

প্রা নিজেদের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করছে, শাস্ত হয়ে আছে 
কথার ইউক্রেনের টান শুনতে পেলাম যেন ?! অন্য তুলনের ব্যাপারটা কি ?

সামরিক অনুমতি পত্র ... আকার ... মলাটের কাগজ ... দলিলের
নাম ... ছাপার ধরন ... তারকা ... সাঙ্কেতিক চিক্ত ... সিরিজ ... নস্বর ...
ফটো ... মাথা ... নাক ... ঠোঁট ... চিবুক ... সব মিলে যাচ্ছে ... ছাপ ...
ইউনিট কমাপ্তারের স্বাক্ষর ... নিভুল ... লেফটেনান্ট কর্ণেল ... রোমানভ
... তারিশ ... কালি ... কী ধরনের কাগজ ... মুখের মধ্যে একটা সুন্দর
ব্যক্তিভের ছাপ আছে ( একটু গোমড়া-মুখো হলেও ), ... ইয়া, মুখটা বেশ
সুন্দর।

সংবাদবাহক · · ইলাতোম্ব্যেভ আলেক্সি পাভলোভিচ · · বর্তমানে বৈন্যবাহিনীতে কর্মরত · · · পদোন্নতি · · · সিনিয়ার লেফটেনান্ট · · হকুমনামা নং •২৪ · · ১ই ফেব্ৰুয়ারী ১৯৪৬, · · ক্যাপ্টেন · · ছকুমনামা নং ০৭ · · · ১১ই জামুরারী ১৯৪৪ · • ছাপ · • ইউনিট কমাণ্ডারের স্বাক্ষর · • নিভুলি · • কালি · · যে পদে ছিল · · বর্তমান পদ · · পদাতিক কোম্পানীর কমাণ্ডার · · · ছকুমনামা · · নং ৩২১৬ · · ৷ ৩০শে নভেম্বর, ১৯৪২ · · বাটালিয়ান চীফ অফ স্টাফ হিলেবে নিযুক্ত · · হকুমনামা নং ৬২৫১ · · · ২৭শে ডিলেম্বর ১৯৪৩ · · • हान · · • रेजेनिते कमाश्राद्यत्र साम्बद · · विकू न · · कानि · · निक এবং বিশেষ সুযোগ-সুবিধা · · · রেড ব্যানার সম্মান চিহ্ন · · প্রথম শ্রেণীর দেশান্ধবোধক যুদ্ধের সমানচিষ্ঠ · · · মস্কো যুদ্ধের পদক · · ভদ্ম তারিধ: ১৯০৮ · · • জনাহান : লাবিনস্থায়া গ্রাম · · · নিজম্ব সংগার : স্ত্রী নালেজদা ইভানোভা ইলাডোমংসেভ · · মাইকণ শহর · · মাইকণ কেলা সামরিক ক্ষিশারিয়েত কর্তৃক ভেকে পাঠানো হয় · · · মার্চ ১৯৪০ · · ভারী · · ভার রাপতে অমুমতি দেওয়া হয়েছে · · সংবাদবাহক · · ঘাকর · · নিভূপ · · · ছাপ · · ইউনিট কমাণ্ডারের স্বাক্ষর · · লেফটেনান্ট কর্ণেল রোমানভ · · · निष्ठ्रं न · · · ष्यार्शक्रोत नरम मिरन यार्ट्य · · · कानि · · · रकान विधा निर्हे।

হাসপাতালের সাটিফিকেট · · · সামরিক অসুমতি পত্তের মধ্যে রাখা · · · হঠাৎ রাখা হরেছে, না ইচ্ছাকুত ? · · · আকার · · · ছাপার ধরন · · · হোট

অকরে ছাপা · · · সাছেতিক চিছ্ন · · কেংগের চৌকো ছাপ · · ২২১৫ নম্বর হাসপাতাল, · · · ওচা আছে লিডাতে ! · · · ক্যাপটেন ইলাভোমংলেভ · · · আলেজি পাভলোতিচ · · · চিকিংসাধীন ছিল · · · ৩০শে এপ্রিল থেকে ৪ঠা আগস্ট পর্যস্ত · · · ডুলাইরের শেষ পর্যস্ত ছিল ভিয়াজমাতে · · · আপাতলৃষ্টিতে নিপুট্ভভাবে ন্যায়সলত · · · নিয়েমেন দল সংকেত পাঠাতে শুরুও করেছে জুলাই থেকে, যখন ও হাসপাতালে ছিল ৪ঠা আগস্ট পর্যস্ত · · আহা · · বী কারণে · · · বোমার টুকরো বুকের বাঁ ধারে বিট্ধে ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল · · · ভাংলে সবটাই তো মিলে যাছে · · চিকিৎসার সময় · · · বোগ নির্ণয় · · · কালি · · · কা ধরনের কাগজ · · · লড়াই করার সময় আহত · · অনুছেদ অনুসারে সব রকম যুদ্ধের কাজ করার সময় লারীরিকভাবে সক্ষম বলে খোষিত · · প্রধান মেডিকাল অফিসার · · · লেফটেনাল্ট কর্ণেল কুদিনভ · · · সাকর · · · নিভূপে · · ছাপ · · কালি · · · বেড বাানার ছাপাখানা, মন্ধো · · · সুশচেভদ্ধায়া স্ট্রীট ২১ · · · অর্ডার ফর্ম ২০৭৫ · · · ওটাও মিলে যাছেছ · · সব ঠিক আছে।

কথায় ইউক্রেনের টান!

আলেক্সি ইলাভোমংসেভ · · বড় শক্ত ঘাটি · · এরা যদি এছেক হয় ভবে লোকটাই নিশ্চয় নেভা · · · অনেক বেশি অভিজ্ঞ · · আমাদের ভদন্ত ফাইলে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে ৷ · ·

উচ্চতা · · · সাধারণের চেয়ে বেশি · · · ঝাটাসোটা গছন · · মুখ · · · ডিমের মতো, পরিস্কার · · · কপাল · · মাঝারি · · প্রশন্ত · · শুর মুকের মুক্ত বাঁকা · · · নাক · · · মাঝারি · · · খাড়া · · · নীল চোখ · · · খুসর মুল · · লক্ষাটে কান · · · গলা, পেশী বহুল · · · সোজা কাঁথ একটু গড়ানে । সবকিছু খাড়া · · · , সবকিছু মাঝারি · · · সিদ্ধান্তে আসার মতো তেমন কিছু নেই।

বিশেষ চিহ্ন 
ইউক্রেনীয় টান 
ধনুকের মতো একটু বাঁকা পা

ভাহলে ইউক্রেনীয় টান 
জলদি।

কোনোভালভ ? · · · একটু চাপা নাক · · · গোলোভাভেছো ? · · · বা কাজতে উল্কি · · ইভান ইয়াকভলেভ ? · · · ওপরের ঠোঁটটা ছোট · · · নাঝানভ ? · · · আগেই ধরা পড়ে গেছে · · · ডেপাকভ ? লম্বা, রোগা, কঠার হাড়টা উট্ · · · সিমকো ? · · · কালো চুল · · · · ফেল্লভ ? · · · চওড়া চেউ বেলানো ক্র · · · এলিসীভ ? · · ইভানিংছি ? · · · বেরনিউক ? · · · ওলিরায়েভ ?

··· ভাবিলি ওরলন্ত • ··· ভেরেন্ডিরেন্ড • ··· লিনেড্রি • ··· পোমিনেন্ড • ··· অমুস্ভিপত্র · · মলাটের বুনোট আর আকার · · দলিলের নাম · · বী बन्दबन ... जानका ... किनिर्श्यका ? त्राका व्क अवर वानामी काच ... শংকেতিক চিহ্ন ... ছাপ দেওয়া ... সিরিজ ... নম্বর ... ফটোগ্রাফ ... মাধা · · · কণাল · · · নাকের হাড় · · · চিবুক · · · সবগুলো মিলে যাছে · · · খুব কম বয়স · · · ছাপ · · · ডাসখন্দে পদাভিক স্কুলের অধাক্ষ · · · মেজর জেবারেল অন্তিপিন · · যাক্ষর · · নিভূ'ল · · ডারিখ · · কালি · · কাগজের বুলোট · · · প্রাপক · · · ভাগিন • ৷ ৷ · · অপর জন একটু বড় · · · বিধাইল দেরগিয়েভিচ · · বর্তমানে দৈলুবাহিনীতে কর্মরত · · বাজুল ? · · · ক্লইভৰের মতে। মুখ · · "ড়" শব্দটার ওপর কোর দিয়ে কথা বলে · · পদোরতি ... লেফটেনাক ... ছকুম নামা নং ... ১০৯ ... ভারিব ১৭ই জুলাই ১৯৪৪ আৰকোৱা অনভিজ্ঞ যুবক ওর উদিটাও নতুন মনে হচ্ছে · · চাপা · · · ফোমিন । · · · সে আরও একটু বেঁটে, কাঁধটা একটু উঁচু · · · যাক্ষর নিভূ'ল • এশিক্ষণ ফুলের অধ্যক্ষ · · · মেন্দর জেনারেল · · · কালি · · · বারিলনিকভ ় • • ঢালু কণাল, কানগুলো বেরিয়ে আছে • বে পদে ছিল • • নিয়োগ করা হয় नি · · সম্বান চিহ্ন ও বিশেষ সুযোগ-সুবিধা · · জন্মতারিখ-: ১২৩ এবং व्यक्त कात्रिन · · • वय ১৯১১ · · • बाह्या ज · · जाहरन जिला कात्रीन कि व की हरना • जिक्क मः मात्र • मा • किनारेश পেরোভনা ভাসিনা • काकारन স্মানম্যবিত · · · নোকোলনিকি সামবিক কমিশাবিয়েত কর্তৃক আছুত · · ১১ **শালের কেন্টেম্বর মানে · · · অন্ত রাংতে অনুমতি দেওরা হরেছে · · · কাল-**একটু উঁচু কাঁপ · · লাকের ভাল ধারে ছটে। বসজের লাগ · · · बाक्त ... निष्ठ्र हाश ... काशि ...

ওরা সভি । বিভাই বেজাজ শাস্ত রেখেছে · · · হয় ওরা সং লোক নয় ওদের কার্যজপত্র বহুবার পরীক্ষা করা হরেছে এবং ওরা জানে কার্যজপত্রে কোধাও কোনো ক্রটি নেই · · · সাম্বরিক ইউনিট নং ৭২৫১০ · · · ৭২৫১০ ? · · · জন্মি !

উক্রাইনীয় টান ··· হয়তো ওটা চ্থনভের পুণ্য চোধ, সক চিবুক ··· আলজুনিন পু ··· আগেই কি ধরা পড়ে গেছে পু ভোগানিউক পু ··· ও এক্টু বেশি সন্থা, কাঁধটাও সোলা ··· পোপভ পু ··· বড়, বঁড়শির সভ নাক ··· কেন্ত্ৰত পু না! বাসিলেভিক্কি ? রাইবনিকভ ? দেমকিন ? ··· ইয়াকুবিন ? মাখভ··· কোজিরেভ ? ··· প্রোভসেকো ? ··· স্তাদ্যোভিক্কি ?

নিশিচতভাবে ধকুক পা ... এটা ধরেই এগিরে চল ! ... ওরা কখন, কীভাবে জললে এল ! ... ওরা যখন এখানে চুকেছিল তখন নিশ্চরই চোখ এড়াতে পারে নি ! ... তবে কি ওরা ভোর হবার আগেই চলে এসেছে ! ... সেটারই সভাবনা বেশি ... কিছু ভাললে ... কিছু সেটাও ভো অনুমান ! ... কিছু জললে কী করছে ওরা, উড়িয়ে দিই ওদের ! ...

কথার উক্তোইনীর চান এবং সামান্যধনুক-পা । · · · ঞকবার চিন্তা কর !
- · · ভালভাবে চিন্তা কর এবং কিছু না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকো না ! . . .

৮১। অফিস সংক্রান্ত ন্যাপত্র

সাংকেতিক তারবার্তা

व्य छाउ वक्त्री।

किनवान्छ न्रभौत्न.

১৯৪০ সালের ১৯শে আগস্ট তারিখের····নং চিঠির উত্তরে:
সিলোভিচি জললে পূর্ণমাত্রার সামরিক অভিযানের পাশাপালি গৃহীত
ব্যবস্থার প্রস্তুতি ক্রত এগিয়ে চলেছে এবং সম্পূর্ণ করা যাবে—

- (क) विकान विठा ७० मिनिटिंद गर्था आनर्भ काँन-धद अन्।,
- (খ) রাত ১টার মধ্যে আদর্শ বড় হাতীর জনা:
- (গ) ২০শে আগস্ট রাভ ১২টা ০০ মিনিটের আগগে নর আগদর্শ বাল্টিক টালোর জন্য।

**हरशात्र**ण

বেতার দূরভাষ সংবাদ

ইগোরভ সমীপে.

#### वित्मव महकाती त्वावना

আজ ১৯শে আগঠ ভারিখে, গকাল ১১টা ৩৫ মিনিটে, বিমান-বাহিনীর অফিসারের পোশাক পরা গুজন অজ্ঞাত পরিচর ব্যক্তি গ্রোদনো সামরিক বিমান ক্ষেত্রে চুকে পড়ে এবং উড়ানো শিক্ষার জন্ম আলাদা করে রাখা একটি জলী বিমান ই.টি.আই.এল-এ-৫ দখল করে নেয়। তাদের বাধা দিতে গিয়ে একজন যন্ত্রবিদ লেফটেনান্ট অলিয়েভ তাদের হাতে মারা গেছে।

৯০৪ নং বিমান ঘাঁটি বাাটালিয়নের তিনজন ড্রাইভার সলে সলে বাবস্থা অবলম্বন করে তাদের পেট্রোল টাাংকার চালিয়ে চলে যার বিমান অবতরণ কেত্রে এবং পিশুল ও ছোট বন্দুক দিয়ে গুলী চালায় বিমানটি লক্ষা করে। কিছা তাসত্ত্বেও ঐ অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিরা বিমানটি নিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে উড়ে যেতে সক্ষম হয়। এবং তাদের সন্ধান পাওয়া যায় নি। বিমান-বিধ্বংসী কামান ও মেশিনগান চালানো হয় পুব দেরীতে, তাতে কোনো ফল হয় নি।

বেতার মারফং নির্দেশ পেরে সুভলিকির পূর্ব দিকে আকাশে উজ্ঞয়নরত এক ঝাঁক জলা বিমান চুরি হওয়া বিমানটিকে বাধা দেবার চেন্টা করে কিন্তু তার গতিপথ পাল্টাতে না পেরে এবং বিমান ক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনতে না পেরে গোলা বর্ষণ করে বিমানটিকে ধ্বংস করে, এবং আগুন ধরে গিয়ে যুদ্ধ সীমান্ত থেকে ৮—১০ মাইল দূরে ক্রোসনোর পশ্চিমে একটি জললে ভেলে পড়ে। সেই জায়গায় তল্পানী দল পাঠানো হয়েছে, তালের মধ্যে আছে পাল্টা গোয়েলা বিভাগের অফিসার এবং বিমানবাহিনীর বিশেষজ্ঞরা।

বিমানক্ষেত্রের কর্তবারত অফিসার কাাপ্টেন রুদাকত এবং কমাপ্তান্ট সিনিয়ার পেফটেনান্ট মিয়াকিসেভকে পদচ্যত করা হয়েছে।
প্রথম ও চতুর্থ বিমানবাহিনীর দৈল্যদল কর্তৃক বাবহৃত গ্রোদনো
বিমানক্ষেত্র ও অলাল্য বিমানক্ষেত্রের অবস্থিত ইউনিটের সকল
কর্মীদের জনা অবিরাম ও কঠোর সতক প্রহরা দেবার প্রয়োজনীয়তা
সক্ষমে নির্দেশ-উপদেশ দেওয়া হছে। এই বিমান ক্ষেত্রের পরিসীমা
বরাবর পাহারাদারদের সংখ্যা বিশুণ করা হয়েছে এবং বিমান
অবতরণের সক্ষ ক্ষেত্রটার বাবার ব্যাপারে কঠোর নিয়ম্বণ বাবস্থা চাল্য
করা হয়েছে: বিমান থেমে থাকার জায়গাতে পাহারা দেবার
দলকে সাব্যেশিনগান ও হালকা মেশিনগান দেওয়া হয়েছে এবং তারঃ
চিক্ষিণ ঘক্টা পাহারা দেবে।

বিন্তারিত তদন্তের ফলে দেখা গেছে যে. যারা বিমানটি দখল করেছিল তারা গতকাল সন্ধাবেলার বিমানক্ষেত্রে চুকে পড়ে ভল্লানী ঘাঁটিতে প্রথম বিমানবাহিনীর সৈন্যদলের কর্মচারী বিভাগের দেওরা নির্মিত অফিসারদের অনুমতিপত্র ও পাশ দেখিরে, পরবর্তীকালে পরীক্ষা করে দেখা গেছে সেগুলো জাল।

তলাশী ঘাঁটির পাহারাদার সার্জেন্ট পাভলভের বক্তব্য থেকে জানা যাছে যে, ঐ অজ্ঞাত পরিচর লোকের সঙ্গে দেই এজেন্টদের অনেকাংশে মিল আছে যাদের ধরবার জনো জরুরী তল্লাশী চালানো হছে। তৃজনের মধ্যে একজনের কথার উক্রোইনীর টান ছিল, সে যে পাশটা দেখিয়েছিল ভাতে পানচেঙ্কো বা পাশচেঙ্কোর নাম ছিল। এই কারণে আমরা অনুমান করছি যে এই লোকগুলিই হল সেই এজেন্ট যাদের আমরা খুক্ছি নিয়েমেন অভিযানের সঙ্গে যুক্ত থাকার বাাপারে, যারা আাবওয়ের রের দেওয়া দায়িছ পালন করার পর জার্মানীতে ফিরে যাবার চেন্টা করছিল।

ইউ.টি. আই. এল-এ ৫ বিমানটি চুরি করা সংক্রাপ্ত বিস্তারিড বর্ণনা, জরুরীকালান সংবাদ প্রেরণের নির্মান্সারে অবিলক্ষে পাঠানো হচ্ছে।

ज्या स्वाधियां क्ष

### ৮२। পরিদর্শন

'আপনার কাছে আর কোন কাগজপত্ত আছে ?' পাভেল প্রশ্ন করলো।

'এওলে≀ই কি যথেউ নয় ?' ক্যাপ্টেনের ভক্ম। অ<sup>হ</sup>াটা দল নেভা পা**ন্টা** শাস্ত্ৰকা

'শহরের ক্ষেত্রে ওই গুলোই যথেক্ট, কেছ এখানে … ঠিক তা নয় … স্বই কাঠ খোট্টার মত সংক্ষিপ্ত !… এখানে এই জন্মলে প্রচুর বেআইনী দল আর প্রাতক দৈন্য আছে … ।'

'আপনার নিশ্চরই আমাদের পলাভক বা বেআইনীদল বলে মনে করছেৰ-

না ?' প্রশ্ন করলেন ক্যাপ্টেন, বেশ বোঝা যাচ্ছিল উনি অস্তুট হয়েছেন এবং সেই সলে এই অন্তুত কথা শুনে বেশ মঞাও পাচ্ছেন।

'নিশ্চরই না ···' বিব্রত হয়ে পাভেল বলল। কিন্তু কথার আছে না পরে হৃঃখ করার চেয়ে আগে সাবধান হওরা ভাল। বাড়তি সাবধানতা নিলে কারুর তো কোন ক্ষতি হচ্ছে না।'

'ঠিক আছে তাহলে,' ক্যাপ্টেন বললেন, 'কিছু মাফ করবেন, আপনারা আমাদের কাগজ-পত্র তো পরীক্ষা করছেন, অধচ আমরা আপনাদের পরিচয় জানি না।'

'আমরা কমাণ্ডান্টের অফিসের লোক,' নিজের সম্বন্ধে বছবচনে কথা বলল পাভেল এবং শান্তভাবে হেসে বলতে লাগল, 'এই পাহারাদলের আমি ছ নম্বরের অধিনায়ক · · · এবং এখানকার পার্টি শাখার সম্পাদকও বটে,' বেশ গর্ব সহকারেই বলল পাভেল এবং সলে সলে গন্তীর হয়ে গিয়ে বলে উঠল, 'আর এই দেখুন · · · ' যুদ্ধ সীমানার ঠিক পিছনেই সমস্ত এলাকার সব সামরিক ও অসামরিক ব্যক্তিদের পরীক্ষা করার জন্যে কমাণ্ডান্টের দপ্তর থেকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তার অনুমতি পত্রটা সে চাপা কোটের পকেট থেকে বের করে ক্যাপ্টেনের হাতে দিল। তিনি অনুমতি পত্রটা খুলে দেখলেন, আধ মিনিট ধরে সাবধানে দেখার পর ফিরিয়ে দিলেন এবং প্যান্টের পকেট থেকে ভেঁড়া খেন্ডা একটা চামড়ার বটুরা বের করলেন।

'কি কি দেখতে চান ! মাইনের বই · · · কাপড় জামার কুপন · · · র্যাশন কার্ড · · · পার্টীর কার্ড · · সন্মান চিহ্নের সার্টীফিকেট !'

'দেশাই যাক,' সঠিকভাবে কোন নির্দিষ্ট উত্তর না দিয়ে এড়িয়ে যাবার মত করে বলল পাভেল। তারপর ওঁদের কাগজপত্র সহজে নিজের অপরি-হার্য আগ্রহ দেখাবার কারণ ব্যাখ্যা করার মত করে বলল, 'আইন চার বে আমরা যেন সব নিরম মেনে চলি · · · হকুম হকুমই!'

বটুয়ার ভেতর থেকে বের করা কাগজপত্র সে নিল ক্যাপ্টেনের হাজ থেকে। কয়েকটা দিল ইগরের হাতে এবং এই রকম অবস্থার সঙ্গে খাশ খাইরে জ্র কুঁচকে অন্য কাগজপত্র পড়তে শুক্ত করল।

পাতেল ইচ্ছে করেই নিজের পরিচর দিতে গিরে পার্টি শাখার সম্পাদক বলেছিল, ভার কারণ যদি ওরা পার্টি কার্ড দেখার ওবে সেওলো পরীক্ষা করার সম্পত্ত কারণ দেখাতে পারে 3 এবং ইগরকে ঐ লোকের মূল কাগজ- পত্র পরীক্ষা করার পর যতটা হওরা উচিত তার চেরেও বেশি নিম্পৃত্ হরে যেতে দেখে পুরো বাাপারটার কথা প্রসঙ্গে নিজের আরও সক্রিয় ভূমিকার কারণ দেখাবার জন্যও বটে, পাভেলকে ত্রুনের হরে কাজ করতে হচ্ছিল। ইগর তখন যে কাগজপত্র তাকে দেওরা হয়েছিল সেগুলো সুবিবেচনার সজে এবং বিশেষজ্ঞের দ্রুতভার পরীক্ষা করে পাভেলকে কেরৎ দিল। পাভেল তারপর আবার ইগরকে দিল ক্যাপ্টেনের মাইনের বইটা, এবং যথেই অনিছা সহকারে ও অনীহার সঙ্গে ইগর দেটা নিল। পরীক্ষার কাজ চলতে লাগল • • •

পাটি কার্ডের মধ্যে তৃ ভাঁজ করে রাখা একটা অতান্ত ছেঁড়া খোঁড়া খাম দেখে ওটা খুনলো পাভেল, তারপর যেই বুঝতে পারলো ওটা একটা চিঠি তখনই সলে কার্পেনকে ফিরিয়ে দিয়ে কড়া গলায় বলল, এটা ফিরিয়ে নিন…বাজিগত চিঠিপত্র আমরা পড়ি না।

তারপর ক্যাপ্টেনের র্যাশনকার্ড দেখতে দেখতে পাভেল জিজেদ করল, 'বাডতি র্যাশন আপনি কোথায় পেয়েছিলেন ?'

'ইউনিটে ফিরে।'

'আর ভামাক ়'

'আমাকে বলছেন ? হাসপাতালে থাকার সময়<sub>।</sub>'

'ৰিডাতে ?'

'না ভিয়াজমাতে,' শান্ত গলায় উত্তর দিলেন ক্যাপ্টেন, 'আমাদের মন্ত যে সব অফিসার যান্তা পুনরুদ্ধারকারী তাদের ওরা লিডাতে আনে না, ঐ ভিয়াজমা থেকেই সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দেয়।'

'এবং আপনাদের কি আছে · · · আর কি কাগজপত্র আছে ?' পাভেল আন্ত ছুজন অফিসারকে প্রশ্ন করল। কোন কথা নাবলে খুব ধীরে ধীরে এবং ইচ্ছাকুভভাবে াসনিয়ার লেফটেনাল নিজের চাপা কোটের বুক পকেটটা খুলে কাগজপত্র বের করে পাভেলের হাতে ভুলে দিল। লেফটেনাল ও ভাই করল। দিতার জনের কাগজপত্র পাভেল সলে সলে ভুলে দিল ইগরের হাতে: ইগর কোন কথা না বলে সেওলো নিল, কিছু স্বার ওপরে ফে কোমসোমল কার্ডটা ছিল সেটা না খুলেই পাভেলকে ফিরিয়ে দিল।

মেডিকাল সাটিফিকটটা খুলে পাভেল একটু হেসে দিনিয়ার লেফটেনাককৈ বলল, 'বলভে পারা যায় যে কোধায় যেন আপনার সংক আমার মিল আছে ··· একই হাদপাতালে ছিলেন ··· জানেন, আমিও এই হাদপাতালে ছিলাম ··· প্রার এক মাদ ··· যেবার অদুস্থ হয়ে পড়ে-ছিলাম ··· ।' আবার কাগজটার দিকে তাকিয়ে একটু থেমে বেশ অস্তরল-তার সুরে বলল : 'য়ে মেরেটাকে ঐ হাদপাতালে পেয়েছিলাম ··· ফু: ··· ওদের রাঁধুনি ছিল ···সুন্দরী আর বেশ গোল গাল ··· আদল পীচ ফল থেন।' ওর সব কিছুই বেশি বেশি ছিল ··· স্থারী সেনাপতির বৌ।' পাছার ত্পাশে হাত ত্টো ছড়িয়ে দিয়ে দেখাতে চাইছিল রাঁধুনীটির কভ "বেশি বেশি ছিল এবং সেই সলে তার চোঝে যেন মপ্রের ঘোর লাগল। দারুণ চালাক মহিলাটি ··· হয়তো ওকে আপনি চেনেন ··· লিজাভেতা, স্থানিয়ার সার্থেন ছিল !'

একটু পরে দিনিয়ার লেফটেনান্ট উত্তর দিল, 'না, চিনি না। 'র াধুনীদের ব্যাপারে আমার কোন আগ্রহ নেই!'

'e: ··· আছো ··· বুঝেছি ··· বুঝদারের মত দীর্ঘদার ফেলে পাভেল বলল, তারপর ডুবে গেলঃকাগজপত্তের মধ্যে।

কোমদোমল কার্ডের কাছে পৌছে, হেদে লেফটেনাণ্টকে জিজ্ঞেদ করল, 'বলছিলাম কি ফ্রণ্ট দদর দপ্তরের লেফটেনান্ট কর্ণেলের সঙ্গে আপনার কোন আত্মীয়তা নেই, না?'

'না,' একটু লজ্জা পেয়ে উত্তর দিলেন ুলেফটেনান্ট।

'অথচ চেহারায় খুব মিল আছে। তাই ভাবছিল।ম উনি আপনার দাদা কিংবা কাকা! চমৎকার মানুষ! দারুণ বৃদ্ধিমান, দেনাপতি হবার যোগা। আলেনকে বেশ আনন্দে কাটিয়ে ছিলাম আমরা একদকে, গর্ব করে জানাল পাভেল, 'হুজনে মিলে কতগুলো বোডল যে শেষ করেছিলার বলা কঠিন। আমার সঙ্গে দেখা হলেই বলেন, "বলো, কমাণ্ডান্টের অফিদ কেমন চলছে?" আর আমি উত্তর দিই, "এখনও বেশ বহাল তবিয়েতে বেঁচে আছি দাদা।" তার উত্তরে তিনি সব সময়ে বলেন, "তাই তো হওয়া উচিত। যুদ্ধক্রে থেকে এত দুরে থাকলে কী ক্ষতিই বা তোমার হতে পারে। ক্রুদে শয়তান।"

প্রাণ খুলে হাসল পাভেল, এবং তারপরেই যেন তার হঠাৎ কর্তব্যের ভাকের কথা মনে পড়ে গেল, এবং সলে সঙ্গে জোরে নাক টেনে গন্তীর হয়ে কাগন্তপত্ত দেখতে শুকু করল।

## ৮৩। পাভেল আলিওখিন

ও কিছু বলছে না কেন ? · · · ভুলে গেছে নাকি ? · · · আমাকেই প্রশ্ন করতে হবে দেখছি। · · · শান্ত হও · · · অভিনয় করে যাও · · · ব্যাপারটাকে প্র সংজ করে রাখে · · · কি প্রতিক্রিয়া হয় লক্ষা করে যাও · · · এবার · · · প্রতিক্রিয়ার ছিটে ফোঁটাও দেখা যাছে না · · · এই ভল্লাশীভেও ভারা বিচলিত হয় নি। · · · আর যাই হোক ষাভাবিক ভাবে এটাও ভো একটা বড় ব্যাপার · · · নিজের পরিচয়টা দিয়েই দেখি · · · ওর মুখটা ভারী সুন্দর · · · ওদের কাছে যথেন্ট কাগজপত্র আছে এবং বাড়ভিও · · · কিছু এরা কারা ? · · · জললেই বা এরা কি করছে · · · ওদের মুখ দিয়ে বলাও · · ·

অফিসারের মাইনের বই · · · মলাটের বুনোট আর আকার · · · দলিলের নাম ... চাপার ধরন ... সিরিজ ... নম্বর ... সম্ভব ... আলেক্সি পাওলে।ভিচ ইলাতোমংসেভ · · · ক্যাপ্টেন · · · অধিনায়কছের পদে কতদিন চাকরী করেচে • • • • কোল পদে ছিল • • নির্মিত মাহিনার হার • • • দীর্ঘদিন চাকরী করার জন্য বাড়তি মাহিনা · · · পরিবারের জন্য বিশেষ বরান্দ · · · প্রাপকের স্বাক্ষর ... ইউনিটের কমাণ্ডার ... লেফটেনান্ট কর্ণেল ... বিত্ত বিভাগের প্রধান ··· সিনিয়ার লেফটেনান্ট ··· কালি ··· ছাপ ··· ভারিখ ··· কালি ··· কাগজের বুনোট · দাখনো ? · · · ঠোটটি মোটা, বেরিয়ে আছে · · মাইনে দেওয়া · · মাদ · · বাড়তি এবং বাদ দেওয়া ও ধার, বিশেষ বরাদ · · · বদলি এবং পরিবর্তন · · ইউনিটের নাম · · নির্মিত মাহিনার হার · · বিশেষ বরাদ্দের জন্য বাদ দেওয়া · · তার পরিবারের জন্য বিভবিভাগের প্রধান ... সিনিয়ার লেফটেনান্ট ... স্বাক্ষর ... প্রথমটার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে ... हान ... कानि ... शतिवादात कना वित्यव वहाक ... खा ... नारमकना ইভানোভা ইলাতোম্বদেভা · · মাইকপ শহর · · বাড়তি এবং বাদ দেওয়া ... নিয়ন্ত্রণ ভাউচার ... আগউ ... সেপ্টেম্বর ... জলছাপ ... সব ঠিক चाहि।

মাইদাল্লিকভ ? · · কালো চোৰ · · · দেনিসেছো ? · · উল্লেখযোগ্যভাবে

পার্টির কার্ড ... মলাটের বুনোট এবং আকার ... রঙ ... ছাপ দেওয়া …তুনিয়ার মজতুর, এক হও। …গারা ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টি (বল্পেভিক) ... ছাপার ধরন ··· ফটোগ্রাফ ··· মাথা ··· নাক ··· ঠোঁট ··· চিবুক ··· স্ব মিলে যাচ্ছে ··· ছাপ ··· রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান যাক্ষর ··· বিশেষ কালি ... কাগজের বুনোট ... অল ছাপ ... প্রাপক ... ইলাডো-মংদেভ · · আলেজি পাড়লোভিচ · · চাকরী ভতি হবার তারিখ · · অক্টোবর ১৯৪২ এটা ওর পকে যাচেছ · · কার্ডটা যে সংগঠন দিয়েছে ভার নাম · · রাজনৈতিক বিভাগ, ১৫৭নং পদাতিক বাহিনী · · · প্রাপকের স্বাক্ষর · · সদস্য পদের চাঁদা দেওয়া · · িরমিত মাহিনার হার ... পাটি সম্পাদকের যাক্ষর ... অক্টোবর ... নভেম্বর ... প্রেটুন ... ডিদেম্বর ... পদোন্নতি ... ও তাহলে কোম্পানীর কমাশুর হয়েছিল ? ... মোট প্রাপ্য ... স্বগুলোই মিলে খাচ্ছে ... ছাপ ষাক্ষর ... ১৯৪৩ ... মাইনের হার ... এপ্রিল ... মে ... জুন ... জুলাই ... ছাগ্স ... আগ্নের পর অন্য ছাপ। অন্য যাক্ষর ... এ তখন তাহলে হাদপাতালে ছিল · · তারপর অন্য ইউনিটে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাকে ৽ · · সম্ভব ... দেপ্টেম্বর ... অক্টোবর ... আরেকবার পরিবর্তন—হাসপাডাশের পর নিশ্চয়ই ওকে অনা কোন ইউনিটে পাঠানো হয়েছিল · · সম্ভব · · ঠিক • ডে ছেবছর · · বোট প্রাপা · · সব মিলে যাছে · · ছাপ · · ঘাকর · · ১৯১৪ ... জানুয়ারী ... বেতন বাডলো ... পলোমতি ... জানুয়ারী পর্যন্ত কোম্পানী কমাণ্ডার ছিল · · সম্ভব ? · · নিশ্চয়ই · · এওলো মিলে যাছে · · ওর কাছে যে অনুমতি পত্র আছে তার দঙ্গে ... ফেব্রু ... মার্চ ... এপ্রিল ... মে মাদে আরে একটা পরিবর্তন ... মে, জুন, জুলাই ... আবার হাস্পাতালে · · আগটের মাইনে এখনও দেওরা হয় নি · · · ছাপ · · · আকর ··· नव ठिक चाहि।···

দৈল্যবাহিনী ইউনিট নং ৭২৫১০ ··· ৭২৫১০ ··· স্পৃষ্ট বোঝা যাচ্ছে ও চোখ পাকাচ্ছে ··· ওদের মনের জোর ধুব বেশি দেখছি ··· কিছু এরঃ কারা ?—ধরা কি সভিত্ত অফিসার না অফিসার সেকে আছে ? ৭২৫১০—এটাতো সংরক্ষিত করে রাখা বিশেষ রেজিমেন্ট ! নোভায়া ভিশনা · · · এটা ভিলনিয়াস থেকে ৬ মাইল দুরে, অথচ ও কমাতান্টের আফেসে হাজিরা দিখেছে জুনিন ৬৫ গু! হয়তো ওবা যায় নি এবং সেটা করেছে সরস্থিত কংবা ভারা আশে-পাশের কোনো এলাকায় ছিল !

অফিদারদের পোশাকের কুপন, মলাটের বুনোট আর আকার · · · দলিলের নাম ··· ছাপার ধরন ··· ছাপ ··· কোয়ার্টার মাস্টার ··· ক্যাপ্টেন • বাক্ষর • কালি মূল কাগজের বুনোট • • ২৫৭ নং পদাতিক ডিভিশনের সদর দপ্তর · · · অক্টোবর ১৯৪১ · · · সব মিলে যাচ্ছে · · প্রাপকের স্বাক্ষর · · · পোশাক 🦣 দি · · · পোশাকের নাম · · · দেওয়ার তারিখ · · · পরিমাণ · · · পশমের বাঁকা টুপি · · সূতার বাঁকা টুপি · · ফারের টুপি · · বড় ওভার কোট · · সৃতীর ছালা কোট · · · দেওয়ার তারিখ · · কতদিন পরা হয়েছে ••• মিলে যাছে ••• স্যাণ্ডিবিন ? ••• টেপ। চিবুক, বাঁ কানে ভিল ••• পশমের চাৰা কোট · সৃতার পাণ্ট · · পশ্মের চভড়। পাংক · · বেজি জাঙ্গিয়া · · সূতার মোজা ··· সূতীর তোভয়ালে ··· কোন্ তারিখে পেয়েছে ··· সব কিছুই মিলে থাচ্ছে · · চামড়ার বুট হতো. ফারেব কোট · · ডুলোভরা পান্ট · · গর্ম গেঞ্জি · · গ্রম জালিয়া · · শীতকালের দন্তানা · · সৃতীর খেজা · · · গরম মোজা · · · ভেড়ার চামড়ার ছোট কোট · · ৷ ফেল্টের তৈরী বুট জুতো · · ফরিয়ে দেবার তারিখ · · ৽াদপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এপ্রিল মাদে · · ডটাই মিলছে · · চাপা কোটের কোমরবদ্ধনা · · পাল্টের কোমর-বন্ধনী · · · বাপ · · · নক্শা রাখার খাপ · · · পিঠের থলি · · · কম্পাস · · · বাইনোকুলার · · আকার · · · দৈর্ঘা—শস্থা · · বড় ওভার কোট · · · ৪২ · · · ফারের টু:প ··· ৬ ··· বুট জুতো ··· ৮ ··· মোরোজভ ? ··· সরু মুখ ··· উন্নত কপাল · · লাল প্রোলেতাইায় ছাপাখানা · · মস্কো · · অর্ডার ফর্ম · · · ১৫ · · · সব ঠিক আছে !

সরু চোষ ··· ইগর ঝুরাভশিয়ভ ? ··· নাকের ডগাটা একটু উল্টোনো ··· লুকোমস্কি ? ··· তলার ঠেঁটেটা একটু ঝোলানো ··· স্ত্রেশ্চুকে ? ··· আগেই ধরা পড়ে :গছে ! ··· বিজাইয়েভ ··· বাদামা চোষ ··· জ গণুকের মত ··· শিনকারেছো ? ··· ভেরখোভস্কি ? ··· মানোখন ?

অন্থায়ী অনুমতিপত্ত ··· নম্বর ··· আকার ··· দলিলের নাম ··· ছাপার ধরন ··· সাংকেতিক চিহ্ন ··· ছাপ ··· যাক্ষর ··· কালি ··· কাগজের বুনোট অম্বিউ মুহুর্তে—৩২

সর চোখ · · · জলদি ! · · · কোশেভর ? বাদামী চোখ এবং বঁ গালে একটা আঁচিল · · আলে আিয়েভে ? · · · লোমেশ জা · · ৷ ঢোকা বর্ণার · · ফোবা ? · · · · গোপ্তার হয়েছে · · · ভাগিলি ইগনাতভ ? · · · কালো চুল · · ৷ বোভিয়া– কিন ? · · ৷ বইচেভস্কি ? · · ৷ লাইসেজো ? · · · ডেনিস গুরিয়ানভ ? · · · পলিনিন · · · মিসচেজো ? · · ·

মিসচেকো গা কপায় উক্রানীয় টান · · গ গুকেব মতে। সামানা বাঁকা পা অশ্বাবোলী বাহিনীদের মতো · · সক্র চোগ · · · এ কি সভাই মিসচেকো হতে পারে ? · · · বর্ণনাটা · · · দেশং এ রকমই লাগছে · · · মিসচেকোর চেহারায় খারো একটু গাস্তার্য আছে · · · জন্ম ১৯০৫ · · · এখন ওর বয়স ৬৯ · · · আর এই লোকটা ? · · · প্রাত্তিশ ? · · · এ কি সভাই শিতেকো ? দেরী করো না !!!

#### ৮৪। তামান্ত্রে<del>সভ</del>

আমার ওপর যে তুজনের "ভার" ছিল তাদের ওপর নগর রাখছিলাম আমি এবং বার বার লেফনেনানেটব দিকেও তাকাচ্ছিলাম, কিন্তু কৌতৃহল— উদ্দাপক কোনো কিছু ধবতে পারছিলাম না। তিনজনেই খুব ফাভাবিক আচরণ করছিল এবং শাস্ত ছিল, ভয় খাবার কিছুই নেই এমন লোকেদের মতো, এবং এই নির্থক ভল্লাশীতে অথথা সম্য ন্ট করার জ্না মৃত্ প্রতিবাদ জনাচ্ছিল যেন।

আমি পাভেদের দিকেও তাকাচিছলাম এবং তাকে প্রশংসা না করে থাকতে পারছিলাম না! এই ধরনের সুহুর্তগুলোতে সব সময়েই মনে হয় ওব তুশনায় তুমি একটা শিশু, নেহাংই বাচচা, তার চেয়ে বড় কিছু নায়। এই ধননের মুহূর্তগুলোভে খুব স্পান্ত ভাবে বোঝা যায় যে ওর পাশে তুমি একটা বলশালী লোক ছাড়া আর কিছুনও।

তুমি দেখবে কত সরল ওর মুখ এবং প্রশ্ন করার সময় মুখে চোখে হতভদ্বের ভাবটা কত নির্ভর্যাগাভাবে ফুটিয়ে তোলে, যখন কাগঞ্পজ্ঞ চায়, দেখতে শুরু করে অথবা হঠাৎ ওগুলো ফিরিয়ে দেয় লোকগুলোকে, আবার নেয় এবং আবার ফেরৎ দেয়। এই দেওয়া-নেওয়া করাটার অর্থ ও দেখে নিতে চায় লোকগুলোর মধো কেউ নাটো আছে কি না, পাভেল কিছে কী অসাধারণ দক্ষতায় নিজের কাজ করে যাচ্ছিল, তার মানে ইগর এবং এই লোক তিনটেই যে স্থাসিধে মানুষ সেটা ও বুঝে গেছে। একবারে ইটা মনে না করলেও ওকে অন্ততঃ গোঁয়ার, অল্ল বৃদ্ধি গোঁয়ো বৃদ্ধু মনে করছে।

আনি দাঁত চেপে ধরলাম, যেন গাঁকে গাঁক করে হেদে না ফেলি, যখন ভানলাম ও বেশ অন্তর দুরে ওই তিনজনের সঙ্গে তাস শতালের রশধুনী নিয়ে আলোচনা করছিল তার পশ্চাদ্দেশ কত চওড়া ছিল ওা দেখাছিলো। তবে ঐ সময়টিতে সিনিয়ার লেফটেনালটি পরিস্কার একটু ইতন্তত করছিলেন, অথচ প্রথমটা একেবারে সরল এবং বান্তববাদী প্রশ্ন এবং আহত অবস্থার হাসপালে পড়ে থাকা কোনো সৈনিকের পক্ষে গৃহস্থালীর কাজ করার লোক এবং রাধুনীদের সম্বন্ধে কিছু জানা আদৌ সন্তব নয়—থার যাইহোক হাসপাতাল তো প্রাথমিক চিকিৎসা করার বাটালিয়ন নয়।

অনানা সব বিস্তারিত বিবরণের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ সুম্পট বিরতির
মণে। পাডেল কি দেখছিল তা অনুমান করতে পারছিলাম না আমি।
আমার এ অভিজ্ঞতা ছিল নাথে শক্তপক্ষীয় একেন্টরা প্রায়ই এড়িয়ে যাবার
চেটটা করে যেগুলোকে আপাতদ্ফিতে সামানা নিরীং প্রশ্ন বলে মনে হয়,
অন্তঃ তাদের কাগজপত্রের তুলনায়। তার কারণ এই য়ে, আত্মরোপন
করে থাকার জনা যে মন-গড়া কাহিনা তাদের গড়ে তুলতে হয় তার
জনা ইউনিট বা সংগঠন যেগুলিতে তার। কাজ করেছে বলে দাবী করে
তাদের কমাণ্ডারদের সম্পক্তে সব খবর বিস্তারিতভাবে শুনে মুখন্থ করে
রাখে; যে হাসপাতালে চিকিৎসা হয়েছে বলে, সেথানকার প্রবাণ
কর্মীদের খবরও জেনে রাখে, সিনিয়ার অফিসার এবং সেনাপতিদের
চেহারা তো বটেই, সেই সঙ্গে তাদের ছোটখাট আচার-আচরণ সম্বন্ধেও

সব খবরাখবর ভালভাবে জেনে নিয়ে মুখন্থ করে রাখে কিন্তু প্রত্যেকটি সাধারণ দৈনিক, কেরাণী বা হাসপাতালের সব কটি নাস পার ওয়ার্ড-পেবিকাকে মনে রাখা বান্তবে অসম্ভব। কোনরকম্ভাবে স্তর্ক না করে দিয়ে যখন ঐ ধরনের প্রশ্ন করা হয় তখন কী ভাবে তার উত্তর দেওয়া হবে ? ... তুমি হয়তো বলবে ... ইাা, জানি ... কিন্তু প্রশ্নটা যদি খুব পাঁচোয়া প্রশ্ন হয় এবং লিজাভেতা নামের যদি কোন রশধুনী না থেকে থাকে. তবে ? এবং তখন যদি তুমি আখার উত্তর দাও, 'আমি তাকে চিনিনা—সে ক্লেত্রেও এটা খুব ফাঁদে ফেলা প্রশ্ন হতে পারে কারণ সেই রাধুনীটি হয়তো ওখানকার একজন "বিশিষ্ট ব্যক্তি" এবং তাকে না জানাটা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

পাভেশকে চমৎকারভাবে বোকার ভাগ করতে দেখাটাতেও সভািকারের মঙা পাওয়া যায়। অবশ্য প্রয়োজন পড়লে ভাল পেশালার অভিনেতাও হয়তো ঐ রকম বোকার অভিনেত করতে পারবে, কিছু পাভেল যে চাপের মধ্যে আছে সেই অভিনেতাকে যদি ঐ চাপের মধ্যে রাখা হয়, পাভেলের ঘাড়ে অনান যেসব ভার চাপানো আচে সেই ভারওলো যদি অভিনেতাটির ওপর চাপানো হয়— তবে ভার ঐ খেলার অভিনয় খতম হয়ে যাবে এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কথার টান দেখে বিচার করলে মাথা কামানো ক্যাপ্টেনটি যে আমারই
মতো দক্ষিণ দিক থেকে এদেছে এটা পরিজার বোঝা যাচছল প্র সম্ভব
উত্তর ককেশাস বা রোভ্ড বা ক্বান স্তেপ অঞ্চলের লোক, এমনকি আমার
গ্রাম নভোরসিম্ভ থেকেও আসতে পারে। ওর চেহারাটা আমার ভাল
লাগছিল এবং সাধারণভাবে ওর সম্বন্ধে ভাল ধারণা হয়েছিল আমার।
বেশ ক্ষুপুষ্ট চেহারা, ওদের ভাষায় পুব হাসিখুশি এবং ও সব ব্যাপারে বেশ
গাস্তীয় সহকারে, ধীরে সুস্থে কাজ করছিল।

এক্ষেত্রেও আমি দব কিছু আগে থাকতে হিসেব করার চেইটা করছিলাম।
গায়ের জোরের প্রশ্ন উঠলে আমি যে ক্যাপ্টেন বা মুডলের চেয়ে বেশি
শাক্তধর একথা বলতে পারি না। তবে যদি দৌড়বার প্রশ্ন ওঠে সেক্ষেত্রে
আমার ভাববার কোন ব্যাপার নেই এবং ও ব্যাপারে ও অন্যান্য ব্যাপারেও
আমি যে ওদের চেয়ে ভাল দে বিষয়ে সন্দেহ নেই আমার।

ভারপর আমার মনে পড়ল আঞ্জ ভারবেলায়, মাত্র বারে ঘনী আগে

আমি চিন্তা করছিলাম কোণঠাদ। গলে পাওলোদ্ধি কি রক্ম আচরণ করবে,
অথচ সব কিছুই পরে ভূল প্রমাণিত হয়েছিল এবং আমার ভাষণ লজা পেতে
লাগলো। গাছে কাঁঠাল থাকা অবস্থায় গোঁফে তেল দেওরার কোন মানে
হয় না। তবে বেশ কিছু লোক এইভাবে গোঁফে তেল দেওরা শুকু করে
দিয়েছিল।

কোন পারিত্পূর্ণ কাজেব ভার শুাভকা সচরাচর নিজের প্রভাক নিরন্ত্রণে নির নাল্যবিদ্ধান বিষয় পাকে। আমি জানি যে হাজার হাজার কোকাককে তল্লানী আর পরাক্ষার কাজে লাগানো হ্যেছে এবং শভ শভ ভামামান দলকে সক্রিয় করে ভোলা হ্যেছে এবং আমি এখন সোমনে স্পেষ্ট দেখতে পাজি যুদ্ধ দামাত্র থেকে পশ্চাঘ্টী এলাকার মাইলের পর মাইল অঞ্চলে যুদ্ধ ছোলের তৃটি বিভাগে এখন কি ঘটে চলেছে। জরুরী কালীন পদ্ধতিক—আগে কাজটা হাতে নাও, পরে প্রশ্ন করো।

অবশ্য এর দক্ষে ভড়িত হাজার হাজার লোকের প্রভাবেই একটি ষপ্প দেশছে. এবং দেই একমাত্ত ষপ্পতি হল—ওদের ধরা! যেকোন উপারে, এবং থেকোন মুলো। কিন্তু এন. এফ.-এর ওপর আমার বিশ্বাদ আছে এবং আমার দৃচ্ প্রভায় ছিল যে এই তল্লাশীর মধ্যমণি হয়ে থাকবেন ভিনিই এবং অন্দের তুলনায় আমানেরই বেশি সুযোগ থাকবে কাজটা করার।

তবে সুযোগ পাওয়া এক জিনিদ এবং ফল পাওয়া দম্পূর্ণ ভিন্ন किনিদ;
এবং এখনও পর্যন্ত কোন ফলাফলকে বাস্তব রূপ নিজে দেখা যাজেই না---

<sup>\*</sup> জকরীকালীন পদ্ধতি: যুদ্ধ সামান্তের পশ্চাদভাগে যখন শক্তর কর্ম তৎপরতা বেড়ে যায় তখন তাদের বাধা দেবার জন্যে স্বরক্ষের শক্তি ও জনশক্তিকে কাজে লাগাবার বাাপারে কার্পণা করা হয় না, সেই সময়ে কঠোর নিয়ন্ত্রণ বাবছা এবং পরীক্ষা পদ্ধতি ও ব্যবহা নেওয়াকে বলা হয়। ৬ই পদ্ধাতিট প্রয়োগ কবার সক্ষে তথু সামরিক পোরেক্ষা বিভাগ নয়, সব রক্ষের স্থানীয় নিয়প্রাপ্তা সংস্থা, নিয়প্তা সৈল্যলা, কমাগুলের অফিসের কর্মীবা কৈলাহিনীর ইউনিট ইত্যাদি সকলেই জড়তে থাকে। তার ফলে পরিবেশে উত্তেজনা বাড়তে বাধা, যেমন ভূল করে গ্রেপ্তার করা (যেগুলো বটে থাকে চেহারার সাদৃশোর ফলে এবং পেশেহজনক পরিস্থিতির কাকতালীয়বং উদ্ভবের ফলে ইত্যাদি) এবং টেক এই কারণে পাল্টা-পোরেক্ষা বিভাগের পেশাদার দক্ষ ক্ষ্মীরা এই শ্রেরের ব্যবস্থা অবলম্বন করাকে প্রস্তেভাবে অপছক্ষ করে।

ওদের কাগজপত্তে কি আছে আমি জানি না—ওদের মুখগুলো আমি লক্ষা করছিলাম: ওদের এত শাস্ত এবং আজু বিশ্বাদে ভরপুর দেখছিলাম যে আমি নিরাশ হতে শুক্ত করলাম। নিজের অজ্ঞাতদারে যেদব অভিবাক্তি আর প্রতিক্রিয়া কাজ করতে থাকে, তার কোন চিহ্ন মাত্র এক্ষেত্রে দেখা যাচ্চিল না।

এদিকে কাগজপত্র দেখা পাভেল প্রায় শেষ করে এনেছে অথচ এখনও পর্যন্ত পূর্ব নিধারিত কোন সংকেত ও আমাদের দেয়নি। ওর চোখও পাভেলের মত, ওকে ফাঁকি দেওয়া যায় না এবং কাগজপত্রে কোথাও কোন অসক্তি থাকলে, বা এমন কিছু যায় সলে মিল খুট্জে পাওয়া যাছে না, তবে সেটা তার চোখ এড়াবে না। এবং সঙ্গে সকে সতর্ক হবার সংকেতটাও নিশ্চয়ই দিত 'আমি বুঝতে পারছি না…' (অথাৎ নজর রাখো!)। তাহলে মনে হছে কাগজপত্রে কোথাও কোন অসক্তি নেই, সব কিছু একেবারে নিশুত, নিভুল, তারপর আমি অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলাস জিনিসপত্র ধুলে দেখাবার কথা বললে ওই তিন জনের কি প্রতিক্রিয়া হয় তা দেখার জন্যে……

৮৫। অভিযান সংক্রান্ত নথীপত্র বেতার দূরভাষ সংবাদ

জকরী

हेर्गावक मगील,

আপনার পাঠানো প্রতিষেদনে লেনিনগ্রাদ থেকে ভিলনিয়াসে বিমানে করে পাঠানো পরিচালকসহ ১৯টি সামরিক অনুসন্ধানী কুকুর পৌছেছে কিনা ভার মীকৃতি নেই। দয়া করে খবর নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জানান।

क् निराम्खः

সাংকেতিক তারবার্তা অভ্য**ন্ত জন**রী চ

यारगाजामच नगीरन.

বিশেষভাবে ভারপ্রাপ্ত হরে বেতার-ধেলার অংশগ্রহণ করার সময় এবং ভ্রমণ-প্রোরানা সমেত লাল ফৌছের অফিসারের ছয়বেশ্চে থাকা অবস্থায় আপনার লোকেরা ভূপ করে রাট্রীয় নিরাপন্তার বাইলোক্ষণ গণ-কমিশারিয়েতের ক্যাপ্টেন বরিসেক্ষো ও নভো-বিশভকে গ্রেপ্তার করেছিল। তালের অবিলম্বে ছেড়ে দিন; এবং প্রয়োজন পড়লে তালের পরিবহণের বা অন্য কোন ধরনের সাহায্য চাইলে দেবেন।

বরিসেক্ষো আর নভোঝিলভকে যে ভ্রমণ-পরোয়ানা দেওয়া হয়েছিল তাতে তারিখ দেওয়া আছে ৩য়া আগস্ট, এবং ওওলো লেখা ১য়েছিল ২৭শে জুলাই তারিখে সৈন্যবাহিনীর ৬২০৩৫ নম্বর ইউনিটে অর্থাৎ নতুন সাংকেতিক চিহ্ন বলবৎ হবার আগে।

পमिशाक्छ,

## সাংকেতিক তারবার্তা

व्यक्तारा करूरी।

হৈণারভ সমাপে.

আমি জানাচিছ যে তুপুর ১টা ৬ মিনিটে নির্দেশিত এলাকায় কদিনিংক্তি জলল জিলা তয়তয় করে খোঁজার জল্যে প্রেরিত অভিযানের সলে যুক্ত কমিরন্দ ও আমামান দল ২০০ জনের একটি দলের মুখোমুবি হয়, অনুমান করা হচ্ছে তারা গুলু সামরিক সংগঠন আরমিজা কোডোয়ার লোক, রাইফেল সাব-মেসিনগান ছাড়াও তাদের সলে ছিল ৬টা ভারী মেসিনগান (এম. জি. মডেল) এবং জার্মান মটার।

ভথানে যে লড়াই হয়েছিল তার ফলে উভয়পক্ষে অনেকে হতাহত হয়। আমরা হারিয়েছে ২৯ জনকে তার মধ্যে আছেন সমাদ পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের সদর দপ্তরের একজন প্রতিনিধি, ক্যাপ্টেন জাতুলভদ্ধি এবং পশ্চাদবর্তী অঞ্চলের প্রহরী দল থেকে আসা ভ্রামামান গোষ্ঠীর কমান্ডার লেফটেনান্ট-কর্ণেল কো্মারভ।

আমরা সঙ্গে সজে লাল ফৌজের কাছে সাধায় চেয়ে স্থলপথে ক্লিনিংক্তি জললে সৈন্যদল পাঠাতে বলি এবং ওটে ২০-র মধ্যে যুদ্ধ ছৃগটি নির্ভর্যোগাভাবে থিরে ফেলা হয়। বর্তমানে গুপ্ত দলটি
সেই জায়গাটাকে চারদিকে থেকে বাঁচাতে চাইছে যেখানে তারা
অবস্থান করছে, এবং সেই জায়গাকে চারধার থেকে মেদিনগান
আর মটার দিয়ে তীব্রভাবে আক্রমণ করা হচ্ছে। আগামী এক
ঘন্টার মধ্যে, শক্রর প্রতিরোধকে ভেলে ফেলার সলে সলে আমরা
আপনার নির্দেশ পালন করার জলে বাঁপিয়ে পড়বো—পূর্ব নিধ্পারিত
একাকাকে পূজ্যাঃপুজ্যভাবে ওল্লাশী করবো। ফলাফল যা হয় সলে
সলে জানাব আমরা।

কুলিক ভ

### সাংকেতিক তারবার্তা

व्यवास कक्त्री

গ্রিগোরিয়েভ সমীপে,

জরুরী কালীন তদন্তের সঙ্গে সম্পর্কিত থাদের অনুসন্ধান কর। হচ্চে তাদের সঙ্গে নির্দিষ্ট মিল থাকায় গ্রেপ্তার করা সামোখিন এবং ক্রিভংসভকে একটুও দেরী না করে লিভাতে পাঠীয়ে দিন।

কড়া পাহারায় তাাদর পোরে চিয়ের উত্তর-পশ্চিমে ৬ নম্বর বিমান ক্ষেত্রে পাঠান, যেখানে আমাদের পাঠানো একটা ডগলাস বিমান (৫১ নম্বর) আধ ঘণ্টার মধ্যে অবত্তরণ করতে যাছে।

পলিয়াকভ

# ৮৬। ক্যাপ্টেন ইগর আনিকুশিম

তিনজন আগজুকের মোকাবিল। করার জন্যে ইগর যখন গাছের আড়াল থেকে এগিয়ে এলো তখন ও খুব গল্পীর মেজাজে ছিল এবং ঐকান্তিকভাবে থনে মনে বলছিল কি কি কাজ তাকে করতে হবে, কোন্ কোন্ কর্তব্য হাকে সমাধান করতে হবে।

সেই দিনের প্রথমার্ধের আগাগোড়া: ভিনবার নির্দেশ-উপদেশ পাওরা ধবং বিমান্থাটিতে যা দেখেছিল তার জন্যে সে গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত রেখেছিল, যেটা সাধারণ নয় এবং দায়িত্বপূর্ণও বটে। অথচ কার্যতঃ দেখা গেল পুরো ব্যাপারটাই অতান্ত সাধারণ, গভানুগতিক কাজ।

যাদের কাগজণত্র ওরা পরীক্ষা করছিল দেগুলো পরীক্ষান্তে সাধারণভাবে একেবারে নিভূপে দেখা গেল, তব্ও ইগরের কাছে ব্যক্তিগ্তভাবে করেকটা ব্যাপারের মিল কিছে এতান্ত ভাংপর্যপূর্ণ, অতান্ত প্রত্যন্ত্রাগ্য বিষয়কে পরিক্ষৃত্ট করে তু:লছিল।

অমশ পরোয়ানায় প্রয়োজনীয় সংকেত-লিপি এবং গোপন চিক্ন (কমার পরিবর্তে দাঁড়ি) এবং "স্পেশাল" তার চাউনীতে শুধু গতকালের কথা তাদের জানিয়েছিল এচাডা দলিলটার পিচনে ভিলনিয়াস আর লিডা কমাগুন্টের অফিসের অতি পরিচিত চাপগুলো এবং তার নিজের অর্থাৎ ক্যাপ্টেন ইগর মানিকৃশিনের ষাক্ষরটাও দেখতে পেল। একথা যদি তাকে মেনেও নিতে হয় যে হয়তো ও ভূল করে থাকতে পারে এবং কোন কিছু তার নজর এড়িয়ে যেতে পারে. কিছু দলিলপত্র পরীক্ষা করা, কর্মীদের সতর্ক প্রহর। এবং বহুদংখাক গ্রেপ্তারের ব্যাপারে যে চমৎকার মান বজায় রেশে চলেছে ভিলনিয়াদের কমাগুন্টের অফিস, তা অনাদের কাছে আদর্শ হিসাবে সরকারাভাবে আকৃত। ওটা এমন একটা জায়গা যেখানে ভূলগুলো কিছুতেই চোখ এড়িয়ে থেতে পারে না।

গত বসন্তকালে ইগার নিজে যে হাসপাতালে ছিল রোগী হিসাবে সেই হাসপাতালেই দেওরা আহত হওয়ার সাটিফিকেটটা ছিল ইলাভোমংসেভের অনুমতি পত্রের ভিতরে। সে সময় হাসপাতালটা ছিল ভিয়াজমায়, তারপর লিডাতে গৈল্যদল এগিয়ে যাওয়ার ফলে হাসপাতালটাকেও সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং ঐ শহরেই ঘাছা পুনক্রারকারী রোগীদের নিয়ে যাওয়া হতো দেরা না করে তাদের নিজেদের ইউনিটে পাঠিয়ে দেবার জল্যে। এর অর্থ হল এই গে কাগজপত্রে যা কিছু লেখা আছে তা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ঘটনার সঙ্গে মিলে যায়।

হাসপাতাল থেকে ইগর ছাড়া পেয়েছিল জুন মাদের মারামাঝি এবং
ইলাতোমংসেড ছাড়া পেয়েছে ছয় সপ্তাহ পরে। ওরা আলাদা আলাদা
বিভাগে ছিল, অথচ তাদের হাসপাতাল সাটিফিকেটে একই ধরনের এবং
অস্তুতভাবে জটিল স্বাক্ষর ছিল হাসপাতালের প্রধান মেডিকাল-অফিসার
ব্লফটেনাক কর্ণেল কুদিনভের।

এটা একটা বিচিত্র কাকতালীয়বং ঘটনা যে ত্বজনেরই প্রকৃত আঘাতজনিত কতটা ছিল একই ধরনের। ত্বলেরই ব্কের ডানধারে আঘাত
পেরেছিল, ত্বনেই ভূগেছে আঘাত-জনিত বক্ষগত ফুদফুদ প্রনাহের অদুখে,
শুধু ইলাভোমংদেভ আঘাত পেয়েছিল বোমার টুকরোয় আর ইগর পেয়েছিল
লাব-মেশিনগানের গুলির চোট। তার ক্ষেত্রে বাাপারটা আরও খারাপ
হয়ে উঠেছিল এই জন্যে যে চারটে গুলির একটা আটকে গিয়েছিল তার
ফুদফুদের ওপর দিকে এবং ওখান থেকে ওটাকে বের করা ছিল খ্ব কঠিন
কাব্ব, কারণ গুলিটা ছিল উপ-কণ্ঠান্থির ধমনীয় খুব কাছে। ধাতুব এই
সর্বনাশা টুকরোটার জনেটি তাকে শুধু হাল্কা কাজের জন্য বেছে নেওয়া
হয়েছে।

ইগর যে ইলাতোমংদেভকে দেখে চিনতে পারে নি তার ছন্যে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। হাসপাতালের চারটে বিভাগে প্রায় হাজারখানেক রোগী ছিল, তাছাডা শলা চিকিংসার তিন নম্বর বিভাগটা ছিল অনা একটা আলাদা বাডিতে। তাসত্ত্বে শলা চিকিংসার তৃতীয় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অফিসার মেজর লোজোভারকে ২গর চেনে, যার কথা ইলাতোমংসেভ বলেছিল। লোজোভক্ষি ছিলেন লেনিনগ্রাদের লোক, এই সুপরিচিত শলা চিকিংসকটি গানবাজনা ভীষণ ভালবাসতেন, লোকে বলে অপারেশন করার সময়ও তিনি নাকি গুন গুন করে গান গাইতে থাকেন।

প্রজ্যেক দিন সংশ্বাবেদা খাওয়ার পর তিনি তাঁর বাডির ক্যাণ্টিনে এক বন্দীর জন্যে গ্রুপদী সঙ্গীতের আয়োজন করতেন। নিজের সংগ্রহ থেকে বেকর্ড নিয়ে আসতেন, চালিয়াপিন, সবিনভ এবং অন্যান্য বিখ্যাত গায়কদের প্রাওয়া একক কণ্ঠদলীত। যত তাড়াতাড়ি পারে উঠে পরে ওখানে থেতে! ইগর: পোজোভস্কির মোটাদোটা চেহারাটা ওর মনে পড়ছে, মাথায় কালো চুল, চাঁদির কাছে আসতে আসতে উঠতে শুকু করে দিয়েছে, ছোট ছুঁচলো দাড়ি, গান শোনার সময় এক কোণে বলে মাথাটা তুলতেন, নামাতেন।

লোভোভদ্কির নাষটা উচ্চারণ করা এবং প্রধান মেডিকালে অফিসারের আক্ষরের অবিসারণীয় অলংকরণ ইগরের ওপর যতোটা প্রভাবই বিস্তার করুক না কেন পাভেলের কাছে তার কোনো মূল্য ছিল বা এবং সেটা হওয়াও সম্ভব ছিল না। পরীকা চালানোর সময় ইগর "স্পেশাল কেন্দ্র চোখে আবিদ্ধার করেলা—সরলমনা একটি মানুব, উন্নতি করাক্

ব্যাপারে শজ্জাজনকভাবে মন্থর গতি, কথাগুলোকে ভেলে ভেলে উচ্চারণ করছিল নিজের নির্পদ্ধিটো লুকোতে পর্যন্ত পারছিল না। একবার একটা কাগজ নিলো, তারপর পরীক্ষা না করেই ফিরিয়ে দিলো ( ত্বার সে ভূল শোককে ফেরৎ দিয়ে ছিল ) এবং তারপর যেন হঠাৎ কোনো একটা কথা মনে পড়ে গেছে এমন ভাব দেখিয়ে আবার চেয়ে নিয়ে, আবার ফেরৎ দিলো। প্রতিটি কথায় মধ্যে বারবার "দেখছেন তো", "জানেন নিশ্চয়ই", "আছি", "ব্যাপারটা এই" বলা থেকে তার ভাষার দীনতা এবং শ্লথ চিন্তা ধারার কৃটিলতাকে আরও প্রকট করে তুলাইল। ইগর যে সময়ের মধ্যে খুঁটিয়ে তিনটে কাগজ দেখে নিচিছল, ঐ সময়ে সে দেখছিল মাত্র একটা।

দ্দিন কণা বলতে কি ও যে অতো বোকা দেটা পরীকা করার কাজ শুক চৰার আংগে বোঝা যায় নি এবং তার কারণটা বোঝাও সহজ। ছললেব প্রাপ্ত (গ্রে এই জায়গাটায় হেঁটে আদা পর্যন্ত এবং ঐ ফাঁকা জায়গাটায় যাওয়া প্রস্ত ও শুধু উপদেশ দিয়ে যাচ্ছিল, অভি পরিচিত গতামুগতিক কথাগুলো বার বাহ আওডে যাচ্ছিল এবং ওগুলো আগেও প্রায় বছবার বলে নিয়েছিল। ভাছাড়া ইগর তার নিজের চিস্তায় ভূবেছিল অর্থাৎ লেনা আর আসন্ন পার্টির কথা ভাবছিল, ভাই পাডেলের কথা পুর মনোযোগ দিয়ে শুনছিল না, শুধু যেটুকু তার প্রয়োজম-সাময়িক ভাবে তাকে যা করতে হবে সে শংক্রান্ত যা কিছু জানবার সেওশো শুধু জেনে নিচিছ্ণ অংচ পাভেলের কথা বলার অভ্যাস লক্ষ্য না করে পারছিল না। কিন্তু যে মুহুর্তে পাভেশের ৰোকা ভাবটা বিশেষ ভাবে ফুটে উঠপো, তখন থেকে চিন্তা করা আর বিল্লেষণ করতে বাধা হলো ও। ওর ওই হাস্যকর পোঁয়াতু মির ভাবটাও পরিস্কার বোঝা যাচ্ছিল। ইগর জানে যে এই ধরনের ৰাসুষ কখনও নিজেদের ভূল বা নিজেদের অসুমানের অসক্তিকে-ৰীকার করতে চার না।

পোশাকের কুপন, মাইনের বই, খাবার ভাউচার, রেলের পাশ এবং এই আভীয় কম শুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্তকে চাওয়া হতে। কমাখান্টের অফিলে এবং পাহারাদারদের ধারাও। কিছু শুরুত্বনই যখন মূল কাগজপত্ত সম্বন্ধে সম্বেহ জাগভো। এক্ষেত্রে পরিচর পত্ত এবং ভ্রমণ-পরোরানা ভূটোই বধায়থ আছে এবং ইগরের মতে আর অন্য কোনো কাগজপত্ত দেখানোরঃ

দাবী করার কোনো মানেই হয় না এবং সেই কারণেই ইগর ও-কাজটা আর করে নি এবং পাভেল নিজের থেকে ওটা করতে শুরু করে দিরেছে দেখে পেলো।

কমাণ্ডান্টের অফিসের কর্মীদের জন্য যে বিধি নির্ম নির্দেশিত আছে ভাতে পার্টির কাগজপত্র আদি চাওয়া চলবে না—চূডাল ক্রেত্রে দেটা চাওয়া যেতে পারে। যদি গুরুতর কোন কারণ দেখা দের এবং তাই দেখালেও ইগর নিজে পার্টি কার্ডটা ছাত দিয়ে ছুটলো না পর্যস্ত। চোখের পাতা একট্রও না কাঁপিয়ে পাভেল যখন কাগজপত্র খুলে পরীক্ষা করতে শুরু করলো তখন আড়চোখে তাকিয়ে ইগর আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষা করলো —ইলাতোমণ্ডেল পার্টিতে যোগ দিয়েচে ১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসে, যে সমষ্টা ছিল দেশের পক্ষে চরম গুর্দশার সময়।

আজ সেই অফিসারটি এঘানে দাঁডিয়ে, যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের শোঁর্যাবিশেষ পরিচয় দিয়েছে, আক্রিক অর্থে যে নিজেকে সমর্পণ করেছিল মাতৃভূমি আর শত্রুপক্ষের মাঝখানে, মক্ষোর প্রতিরক্ষাব ব্যাপারে যে অংশ নিরেছিল। যে শহরটি ইগরের ভাষণ প্রিয়, আর সেই অফিসারটিকে কিনা কোনো এক অজ্ঞাত কারণে পাভেল সন্দেহের চোখে দেখছে। বস্তুতঃ পরিক্ষার বোঝা যাচ্ছিল পাভেল তাকে তল্লাশী করতে চাইছে—প্রবং প্রতি মুহুর্তে ইগর "স্পোশালের" এই কাগজটার বিক্রন্ধে প্রতিবাদ করার ক্রন্থে মনে মনে এগিয়ে যাচ্ছে। এক সমরে সে তার অপছন্দের ব্যাপারটা মুশ্ব প্রকাশ করার ভার ইচ্ছাটিকে অনুভব করলো, যা ঘটছে সে সম্বন্ধে ভার ব্রেছধারণ। প্রকাশ করতে চাইলো।

যে ছোট ভাইটি মারা গেছে, তাকে এবং ইগরকে তাদের বাবা বলতেন যে প্রত্যেক মানুষ দর্বাগ্রে দায়ী থাকে নিজের কাছে এবং তার ফলে সেই হয়ে ৬ঠে তার নিজের সর্বোচ্চ বিচারক। বাবা তাকে এ শিক্ষাও দিয়ে-ছিলেন যে, যেদব জটিল পরিস্থিতিতে কাউকে যখন ব্যক্তিগভভাবে দিল্লান্থ নেবার দরকার হবে তখন সোভিয়েত নাগরিককে তার বিবেকের আপ্রম নিতে হবে এবং তাকে উল্লীত করে তার আত্মপ্রত্যের। ঘিধাহীনভাবে ইগর তাব বাবার এই উপদেশ পুরো যুদ্ধকালে মেনে চলে এসেছে এবং চডাল্ড বিল্লেষণে দেখা গেছে প্রভোকবারই ওর কথাটাই ঠিক বাবার এই উপদেশের জ্ঞানগর্জ দিকটার বড় পরিচয় ও পেয়েছিল তুবছর আগেকার একটা ঘটনার এভিজ্ঞতা থেকে যখন যে বাহিনীতে ও ছিল সেই বাহিনীটি ক্রমাগত লড়াইয়ের পর প্রায় অর্থেক দৈশকে হারিয়ে বঙ্গেছিল এবং প্রত্যেকটি ঘাঁটি রক্ষা ক্রার জন্যে প্রচণ্ডভাবে বাধা দিয়েছিল, এবং শেষ পর্যন্ত ভোলগা পর্যন্ত সরে আসতে বাধা হয়েছিল।

জার্মানর। তাদের বিভাগকে কয়েকটা ভাগে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল এবং ইগর, ব্যাটালিয়ানের অবশিষ্ট সৈণ্টের নিয়ে ১৫০ জনের একটা দল গড়েছিল, যে দলটা স্তেপভূমির দিকে এগিয়ে যাভয়া হুটো বড সড়কের মেড়ে চারপাশ থেকে শক্ত সৈনা দ্বারা বেষ্টিত হয়ে পড়েছিল।

দেশা শেল পদ এবং মর্যাদায় ইগরের স্থান দ্বিতীয় ওর সলে আছে পাশের রেজিমেন্ট থেকে আসা একজন কাান্টেন, মুদ্ধ ক্ষেত্রের পয়লা সারির একজন অভিজ্ঞ থোকা, মুদ্ধের প্রথম বছনে, যখন সংয়ান চিচ্চ্ সক্তের পাহরা থেক লা, তখন তারই মধাই কাান্টেন্ট রেড ব্যানারের ছাটো জকম পেয়ে বসে আছে, সে-ই খুব তংশর হার সজে নিজেদের ঘটাটির স্ব ত্মক প্রতির লগ বালে ব্যাহাত পাকা সভেও কাান্টেন ব্যাহাত প্রশান মাথায় ও কাঁবে আঘাত পাকা সভেও কাান্টেন পূর্ণোভামে সাজ করছিল এবং যুদ্ধ পরিছিতেতে তাপ সবোচ্চ ক্ষমতায় প্রতিতিত ছিল, দশজনের বেশি সৈলোর সালস আরে কর্মশান্ত প্রয়েছে যেন এক সভে কয়েক ঘন্টা কাজ করার ফলে ইগর আক্ষ্যিক অলে তা প্রেমে পড়ে গিয়েছিল এবং ওই স্কান মুহুতে পাবা ছজনে যে একসভে থাকতে প্রেমে তার তিলা ভাগাকে ধন্যবাদ দিয়েছেল।

তুজনেই শপথ নিল বিছুতেই পিছু হটবে না, শেষ নিংশ্বাস থাকা পর্যস্ত কেউ নিজেদের জায়গা ছাড়ব না। এটাই তাদের জনেকের কাচে ফাজুরক্ষাকরার জন্য শেষ যুদ্ধ একথাও সৈন্যরা বুঝে নিয়েছিল ট্রেঞ্চের মধ্যে আশ্রম নেবার সময়। ট্রেঞ্চের্ডিতে সবাই বাস্ত, এমন সময় হঠাৎ বেতার মারফৎ খবর এল—বইতে পারা যাবে না এমনসব সাজ সরস্তাম গোলাবাক্রন ফেলে ভারা থেন সবাই পূর্বদিকে, ভ্লগার দিকে ফিটে যায় জোব করে মার্চ করে এবং যাবার পথে ভারা যেন কোনরকম লভাই হের সঙ্গে নিজেদের না জড়ায় (যাতে আর কোন ক্রেক্তি না হয়)।

এমনিতে মনে হ'চ্ছল সব কিছু খুব স্পক্ট এবং ও নিয়ে মাথা ঘামাবার আমার কোন দরকার নেই। কিছে পুরো ব্যাপারটা চিন্তা করে ইগর কাাপ্টেনকে বলল যে ডিভিসনের কমাগুরে আর চীফ অফ দি স্টাফের সই আর সীলমোহর দেওয়া লিখিত নির্দেশ ছাড়া সে আর তার দৈরুরা বর্তমান ঘাঁটি ছেড়ে চলে যাবে না।

ক্যাপ্টেন ওকে অনেক বোঝাল, বাহ্যিক নিয়মকানুনের দাদ বলে গালগালও দিল। শত শত প্রাণ বংচাবার বদলে কাগজের ভংগাড়ার গড়ে
ভোলার দোষে দোষী সাবাস্ত করল এবং নির্দেশ পালন না করলে গুলি করে
মারা হতে পারে এই ভয়ও দেখাল। একটা পয়োঃনালীর তলায় মাটি তে
বসে, পাছে সৈল্যরা শুনতে পায় তার জল্যে গলা না চাড়য়ে তারা জোর তর্ক
শুরু করে দিল, কেউ এক পা পিছোতে চায় না। মাঝরাতের পর ক্যাপ্টেন
ভার সৈল্যদের ডেকে যা নির্দেশ দেবার তা দিল, এবং ভারপর অল্পকারে
গা ঢাকা দিয়ে যা করল, তা ইগরের কাছে অস্পত্তব মনে হয়েছিল। একটাও
গুলি না চালিয়ে গোপনে ৫০ জন দৈগুকে নিয়ে জার্মানদের অতিক্রম করে
চলে গেল।

ইগর অবশ্য রয়ে গেল তার দৈনাদের নিয়ে এবং করেক ঘন্টা পরে তুলনার অতিমাত্রায় সংখ্যাগারষ্ঠ শক্রদের সঙ্গে শড়াই করতে হয়েছিল তাকে। ওরা যাতে আজে বাজে কিছু ভেবে না বসে তাই ইগর তার দৈনাদের বলোছিল যে ক্যাপ্টেনের দলকে পাঠানো হয়েছে এক অভ্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ ও বিপজ্জনক কাজের ভার দিয়ে।

পেশাদার সৈনিক পরিবারে মাথুষ হয়ে এবং নিজে দৈনাবাহিনীতে যোগ দেবার অনেক আগেই ও জেনে গিয়ে। চল যে "অগ্নন্তনের কাছে তার ৬পর ওলার ছুমই হল আইন" এবং নির্দেশকে "বিনা প্রশ্নে অক্ষরে ঠিক সময়ে" পালন করা উচিত, তাসত্তেও এক্ষেত্রে গোঁয়ারের মত তা করতে অখীকার করছে, এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার নিজের হাতে নিতে গিয়ে কোন নীতি অনুসরণ করছে! প্রথমতঃ এটা হল সাধারণ জ্ঞানের ব্যাপার: জার্মানদের অগ্রগতির ব্যাপারে এই তুটো গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার সংযোগ স্থলের গুরুত্বটাকে ভালভাবেই জানে এবং তার দেশের কেল্ডার সংযোগ স্থলের প্রকৃত্বটাকে ভালভাবেই জানে এবং তার দেশের কেল্ডার্ক করতেই হবে এটা সে বুঝেছিল। তাছাড়া ডিভিগনের সদর দপ্তরের হকুমটা যে শুধু তার দৃঢ় বিশ্বাসের পরিপন্থী তা নয়, প্রতিরক্ষা দপ্তরের কমিশারিয়েতের ২২৭ নম্বর মৌলিক নির্দেশেরও বিরোধী, যেটা কমাণ্ডারদের অন্যান্য সকল বিজ্ঞান্তর

সঙ্গে সম্প্রতি ইগরও ত্বার দেখেছে, প্রথমত: সাধারণ দৈন্যদলে থাকার সময় এবং তারপর আবার সদর দপ্তরের ট্রেঞ্চে যখন ওকে ওতে সই করতে হয়েছিল সে যে ওটা জেনেছে সেটা দেখাবার জন্যে। স্তালিনের সই করা ঐতিহা,সক দলিলের কিছু কিছু কথা এখনও তার অক্ষরে অক্ষরে মনে আছে. "সোভিয়েত দেশের প্রতিটি টুকরোকে অগকড়ে ধরে থাকতে হবে এবং শেষ দস্ভাবা মুহুত প্রস্ত তাকে বাঁচাতে হবে…।"

২২৭ নম্বের মূল বিষয়বস্তুকে সংক্ষেপ হুটো বাক্যে প্রকাশ করা যায়—
"এক পাও পিছিয়ে আসা চলবে না।" বা "আমৃত্যু লড়াই করো।" যা
বাস্তবে পিছিয়ে অসাটা নিষিদ্ধ করেছে এবং সেটা সর্বভোজাবে ইগরের
বিশ্বাসকেই সমর্থন কংছে। বীরত্বের জন্ম হুবার সম্মানে ভূষিত ক্যাপ্টেনের
সক্ষে ইগর যে তর্ক করেছিল তার প্রধান ভিত্তিই ছিল ঐ নির্দেশনামা।
ক্যাপ্টেন অবশ্য তথনও নিজের মতটাকেই সমর্থন করলো এবং সক্ষত
কারণেই, যে সেনাবাহিনীতে আগেকার সব নির্দেশের বিরোধী হলেও
আত সাম্প্রতিক প্রতাক্ষ নির্দেশকে পালন করা উচিত এবং সৈনিকের কর্তব্য
হুপো আলোচনা না করে নির্দেশ পালন করা এবং চিস্তা করার কাজটা
ভাগনায়কদের ওপরেই ছেড়ে দেওলা উচিত।

চারপাশ থেকে শক্র বেইডিত হয়ে থাকা অবস্থায় ডিভিসনের দপ্তর থেকে ত্রুনের হাক্ষর ও সালমোহর যুক্ত সরকারা দলিলের জন্যে অপেক্ষা করার ব্যাপারে ইগর যে জোর করছিল তার অর্থ ইগরের দিক থেকে মূল নির্দেশকে পালন না করার একটা অর্জু লাত মাত্র। সে আমলা নয়, তুচ্চু ব্যাপারে অযথা জিদ করারও লোক নয়, কিন্তু যে ভাবে সৈনাদল অপসারণের ওপ্ত সংবাদটা তালের পাঠানো হয়েছে—থোলাখূলি ভাবে বেতার মারফ্রে—তার জনো ওর মনে গভার সন্দেহ দেখা দিছিল। আপত্তি জানাতে গিয়ে ক্যাপ্টেন বিচক্ষণতার সঙ্গে ও যুক্তি দেখিয়ে বলেছিল যে সংখ্যাগরিষ্ঠ শক্র সেনা থখন কোনো সৈনাদলকে বিরে ফেলে তখন সঙ্গে সংক্তেলিপিগুলিকে নই করে দেওয়া হয়, যে বিষয়টি সদর দপ্তর নিশ্চমেই বিবেচনা করেছিল।

এই চরম উত্তেজনার মুহু তে যখন ইগর ঐ অত্যস্ত দারিত্বপূর্ণ সিদ্ধাস্ত নি চিছলেন তখন ও নিজের সফলো, তার কৌ হতে পারে এসব নিয়ে বিন্দুমাত্র ঠিচস্তা করে নি, বরং ও শুধু চিম্ভা করেছিল মাতৃভূমির জন্যে কোন কাজটা হবে শবচেয়ে জরুরী আর উপকারী। লড়াই না করে পালিয়ে যাওয়া, নিজেদেশাজ-সরঞ্জাম বা গোলা বারুদের একটা অংশ ফেলে যাওয়া বা নাট করে যাওয়াটাকেই ও হাসাবর বাাপার মনে করেছিল। চরম অপরাধ বিবেচন না করলেও—ডিভিসনের সদর দপ্তরে এরকম বোকার মত চিন্তা কাব মাথার এসেছিল সেটা ইগঃ বুঝে উঠতে পাবছল না। কা তুংখে তারা ভোলগার দিকে ফিরে যাবে এবং তাও আবোর তাদের চলে যেতে বাগা করা হছে। তার মানে অংরও প্রায় সন্তর মাইল পূর্ব দিকে তালের প্রতিরোধ বাবস্থ গড়ে তুলতে হবে এবং বেদ্গল হওয়া গলাকাকে লতাই করে আবার জয় করতে হবে এব বেদ্গল হওয়া গলাকাকে লতাই করে আবার জয় করতে হবে থবা বি মানে হয় সেটা ও বুঝতে পারছে না । মানে হয়ও না । এরা যদি থেকে যায় এবং যদি চরম আঅবলিদান দেয়, অততঃ পক্ষে সামারক ভাবেও শক্রের অরগতি রুখে রাখতে পারে তাহলে পারিছিতি জন্য রকম হবে — এবং ইগরেব মনে হয়েছিল, ঐ ধরনের সংকটের মুহুর্তে যোদ্ধা হিসাবে এটাই হবে তাদের একমাত্র প্রকৃত কর্তব্য।

একশা জনেরও কম দৈল, তুটো মটার আর এবং দেখবার-কল-ভালা একটা ছোট কামান নিয়ে ইগর আর তার দৈলারা চৌমাথাকে আগলে রাখলো চিকিশ ঘন্টারও বেশি, যতক্ষণ না পয়স্ত আধুনিক যুদ্ধান্তে সুদজ্জিত একটা ব্রিগেড জোর করে বেইনী ভেলে ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। পরে জানা গিয়েছিল যে পিছিয়ে আসার নির্দেশটা বেতার মারফতে প্রচার করেছিলেন ডিভিসনের সদর দপ্তরে দৈলবাতিনী চলাচল বিভাগের উপপ্রধান, যিনি শক্রের হাতে ধরা পড়েন এবং তারপর প্রা তাঁকে সহযোগিতা করতে বাধা করায়। রেজিমেন্টের বেতার কর্মীণ তাঁর গলার হব চেনে এবং এই জন্মেই পরিস্কার বোঝা যায় পাঁচটার মধ্যে তিনটে দল কেন ঐ মধ্যা নির্দেশ পালন করতে ইতস্তত করে নি। এর ফলে যুদ্ধ সীমান্তের ত্টো বিভাগে দাকণ বিপদ ঘটেছিল, এবং তার জনা দায়ী ইগরের সেই পুরনো ক্যাপ্টেন ও অন্য তুজন অধিনায়ককে সংক্রিপ্ত তদন্তের পর প্রশি করে মারা হ্যু—কোন বিচার করা হয় নি, এসব ব্যাপারে অইনটা অত্যপ্ত সরলেন্দেন।

ব্যাপারটা নিজের হাতে তুলে নেওয়াটাই যে ইগরের পক্ষে সঠিক কাজ হয়েছিল সেটা প্রমাণিত হলো এবং যুদ্ধগত ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ খাঁটি আগলে রাখার জন্যে যে সাহস ও বীরত্বের পরিচয় ও দিয়েছিল তার জন্যে দেশাত্র-বোধক যুদ্ধের পদকে সম্মানিত করা হয় ইগরকে। এই ঘটনাটি ইগরের ন মধ্যে এক স্থির বিশ্বাস জন্মে দিয়েছিল যে মানুষকে কাঠ পুতৃল হয়ে থাকলে চলবে না এবং কঠিন পরিস্থিতিতে নিজের বিবেকবৃদ্ধি আরু বিশ্বাস মতে কাঞ্চ করা উচিত।

প্রায় দেই সময়েই ১৯৪২ সালের সর্বনাশা জুলাই মাসের আর একটা ঘটনা ঘটেছিল, যার জনা "শোশাল" সম্বন্ধে ইগরের মনোভাব অনেকটা পরিমাণে বিরূপ হয়ে যায়। একদিন রাতের বেলায় যুদ্ধের সময়, বিভ্রাপ্ত কঠিন ও প্রায় অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় যখন তারা অপর্যাপ্ত সৈনা নিয়ে জার্মানদের হাত থেকে ত-্সিমলিয়ানয়ায়া বস্তির প্রাপ্তদেশ ছিনিয়ে আনার জনো মরীয়া হয়ে লড়ে যাল্ছিল, তখন ইগরের কোম্পানী থেকে তিনজন সৈনা বেমালুম অনুশা হয়ে গেল।

এক সপ্তাহ পরে দক্ষিণাঞ্চলের এক অন্ধান রাতে পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের এক প্রতিনিধি, জনৈক কামালভ, ইগরকে ডেকে পাঠালো তার ট্রেঞ্চে। পলভেওলা আলো জেলে ভোর পর্যন্ত সেই বেঁটে খাটো তরুণ লেফটেন:লটি ইগরকেকোণাসা করেছিল একের পর এক প্রশ্ন করে, জানতে চাইছিল কোন পরিস্থিতিতে ইগর সংশ্লিষ্ট কেরানীকে বলেছিল ওই তিনজনকে "নিকাদিট" শ্রেণীভুক্ত করতে। কামালভ ইগরকে আরও কয়েরকার ডেকে পাঠায়েছিল এবং কোনো এক অজ্ঞাত কারণে প্রতি তৃতীয় রাত্তে ডেকে পাঠাতেন এবং দ্বিতীয় দফার মুলাকাতের পর ওটা স্পাই হয়ে উঠেছিল যে গোয়েন্দা বিভাগের লেফটেনাটটি ইগরকে সন্দেহ করছেন ইচ্ছাকুভভাবে ঐ শন্দটা লেখাবার জন্যে, যাতে ঐ তিনজন সৈনিক যে দলভাগ করে জার্মান পক্ষে যোগ দিয়েছে সেটা চাপা দেওয়া যায় এবং গোপন রাখা যায়।

এর চেয়ে হাস্যকর বা অসম্ভব কিছু কল্পনা করতে ইগর পারে নি। ঐ
তিনজনই এসেছিল যুদ্ধের ঠিক আগে সাহায্যকারী অতিরিক্ত সৈন্যবাহিনী থেকে। ইগর যে ওদের কেবল চিনতই না তা নয়, এর আগে জাবনে কখনো চোখেও দেখে নি। ওর স্থির বিশ্বাস ছিল যে অশুভ লয়ে যে আক্রমণ করা হরেছিল তাতেই ওই তিনজন মারা গেছে; আবার যদি ধরে নেওয়া হয় যে তারা মরে নি এবং এখনও বেঁচে আছে এবং জার্মানদের পক্ষে চলে গেছে, তবে তাকে কি করে তার জন্মে দায়ী করা যেতে পারে ?

ওই তিনজনকে কামালভের সম্পেহ করার একটি কারণ ছিল এবং সেটা অন্ত্রিউ মুহুর্তে—৩৩

হল এই যে তারা তিনজনেই এক সময়ে জামান অধিকৃত অঞ্চলে বাস कर्द्राह्म। किन्न हेशद्र एथा बारक नि। এक चन्छात ए एउ ७ कार्या न रमन হাতে বলা অবস্থায় কাটায় নি, বা জার্মানদের ছারা ছেরায়োর মধ্যেও পড়ে নি! বিদেশে বা বন্দী শিবিরে ভার কোন আতায় নেই, এমনাক পুর বান্তবক্ষেত্রে এবং ভার স্ব কার্গজপত্র থেকে সম্পর্কের আত্মীয়ঙ নয়। খুঁটে খু°টে যাকিছু সংগ্রহ কর। যায় ভার বিচারে ইগরের চাকরি সং**ক্রান্ত** নথীপএ একেবারে নিখুঁত এবং একটাও লোষ-ক্রটির চিহ্ন নেই ভা<mark>তে।</mark> কিন্তু প্রতোকটি দাক্ষাৎকারে "স্পেশাল" তার পারিবারেক কথা জিজ্ঞাসা করছিল, মা আর বাবার সম্বন্ধে একই প্রশ্ন বারবার করছিল এবং প্রত্যেকবার ইগরের প্রত্যেকটি হত্তর নিভূলিভাবে কাগজে টুকছিল। রাত্রিকালীন এই প্রতিটি সাক্ষাৎকারের পর লোকটির প্রাত ইগরের বিদ্বেষ ক্রমশঃ বেড়ে ষা। চ্চ-। এবং দেখতে দেখতে তা ঘুণার পর্যায়ে পৌছে গেল। কাম লভকে তার বিন্দুমাত্র ভয় নেই। পক্ষান্তরে স্পেশাল-এর ঐ স্নিশ্ব ষভাব, যার বিবেচনাহীন গোঁয়াতু মি প্রাত তৃতীয় র তে ইগরের ঘুম কেড়ে নিচ্ছে—যখন কিনা যুদ্ধ সামান্তে মানুষের পক্ষে বুমের ভাষণ ধরকার—এবং যে লোকটা বোকার মতো প্রশ্ন করে তার জাবন ছবিষং করে তুলছে, ভার প্রতি ইগরের খুণা এবং ধিকি ধিকি করে জ্বলে ওঠা ক্রোধকে সে যেন আর চেপে রাখতে পারছে না। দিনের শেষে চরম পরিপ্রান্ত ২বার পর ইগরের পক্ষে ঐ অর্থহীন রাত জাগার ব্যাপারটা অসহ্য হয়ে উঠছিল। যাাপ্তর ভাবে দে কামালভের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যেতো এবং তার প্রতি যে ইগরের মনোভাব সহসা বিরূপ হয়ে গেছে সেই মনোভাবটা লুকোবার চেটা করত না৷ যতক্ষণ ওদের কথাবার্তা চলতো ততক্ষণ ইগর মনেপ্রাণে একটা ুিজিনিসই চাইত—এবং সেটা হল কখন সকাল হবে এবং এদবের অবসান ঘটবে।

একবার, নিজেকে আর সামলাতে না পেরে ইগর চুলতে শুরু করে দিয়েছিল মাটির দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে বসে থাকতে থাকতে। কতক্ষণ সে ঘূমিয়েছিল তা বলা কঠিন; কামালভ তাকে বিরক্ত করে নি বা ঘূমও ভালিয়ে দেয় নি, বরং হৈর্ঘ ধরে বসেছিল। চোখ খোলার পর ইগর পলতেওলা বাতির ভিমিত আলোর দেখল মুখের থেকে মাত্র এক গজ দুরে উঁচু গালের হাড়ওলা ভাবলেশহীন একটা এশীর মুখ; "স্পেশালটির"

চোষটা একটু গড়ানে এবং চোখের পাতা না ফেলে তীব্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে, ইগরকে আবার দেই দৃষ্টিন সন্মুখীন হতে হল এবং ভারপর মাত্র এক সেকেও পরে আবার দেই শান্ত, অচঞ্চল কণ্ঠ ভেলে এল. তাহলে আপনার বাবা ছিলেন এক শ্রমিক পরিবারের ছেলে এবং আপনার মা. মানে আপনিই যা বলেছেন, ছিলেন সামান্য সরকারী কর্সচারীর মেয়ে তাই তো ?'

ইগর আহত না হওয়া পর্যস্থ সেই একই কাহিনার পুনরার্তি চলতে লাগল, নিঠুর রপ্রের মত, স্মাধানতীন ধাঁধার মতো—হাসপাতালে যাওরার ফলে এর হাত থেকে মুক্তি পেল সে।

তার ঐ ভাবলেশ থান মুখ, উদ্ গালের হাড় এবং স্বোপরি তার "স্তর্ক্ প্রাহ্বা" এবং "অনমনীয়তার", এই পেশার লোকেদের কাচে যা অপরিহার্য, পাভেলের সঙ্গে কামালভের মিল আচে। স্বাইকে বিশ্বাস বলাব ব্যাপারে ভালেগ এক ও হৈমিতা আর অনিচ্চা যত প্রবলই লোক না কেন "স্পোশালারা", ইগ্রের ধারণা বা তার আচরণকে প্রভাবিত করতে পার্বে না এবং বাভ্রে ভা করার কোন অধিকার্ভ তার নেই।

অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রগুলো পরীক্ষা করার পর এই বিশেষ পরিস্থিতিতে এক দৃঢ় দিল্লান্তে ইতিমধ্যে পৌছে গিয়েছিল। ও নিঃসন্দেহ ছিল যে ইলাতোমংদেভ খাঁটি লোক, চুবারভ আর ভাগিনও তাই: ওদের পরিচয় তার কাছে সুস্পট্ট হয়ে গিয়েছিল এবং তার মধ্যে ওদের সম্বন্ধে কোন সন্দেহের উদয় হয় নি। যুদ্ধ সীমান্তের এই অফিসারদের সম্বন্ধে শস্পোলদের" তবফ থেকে আর নতুন কিছু করা হলে তাহুবে তাদের জন্মগত ষেচ্ছাকৃত অবিশ্বাস এবং পাভেলের একগ্রুয়েমিতা ও কল্পনা শক্তির অভাবেরই পরিচায়ক। যে প্রকৃত পরিস্থিতির মোকাবিলা তারা করেছে সে বাপারে "স্পোলদের" যে সাবধানতা ও প্রস্তুতি চালাচ্ছে তার তুলনা করে ইগর বেশ মন্ধা পাছিল। কট করে হাসি চেপে, খুলি খুলি মনে সে ভাবছিল, "আহা, কি অসাধারণ গোয়েন্দা ভোমরা! বেটারা বুড়ো শালকে ভোমরা।' পাভেলের অধীনস্থ্যা যে ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়েছিল সেদিকে বাজের দৃষ্টিতে তাকাবার ইচ্ছাটা কিছুতেই দম্যতে পারছিল না। 'মহান বিশেষজ্ঞরা তিলকে কীভাবে তাল ক্রছেন — কী শক্ষার ব্যাপার!'

ইলাভোমংসের্ভের বৃদ্ধিণীপ্ত, কঠোর মুখমগুল, তার আশমানী রঙের সামানা ঢোকা উচ্ছল চোখ তার আচরণ এবং কাগজপত্র ইগরের মনে এক ধরনের আত্মীরতাবোধ আর শ্রদ্ধারই উদ্রেক করছিল। কাগজপত্র পরীক্ষা করার পর অনা তৃত্ধন অফিলার সম্বন্ধেও তার সেই ধারণা হয়েছিল এবং পাভেল নিরর্থক অপেকা করতে লাগল ইগরের পর্যতাঁ নির্দেশের জন্যে। পরবতাঁ পদক্ষেপ হিলাবে ওদের পিঠের ব্যাগগুলো গরীক্ষা করার কথা, কিছু সেটা ইগরের পছন্দ নয়, ফলে কিছুই বলল না সে, এখন সে আড়ালে ধাকতেই বন্ধপরিকর।

তাকে বাদ দিয়েই পাভেশ যা করতে চায় করুক, যেমন ও নিজের থেকেই একটু আগে ওদের অতিরিক্ত কাগজপত্র দেখতে চেয়েছিল। যদি পরে কেউ ইগরের সমাশোচনা করে কর্তব্যে অবহেলার জনো, তখন এই কাজটার পুরো বাাপারটা সম্বন্ধে অনেক কিছু বলার থাকবে তার। ও একটা প্রতিবেদন লিখে পাঠাবে লিভাতে কমাণ্ডান্টের কাছে, কিংবা প্রেজনে ছাউনীর ভারপ্রাপ্ত অফিসারের কাছেও পাঠাতে পারে এবং অর্থিন ভাষায় নিজের অবস্থা ব্ঝিয়ে বলবে। "স্পেশালরা" পছন্দ করুক বা না করুক ও নিজের মত করেই চিন্তা করে এবং শম্পূর্ণ হাস্যকর নির্দেশ সমেত যে কোন আদেশই বৃদ্ধির্জিইন অন্ধ্রন্থন্য মত মেনে চলতে রাজা নয়।

# ৮৭। পাভেল আলিওথিন

বর্ণনা মিলে যাচ্ছে · · · একি মিসচেন্ধো হতে পারে · · · সন্তব ! · · · জন । সাধারণের জন্য সান-ঘরে একবার গেলেই সমস্যাটার সমাধান হয়ে যায় · · · একবার শুধু তার কাঁণের পিছন দিকটা যদি দেখতে পেতাম · · · মাঝের এই বছরটায় ও কোথায় ছিল · · · মানে এই এগারো মাস ! · · ও আহতই বা কোথায় হয়েছিল ! · · · মিসচেজো—সভ্যিকারের শিকার সেই হবে । · · · আগে থাকতে গোঁকে তেল দিয়োনা। · · · এখনও নিশ্চিপ্ত নই যে এই মিসচেজো বা এটাই নিয়েমেন দল · · · ভালভাবে চিপ্তা করো!

শাবার ভাউচার · · · নম্বর · · · ছাপার ধরন · · · (ছাট অক্ষরে ছাপা · · · বৈশ্ববাহিনীর ইউনিট নম্বর ৭২৫১ • · · ক্যাপ্টেন ইলাভোমংগেভ এ. পি., সঞ্চে প্রথম অফিসার 
সামরিক কাজের জন্ম অনুপস্থিত 
... ভিলনিয়াস 
পবিং এলাকা 

পবোয়ানার ভারিখ 

ত আগস্ট 

ক রাশন 
পেরেছে 

ত ১০ই আগস্ট 

ক পর্যস্ত 

চিনি 

ত আগস্ট সহ ঐ ভারিখ 
পর্যস্ত 

লাকার 

ক লালার 

ভারিখ 
পর্যস্ত 

সাবান 

পেরেছে 

ত ভারিখ 
পর্যস্ত 

লাকার 

লাকার

ওর সক্তে কথা বলতে হবে ... র্যাশন সম্বন্ধে ... ঐটাই ভো নিরম ... ওর মুখটা লক্ষ্য করে৷ ... ভাল ... বেশ তারপর ... এবার দলিলপজ্ঞেম জনো অনাদের দিকে হাত বাড়াও ... বেশ ... পরের জন অনেকগুলো কাগজপত্র বের করেছে ... আর এইটা ... ওদেব ক'ছে অনেক কাগজপত্র আচে দেখছি ... যদিও ওর চোখের পলক একবারও পড়েনি!

বর্ণনাগুলো পুরোপুরি বিলে যাছে। আমি বলবো নিজ এখনও
নিশ্চিতভাবে বলা যাছে না যে এই লোকটাই মিদচেরো. বা এটাই হল
নিয়েমেন দল কেলে ওরা যেসব কাগজপত্র ভুলে দিয়েছে ভার হাভে
লেওলোভে ওর আর কোন আত্রহ নেই ক্রেনিছা সহকারেই নিছে ওওলো
কর্তকণে সব কিছু ও জেনে গেছে! ক্রেনিছা সহকারেই নিছে ওওলো
ক্রেমি ভো ভোমার কি কর্তবা জাম! কর্তবা ভামণ কর্তবা ভামণ ভারপর ক্রেমিলা এককটা চিরকুট ক্রেমিলা করি কর্তবা ভামণ করি কর্তবা ভামণ করি আনি কেলা করি লাভাল
থেকে আনা এককটা চিরকুট ক্রেমিলা করি করি লেওরা ক্রেমিলা ভামণাভালে
কেউ একজন ছিল সে সম্বন্ধে করা বাণারটাকে সহজ করে রাখো ক্রেমিলা করিছে।
ক্রিমিট্ডেভেভ: করছো ক্রেমিলা হর ডবে ওর ভর পাবার ভার পাছে। ক্রেমিলা বিচিত্ত

••• ও সোজা উত্তর দিচ্ছে না · · ও অসম্ভুক্ত হয়েছে · · বাবড়ে গেছে · · · চলে এস এবার, ওদের শক্তি পরীক্ষা করে দেখো · · ·

মেডিকালে সাটিফিকেট 

কাকার 
কাকার 
কিলেব নাম 
কালার ধরন 
কালাত আকার 
কালাত কালার কালাক চিক্ত 
কাকার 
কালাত 
কালাত

মনে হচ্ছে যেন লোকটা নাটা · · · ও কি ৭ই আগস্ট পর্যন্ত হাসপাতালে ছিল, কিন্তু নিয়েমন দলটা সংকেও পাঠাতে শুকু করেছিল আরও আগে জুলাই মাম থেকে · · · হয়তো ওদের আমাদের যুদ্ধ সীমার পিছনের দিকে মামিয়ে দেবার অবাবহিত পরেই সাটিফিকেটটা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আনেক পরে ? ৽য়তো ভার আগে ওরা অন্য কাগজপত্র বাবহার করছিল ? · · · শঅন্য কাগজপত্র বাবহার করছিল শ · · · আমরা কি জানি যে ওরাই নিয়েমন দল।?'

অফিসারদের টাকা পরসা দেবার খাতা 
ন্ম মলাটের ব্নোট আর আকার
দেবলির নাম 
নির্বাদের ধরন 
নিরিজ 
ন্ম সম্ভব 
নিকোলাই
পেত্রোভিচ চ্বারভ 
নিরিমির 
কার 
নিরিমির 
নিরিমির

ৰানাবিধ টিকা টিকানী ··· নিয়ন্ত্ৰণ ভাউচার ··· আগস্ট ··· সেপ্টেম্বর ··· জনছাপ ··· স্ব ঠিক আছে !

শ্ব কিছুই নিরম্মাফিক আছে, সৰ কিছুই মিলে থাছে। ... তব্ও কোথার কি একটা আছে ... নিশ্চত হবার মত কোন কিছু ... কিংবা হরতো আমি শুধু শেল্পনাই করে যাছিছ ... হরতো এটা শুধু কাকতালীরবং ঘটনা ? ... এই পরীকা করার বাাপারটার ওরা একটুও জ্পান্টিশ্ব করছে না ... এবং খুব সম্ভব এটা নিরপ্ত ... কিছু পিঠের থলির বাাপারটা কি হবে ?

সাময়িক অনুমতি পত্ত 
নহার 
সাময়িক অনুমতি পত্ত 
নহার 
আকার 
কালি 
কাগতের বুনাট

স্বান্ধর 
কালি 
কাগতের বুনাট

স্বান্ধর 
কালি 
কাগতের বুনাট

স্বান্ধর 
কালি 
কাগতের বুনাট

কালি 
কাগতের বুনাট

কালি 
কাগতের বুনাট

কালি 
কাগতের বুনাট

কালি 
কালি

কিছু এই তো পেয়েছি ওকে · · ও তো ন্যাটা · · সিনিয়ার লেফটেনানট একজন ন্যাটা · · · বেশ, কিছু তাতে কি হয়েছে ? প্রতি কৃতি জনে একজন ন্যাটা হয় · · · কিছু তব্ও · · · আর ঐ হাসপাতাল সম্বন্ধে ও ইতঃস্ততঃ করেছিল · · মুখটা কি বিশ্রি দেশতে · · নিশ্চয়ই এই লোকটা গুনেভকে মারবার চেউটা করে নি ? তব্ও প্রমাণ করতে হবে।

ওদের কাগজপত্ত থেকে এমৰ কিছু পাওরা যাছে না যার সংশ্ লাওলোক্তির মিল আছে। ও তে জিললে চলে গিয়েছিল, ... এটা কি ঘটনার নিছক একটা কাকতালারবং মিল। ... গতকাল সন্ধ্যার ওরা কোথার ছিল ? ... বেশ ... অনুজনের সঙ্গে গল্প জুড়ে দাও ... একটু টোপ ফেলে দেখাই যাক না ... কিছু একটা মনে পড়ছে যেন ... হাগি ... বেশ বন্ধু ভাবাপর ... চেহারাটি মনে রাখা ... এইটাই ভো পদ্ধতি ... ও লজ্জা পাছে। ... কিছু কেন! ... ওকে ভরসা দাও ... একটা গল্প বানিয়ে কলো ... বেশ মন্ধার কিছু একটা ... খনে রেখো তুনি একজন সাদাসিধে মাহ্য · · · বৃদ্ধি একটু কম · · · বাকী ফুজন কথা বলতে চাইছে না · · · ওরা অষাভাবিক ভাবে চুপ করে আহে · · · হোটোখাটো প্রশ্ন করলেও ওরা বেশ চাপা উত্তেজনা অনুভব করছে · · · সংকেত দিভে হবে কি ! ডাড়াহড়ো কোরো না ৷ · · ·

কমদোমল সদস্য কাড' · · মলাটের বুনোট আর আকার · · দলিলের নাম · · চাপার ধরন · · নম্বর ফটো · · মাধা · · কপাল · · নাক · • চিব্ক · · দব কিছুমিলে যাচেচ · · ছাপ · · ঘাক্ষর • · বিশেষ কালি • • কাগজের বুনোট • • জলছাপ • • ৰিষয়বস্তু • • ভাগিন • • মিখাইল দেরগিয়েভিচ · · চাক্রীতে ভতি হ্বার তারিখ · · এপ্রিল, ১৯৪১ • ে যে স'ছা কাড টা দিয়েছে তার নাম • দকোলনিকি জেলা কমিটি, মস্কো · · প্রাপকের বাক্ষর · · সদস্য চাঁদা দেওয়া · · ৷ কোন বছরে · · ৷ ১৯৪০ · ে ভখনও স্কুলে · · ১৯৪১ · · সেপ্টেম্বর মাসে ঘোগ দ্বার জনো ভাক দেওয়া · · · মোট পাওনা · · · সব নিয়মমাফিক আছে · · · ১৯৪২ · · · মার্চেনকশা পাল্টে গেলো · · নিশ্চয়ই হাসপাতালে · · জুন · · অাবার একটা পরিবর্তন ··· ইউনিটে ফিরলো ··· ছাপা ··· ফাক্ষর ১৯৪৩ ··· জাতুরারী · · · ফেব্রুয়ারী · · · মার্চ · · · এপ্রিল · · · ব্যু · · · জুল - · · জুলাইডে একটি পরিবর্তন · · বেশ · · নিশ্চয়ই প্রশিক্ষণ নেবার জন্য গিয়েছিল · · · ১৯৪৪ · · জানুরারী · · ফক্রারী · · মার্চ · · এপ্রিল · · মে · · জুন · · ডুলাই · · মাট পাওনা · · চাপ · · যাকর · · সব ঠিক चारह।

কোথাও একটা চুলও এপাল-ওপাল নেই। যদি এটা জাল হয় তবে বলতে হবে প্রথম শ্রেণীর জালিয়াতি, মানসিক দৌর্বলার প্রতিক্রিয়া কি হয় দেখবার জন্যে অপেক্ষা করার কোনো মানে হয় না, হয়তো একটা রাষ্ট্র যন্ত্রই তাদের পিছনে আছে। কিছু ভারা কারা । এবং রুশ্বুন টি সম্বন্ধে মিদচেকার চেগারা মিলে যাছে, দ্বিভীয় জন নাটা এবং রুশ্বুন টি সম্বন্ধে গল্প করভেই ও কেমন যেন বিধাপ্রস্ত হচ্ছিল • লালালের জীবন যাত্রা সম্বন্ধে • ঐ প্রশ্নটা করার সময় লেফটেনাকটিও কেমন যেন অঘাছক্ষা বোধ করছিল • অথচ ওগুলো কিছু কোনো সঠিক তথা নয়। ওরা যদি একেক্টও হয়, • তথু কাগকপত্র দেখে বা ভাদের দিকে ভাকালেই স্বহ্বে মা • পিঠের ধলে দেখলে কি কিছু কল পাওয়া যাবে • হয়তো • ভ

নিশ্চিত নয় কিছু ··· কিছু ওওলো দেখতেই হবে ··· আরও জেরা করার জনো ওদের সঙ্গে নিতেই হবে ··· যাইহোক ··· ইগর এতো বেশি নিত্পাহ হয়ে গেছে যে বিশ্বাসই করা যাছে না! ··· ভাগাবান ছোকরা, এমন ভাব দেখাছে ছোকরা, যেন ও সব উত্তরগুলো জানে। ওদের মুখোল খোলাটা আমার নয়, ওরই কাজ ··· মুখে বলা সহজ কাজের চেয়ে। ··· "গাঁটগুলোভে ব্যথা হয় এবং হ্রপিণ্ডকে দংশন করে" ··· কিছু যদি ··· যথন পাঁটি পড়বে ভখন কেমন দেখতে লাগবে ওদের । ··· শিনচেছো—"বিশেষ কলে যখন কোণঠালা হলে ভীষণভাবে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে" ··· কোনো কিছু টেনে হিইচড়ে বের কোরো না ··· সাবধান হবার সংকেত দাও ··· ও কি সভাই মিসচেছো!

৮৮। অভিযান সংক্রান্ত নথীপত্র

সরকারী স্মারকলিপি

व्यक्ताः । मित्राम्य व्यक्ताः ।

रकाणानियण अवः छकारहरका नभौत्य,

শ্রেণাল "কে" শ্রেণার ট্রেনগুলি সংখ্যা ২৭৬২, ১৩৭৮ এবং ১৭৮১
(যাতে কল্পে টাাংক পাঠানো হচ্ছে)। অগ্রাধিকার প্রাপ্ত পরিবহনের জন্য দারী বিভাগের ভরক থেকে যেগুলির বিশেষ পরীক্ষা দরকার— এবং যেগুলিতে বর্তমানে মাল বোঝাই করা হচ্ছে চেলিরাবিনস্ক, গোর্কি এবং দজেদ শোভস্কে শেষেগুলি যেন ভবিষাতে বিশেষ নিদেশে না যাওয়া পর্যন্ত প্রদান কালাক আটাকে রাখা হয় সেটা দেখবার জনো আপনাদের ব্যক্তিগত দারিত্ব নিতে হবে। এই নিদেশগুলি পালিত হচ্ছে কিনা ভা ব্যক্তিগতভাবে পরীক্ষা করে দেখুন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জানান। অনুমত্যামুদারে—সর্বোচ্চ ক্রমাণ্ডের স্থাবকার দিদেশ।

বেতার দূরভাষ **সং**বাদ অত্যন্ত জল্**নী** !

প্ৰিয়াকভ স্মাপে,

আগামী হু ঘন্টার মধ্যে সেইসব জার্মান এজেন্টদের মধ্যে থেকে ত জনকে সনাক্তকরণের জন্যে পাঠানো হচ্ছে, যারা ওরারশ এবং কনিগসবার্গ পাল্টা-গোয়েন্দা স্কুলের বেঁতা: বিভাগে প্রশিক্ষণ পেয়েছিল ( বর্তমানে ওদন্তাধান নিয়েমেন দলের বেতার কর্মীদের কার্যধারা দেখে মনে হয় তারাও সেখানে প্রশিক্ষণ লাভ করেছে ); এরা ময়ে। থেকে একটি বিশেষ বিমানে করে লিডা বিমান ক্ষেত্রে পৌছবে।

যাধা যাচ্ছে তাদের সজে সজে সেই জায়গায় পৌছে দেবার বাজিগত দায়িছ নেবেন, যেখানে যাদের অনুসন্ধান করা হচ্ছে তাদের আসবার ধুব সম্ভাবনা আছে।

জার্মান গোয়েন্দা বিভাগের সদা ধরাপড়া একজন অফিসার ভিলং প্ন ফন বাককে একই বিমানে পাঠানো হছে ওয়ারশ গোয়েন্দা কুলে জিল শেখাতো এবং অক্টোবর ১৯৪১ থেকে মে ১৯৪৪— এর মধ্যে ওথানে যত এজেন্ট প্রশিক্ষণ নিয়েছে তাদের প্রায় সবার মুখ চেনে। এর বয়স আর ভগ্ন ষাস্থোর কথা চিস্তা করে সমাসর্ধ পান্টা-গোমেন্দা বিভাগের কেক্টোয় আধিকারিক সুপারিশ করছেন যে খোদ লিডাতে নিয়েমন দলের সন্দেহভাজন সদস্য হিসাবে যাদের প্রেপ্তার করা হলেছে তাদের সনাক্ষকরণের ব্যাপারে ফন বাকের সাহা্যা নিঙে হবে। যথা সম্ভব শীঘ্র এই বিমানের পৌছবার খবর

किवाग्छ !

সাংক্ষেতিক তারবার্ত। অভ্যর ক্ষুদ্রী।

ইগোরভ সমীপে,

বিস্তারিত তদত্তের পর এমন কোন তথ্যই পাওয়া যায়নি ঘা দিয়ে প্রমাণ করা যায় যে চেজল এবং উইনসেট্টি কোমারনিচকি গ্রোম- পাটিজান ডিটাচমেক বাহিনীতে চিল ১৯৪৩-৪৪ সালে। প্রদন্ত বর্ণনার সঙ্গে ঐ বাহিনীর কোন অফিসারেরই মিল নেই।

राभिन्छ

### ৮১। পরিদর্শন

'আমি ব্ঝতে পারছিনা,' বলল পাভেল, সাবধান করে দেবার পূর্ব
নির্ধারিত সংকেত বাঞাটা বাবহার কগলো সে, 'এখানে কি করছেন
আপনার। ? ত একটা বাটোপিয়ানের চাফ অফ স্টাফ,' কাগজপত্রগুলো আবার
দেখলো দে, 'কোম্পানীর কমান্তার আর প্লেট্নের কমান্তার ত কিছ
আপনাদের সৈনারা কোথায় ? অধীনস্থ সৈনিকরানা গ'কলে কোন মহৎ
উদ্দেশ্য সাধন করতে পার্বেন আপনারা !' আমি ব্ঝতে পার্চি না !'
কথাটা পাভেল আবার বলল কথাটা ইগবের দিকে ভাকিয়ে এবং ঘাড়ে

'আমিও ঠিক ব্ঝতে পারছি না এসব কি হচ্ছে,' বললেন ক্যাপ্টেনটি ইগরের দিকে ফিরে, ওর মনে লয়েছিল এই ছ্জনের মধো ইগরই পদম্যাদার বড়, 'কী ব্যাপার, আংশনারা কি আমাদের কোন কিছুর জনো স্দেচ কলছেন ?'

মনে হচ্ছিল পাভেলের অভ্নীন প্রশ্নের ধারার উনি বিরক্ত হ'ত শুরু কবেছেন, কারণ প্রশ্নগুলা করছিল সীমিত বৃদ্ধির একজন লোক, অর্থ-শিক্ষিত এবং সুস্পাইতই অভান্ত গোঁয়ার, 'এসব কেন হচ্ছে, এইসব পরীক্ষা জার প্রশ্ন করা ?'

<sup>•</sup>উপায় নেই,' ইগ**র অন্ত**ব্য কর**লো**, ভার কথার সহাত্ত্তির সুরটা আদে**ী** কুটে উঠলো না।

·( कब ?'

'আমরা বলছি বলে।' পাভেল কড়া গলার কথাটা ব্ঝিয়ে দিল। 'আর প্রশ্ন করা বলভে কি বোঝাভে চাইছেন আপনি। আমরা শুধু নিজের কর্তব্য করছি। মুখের ওপর চোপা করবেন না।' ঝটিভি এবং অর্থ পূর্ণ সৃষ্টিভে একবার ভাকিয়ে নিল ইগরের দিকে এবং আবাস বলভে লাগলো, 'ছকুম হকুমহ। ওঁরা বলেন "আইনের জন্য দরকার হকুম" · · আমি আবার জিজেস করতি আপনাদের ইউনিট কোথায় ?'

'নোভায়া ভিলনাতে,' অপ্রত্যাশিত তৎপরতা এবং বিল্পুমাত্র ইতন্তত: না করে ক্যাপ্টেন জানালেন।

'আপনার। কি রিজার্ড বাঞ্নীর লোক ?' প্রশ্ন করল ইগর, হঠাৎ যেন তার আগ্রহ বেড়ে গেছে।

·专们!

'ভাষী কনাঁ!'

'ना, जागागान पना ।'

সমঝদারের মত মাগা মাড়ল ইগর, তারপর ক্যাপ্টেনের দিক থেকে মুখ অবিয়ে নিল।

পাভেল আশা কবেছিল অভিরিক্ত কাগ্ডপত্তগুলো পরীক্ষা হরে যাবার পর পূর্ব চুক্তি অনুসারে ইগর আফিসারদের বলবে ওদের পিঠের থলিগুলো দেখাতে। অথচ ইগর তা না করে পিছন দিকে হাত রেখে দাঁডিয়ে রইলো, যেন তাকে যা নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সে-সব ভূলে বদে আছে এবং মুখের মধ্যে এক ভাবলেশহান অভিবাক্তি ফুটিয়ে ভূলে অনাদিকে ভাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলো।

'বেশ তাহলে', কাপজপত্রগুলো ভাঁজ করে পার্ভেল ৰলল, অবশ্য ওওলো ভখনই ফিরিয়ে দিল না, 'এবার কমরেড় অফিসাররা, আপনারা আপনাদের পিঠের বাগিগুলো নামান, পরীক্ষা করতে হবে।'

'কোন অনিক'রে ? হঠাৎ ত্ম করে বলে উঠলেন ক্যাপ্টেন, অথচ গলার ম্বর তথনও সংযত: 'কি বাাপার ?'

'আপনাদের বাজিগত জিনিসপত্র ধরীকা করতে হবে আমাদের', বুঝিয়ে বলল পাভেল এবং ভার মুখের ভাব বলে দিছিল, 'আমরা শুধু আমাদের কর্তব্য করছি, আপত্তির কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না এক্ষেত্রে।'

'কি বলছেন আপান—আমাদের বাক্তিগত জিনিসপত্র পরীকা করবেন ?! আমরা সাধারণ সৈনিক বা সার্জেন্ট নই, আর আপনিও সার্জেন্ট-মেজর নন ! শ্অফিসারদের ভল্লাশী মেবার অধিকার কে দিয়েছে আপনাদের १°

আমরা ভো আপনাকে ভল্লাদী করতে চাইছি না ! ... শুধু বলছি

আপনারা নিজেরাই নিজেদের জিনিস্পত্র বের করে আমাদের দেখান কি আছে ব্যাগের মধ্যে। স্বটাই স্বেচ্ছার করবেন, বুঝতে পারছেন !'

'ষেচ্ছার — কি বলতে চাইছেন আপনি! আছো আমরা মণি তা করতে রাজী না হই তা হলে কি হবে ?! এই নিয়ে পাঁচ বছর আছি আমি সৈশ্যবাহিনীতে, এর আগে কখনো এমন তল্লাশীর মুখে পড়তে হয় নি।'

'এবং আমাকৈ করতে হয়েছে!' বলল পাভেল, কথার সুরে অসুবিধের মধো পড়ার ভাবটা ফুটে উঠল এবং বিরক্তিসূচক শব্দ করল।

'সেটা আপনাদের মাধা বাথা, আমরা মানতে রাজী নই।'

'কি বলছেন আপনি—মানতে রাজা নই !' আশ্চর্য হয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল পাভেল, এ ব্যাপারে একটু যুক্তি দিয়ে চিন্তা করতে হবে আমাদের… আপনারা তো সোভিয়েত আফসার এবং একজন অফিসার যেমন অন্য অফিসারের কথা শোনে, তেমনি আপনার উচিত আমার কথা শোনা… এ ক্রেত্রে ব্যাপারটা শুধু আমাদেরই মধ্যে।'

কাগজপত্তের স্থূপ থেকে খাবারের ভাউচারটা বের করল পাভেল, ভারপর স্থানীয় সামরিক খাল ভিপোতে যে মন্তব্য করা হয়েছে ওর ওপর সেটা দেখিয়ে প্রশ্ন করল, 'ভাহলে আপনি :৬ই আগস্ট লিভাতে ছিলেন !'

'ছিলাম, কিন্তু তাতে কি হয়েছে ?'

'অসুবিধেটা ওইখানেই', চেঁচিয়ে উঠল পাভেল এবং তারপর মুখ শুকনো করে গোপন কথাটা জানাল যে ১৬ই আগস্ট থেকেই লিডার কামানের ভিপোথেকে হু বাক্স গোলাঃবারুদ পাওয়া যাচ্ছে না।

'দে ব্যাপারে আমাদের করণীয় কি আছে ?'

'আমাদের কাছে নির্দেশ এসেছে যে ডিপো থেকে অফিসাররা পিঠের বাাগে ভরে গোলাবারুদগুলো নিয়ে গেছেন ' পাভেল ওদের জানাল, 'ভারপর তারা হরতো সেটাকে শহরে নিয়ে গেছেন কি জলো—ভা কেউ বলতে পারছে না। তার কোন চিহ্নও পাওয়া যাছে না! বিব্রভভাবে ভাকিয়ে কাঁধ ঝাকাল পাভেল, হয়তো মাছ মারার জনো, কিংবা সেতু ভেঙে উড়িয়ে দেবার জনোও হতে পারে।'

'কি প্ৰ আজেবাজে কথা বশহেন,' পাভেশের বকবকানি থামিরে দিয়ে চিংকার করে উঠপেন ক্যাপ্টেন, 'আমরা কোন ডিপোডে যাই নি।'

'কিছু সেটা আমরা কি করে জানব ? ••• কে বলবে লেটা ? আইন

কিন্তু বলে সব কিছু নিয়মমাধিক করতে হবে', দীর্ঘাস ফেলে পাভেল বলল। 'দোহাই, আমাদের কিছু করতে বাধ্য করবেন না যেন···আমাদের ওপর তুক্ম আছে আমি শুধু নিজের কর্তব্য করছি, অতএব দয়া করে আপনাদের ব্যাগের জিনিসপত্র বের করুন পরীক্ষা করার জন্যে·।'

'আমি এটা আপনাকে সুস্পউভাবে জানিয়ে দিতে বাধা হচ্ছি', ক্যাপ্টেন জোর দিয়ে বল্লেন, 'যে আমরা লিডায় কোন ডিপোতে যাই নি, বা আমরা কোন পোলা–বারুদ্ধ নিই নি এবং সে বিষয়ে কিছু জানিও না এবং সেইসজে আমরা চাই না আমাদের জিনিস্পত্রের তল্লানী হোক। কিছুতেই না।'

তখন কড়া গলায় পাভেল বলল, 'ভাংলে আমার সঙ্গে আপনাদের যেতে হবে কমাণ্ডান্টের অফিসে। তাছাড়া আপনাদা তো লিডাতে যাচ্ছিলেনই … সিলোভিচিতে আমাদের একটা লরী আছে। পেছনে সৈনারা আছে বটে, তবে আপনাদের জনো জায়গার অভাব হবে না, অতএব দয়া করে…', পাভেল সিলোভিচির দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ঐ তিনজন অফিসারকে হাত তুলে ধামনের দিকে এগোতে বলল এবং তারপর পরিস্কার গলায় একটা বাকা বলল, থেটা আস্লে পরবর্তী সংকেতঃ "একটু দয়া করুন।'

'যা ভাল বোঝেন করুন।' কয়েক মিনিট ক্যাপ্টেন গোমড়া মুথ করে থাকলেন, যেন কোন দিল্লান্ত নেবার জন্যে ভাষণভাবে মনঃসংযোগ করছেনঃ ভাঁর দাঁড়োবার ভঙ্গা, মুথ এবং গলার ম্বর সব মিলিয়ে ভিনি যেন পূর্ণ মাত্রায় আজানিয়প্রণের প্রতিমৃতি হয়ে উঠেছেন, যা থেকে বোঝা যাচ্ছে তিনি যা করছেন ঠিকই করছেন এবং সে বিষয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র কোন ছিয়া নেই। 'এভাই যদি কৌত্রল হয়ে থাকে আপনার—ভাহলে এগোন নিজের মতে. খুঁজে দেখুন। তবে দয়া করে কাজটা নিজেরাই করুন! ে ভূর্ভাগানকশতঃ আপনাদের সঙ্গে শিড়া যাবার মৃত সময় আমাদের নেই। এই এলাকাতেই আমাদের এখনও কিছু কাজ আছে', হঠাৎ মৃত পাল্টাচ্ছেন কেন সেই অজুহাতটা দেখাবার জন্তেই বললেন কথাগুলো। 'কিছু সরকারাভাবে অভিযোগ আমি জানাব। সহজে ছাড়া পাবেন না আপনি। েনিন।'

শেকটেনান্টের পিছন দিকে এক পা সরে গিয়ে তিনি ভাকে সাহায্য করতেন ব্যাগটা নামাবার ব্যাপারে। কাঁধে আটকাবার ক্ট্রাপ বা তলা থেকে ধরেও নয়, ওপরে আটকানো দড়িটা ধরে নামালেন, ফলে মাটিভে নামাবার সময় ব্যাগটার ভারে দড়িব কাঁসটা এঁটে গেল। পাভেল এমন ভাগ করল যে ওটা সে দেখে নি এবং ইতিমধ্যে কোন কথা না বলে ওদের কাগজপত্র া বিয়ে দিল। ক্যাপ্টেন ওগুলো নিয়ে সলী-অফিশারদের নিজয় কাগজপত্র ভাগ করে না দিয়ে স্বটাই নিজের প্রেটে পুরলো।

ব্যাগটার পাশে উবৃ ২য়ে বদে পাভেল দড়ির ফাঁসটা খুলতে শুক করে দিয়েছে।

এদিকে দিনিয়ার লেফটেনাকটিও তার কাঁথের বাাগটা নামিরে নিরেছে এবং মৃথের দিকে আটকানো টানা দড়িটা ধরে ঠিক আগের মতই নামিরে রাখল প্রথম ব্যাগটার পাশে। এবং তারপর যেন অন্মনস্কভাবে বাঁ ধারে কয়েক পা এগিয়ে গেল আভ্যে আভ্যে এবং দাঁড়াল পাভেল আর গুপ্ত অশটির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর মাঝখানে। করেক দেকেন্দ্র পরে লেফটেনাকটি ভান ধারে এগিয়ে গেল কয়েক পা। তার অর্থ ভরা অর্থচন্ত্র নির্দেশিতাল এবং কালি শুক্র হবার পর থেকে এই প্রথম প্রা নিজের থেকে নডাচড়া ক'ল এবং কালিন্দ্রের কাছ থেকে কোন বিশেষ ভ্রম না পেয়েই।

'একটু দয়া করুন...' বাাগ থেকে মুখ তুলে বলল পাভেল পূর্ব নির্ধারিত সংকেতটা বাবহার করে, 'নিজেদের জায়গায় ফিরে যান !'

'কি বলছেন ? কোন জায়গায় ?'

'একটু দয়। করুন' পাভেল আবার কথাট। বলল এবং তার সামনের দিকে প্রায় একগজ দুরের একটা জায়গা দেখিয়ে বলল, 'নিজেদের জায়গায় ফিরে যান।'

কিছু একটা যেন চিন্তা করছে এমনভাবে অবাধোর মত তাকি**রে ছিল** পাভেল, তাই দেখে লেফটেনানটি ইওল্ডত: কঃতে করতে আবার ভার আগের জায়গায় ফিরে গেল।

'কি ব্যাপার ?' ইগরের দিকে ফিরে কাপ্টেন প্রশ্ন কর্দেন, কিছু ক্রাটা যে তার কানে যায় নি এমনভাব দেখিয়ে ইগর চোধ নামিয়ে রেখেই ব্যাগঞ্লোকে দেখতে লাগল।

'এরপর হ্রতো আমাদের আটেনশানের ভদীতে দাঁড়াতে বলবেন ?' বিরক্ত গলায় দিনিয়ার লেফটেনাকটি জানতে চাইল, যেখানে ও সরে গিয়েছিল দেখানে দাঁড়িয়েই। 'দরকারে ভাও করব বৈকি।' পাভেল জোর দিয়ে বলল সরাদরি ওর মুখের দিকে ভাকিরে এবং বেশ রুক্ষভাবে। 'আমরা কমাপ্তান্টের অফিসের লোক ··· বুঝতে পারছেন ··· সরকারী কর্তব্য পালন আমাদের করতেই হবে।' রেগে চিৎকার করে বলে উঠল পাভেল; ওর ভান গালের পেনীগুলো উত্তেজনার সুস্পইট হয়ে উঠেছে, 'আবার বলছি, নিজেদের জারগার ফিরে যান।'

সিনিয়ার লেফটেনাউটি এই নির্দেশ খেনে নড্বার একটুও চেফা করস নঃ দেখে পাভেল তার বেল্টের সামনের দিকে আচকানো খাপটা খুলল এমন একটা ভালী করে যার অর্থ ও যা বলছে তা করতে হবে এবং নিজের টি. টি. পিশুলটা বের করল।

'যেখানে ছিলেন সেখানে ফিরে যান !' হঠাৎ ক্যাপ্টেন শাস্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে সিনিয়ার লেফটেনালকৈ ভ্কুম দিলেন। আনিচ্ছা সংকারে সে ভান ধারে গিয়ে দাঁড়ল, যেখানে আগে দাঁড়িয়েছিল।

এক সেকেও অংশকা করে পাভেল পিন্তলটা আবার খাপে ভরে রাখল, এবার তার মুখে বিরুদ্ধ ভাবটা প্রকট হয়ে উঠেছে। আর একবার ও উব্
হয়ে বসল 
এই পরিস্থিতিতে সাধারণত: ও দড়িটা কেটে ফেলে, তবে
এক্ষেত্রে দাঁত বা নথ দিয়ে খোলবার চেফা করতে লাগল। যেকোন মুহুর্তে
এই পরিস্থিতিতে বাাগের ওপর মাধা বুঁকিয়ে বসাটাই সবচেয়ে ভাল ভলী।

হ্থাজেল ঝোপের ধারে তামাস্তদেভের দৃষ্টাণ্ড অনুসরণ করে আন্তেই ছোর টি. টি. পিশুলটা তুলল, যাতে পাতার ফাঁকের গর্তটা দিয়ে নলটা সমাস্তরাল থাকে এবং ঘোড়ার ওপর আঙ্গুল রাখল।

সামরিক পোয়েল। বিভাগে গুপুচররা যাকে "আড়ালে বিশিষ্ট গুপুদুখটি এবং জীবস্ত টোপ" বলে সেই চুড়ান্ত সময়টি এখন এদে গেছে।

### ৯0। পাভেল আলিওখিন

একেবারে এড়াতে না পারলে ও মদ খার না ··· ভালই ! ··· ভাজা পি রাজের সলে সমুজের শামুক ··· চমৎকার লাগে খেতে ··· সনাক্তকরণটা অবশ্রাই ধুব মূল্যবান।

मिनरिंदा नश्रक या किছू काना चाहि अथन (नश्रमा निवर्षक · · रवड़

এই লোকটাই সে · · · কিংবা হয়ত এ শুধু ইলাভোমংসেশু · · · আলেভি পাশু-লোভিচ · · · লাল ফোজের একজন ক্যাপ্টেন · · · রণালন থেকে এলেছে · · · সূটো মেডেল পাবার গৌরবে গৌরবান্থিত · · · পাটি সদস্য · · · এখন আমাদের-যা দরকার তা হলো একবার শুধু জনসাধারণের স্নানগৃহে যাওয়া। আহেন্, একবার যদি ওর পিঠটা দেখতে পারতাম।

মিশচেকো সম্বন্ধে চিন্তা করোনা। এখন ভোমার কাজ হল দেখা ওরা যাতে নিজেদের ধরিয়ে দেয়, তা ওরা যেই হোক না কেন। আমরা যাদের কুম্জছি ওরা যদি তারাই হয় তবে ওদের জ্যান্ত ধরতে হবে। অন্ততঃ হজনকে · · ভাল হয় যদি তিনজনকেই ধরা যায়। এবং তাই করতে গিয়ে যেম আমাদের একজনকেও হারাতে না হয় · · ·

আর ওই এক হতভাগা ইগর ! ে ও কি সব ভুলে গেছে নাকি ? একটা কথাও বলছে না কেন ? ে খুঁটির মত দাঁতিয়ে আছে ে নিজের ক্ষমতাটা ও কাজে লাগছে না ে ভগবান জানেন কেন ে

তুমি নিজেই বলো · · কিন্তু শান্তভাবে · · ঠিক আছে · · মুখগুলো লক্ষ্য কর ··· "কি অধিকারে ? !" ··· "কি ব্যাপার ? !" ওরা খুলি নয় দেখছি। লেফটেনান্টের কণ্ঠার হাড়টা ভাষণ জোরে নড়ে উঠলো ... ওদের ওপর নম্বর রাখো। ... ওবা ব্যাগগুলো দেখাতে চায় না। ... ওর ঠোটটা ভাকিয়ে আসছে · · অবশেষে ! · · অন্তজ্জন বেশ উত্তেজিত · · ভার নানেই কিছু একটা। · · ভটাই আসল বাাপার · · পাাচটা আরও কষতে হবে। · · · আরও জোরে · · · জোরে ! · · ৷ তল্লাশীর কারণটা বুঝিয়ে বল · · মুখে বন্ধুছের ভাব রাখো · · · বলো যে গোলাবারুদ পাওয়া যাছে না · · · ঠিক আছে · · · ও আপত্তি জানাচ্ছে, সৃত্ত কারণেই ··· ভাল যুক্তি দেখাছে ·· আরে আমিই কি সবকিছু খুটিয়ে দেখার মত খুতে খুতে লোক ? ! ... জোর करता ... धता अहै। कतरा हाईरह ना ... धरमत वार्श को शाकरा भारत १ আসল কাজটা হল দেখা যাতে ওরা নিজের থেকেই ধরা দের ! ... আমরা সঠিকভাবে জানি নাথে ওরাই নিরেমেন দলের · · · নিশ্চিত নই ৷ · · · ওরা কারা এবং কেনই-বা ভার বাাগ পরীক্ষা করাতে রাজী হচ্ছে না ? যেকোন উপায়ে 🕍 কমাণ্ডান্টের অফিলে গেলে কেমন হয় 😷 এখন আর ব্যাপারটাকে বেশি দূর গড়াভে দিও না—সংকেভটা দাও! · · ওদের রাজী হওরা উচিত নর · · · ওরা বদি তারাই হর · · · "তলাশী চালাও" ! · · এটাই -

विके मूद्रार्७---७८

তাহলে তোমার দ্বিতায় কৌণল · · · কিছু মনে করে। না, ভটা আরও ভাল হবে · · ·

অন্তজনকে ব্যাগটা নামাতে সাহায্য করছে ও ··· জটটা তাহলে ওখানেই ! ··· কৌশলী ! ··· ওদের জানতে দিওনা যে তুমি লক্ষা করছো !··· হাতখালি করো, কাগজণত্র ফিরিরে দাও ···

এবার দেখা যাক বাাগের মধ্যে কি আছে ··· বাঃ ··· বেশ ··· ওপরেই আছে একটা কালো পাউরুটি ··· এবং ভার তলায় ··· আরে ওটাই ভোদরকার। ··· অন্যজনও ভার বাাগের দড়িটা টেনে অশট করে দিল মুখটা। ··· খদেররা বেশ ধূর্ত। ···

আহা বেচারা এদব কৌশদতো অপেশাদারদের জন্যে, এগুলোর কোন গুরুত্ব আমার কাছে নেই ··· ৬: কি হতচ্ছাড়া গিট্ট বাবা! ··· প্রথমে নথ দিয়ে চেটা করো ··· মাধা নীচু করে৷ ··· ওরা যাতে তোমাকে বোকা ভাবে! তাতে আরও ভাদ হবে!

আমাকে খিরে ফেলছো, তাই না কি হে ?! · · মাথা ঠিক রাখো · · · সংকেতটা আবাধ বলো, শুধু নিরাপদ হবার জনো · · · পরা কেমন যেন বৃদ্ধ্ব হরে গেছে · · · এখানে আদব কারকার বিধি নিরমের ওপর তত নজর দেওয়ার দরকার নেই · · · আমার মত এক ৯ন অত্যন্ত ভীক মানুষ ওদের তৎপর করে তুলতে পারে না। · · · ৬দের কাছে আমরা কতকগুলো মৃতদেহ ছাড়া আর কিছু নই! · · · কিছু এখনও সঠিকভাবে বোঝা যাছে না ওরা নিরেমেন দলের কিনা।

ওদের পুরনো জারগার ফিরে যেতে বলো … পুরনো রাগের খানিকটা পরিচয় দাও … ওতে ধীরে ধীরে কাজ হয় … ওটা দ্বিতীয়বার বলো … মনে রেখ তুমি চালাক-চতুর নও, বৃদ্ধিস্থতিহান একজন সাধারণ সৈনিক মাত্র। আরও একটু গোঁয়াতুশমি দেখাও … ব্যাপারটা আরও এগিয়ে নিয়ে চলো … রেগে যাও … পুরনো মেজাজকে কার্জে লাগাও … ওদের সঙ্গে ভ্রু বাবহার বন্ধ করো। … উদ্ধত বেজন্মা কোথাকার! … মাথা ঠাঙা রাখো! … শুধু গোঁ বজায় রেখে যাও। … পিশুলটা কাজে লাগাও … ওটাই উপায় … একেবারে ঠিক আছে! … ক্যাপ্টেনটাকে সেলাম করা উচিত আমার! কেমন মেজাজ ঠাঙা রেখেছে! … ওকি সভাই নিস-চেজো! … ওবা কি সভিটে নিয়েনেন দলের লোক হতে পারে!

"বাতে গাঁটগুলো ৰাথা করে কিন্তু ছংশিগুটাকে কুরে কুরে খার" ••• 🛱 ব্যাপারে একটা কিছু করতেই হবে · · গি টটা কিছুতেই খোলা যাছে না · · · (नाथ नित्र चात्र काक हत्त ना · · · जित्र वाहे (हाक ना किन जासाइत्राप्टत হাত থেকে ওদের নিষ্কৃতি নেই ... ওদের মধ্যে কেউ যদি পালাতেও চার ভবে জল্পের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত থেতে পারবে না · · আধবনীর মধ্যে भरा कवनोतिक ठाउपान (शदक विद्य दिक्रमार अवः ठिक्रनी निद्य भौठिष्ठा वा মতে। করে খুম্জবে · · যদিও সেটা অবাঞ্নীয় · · গুবই। · · এই ধরনের ব পুৰ্ণমাত্ৰায় অভিযান চালানোর বেশির ভাগ ফল হলো যুত্দেহ • • অথচ আমরাচাইছি "দভের মূহুওটি।" আজে। · · এটা দাধারণ "কম দৰাধা"র মতোনয়। এই কাজটা চালাচেছ খোদ ভাভকা। · · মৃতদেহ পুব একটা সাহায় করবে না এ ব্যাপারে এগোতে · • আসল কাজটা হলো দেখা যাতে নিজেরাই ধরা দেয় ... আর তখনই আমরা পাবো "সভোর মৃহুত টিকে"! --- এই গিঁটি। আমাকে মেরে ছাড়বে --- এবার কি দাঁত লাগাতে হবে 📍 ও কি সত্যি সভিটে মিসচেছো ? ... মিসচেছোর কথা এখন চিন্তা কোৰো না। ... তবে যেই হোক না কেন তামান্তসেভের হাত ফদকে পালাভে পারবে না · · · যদি · · · তাই তো!

#### ৯১। তামান্তসেড

পাভেল "আাটেনশান" সংকেতটা দিয়েছে, কিন্তু আমি জানতাম অতদ্র আমরা এগিয়ে এসেছি , ওদের বাাগে কি আছে তা দেখাতে ওরা তিনজন খুব একটা আগ্রহী নয়। তবে তাদের এই অনিচ্ছা থেকে তেমন কিছু শুমাণিত হর না, অবশা আরও অনেক কারণ থাকতে পারে। •••

অংশার মনে আছে স্মলেনস্ক স্টেশনের ঘটনাটা—একবার লেফটেনাক কিংবা হন্য কেউ একজন তার জিনিসপত্র পরীক্ষা করতে দিতে সরাসরি আপত্তি জানিয়েছিল এবং তাই নিয়ে লড়েও গিয়েছিল। যায়া ওকে গ্রেপ্তার করেছিল তাদের ধারণা হয়েছিল ওর কাছে বেতার যন্ত্র বা গোলা—বাফল আছে; হয়তো ওরা মনে মনে মেডেলেরও যপ্ত দেখে নিয়েছিল যেওলো হয়্লকালের মধ্যেই বুকে ঝোলাবে 'হাভেনাতে ওপ্তচরকে ধরায়ণ জন্তে। কিছু শেষ পর্যন্ত কি পেলো । লোকটা তার ইউনিটের ক্যাণ্ডারের

বাজির লোকজনদের ছল্যে খাবার নিয়ে যাচ্ছিল, খুব সম্ভব কমাণ্ডার নিজেই বেচারাকে পাঁচ দিনের ছুটি দিয়েছিলেন মস্কোতে জিনিসগুলো পোঁছে দেবার জন্যে।

আর একটা ঘটনাও আমার মনে আছে, সেবার একজন অফিসার মনীরা হেরে বাধা দিয়েছিল তার জিনিসপত্র তল্পালী করার কথা ওঠাতে, ফলে পাহারাদার বাহিনীর লোকেরা নানারকম কথা ভাবতে শুকু করে দিয়েছিল। ওর সুটকেলে পাওয়া গেলো শুধু একটা জবরদখল করা জার্মান পিশুল, হশুলিল্লের এক অসাধারণ মডেল, প্রথম যে কমাখান্টের অফিলে যাবে সেখানেই সবার আগে ঐ খেলনাটা লোকে কেড়ে নেবে, যদি না অবশ্য ও তার ইউনিটে তার আগে ফিরতে পারে। মানুষের কাছে অনেক সময় এমল অনেক কিছু নিয়ম বহিভূপত, বেসরকারী জিনিস থাকে বা তারা সামরিক কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিদের জানাতে চায় না।

ভবে ক্যাপ্টেনটি যখন দড়িট টেনে গিট শক্ত করে দিলো এবং পরে ঐ 'মুডলটি'ও ভাই করলো, তখন আমার মনে হলো যে ভারা সভিট্ই একটা দল এবং পরের ঘটনা অপরিহার্য ভাবেই কার্যকর হতে যাচেচ।

ভারপর পাছেল প্রথম বাাগটির পাশে উবু হয়ে বসলো এবং লেফটেনান্ট-আর "মুডল" ওর জ্পাশে গিয়ে দাঁড়ালো যেন জায়গার মালিক ওরাই। ওরা নিশ্চয়ই পাডেলকে ধুব সরল বা বোকা-ইাদা মনে করেছে।

অবশ্য তথন যে কাজটি আমার সব থেকে বেশি ভাল লাগতে। করতে সেটি হলো গুপ্তবংগটি থেকে লাফিয়ে বের হয়ে ওদের জানিয়ে দেওয়া তাদের সম্বন্ধে আমার কি ধারণা। তবে তা করলে আমাদের আগেকার সব চেন্টা বানচাল হয়ে থেতে পারে।

"জীবস্ত টোপে" সমেত গুপু ঘ<sup>™</sup>টির উদ্দেশ্যই বা কি ? যাতে স্লেহভাজন ব্যক্তিরা তাদের আসল রূপটা প্রকাশ করুক।

পরিছিতিটা খুবই সরল—ত্জনের বিরুদ্ধে তিনজন (ওরা জানে না যে আমি আর আন্তেই কাছাকাছি আছি), জারগাটি এক প্রান্তে এবং জনমানব শৃশ্য এবং পরিছিতি বেশ গোলমেশে, সন্দেহভাজনরা তাদের ব্যক্তিগত জিনিস্পত্র পরীক্ষা করাতে দিতে রাজী হচ্ছে না।

আমাদের বত মান ব্যাপারও একেবারে সুস্পইট—আমাদের নিজের লোকেরা যে কোনো অবস্থাতেই কমাণ্ডাকের অফিসের অফিসারদের আক্রমণ করবে না, কিছু শক্রপক্ষের লোক হলে সংখ্যার সুস্পউ ভাবে গরিষ্ঠ থাকলে আক্রমণ করতে একটু বিধা করবে না। একদিকে, আছরক্ষী করার চিন্তাটি কাজ করবে এবং অপরদিকে গভমাস বা গত সপ্তাহের নার অন্যবিধি বৈধ আসল সামরিক কাগজপত্ত হাতে পাওরার সুযোগও ভালের কাচে বাডতি লোভের ব্যাপার হবে। সন্দেহভাজন বাজিলের আসল ব্যাপারটি প্রকাশ করা চাড়াও, "জীবস্কু টোপ্স সমেত গুপ্ত ঘণটিও

একেন্টের কাছে এখন কিছু খবর থাকতে পারে যেটা জেনে নেওরা ভীবণ জকরী এবং এখুনি না নিলে, দেরী হয়ে গেলে সেটি পাওয়া নাও যেতে পারে। যদি কোন ছার্থহান সাক্ষা প্রমাণ পাওয়া না যার, তাহলে গ্রেপ্তার করা এজেন্টরা. বিশেষ করে তারা যদি পরলাসারির এজেন্ট হয়, দিনের পর দিন, সপ্তাহ এমন কি মাসের পর মাসও মুখ বল্ধ করে থাকে, কিছু বলতে রাজী হয় না। দেওয়ালে মাথা ঠুকে ভূমি ভালতে পারো, কিছু তব্ও তাদের পেট থেকে কথা বের করা যার না। কিছু একবার ওয়া যদি সামরিক কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিদের আক্রমণ করে বেসে, যার সলে গুলি করে মারার ব্যাপারটা অচ্ছেল্ডভাবে জড়িত, তখন ঠিকভাবে এগোলে তাদের মনোবল ভেলে ফেলাটা কয়েকটা ঘন্টার ব্যাপার হয়ে দাঁড়োবে। তাই পাভেল ভালের উয়ানী দেবাল চেষ্টা করছে যাতে তারা ওকে আক্রমণ করে।

আমি ঈশবের কাচে প্রার্থনা জানালার, মাকে স্মরণ করে ভিক্লা চাইলার বাতে ভিনি আমাদের সাহায্য করেন এবং স্থিব নিশ্চরই করে দেন যান্তে আমরা যাদের পুঁজচি এবং যেন সেই তিনজনই হয়। বাাস, এইটুকুই ছিল স্মানার প্রার্থনা। গুপ্ত সহযোগী, বেআইনী দল বা দলভাগীদের জল্ফে আমি বিন্দুমাত্র মাধা ঘামাছিলাম না—ওসব নিয়ে চিন্তা করুক স্থানীর নিরাপত্তা সংস্থাগুলো। আমরা হলাম, সবার ওপরে, সামরিক পাস্টা-গোরেন্দা বাহিনীর লোক, এবং আমাদের কাজ হলো সৈন্তবাহিনীর, ভার শানানের্জী এলাকা এবং যে সব অভিযান চলছিল সেগুলোর নিরাপত্তা স্মিনিন্ড করা। যুক্তকেত্রে কর্মরণ্ড শক্র একেন্টদের ধরাটাই আমাদের কাজ হলো ওদের ধরবার জন্মে দিনে ২৫ ঘন্টা কাজ করভে আমি রাজী, বিশেষ করে ভাগের যায়া প্রচণ্ডভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং যাদের প্যারান্ত্রটে

করে আনাদের পশ্চারতী অঞ্চল নামিরে দেওরা হরেছে। যদিও আজ আমরা এমন কোন এজেন্টদের ধরবার জন্তে আসি নি, ধরতে চাই সেই এজেন্টদের যারা নিয়েমেন ব্যাপারটার স্থান জড়িত।

এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ ছিল না যে তদন্তকারী দল এবং গুপ্ত বাঁটির সংখ্যা যাই হোক না কেন, এন. এফ. এবং দেনাপতি নিশ্চরই বুবাবেন যে আমাদের প্রায় সঠিক জারগাতেই পাঠানো হয়েছে।

ভার কারণ এই যে এজেনীরা ধরা পড়লে ভালই হবে এবং আমাদের যুদ্ধ দীমান্তের পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের সংস্থাদের হাতে ধরা পড়লে আরও ভাল হয়। ভবে সব কিছু সুশৃতালভাবে হওয়া উচিত, এবং বিভাগের সম্মানের জন্ম ভালের দলের, যে দলটি প্রথম থেকেই এই দারিত্বপূর্ণ কাজটার জনো খেটে চলেছে, হাতে ধরা পড়া উচিত। সেটা হলেই সব প্রচেটার নার্থক হবে।

এন. এফ. নিঃসন্দেহ যে সিলোভিচি জক্লচাই হল সেই জারগা, এবং এর জন্যে তিনি নিজের প্রাণটাকেও বাজি ধরতে পারেন, এবং আমিও মুনিশ্চিত ছিলাম যে এখানকার গুপু ঘণটিগুলো সম্পূর্ণভাবে আমাদের নিজম্ব ব্যাপার, যখন স্বকটি নবাগত দলকে অন্যান্য "সম্ভাব্য" জারগার বা এলাকার পাঠানো উচিত। আর এ-বিষয়েও আমি খুব্ নিশ্চিত ছিলাম যে সাফলের সম্ভাবনা আমাদেরই দল্টার স্বচেয়েঃ বেশি।

এন. এফ,-এর বিচক্ষণতার ওপর আমি খুব বেশি ভরগা রাখি, তাঁর মন নির্ভূলভাবে চিন্তা করে। কোন ওদন্তের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত সাক্ষা প্রমাণকে বিশ্লেষণ করতে সমর্থ হওরা এবং ঠিক পথে এগোনোর জন্যে শুধু মগজ এবং অভিজ্ঞতাই যে দরকার তা নয়, তার সঙ্গে সুস্পান্ত কল্লনা শক্তি আর সৃদ্ধ অমুভূতি দরকার এবং আজ পর্যন্ত এমন কোন লোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়ান মার কল্লনা শক্তি আর ষ্ঠ ইল্পিরের ক্ষমতা এন, এফ.-এর চেয়ে বেশি।

তেতে উঠতে এন. এফ.-এর অনেক সমর লাগে বটে, কিছু একবার ছৈপে উঠলে তাঁকে আর ধামানো যায় না। বেশি টেঁচামিচি না করে ভিনি ধারে সুস্থে সব তথা জোগাড় করেন, তারণর নির্দিষ্টভাবে সবগুলোকে একস্পে করে নাধার মধ্যে নিয়ে রোমছন করা শুরু করেন নিছুলি সুল্লভার, সমাধান করে কোলেন কোথার এজেন্টদের ধরা যাবে। তবে এই পছাতিতে তিনি যে একাই কাজ করেন ভানর। ওং রকম আরও অনেক থাকা উচিত। ব্যাপারটা দেখতে ধ্বই সহজ মনে হর ··· তবে তিনি কখনও ভূল বোড়ার ওপর বাজি ধরেন না, অথচ অন্যেরা প্রায়ই মারাত্মক ভূল করে বসে। আমাদের ভাগা ভাল যে কাউনাস বা লিডাতে শান্তভাবে বসে এন. এফ, সব স্থায়ে সম্যাত্তলো নিয়ে চিন্তা করে চলেছেন।

উ কি মেরে দেখার ফোকরে চোখ রেখে কাজ শুরু করার জন্যে উদগ্রীব হরে সভর্ক দৃষ্টি রেখে দাঁড়িয়ে আছি আমি। এবং ইগরের ঐ রক্ম নিম্পৃহ আচরণের জন্যে মনে মনে ফুসছিলাম। ওকে এখানে আনা হয়েছে কেন, শুধু কি ভাড়াটে সৈন্য হিসাবে ? শুধু কি মুখ দেখাবার জন্য যে ও আর পাভেলকে দেখে যেন লোকেরা সভ্যিই ক্মাণ্ডান্টের পাহাদার বালিনী মনে করে।

আমি জানতাম যে আমাদের উধ্ব'তন অফিসাররা একথা আদে চিন্তা করেন নি। এটা কোন মেজর, ক্যাপ্টেন বা এমন কি কোনো সিনিয়ার-লেফটেনান্টেরও কাজ হতে পারে, যে তদন্ত পরিচালনার নিদেশি তৈরী করেছে। তার ক্ষমতা বা অধিকার আমার থেকে নিশ্চরই বেশি ছিল না, এবং সে কাগজ ওঁজে দিরে কত্রণকে দিরে সই কারয়ে নিরেছে, দেই কাগজে লেখা থাকবে ৫ নং দফা বা ১০ নং দফা হিসেবে যে "কমাণ্ডান্টের অফিসের ক্যাদের মধ্যে থেকে অফিসারদের" সজে নিভে হবে। এবং একবার লেখা হরে গেলে, তার আর নড়বড হবে না। তাদের সলে না নেওয়ার অর্থ আরও ঝঞ্চাট বাড়ানো, ফেটা কোনো কাজের কাজ হবে না ে বেশ খানিকটা অসুবিশের মধ্যে জড়িয়ে পড়বে তুমি। তারা ভোমার গারের চামড়া পালিশ করিয়ে ছাড়বে, আর যাই হোক চামড়া ভোমার নিজেরই গায়ের, অনা কারের নর।

হাজার মাইল দ্রে মস্কোতে বলে ভারা তাদের সামান্য প্রকল্প নিমে মাণা থামাবে এবং ''ক্লোক অ্যাণ্ড ডাাগার' খেলবে, আর সব কিছুর ঝু<sup>ছ</sup>কি পড়বে গিয়ে আমাদের থাড়ে।

ওকে সলে নেবার কোন মানে ছিল কি ? লিডাতে বহু সৈনা ওকে চেনে কমাণ্ডান্টের সহকারী হিসাবে, সেধানে ওটার অনেক মূল্য আছে, কিছু এখানে কি জনো ? পিছনে পড়ে থাকা শক্রিসনাকে বুঁকে বের করে নিমৃধ্য করার কাজে নিযুক্ত আছে যারা, তাদের যে-কোন একজন পশ্চাবর্তী অঞ্চলের সৌধীন কলম-বাজের চেয়ে দশগুণ বেশি কাঙ্গের।-

শ আমাদের তৈরী কর্মসূচী অনুসারে বাড়তি কাগজণত্র চাওরার কাজটা ছিল ওর এবং তারপর সন্দেহভাজনদের দেই বলবে ওদের বাাগ খুলে দেখাতে। তাসভ্বেও ও ওখানে শুরু চুপচাপ দাঁডিয়ে কোমরে হাড রেখে আর মুখে এমন ভাব ফুটিয়ে রেখেছে যেন এ-বাাপারে তার কিছুই কর্মণীর নেই।

এইভাবে ঝুশকে দাঁড়ানোর জনো, একটা বাচ্ছাকেও আছি। করে জুভো মারা উচিত। আসলে সেদিনই আমি ওর মুরোদ বুঝে গিরেছিলাম যেদির শহরে ও আমাকে দাঁড় করিয়ে বকাবকি করেছিল। দেই সময় আমার আধার অন্য চিন্তা মুরপাক খাছিল, কমাণ্ডান্টের অফিলের ক্যাশনদোরন্ত খন্দেরকে সেলাম করার থেকে সে কাজটা অনেক বেলি গুরুত্বপূর্ণ চিল বৈকি। ভবুও নিরীক ছাগলছানার মতো আমি সোজাসুজি ক্ষমা চেরেছি প্রায় ল্যাজ নাড়ার মতো করে। • কন্ত ওকে ভাতেও থামানো যার নি, ও বকেই চলেছিল • আমি ভবনই বুঝে ফেলেছিলাম ও সেই ধরনের লোক যাকে যুক্তি দিয়ে কিছু বোঝানো যাবে না।

ভাদিকে পাভেল তার হাতের কাফ শেষ কর্মছল। এই রক্ষ গুণ্ডবাঁটিতে 'টোপ' হওয়া প্রায় চলমান লক্ষাবস্তু হওয়া বা কামানের মূহবা
নিজেকে ফেলার মতন, যদিও এক্ষেত্রে বেঁচে থাকার সুঘোগ কিছুটা ভাল

 পুরো কাজই একটা ঝুশ্কির ওপর দাঁড়িয়ে আছে, আশা বলতে তথু প্র
আড়ালটুকু। তবে কেউ বলতে পারে না অঘটনটি ক্থন কোন দিক থেকে
বটে যেতে পারে।

যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে তদন্তকারী দলের ছরজন বিভিন্ন নেতার সংস্পর্শে আসতে হরেছে আমাকে, তার মধ্যে চারজন মারা থেছেন। গড় এক বছর থেকে পাভেল আমার ভাইরের মতো হরে উঠেছে, যদি, তারা করে — বিলিও — আমি নিজেকেই মনে মনে ধমকালাম— এইপব বাজে জুঃশিচন্তা ছাড়ো, বুদ্ধ, কোথাকার।

মাধার পিছন দিকটি এইভাবে শক্রর দিকে এগিরে দিরে উ°চু হরে বসে গিঁট খুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়াটা একেবারে সভ্যিকারের পেশাদারের পক্ষেই সম্ভব, বখন সে জানে যে কোন মুহুডে কিছু একটা বটে বেডে পারে। উবৃ হয়ে বদার পর পাভেলের বঁ।কা টুপিটি ছাড়া আর কিছু দেখতে পাছিলাম না আমি এবং দেই মুহুর্তে চিন্তা হয়ে ঐ টুপির বদলে ওর মাথার ফিল পোহার শিরস্তাণ থাকতোঁ। একটাও কথা না বলে তিনজন ওখানে শাঁড়িয়ে ছিল এবং লক্ষা করে যাছিলে পাভেলের কাজ। অমি নিঃসন্দেহ ছিলাম যে ওরা গুলি চালাবে না কারণ শব্দ হোক এটা ওরা চাইতেই পায়ে না। ওরা পিন্তল বা ছোরার বাঁট কাজে লাগাবে, হাতাহাতি লড়াইতে সবচেয়ে নিভর্যোগ্য অস্ত্র-এবং তার চেয়েও বড় কথা—এই অস্ত্র নিঃশব্দে কাজ করে।

ইপর দাঁভিয়ে ছিল পাভেলের পাশেই ওর ডান কাঁথের দিকে এবং দেও
মাথা নিচু করে বাাগ দেখছিল, অথচ ওর উচিত ছিল অন্ততঃ এক প্রকাণিছিরে থাকা যাতে ঐ তিনজনকে প্রোপ্তারি নজরে রাখতে পারে এবং
ভরা একটু নড়লেই যাতে গুলি করতে পারে তার জন্যে তৈরী হরে থাকা।
ভর মুখের ভাব দেখলে মনে হবে যে ও যেন কমাগুলেটর অফিলে ফিরে
ংগেছে আর পাশা বা ডোমিলা বেলা দেখছে।

বোকা হাদা কোথাকার ! রাগে আমার গা অলতে লাগল, বৃদ্বটা কি একেবারেট ব্রতে পারছে না যে সে নিজে এবং পাভেলও থেকোন মৃহুর্তে বুন হরে যেতে পারে.....

## ১২। অভিযান **সং**ক্রান্ত নবীপত্র

বেতার দূরভাষ সংবাদ

बारा करा ।

ইগোরভ স্মীপে.

আমার লেখা ১৯শে আগস্ট তারিখের · · নং চিটির প্রসঙ্গে আরও
জানাচ্ছি যে নিয়লিখিত পরিবর্তনগুলি অনুমোদিত হরেছে, নিয়েনেন
দারিত্ব ভার সম্পর্কিত তল্পানী, নিয়ন্ত্রণ পছতি এবং সামরিক
অভিযানের সলে যুক্ত সামরিক কর্মীদের জন্ম সরবরাহ করা খাভের
উন্নতিসাধন ও পরিবর্তনের ব্যাপারে এবং অনুমোদন করেছেন লাল
ক্রোক্ত ক্ষিণারিয়েতের প্রধান যাতে ত্তিনত্ব, তিল্যিরাস ও

প্রোদনো শহরে দখল করা জার্মান খাছা ভাগুরিকে কাজে লাগানো বেতে পারে:

- ১। তকনো ডিমের গু<sup>2</sup>ড়োর বদলে চকেংলেট প্রেডাকের জন্যে একই ওজনের )—
- ২। প্রতি এক গ্রাম চিনির বদলে পাঁচ গ্রাম মনাকা হিসাবে, চিনির বদলে মনাকা দেওরা হবে।

আর্তিমিয়েড

বেতার দূরভাষ সংবাদ অভ্যন্ত জন্মী †

इंशात्रक मनोत्न.

## विषय अवकाती धायपा

আজ, ১৯শে আগস্ট তারিখে, স্কাল ১০টা ৫ মিনিটে নিরেমেন আভিযানের সঙ্গে যুক্ত নতুন প্রবিতিত নিরন্ত্রণ ও তল্লাশী পদ্ধতি অনুসারে ভিলনিরাস রেলস্টেশনে তল্লাশী চালাতে গিয়ে ১০ নংক-বর্ডার বেভিমেন্টের একটা বিশেষ ভারপ্রাপ্ত দল লাল ফৌজের অফিসারের উদি পরা সুভনকে গ্রেপ্তার করেছে। এই সুজনের কাছে পাওয়া কাগজপত্র তৈরী করা হয়েছে এই নামেন্দ

- (ক) ক্যাপ্টেন পরম্বির ইভানোভিচ ভাকুলেছো (জন্ম ১৯১০, সুমী শহরে), উক্রোইনের অধিবাসী, সৈন্সবাহিনীর ২৩০৭৬ নং ইউনিটে রাশায়নিক কৃতাকের প্রধান;
- ( খ ) সিনিয়ার লেফটেনান্ট ইয়াকভ পেত্রোভিচ সাভিন ( জন্ম ১৯১৫, লেনিনগ্রাদে ), রুশ, ঐ একই ইউনিটের সিগন্যাল কোম্পানীর অধিনারক।

ভাক্লেছো এবং সাভিন, যারা, তাদের ভ্রমণ পরোয়ানাও অমুসারে সামরিক কাজে বারানোউ (প্রথম উক্রোইনীর রণালন) থেকে সেনিনগ্রাদে যাজিল তারা ভিলনিরাস স্টেশনে আধ ঘন্টারও বেশি সমর কাটিরেছিল, ওখানে ওদের ট্রেন বদল করার কথা, সেথানে ওরা রেল লাইন ধরে ইটিছিল এবং পাহারাদার বাহিনীর মুখোমুঞ্ কঙ্বার একটা চলমান ট্রেনে লাফিয়ে উঠে কাগজপত্র পরীকা করাবার ব্যাপারটা এড়াবার চেন্টা করেছিল।

শ্বেপ্তার হওরা সুজনের চেহার। খুটিরে পরীকা করার পর
শ্বাপিত হরেছে যে তাদের সঙ্গে নিরেমেন অভিযানের সঙ্গে যুক্ত
অভান্ত বিপক্ষনক এজেন্টদের, যাদের আমরা খুডে বেড়াফির,
চেহারার মিল যে আছে এটা অধীকার করা যার না; তাছাড়া সাভিন
সুস্পইভাবে একজন নাটা এবং ভাকুলেকাের কথার উক্রাইনের
কথার টান প্রকট।

ওদের জিনিসপত্র তল্লাশী করার সময় সাভিনের সূটকেসে পাওয়া যায়: বিশেষ ধরনের ধাতুর বাজে রাখা বহনযোগা ব্লাউপাংক চালু বেতার যন্ত্র (১৯৪৩-এর আদল), যেটা প্রচুর সংখ্যায় তৈরী করা হয় না এবং ঐ যন্ত্রের উপযোগী এক সেট বাড়তি আলো আর সরবরাহকর সরজাম। প্রেপ্তার হবার সময় ভাকুলেছো এবং সাভিনের কাছে কোন প্রেক যন্ত্রের সরজাম পাওয়া যায় মি।

সাভিনের বাাগে একটা ছোরাও পাওয়া গেছে, যেটার সঙ্গে সোভিয়েত ছত্রীবাহিনীদের দেওয়া ছোরার মিল আছে এবং ভার আকার ও ফলাটার গলে চুরি হয়ে যাওয়া ডজ পাড়ির চালক গুদেভের গায়ের ক্ষতিচিক্ষের মিল আছে, ছোরা এবং ভার খাপে রক্তের চিক্ত আছে, ছোরার গা থেকে শুকনো রক্ত চেঁচে নেওয়া হয়েছিল এবং পরে লাাবয়েটারিভে পরীক্ষা করে দেখা গেছে রক্তটা দশ দিনের পুরনো। পর্যাপ্ত পরিমাণে রক্ত পাওয়া যায় নি বলে স্বাক্তরংগের জন্য রক্তের শ্রেণী নির্ধারণ করা সন্তব হয় নি।

ঐ ব্যাগেই একটা চাবির রিং পাওরা গেছে, ভাতে নম্বর যুক্ত ভিনটে চাবি আছে, ভার মধ্যে একটার নম্বর ১২৬৬,—নিরেমেন অভিযান সম্পর্কে যে এজেনদৈর আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি ভাদের চুরি করা ডক্ত লাইর চাবির সঙ্গে পুরোপুরি মিল পাওরা যার।

ভরাশীর ফলে নিম্নলিখিত জিনিসগুলোও পাওয়া গেছে—ছটো টি. টি. পিস্তুল এবং তাদের ৩৫টা কাতৃশ্ব, একটা ওয়েল্দার রিভলবার (২ নং) বোলোটা কাতৃশ্ব সমেত, তুটো ব্যাতি আর অসমলে কাঁটা আর সংখ্যায়ক সুইন খড়ি, একটা লোভিয়েত কম্পাস; ছ সেট অন্তর্বাস; নানা রক্ষের থাবার ১৫ পাউণ্ড, বেশির ভাগই জার্মানীতে তৈরী; একটা ভিন-শিটারের জার্মান শ্লিমিটের পাত্র; ৮৬৪৭ কবলের সমান গোজিয়েত মুদ্রা।

আলালভাবে ছেক্সা করার, ভাকুলেছো এবং সাভিন অভান্ত পরস্পার বিহুরাধী বিহুতি দিরেছে লেনিক্সাদে ভারা কেন যাচ্ছিল দে ব্যাপারে এবং বছ প্রশ্নের উদ্ভর ভারা দিভে সরাসরি অধীকার করেছে।

প্রথম উক্রাইনায় ফ্রন্টের পান্টা-পোয়েন্দা ডিভিসনের সংক্রে বেভার-দূরভাষে কথা বলার পর আমানের পক্ষে জানা সহজ্ঞ হয়েছে যে সৈনাবাহিনার ১৬৩৭ - নং ইউনিটটি হাই কথাও রিজার্ভের গোলন্দার ব্রিগেড, যে ইউনিটটি বর্তমানে ভিস্তানা নদার পশ্চিম তারে সান্দোমিয়ের্জ-এর কাছে লড়াই করতে বাস্ত। ইউনিটটি বর্ণালনে এসে পৌছেছে মাত্র কয়েকদিম আগে এবং ভার ফলে ঐ ইউনিটে কর্তবারত অফিয়ারদের বিস্তারিত খবর এখনও পাওয়া যার লি।

একটা সেতৃমুখে যখন কোন ইউনিট প্রচণ্ড লড়াইরে বাস্ত থাকে তথম তার ডুজন অফিসারকৈ খাঁটি থেকে সামরিক কাজে অন্যাজ্য পাঠানোর বাাপারটা প্রথম উক্রাইনীর ফ্রান্টের পান্টা-গোরেন্দা ভিভিসনের কাছে অভি মাঝার অসম্ভব বলে মনে হয়েছে।

সাতিন এবং ভাকুলেছাে সতি। সতি।ই ২০০৭৬ নং ইউনিটে.
ছিল বিনা এটা জানার জনাে অবিলন্ধে যাচাই করার যে অনুরোধ
আমরা করেছিলাম তার উত্তর এখনও আসে নি, কারণ বিগেডটি
শক্র বেক্তিত হয়ে আছে এবং গছকাল থেকে বেতার ঘােগাযােগ
করা যাছে না। যদিও যে এজেন্টলের আমরা ধূর্মছি তালের
বর্ণনার সলে এই ফুজনের সাদৃশ্য, প্রচন্ত বল্পত সাক্ষ্য প্রমাণ এবং
দেই সলে তালের বির্তির মধ্যে বহু পরস্পার বিরোধিতা যথেই কারণ
দর্শাছে যার ভিত্তিতে অনুষান করে নেওরা যায় যে যালের আমরা
ব্রোপ্তার করেছি ভারাই হল নিয়েমেন অভিযান সম্পর্কিত বিপক্ষনক
এজেন্ট, যালের আমরা ধূঁতে বেড়াছিছ।

ভাক্লেছো এবং দাভিনকে ভিলনিয়াস রেল কৌশনে ক্যাখান্টের অফিনে আটকে রাখা হয়েছে কড়া পাহারায়, পাহারা দিছে অফিসাররা, যার ফলে তাদের পক্ষে পালানো বা আত্মহতা। করা সম্ভব নর। এরপর বন্দাদের কোথার পাঠানো হবে সে সম্বন্ধে আপনার বিশেষ নির্দেশের অপেকার আছি।

সম্মানে ভূষিত করার সুপারিশ সংক্রাপ্ত নির্দেশ অনুসারে, দলের যারা এই গ্রেপ্তারটা করেছে তাদের বিবরণ নিচে দেওয়া হল:

১। পাহারাদার বাহিনীর নেভা---

শেকটেনান্ট মিখাইল বেদোনভ (জন্ম ১৯১৮, তামবভে), রুশ, শারা ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) প্রার্থী-সদস্য, প্রমিকের ছেলে,

- ২ ৷ টহলদার বাহিনীর সদস্য---
- (ক) সার্জেন্ট ইউসুপ ধামরায়েন্ড (জন্ম ১৯১২, সমরকদে ) উজ্ঞাবেকা, কোমদোমল সদস্য, অফিস-কর্মীর ছেলে:
- (খ) স্থান্ত-করপোরাস আসেকি দিমিত্রিয়েভিচ মিনিন (জন্ম ১৯২৪, মদ্বো অঞ্চলের জাগোরস্কি জেলার রোগাচোভো গ্রামে), কোমসোমস সদস্য, যৌধ খামারের কুষকের ছেলে।

ত্ররোদশ বর্ডার রেজিমেন্টের কমাশুরর। এই তিনজনের সম্বন্ধ অনুকৃপ প্রতিবেদন দিয়েছেন।

পানায়েড-

বেতার দূরভাষ সংবাদ অত্যন্ত জক্ষী।

প্ৰিয়াক্ভ স্মীপে.

নিংমনে অভিযান সম্পর্কে নিরাপত্তা সংস্থাগুলি যে কাজকর্মনকরছে তার দেখা-শোনার ভার সরাসরি নিজের হাতে নেওয়া এবং বর্তমান তদত্তে অতিরিক্ত উৎসাহ দেবার জন্য রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা গণক্ষিশার সর্বোচ্চ কমাণ্ডের স্তাভকার কাছ থেকে প্রাপ্ত কমতার বলে সিনিয়ার অফিসারদের একটা দল নিয়ে বিশেষ বিমানে (ডগলাস নং ১৭, এবং ২১ ৬ ৩১ নস্বরের এল. এ.-৫ এফ. এন, জলীবিমান সহ) বিকেল ৩টে ৪০ মিনিটে লিডাতে গেছে।

আভান্তরীণ উড্ডান বিভাগ কর্তৃক ভি. এন. ও. এস বেতাক

বাবস্থার মাধামে তাঁর ওখানে পৌছান সংবাদ জানিয়ে দিয়েছে বিমান বন্দরে।

স্থানীর নিরাপত্তা সংস্থার কাছে যদি যথেই গাঁড়ি থাকে তবে এই বিমানগুলি পেশীছবার পর তাদের যাত্রীরা যাতে পরিবহণের জন্ত গাড়ি পার সেটা সুনিন্চিত করার দারিছ ব্যক্তিগভভাবে আপনার উপর রইল এবং তদস্তের বর্তমান অধ্যায় সম্বন্ধে প্রকৃত চিত্রটি কমিশার ৬ তাঁর কর্মচারীদের জানাবেন, যাতে সকল প্রচেন্টার মধ্যে সুক্ল লাভের জন্ত সমন্বয় গাধন করা যায়।

খবর জানাবেন।

কলিবান্ড

## ১৩ ৷ ক্যাপ্টেন ইগর আলিকুশিন

পাভেল যথন পিগুল বের করে সিনিয়ার লেফটেনান্টকে ভয় দেখালো তথন ইগর আতক্ষে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। বিরক্তি চাপবার জন্যে এবং কিছুনা বলার জন্যে তাকে নিজের সঙ্গে প্রায় লড়াই করতে হয়েছিল।

পাহারাদারের কর্তব্য করার সময় সাবধানত। এবং পারম্পরিক নিরাপন্তার প্রয়েজনীয়তার ব্যাপারটা সে যে না জানে তা নয়, দৈন্যবাহিনীর ইউনিট যখন কোন কাজের ভার দিয়ে কোন দশকে পাঠায় তখন নির্দেশ উপদেশ দেবার সময় সে কথাই জানিয়ে দেওয়া হয়। সে জানে যে কমাওান্টের অফিস থেকে গ্রামে বা শহরে সাধারণ টহলদারীতেও যখন জোড়ায় জোড়ায় পাঠানে। হয় তখন তারা কতকগুলো নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে চলতে বাধ্য হয়। একজন যখন কাগজপত্র পরীক্ষা করবে, তখন অনাজন একটা নির্দিষ্ট প্রস্থে দাঁড়িয়ে মৃহুর্তের নোটিশে হঠাং আক্রমণকে প্রতিহত কয়ায় জনে। প্রস্তুত্তর নোটিশে হঠাং আক্রমণকে প্রতিহত কয়ায় জনে। প্রস্তুত্তর পাকরে। বিধিনিয়মে নির্দিষ্ট করে বলা আছে যে দৈলুদের শ্রতান্ত সতর্কভারশ সঙ্গে লক্ষ্য রাখতে হবে যানের কাগজপত্র পরীক্ষা করা হচ্ছে তাদের আচরণের ওপর, পদ্ধতিটি চলাকালীন তাদের মুখোমুখি হয়ে থাকতে হবে এবং মৃহুর্তের জন্মেও ওদের দিকে পিছন ফিরবে না বা টহলদারদের দিকে পাশ থেকে এগিয়ে আসতে দেওয়া চলবে না।

কিছু ঐ বিধিনিরমণ্ডলি পরিকল্লিভ হরেছিল অজ্ঞাত পরিচর ব্যক্তিদের কাগজপত্র পরীকা করার সময়। নিরমণ্ডলির উদ্দেশ্য হলো বিশাস্বাভক্ত বেআইনী দল; জার্মান এজেন্ট, দলভাাগী ও অন্যান্য অপরাধীদের মুখোদ পূলে দেওরা এবং গ্রেপ্তার করার জনা। অথচ আজ এখানে পাতেল সেই পদ্ধতিই প্রয়োগ করছে জলী অফিসারদের ওপর, যাদের কাগজপত্র বারবার সাবধানতার সজে পরীক্ষা করার পর একেবারে বিধিবদ্ধ দেখা গেছে। ভার চেয়েও খারাপ ব্যাপারটা হলো এই যে, ওদের মধ্যে একজনকৈ সে পিতলে দেখিরে ভরও দেখিরছে যেটা ইগরের মতে এই পরিস্থিতিতে শুরু অপ্রয়োজনীয়ই নর সেই সজে তার পক্ষে সম্পূর্ণ ঘেচ্ছাচারমূলক কাজ।

ত্বছর আগেই "স্পেশালদের" অস্ত্র ব্যবহার করার প্রয়োজনটা মেৰে নিয়েছিল ইগর, যখন স্তালিনের নিজের সই করা প্রতিরক্ষা বিষয়ক গণ কমিশারের ঘোষিত ২২৭ নম্বরের নির্দেশিটি ওরা প্রয়োগ করছিল ভীষণ কঠোরভাবে দে সময়ে জার্মানরা ক্রিমিয়া দখল করে নিয়েছে এবং রোল্ডভ শহর দখল করার পর তাদের ট্যাংক ও আধুনিক যুদ্ধ সজ্জায় সাজ্জভ ডিভিসনগুলি ভোলগা আর ককেশাসের দিকে হুহু করে এগিয়ে চলেছিল। প্রত্যেকটি জায়গা, সোভিয়েত দেশের প্রতিটি ইঞ্চিকে শ্বীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হক্ষা করতে হচ্ছিল। হুকুম ছিল "মৃত্যুর মুখে কখে দাঁড়াও" এবং ওপর মহল থেকে নির্দেশ না আসা পর্যন্ত পিছু হটাতে বাধা দেবার জন্ম অস্ত্রব্যবহার অনুমোদিত হয়েছিল। দেশ যখন চরম বিপদের মুখে তখন "স্পেশালদের", রাজনৈতিক কমা এবং কমাগুরেদের পক্ষ থেকে যে কোনো দৃঢ়তাপূর্ণ কাজকে চূড়ান্ত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্তির সমর্থন করা হচ্ছিল।

আর আজ যখন লাল ফৌজ তার চুড়ান্ত আক্রেমণাত্মক অভিযান চালাচ্ছে, তখন এখানে রণালন থেকে শত মাইল দূরে এমন একজন অফিসারকে পিন্তল দেখিয়ে ভর দেখানো হচ্ছে যে কিনা যুদ্ধ দীমান্তের দৈনিক এবং যে দেশের জন্মে রক্ত দিয়েছে এবং তার প্রমাণস্বরূপ মেডেলও সে পরে আছে… আর সে ইগর চুপ চাপ একপাশে দাঁড়িয়ে থেকে ক্রমতাহীন পর্যবেক্ষকের মতো লক্ষ্য করে যাচ্ছে, এই বিস্তৃশ আচরণের সরাস্থি একজন সহায়ক হয়ে না উঠলেও…

রণালনে যে থেকেছে তার সলে এক অভুত আত্মীরতা অনুভব করে ইগর। প্রথম শরংকাল থেকেই, যখন ও নিজে প্রথম ট্রেঞ্চে থেকে লড়াই করেছিল তখন থেকে রণালনের প্রতিটি লোকের সলে এক আত্মীরতার বন্ধন সক্তে সচেতন ছিল ও, তালে অফিস্ই হোক বা সাধারণ সৈনা বা বিষাদ কর্মীই হোক, বা সামান্য গাড়োয়ানই হোক এক বতঃক্ষুর্ত উত্তাপ ও রক্তের সম্পর্ক অনুভব করতো ইগর। ফলে পাভেল আর তার সাহায্যকারীদের ভূলনার ইগর এই অফিসারদের বিশেষ করে ক্যাপ্টেন আর সিনিয়ার লেকটেনান্ট, যারা দীর্ঘকাল যুদ্ধে ছিল, তাদের অনেক বেশি নিজের লোক বলে মনে করছিল, পছন্দ হচ্ছিল।

তথু পাভেল সম্বন্ধেই যে তার এই ধরনের সহজাত বিদ্বেষভাব ছিল তা নয় তার হজন অং:শুনদের সম্পর্কেও চিল। আগেকার কণা চিস্তা করে ওর মনে হল যে দিনিয়ার লেফটেনালটে একবার শহরে ভাকে স্যালুট করতে ভুলে গিয়েছিল এবং তারপর নানারকম বাজে অজুহাত দেখিয়েছিল নির্লাজ্যের মতোবোকা সাজবার চেষ্টাও করেছিল। ("তু:খিত---আমি আপনাকে দেখতে পাই নি · · হঃখিত, কমবেড ক্যাপ্টেন · · মাথায় রক্তক্ষরণ হয়েছিল, ব্ঝলেন · · মাথাট। পুরোপুরি ঠিক হয় নি · · মাঝে মাঝে বেগরের আফ্রমণ হয় ···)। এমনকি ভাণও করছিল যে অজ্ঞান হয়ে যাবে—এবং সেটাই ভাকেই হয়ে থাকতে দেওয়া উচিত ছিল। আজকেও সকালে ঘুম বেকে উঠে ও যখন তাকে অর্থাৎ ইপরকে দেখেছিল তখন চরম নিল'জের মতে। (যেন যীশু খ্রীষ্ট জনগণকে দর্শন দিচ্ছেন।) এমন বাবহার করেছিল যে ঐ নিৰ্বোধ পাভেল পৰ্যন্ত সঙ্গে লকে নাক গলাতে বাধা হয়েছিল ঐ অনভিজ্ঞ ছোকরা শেফটেনান্ট, যে ওকে চিতাবাদের মতো দৌড় করাভে একট্ও ইতন্তত: করে নি, যদিও তার আদে । কোন দরকার ছিল ন।! এতে। বড় ভোডলা নির্বোধ আর হয় না। ইগর সম্বন্ধে যা জানবার সবই ও জেনে নিয়েছিল এ বিষয়ে সম্পেহ নেই, হয়তো কমাণ্ডান্টের অফিলে ওর ব্যক্তিগত ফাইল্টাপ দেখেছে, তবুও হাস্যকর প্রশ্ন করে করে আমায় জ্বালিয়ে ছিল: "কমরেড ক্যাপ্টেন, আপনাকে কি কিছুতেই মস্তোর লোক বলা যায় না, তাই 📍 "তাই কি 📍 · · · গাড়োল কোথাকার !" "আমার মনে হচ্ছে আগে কোথাও আপনাকে দেখেছি…।" এই ধরনের মামূলী প্রশ্ন কাপুরুষ বা নির্বোধরাই করে। তবে এবার কিছু শক্ত লোকের পাল্লার পড়েছে !

ঠিক যে মৃহূর্তে পাভেল পিন্তল বের করে চ্বারভকে ভর দেখাল তখনই ইগর মনস্থির করে ফেলল। এই ষেচ্ছাচারমূলক আচরণের ব্যাপারে ও চুপ করে থাকবে না। কালকেই একটা প্রতিবেদন পাঠাবে। তবে ক্যাণ্ডাককৈ বা ছাউনীর প্রধানকে পাঠাবে না—ভারা হরতো শেষ পর্যন্ত "স্পোলাদের" পক্ষ নিতে পারে, আগ বাড়িয়ে কোন কিছু করতে রাজী হবে না। প্রতিবেদনটা সোজা পাঠাবে মস্কোতে: চাকরীর বিধি নিয়ম অনুসারে তার সে ক্ষমতা আছে; সৈন্তবাহিনীর সদস্য হিসেবে প্রতিরক্ষা বিষয়ক গণক্ষমশারকে এমনকি য়য়ং সর্বোচ্চ আধনায়ককেও ইগর সোজাসুজি লিখতে পারে।

পাভেল যখন উবৃহরে বসে দড়ির গি টটা খোলার চেন্টা করছিল তখন তার ডান কাঁথের কাছে দাঁড়িরে ইগর ব্যাগটার মুখটার কাঁক দিয়ে যা আশা করেছিল তাই দেখতে পেয়েছিল— সৈন্তবাহিনীতে সে ধরনের কালো কটি দেওয়া হয় ভার ওপর দিকের গাঢ় বাদামী রঙের অংশটা দেখতে পেয়েছিল।

খাবার ছাড়া আর কি পাওয়া ষেতে পারে পদাতিক বাহিনীর অফিসারের বাাগে, যাকে এক সপ্তাহ, কিংবা বড় জোর ত্ সপ্তাহের মধ্যে রণালনে পাঠানো হবে (রিজার্ড রেজিমেন্টের সময়-সূচীটা ইগবের জানা আছে)। যুদ্ধ-সীমান্ডের সৈনিকের ব্যাগে প্রধান প্ররোজনীয় কি কি জিনিস থাকতে পারে ইগর তা জানে: বাড়তি এক জোড়া মোজা, এক জোড়া অন্তর্বাস, সাজি-ঢাকবার তোয়ালে, দাড়ি কামাবার কুর, এক টুকরো সাবান, দাড়ি কামাবার বৃরুণ, ছোটু ফ্লাস্ক, ত্-তিনটে বই (বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেগুলি হল পদাতিক বাহিনীর চাকরীর বিধি-নিয়্ম বা ফায়ারিং ম্যানুয়েল) এবং মাঝে মাঝে কিছু বিধি বহিস্তুতি জিনিস, যেমন সন্তা অভিকোলনের শিশি, গরম মোজা, গরম গেজি বা সোয়েটার, গ্রীম্মকাল পড়ার পর থেকে ব্যবহার করা হয় না বলে তালগোল পাকিয়ে ঢোকানে। আছে।

অসংখাবার এক একটা লড়াইয়ের পর ট্রেঞ্চের মধ্যে ইগর এইলব ইলাতোমংসেভ, চুবারভ বা ভাগিনদের মতো মৃত অফিগারদের বাক্তিগত জিনিস্পত্র খেঁটে সেগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতো।

লেফটেনান্টের ব্যাগে কালো পাঁউরুটিটা দেখে ইগরের মনের অবস্থা ঠিক সেই রকম হয়েছিল যেমন হরে থাকে লাল কাপড়ের টুকরো দেখে বশড়েদের : একদিকে আছে ভার সহযোগী যোদ্ধারা, রণালন থেকে আগত অফিসাররা, যারা বিধিবদ্ধ সামরিক ব্যাশন পেরেছে, যার মধ্যে বাড়তি অংশস্হ পুরো রাই-রুটি আছে, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার গণ-কমিশারিরেভ যেভাবে নিয়ম করে দিরেছে, ভার এক টুকরোও বেশি নর, অথচ অন্যদিকে

অধিষ্ট মৃহুৰ্তে—৩৫

পশ্চাম্বর্তী অঞ্চলের এইসব "স্পেশালদের" যারা যুদ্ধের আগেকার সময়ের ভাল জাতের সাদা পাঁউরুটি খেরে পেট ভরার, যেগুলো মরদার তৈরী এবং তার সঙ্গে অন্য কিছুই মেশানো হয় না আর পার সৌধীন জিনিস যেগুলো সরকারীভাবে দেওরা হয় হাসপাতালের আহতদের আর যুগ্ধ-অভিযানের সঙ্গে যুক্ত বিমানকর্মাদের।

এই পাভেল লোকটা নিজেকে কি মনে করে ? একটা ভূইকোঁড় মানুৰ কিংবা ঐ ধরনের কিছু, চাষার মতো দেখতে লাগে, পাঁচ-সাত বছরের বেশি লেখাপড়া নিশ্চয়ই করে নি। অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা দীক্ষার ফলেই হরজোওকে "স্পেশাল" হবার যোগ্য করে ভূলেছে; সৈনাবাহিনীতে থাকলে ও হরতো কিছু ভাগা ভাগা ভাগ আর অভিজ্ঞতা, আরও কিছু ভেলাল মেশানো শব্দ ভাগার আর সামরিক পারিভাষিক শব্দ শিখতে পারতো। আর এখন ও ভাবছে ও সবজাস্তা আর যা খুশি করে পার পেরে যাবে। যারা নিজের পারে দাঁড়াতে পারে এমন কোনো পোকের মুখোমুখ এখনও হয় নি ও, যারা ওকে জানিয়ে দেবে কোধার এড়াতে হবে আর কোধার ওর আগল জায়গা।

ওরা মনে করে খুন করেও পার পেয়ে যাবে। ইগর মনে মনে কথাটি আবার বললা, রাগে, বিরক্তিতে দাঁতে দাঁত পিয়তে লাগলো আর পিছন দিকে রাখা হাতের আঙ্গুল এমনভাবে একে অপরকে পিয়তে লাগলো যে ব্যথা করে উঠলো—'না, আমি কিছুতেই চুপ করে থাকতে পারি না আর, ওরা যা খুশি করে যাবে? · · · রণাঙ্গনের অফিসারদের পিন্তল দেখিয়ে তল্লাশী করার অর্থ কি দেটা ওদের বুঝিয়ে দিতে চাই। যতদিন বেঁচে থাকবে এর জন্যে পন্তাতে হবে ওদের! কমান্তার বা ছাউনীর বড়কর্তা ওদের ভয় পাবেন। কিছে, সর্বোচ্চ অধিনায়ক ওদের টুকরো টুকরো করে ছাড়বেন।'

ভারপরেই ওর মনে হলে। ওর প্রতিবেদনটি যখন মস্ক্রোতে পড়া হবে এবং সেই অনুসারে বাবস্থা নিভে নিভে অস্ততঃ একমাস কেটে যাবে, ততদিনে ও হরতো সক্রিয় সৈনাবাহিনীতে চলে যেতে পারে, পাভেশও হরতো আনা কোথাও বদলী হয়ে যাবে।

আর তখনই ইগরের মনে একটা তীত্র ইচ্ছা জাগলো, একটা অপ্রজি-রোধ্য আগ্রহ হলো আর দেরী না করে সে "স্পেশালদের" দেখিয়ে দেবে বে অন্যদের মত অন্ততঃ সে এদের একটুও ভর খার না এবং সে একটা ভীক্ষ ভোভাপাধি নর, বিনা বিচারে ভারুর মভো হুকুম ভামিল করে না শুরু। ও ওদের দেবিরে দেবে যে যাধীনভাবে চিন্তা করতে পারে এবং নিজে নিজে শিদ্ধান্ত নেবার এবং ভার ফলাফলের ভার নেবার ক্ষমতা ভার আছে।

পাভেল দড়ির গি<sup>2</sup>টি খোলার চেইটা করছিল। সেই দিকে ভাকাভে ভাকাভে "ক্লেশাল"—এর বিরুদ্ধে বিহেম, বিভ্ষার, রাগে অন্ধ হরে গিয়ে পর মুহুর্তে ইগর ঠিক সেই কাজটাই করে বসলো; যেটা ভার করা একে-বারেই উচিত ছিল না—ভান ধারে এক পা এগিরে গিয়ে যে ভিনন্ধনের ব্যাগ ভল্লাশী করা হচ্ছিল ভাদের এবং গুপ্ত ঘাঁটির মাঝখানে গিয়ে জ্বীড়ালো।

## ১৪। ১৯৪৩ মিসচেকো কেসের ফাইল

বেতার দূরভাষ সংবাদ

कक्त्री ॥।

দেশের ইউরোপীয় অংশের সকল সামরিক জেলার এবং রণাঙ্গনের সকল সমাদ<sup>4</sup> সংস্থার উদ্দেশ্যে—

সমাদ' পাণ্টা-গোয়েন্দা বিভাগের কেন্দ্রীয় আধিকার নিবিচ্চ অনুসন্ধান চালাচ্ছে একজন বিশেষভাবে বিপজ্জনক সন্ত্রাসবাদী, সমন্তর্মসাধনকারী ও জার্মান গোয়েন্দা বাহিনীর জন্য এডেন্ট সংগ্রহকারী
বাক্তিকে যার নাম ইভান গ্রিগোরিয়েভ মিদচেছো, অন্য নামেও সে
পরিচিত, যথা—সেরগেই ভোমচুক, নিকোলাই জাসিলিয়েভিচ পেরেন্দ্র পেলিভসিন, আন্দোন সাভেলিয়েভিচ কিজিমভ, আলেক্সি সেমিওনভ,
ফিওদর পানচেক্ষো, আালেক্সি মাাক্সিমোভিচ ভোরোবিয়ভ, ভাসিলি পেবিংক্তি, ইভান জাধারভ, মিখাইল নিকোলায়েভিচ রেভা,
আনাভোলি শ্মিরনভ, লিওভি ইভানোভিচ নাভোভন্কি (এবং সম্ভবভঃ
আরও অন্য নাম আছে); ওর সাংকেতিক নাম হল "খোকা", "জকি"
গ্রাভিয়েটার", "ভিনামাইট"। ওর জন্ম ১৯০৫ সালে সালক্ক শহরে
(বোল্ডভ অঞ্চলে) এবং কসাক জাতের রুশ, জার সৈন্যবাহিনীর
প্রাক্তন কসাক ক্যাপ্টেন ও সম্পান্ন জমিদারের পুত্র। ১৯১৯ সালে মা-বাবার সলে মাঞ্চ্রিয়ায় চলে যার। প্রক বছর বর্ষের সে কুল সামরিক সংখের হারবিন শাখার মুব বিভাগে ভভি হর এবং ওখানে সামরিক ও শারীরিক প্রশিক্ষণ নিরেছিল। সোভিয়েত সীমান্ত সেনার সঙ্গে সংঘর্ষে তার বাবার মৃত্যুর পর, ভলোয়ার স্পর্শ করে প্রকাশ্র শপথ নিরেছিল যে সে বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবে। উনিল বছর বয়স থেকে সোভিয়েত রাজ্ফের বিক্লছে বড়যন্তে সে সক্রিয় অংশ নিতে শুকু করে।

১৯২৪ থেকে ১৯৩০-র মধ্যে মিসচেক্ষো দ্রপ্রাচা সোভিয়েত এলাকার চুকে পড়ে কুড়ি বারেরও বেশি, শ্বেতকার চীনাদের বে— আইনী দল বা ছোট ছোট দল নিয়ে অন্তর্গাতমূলক কাজ, সন্ত্রাসবাদী বা বেআইনী কাজকর্ম চালাবার জনে! ১৯২৯ সালের মে মাসে হারবিনম্ব সোভিয়েত বাণিজ্য দ্তের দপ্তরে উপর আক্রমণ, পরবর্তীকালীন চীনা পূর্ব রেল পথের \*\* উপর সাল্কমণ বাড়িতে আঞ্জন লাগানো ও সোভিয়েত সরকারী কর্মীদের হত্যা করার ব্যাপারে সক্রিয় অংশ নিয়েছিল।

১৯৩১ সালে সে জাপানীদের সহযোগিত। করে এবং ঐ বছরেই সারা রাশিয়া ফাসিন্ত পার্টিতে \*\*\* যোগদানকারীদের অন্যতম হিসাবে নাম লেখায়। ১৯৬৩ সালে সোভিয়েত এলাবায় একবার সে হামলা চালায় এবং সীমান্ত সেনার। ভাড়া করে তাকে, ফলে তাইগার মধ্য দিয়ে সে প্রায় পাঁচশো মাইল অভিক্রম করেছিল। এই সুদীর্ঘ পথ

<sup>•</sup> ক্লণ সামরিক সজ্প—রাজনীতিক কারণে দেশান্তরী একটি খেত প্রহরী সংগঠন, যার ঘাঁটি ছিল পাারিসে। প্রদের কাজ ছিল গুপ্তার রভি, অন্তর্ঘাতমূলক কাজ করা এবং বৈদেশিক গোয়েল। বিভাগের দেওয়া সন্ত্রাসমূলক ক্রিয়াকলাপ চালানো। মাঞ্রিয়াতে সংগঠনটির একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা ছিল—লেখক।

ক চীন। পূর্ব রিলপথ—এই রেলপথটি ১৯২৪-১৯২৫ পর্যস্ত সোভিয়েত দেশ ও চীনের যৌথ মালিকানায় ও সমান অধিকার ভুক্ত ছিল—লেশক।

<sup>•&</sup>gt;• সারা রাশিরা ফাসিস্ত পার্টি—১৯৩১ থেকে ১৯৩৭ পর্যস্ত কশ ফাসিস্ত সংখ্যে এই নাম ছিল—লেখক।

অতিক্রম করার সময় একটা নদী পার হতে গিয়ে দে তার রাইকেল আর র্যাশন হারায়, কলে দলের সর্বক্ষিষ্ঠ সদস্যকে হত্যা করে এবং পরবর্তী ছু সপ্তাহের যাত্রাকালে ভার মাংস মিসচেক্ষো ও ভার সদীরা থেয়েছিল।

১৯২৪ থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যে অবৈধভাবে সে সোভিরেজ প্রপ্রাচো চল্লিশ বারেরও বেশি প্রবেশ করেছিল। খেত চীনা সরকার ও জাপানীরা কয়েকবার তাকে সম্মান চিহ্নে ভ্ষত করে; বয়ং চিয়াং-কাইশেকের কাছ থেকে সে একটা খাঁটি আরবী রেসের ঘোড়া উপহার পেয়েছিল. এবং সাংহাই ও হংকংয়ের আন্তর্জাতিক ব্যাংকে তার টাকা-পয়সা ছিল। মাঞ্রিয়ায় খেত প্রহরীর দেশাস্তরী সম্প্রদারের নেতাদের সজে, সেমিওনভ ও ভ্লাসিয়েভদ্কির মত সেনাপভিদের সজে, রাজা উথতোময়ি ও রুশ ফ্যাসিস্ত সংবেরক সভাপতি বেদেজায়েভয়্কির সজে ঘনিষ্ঠ থোগাযোগ রক্ষা করে চলতো।

১৯০৪ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ বিচারা**লর তাকে** বেআইনী লোক ঘোষণা করে নির্বাসন দণ্ড দেন।

১৯৩৮ সালে জাপানীদের সলে মতহৈণতার ফলে মিসচেছো
হারবিন শহরত্ব জার্মান গোরেলা বিভাগের সমন্বর সাধনকারী জার্মান
ভাইস কনসাল হাানস রিকের সলে যোগাযোগ ত্থাপন করে। উক্ত
বছরেই এজেন্ট হিসেবে নিজের দক্ষভার প্রমাণ দেখিরে সোভিরেভ
ভিনিরন ও পোল্যাপ্ত রাজ্যের মধ্যে দিয়ে ভ্রমণ করে শেষ পর্যন্ত
জার্মানীতে পেশ্রুর, পথে অবৈধভাবে তিনটি দেশের সামান্ত অতিক্রম
করতে হয়েভিল ভাকে, পরে ওর সলে যোগ দিতে আসে ভার
তিনটি সন্তান এবং ন্ত্রী ইলোল্ডা, শ্বেত দেশান্তরীদের অন্তম নেভা
দেশবেল কির্দলিতদিনের মেয়ে।

১৯৬৮-০৯ সালে বালিনের জার্মান গোয়েন্দা কুলে প্রর মাসের

কুশ ফ্লাসিন্ত সংঘ—( ১৯৩৭ পর্যন্ত সারা রাশিয়া ফ্লাসিন্ত নাবে
লপরিচিত) —সরকারীভাবে কার্যকলাপ চালাতো ১৯৩১ থেকে ১৯৪৩ পর্যন্ত,
এবেসরকারীভাবে ১৯৪৫ পর্যন্ত—লেখক।

ষক্ষকাণীন আধুনিক পদ্ধতিতে নতুন করে শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠ গ্রহণ করে। প্রশিক্ষণ নেবার সময় সে সব সময়ে মুখোস পরে আসতো।

১৯৪০ সালে ৬কে আবিওয়েহর তিনবার প্যারাসূটে করে সোভিয়েত এলাকায় নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল বহু দূর পর্যন্ত দায়িত্বপূর্ব কর্তব্য পালন করার জন্ম মধ্য উরাল, মস্ক্রোও উত্তর ককেশাস অঞ্চলে ৬ থেকে ৮ সপ্তাহ পর্যন্ত কাজ করার জন্যে।

১৯৪১ সালের জানুরারী থেকে মে মাস পর্যন্ত পি. সি. আই-এর ক্যাপ্টেনের ছ্মাবেশে তথাকথিত সরকারী কাজে সে বাল্টিক ও পশ্চিমের সামরিক জেলার শহর, ছাউনী আর রেল জংশনে ঘুরে ঘুরে সোভিয়েত সেনাদলের শক্তি, কোথায় কোথায় তাদের কাজে পাঠানো হচ্ছে, তাদের গতিবিধি ও যুদ্ধ করার প্রন্থতির অবস্থা সম্বন্ধে তথা সংগ্রহ করেছিল।

যুদ্ধ শুরু হবার আট, চল্লিশ ঘন্টা আগে সোভিয়েত দীমান্ত কৈন্দের পোশাকে সুসজ্জিত একদল এজেন্টের নেতা হিলাবে মিদ– চেক্ষাকে প্যারাসুটে করে নামিয়ে দেওয়া হয় পশ্চিম বাইলো-রাশিয়াতে (যুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে) লিনিয়ার অফিসার ও সেনাপতিদের হত্যা করতে, যোগাযোগ বাবস্থায় ভালন ধরাতে এবং পশ্চাপ্রতী অঞ্চলে আতদ্ধ ছড়িয়ে দিতে। প্রায় এক মাসের মধ্যে ৭০টি ধ্বংসাত্মক কাজ করে, বিনিময়ে দলের মাত্র তিনজনকে হারিয়ে মিসচেক্ষো জার্মানদের সঙ্গে আবার মিলিত হয় আলেনস্কের কাছে।

পরবর্তী আঠারো মাসের মধ্যে লালফে জৈর পশ্চান্থতী অঞ্লে ভাকে দশ-এগারো বার নামিরে দেওয়া হয় প্যারাসুটে করে একটা দলের নেতা হিসাবে যার কাজ ছিল অভিযানমূলক গোয়েলা কর্ম চালানো এবং নতুন এজেল সংগ্রহ করা, বিশেষ করে সৈন্যবাহিনী ও রেল-কর্মীদের সজে সম্পর্কিত স্ত্রীলোকদের। জার্মানরা ভাকে স্থৃটি কেশচিক্ত ও স্থৃটি যুদ্ধ-পদক দিয়ে সম্মানিত করেছে। হিটলারের বাজিগত নির্দেশ ব্যাতক্রেম হিসাবে জার্মান সৈন্যবাহিনীতে ভাকে

১৯৪৩ সালের ফেব্রুরারী থেকে মে মাসের মধ্যে জ্ঞাবওরেছরের বালিনস্থ গোরেন্দা কুলে দিনিরার প্রশিক্ষক ছিল। "গোভিরেক্ত ষুদ্ধ-দীমান্ত অঞ্চলে গোপনতা রক্ষা ও আত্মগোপন করার মৌলিক নীভি", "ঘাঁটিতে ফেরার সময় যুদ্ধ-দীমান্ত পার হওয়।", "এন. কে. ভি. ডি.-র জেরার মুখে কীভাবে আচরণ করতে হবে"—নীর্ষক আলেচনা চক্রের পরিচালনা করতো দে। দৌড়তে দৌড়তে একই সলে ছ্টি পিততল থেকে চলমান লক্ষাবন্তর ওপর কাভাবে গুলি চালাতে হর দেটার্ও সে শেখাতো ছাত্রদের। এই ধরনের আলোচনাচক্রে মিসচেকো আসতো কালো রঙের চশম! পরে মাধায় পরচুলা আর দাড়ি গোঁফ লাগিয়ে।

অসম্ভব রকমের সোভিয়েত বিরোধী মিসচেছো। লক্ষা ভেঁদ করতে ওস্তাদ, ছুরী বা ছোরা চালাতে দক্ষ এবং খালি হাতে লড়াই করতেও। সঙ্গে সব সময়ে পিস্তল রাথে যাতে বিষ মাখানো বিস্ফোরক টোটা পোরা, সেই গুলি লাগলেই সজে সঙ্গে মৃত্যু হর। কোণঠালা হলে ভাষণ বিপজ্জনক হয়ে ওঠে।

বর্ণনা ঃ উচচত।—গড়পরতার চেয়ে বেশি, গাঁট্টাগোট্টা চেহারা; ডিমের মতো মুখ, মাঝারি লহা সোজা কপাল, বাঁকা জ; যাভাবিক দৈর্ঘ আর প্রস্থা বিশিষ্ট সোজা নাক, সোজা চিবুক, ডিস্থাকৃতি কান; গোল কর্ণপটাহ, নীল চোখ; হালকা বাদামী চুল; গলা মাঝারি লহা এবং পেশীবহুল; ঘাড় সোজা।

বিশিষ্ট চিছে ৪ সুস্পট ইউক্তেনীয় টানে কথা বলে; সামান্য বাঁকা ধনুকের মতোপা অধাবোগী বাহিনীর স্মৃতিচিছ: ওপরের চোরালের ডান ধারে তৃতীয় এবং চতুর্থ দাঁত ধাতুতে ব<sup>হা</sup>ধানো; গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্ডার সময় চোখ পাকায় সামানা; পিঠে মেরুদণ্ডের ডানদিকে মেরুদণ্ডের সমান্তরালভাবে তৃই থেকে তিন ইঞ্চি দূরে তৃটি কারবছলের ক্ষতিহিছ আছে।

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ৪ মান্যকে মুগ্ন করার এবং তাদের বিশ্বাস সহজে অর্জন করার অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী; বোড়ার চড়তে ও শিকার করতে ভাগবাসে; ভাজা পি<sup>2</sup>রাজের সলে সমুদ্রের শামুক, মাংসের বোর্শন (borshch) আর মাছ-মাংসের ফালি কাঁচা খেতে ভালবাসে। ধ্যপান করে না এবং পরিস্থিতি অনুসারে বাধা না হলে মদ খার না; স্ত্রীলোকদের সলে সহবাস তখনই করে যখন সেটা ভার কাজের জন্ম প্রোজনীয় হরে ওঠে। পাকা খবর পাওয়া গেছে যে খুব শিগ্গীরই যে কোনো এক বাতে মিসচেকোকে পাারাসুটে করে লাল ফৌজের পশ্চাঘতী অঞ্চলে নামিয়ে দেওয়! হবে পাঁচ জনের একটি সন্ত্রাস্থানী দলের সলে, যারা বিশেষ প্রশিক্ষণ পেয়েছে এবং তারা সোভিয়েত অফিসার— দের পোশাকে থাকবে, ওদের ওপর দায়িছ দেওয়া হয়েছে সর্বোচ্চ ক্মাণ্ডের ভাভকর নেতাদের হতা৷ করা।

সোভিয়েভ সেনাবাহিনার বুকে বদে সন্ত্রাসমূলক কাজ কর্ম চালাবার জন্যে মিসচেছোর দলটিকে বিষ দেওয়া বিজ্ঞোরক গুলি সমেত পিন্তল দেওয়া হয়েছে, যা লাগলে মানুষ সঙ্গে সঙ্গে মরে যার এবং জার্মান গোয়েলা বিভাগেয় অর্ডার অনুযায়ী বিশেষভাবে তৈরী করা ৩০ মি. মি: "প্যান্তলারনেকার"-ও সঙ্গে দেওয়া হয়েছে। এই শেষোক্ত অন্তটি হলো এক ধরনের বহনযোগ্য "ফাউস্টপাট্রন", জেট্ শক্তিতে চালিত অতান্ত শক্তিশালী বিজ্ঞোরক ছোট কেপগান্তা। "প্যান্তলারনেকার" অন্তটি ওভারকোটের হাতার তলায় বাছর সঙ্গে সহজেই বেঁধে রাখা যায় এবং বোতাম টিপে নি:শক্তে সেগুলোকে চালানো যায়।

বাকী পাঁচজন এজেন্ট সম্প্রকিত তথা আরও বিশ্লেষণ করে সংকলিত করা হচ্ছে এবং আগামী তু ঘন্টার মধ্যে আপনার কাছে পাঠানো হবে।

মিসচেক্ষোর দলটিকে খুঁজে বের করা এবং বন্দী করা বা খতম করার জন্য সন্তাব্য সকল সক্রিয় বাবস্থা অবলম্বন করুন, এবং এই কাজের জনা ঐ এলাকার পাল্টা-গোয়েন্দাবাহিনীর সকল সংস্থা, সৈন্যবাহিনীর ইউনিট ও সৈনাবাহিনীর পশ্চাদভাগের সেনাদল, সেইসলে রেল-কমাণ্ডান্টের অফিসের কর্মচারী, যাদের পাওয়া যাবে সবাইকে নিয়োজিত করতে হবে।

রেল কেশন, ট্রেন ও তল্লাশী-ঘাঁটিতে কাগজপত্র পরীক্ষার ভল্যে যতদ্র সম্ভব কঠোরতম ব্যবস্থা অবলম্বন করুন, বিশেষ নজর রাধুন বেদব পথে মস্কো যাওয়া যায়। সন্দেহজনক সব মামুষকে আটকে রাধুন সনাক্ষকরণের জন্য।

শংলিট সকল রণালনের সমাস বিভাগের বড়কর্ডাবের

উচিত হবে আগামী ছু'বন্টার মধ্যে মস্কো যাবার সম্ভাবা সব কটা পথ অবক্লম্ব করার পরিকল্পনাগুলিকে আরও বিশদ করা ও কার্যকর করা, আমাদের দৈন্যবাহিনার ঠিক পিছনে প্যারাসুটের সাহায্যে নামিয়ে দেওয়া ওদের এজেন্টরা যে পথ ধরে এগোভে প'রে।

পান্টা-গোন্মেন্দা বাহিনীর কর্মী এবং তল্পানী ও প্রাস্থিক তল্পানী পদ্ধতির হলে যারা জড়িত আছে তাদের স্বাইকে জানিরে দিতে হবে যে, মিসচেঙ্কো দলটিকে আবিষ্কার করা, গ্রেপ্তার করা বা ধ্বংস করার ব্যাপারে যারা প্রকৃত সাফলা অর্জন করবে তাদের সম্মানে ভূষিত করার সুপারিশ সঙ্গে সংশ্লে করা হবে।

সমার্স পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের কেন্দ্রীয় আধিকারীক এই
এক্ষেলিদের তরফ থেকে যে বিপদের আশংকা আছে সে সম্বন্ধে পাল্টাগোয়েন্দা সংস্থার সকল ভারপ্রাপ্তদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন
মনে করে এবং এই এজেন্টদের ধরা পড়া বা নিশ্চিক্ত হওয়ার বাাপারটি
সুনিশ্চিত করার জনা অভিযানমূলক ও অন্যান্য সম্ভাবনাকে পূর্ণ
মাব্রায় কাজে লাগাতে বলে।

পরে মস্কো সামরিক জেলার সমাস সংস্থাকে আরও বিশেষ
নির্দেশ পাঠানো হবে।

তল্লানী, আপনাদের অবল্ধিত বাবস্থা এবং প্রাপ্ত সকল নতুন তথা প্রতি ঘন্টা অন্তর আমাদের জানান।.....

দেশের ইউরোপীয় অংশের সামরিক জেলা এবং রণালনের সঙ্গে যুক্ত সকল স্মাস সংস্থাস্মীপে।

গভকাল (১৪.১.৪৩) রাত ৮টা ৪০ মিনিটে মস্কোর শহর-তলীতে কুন্তদেভো যাবার পথে লাল ফৌজের অফিসারের পোশাক পরা চারজন অজ্ঞাত পরিচর পুরুষকে গ্রেপ্তার করার চেন্টা করলে ন্স্যাস্ত্রস্ত্রারী দলের ললে গুলি বিনিমর হয়। ফলে ওদের মধ্যে ছুজন ও ভূতীর জন গুরুতর আহত, এবং চতুর্থ জন যথন দেখলো ভূতীর জন দৌড়তে পারছে না, তখন তাকে গুলি করে মেরে আক্ষকারের মধ্যে পালিয়ে গেছে। যেপথ দিয়ে সে পালিয়েছে সেই পথে ছড়ানো ছিল লঙ্কা গু<sup>হ</sup>ড়োর মিশ্রণ, ফলে সন্ধানী কুকুরদের কাজে লাগাতে পারিনি আমরা।

মৃত দেহগুলি পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে বর্জ মান জরুরী তদন্তের সলে সম্পর্কিত মিসচেক্ষার যে দলকে আমরা খু<sup>হ</sup>জে বেড়াচ্ছি মৃতব্যক্তির। সেই দলেরই এজেন্ট—ভাগিলি বাকসীভ, হাসান মুর্মেতভ এবং আনাতোলি মিলোভয়ি। ঐ চারজনের মধ্যে যে মিসচেকো ছিল না তা অনুমান করার সলত কারণ আছে।

যে জায়গাটিতে গুলি বিনিময় হয় সেখানে টি টি পিন্তল ছাড়াও বিব দেওয়া বিস্ফোরক টোটা পোরা ৯ মি. মি. ক্যালিবারের এক নং ওয়েল্দার পিন্তল স্টো পাওয়া গেছে, যে টোটাগুলো গায়ে লাগলেই মৃত্যু হয়। মৃতদের পকেটে নিখুতভাবে জাল কলা কাগজপত্ত পাওয়া গেছে যেগুলি পশ্চিম রণালনের একাদশতম বাহিনীর অফিসার ক্যাপ্টেন মেলচাকভ এবং সিনিয়ার লেফটেনাল্ট ফোমিন ও ক্যারম্ভিনর নামে তৈরী করা; যেন তাদের মস্ফো পাঠানো হচ্ছে গুলি চালানোর অভ্যাসটা নতুন করে ঝালিয়ে নেবার জন্যে। অনুমান করা হচ্ছে যে মিলচেঙ্কা, জ্বকভ এবং তুলিনের কাছে অভ্যবিধ একাদশতম বাহিনীর অফিসারদের নামে তৈরী করা কাগজপত্তগুলি আছে।

খুব সম্ভব মক্ষো এবং তার চারপাশে যে ভাবে জরুরীকালীন পরীকা আর পাহারার পদ্ধতি চালু হয়েছে তার জল্যে বিসচেছো। জুবকভ আর তুলিন বাধ্য হবে রাজধানীর পার্শ্ববর্তী এলাকা ছেড়ে পালাতে। তিনজন এজেনীকে হারাবার পর মিদচেছে। হয়তো নতুন লোক চেয়ে পাঠাবে শক্তি হৃদ্ধি করার জন্য তারা না আসা পর্যস্তঃ লুকিয়ে থাকবে।

শংকা ওঁড়োর (ভারতীর) মিশ্রণে আছে শংকার ওঁড়ো আর
কড়া তামাকের ওট্ডো। শক্রদের সামরিকভাবে অন্ধ করে দেবার জক্
এবং সন্ধানী কুকুরদের ঠেকাবার জন্য এর বাবহার করা হর—বেশক।

অবশ্য এ অমুমান করাও অসকত হবে না যে মিসচেছো ও তার দলের অবশিক্টরা যুদ্ধ দীমান্ত পার হবার চেন্টা, কিংবা তাদের তুলে দেবার জন্মে জার্মানরা কোন নিদিষ্ট জারগার আবিওয়েহরের নির্দেশে বিশেষভাবে ভৈরী উচ্চগতিসম্পার, অনেক উঁচু দিরে উড়ভে সক্ষম ছত্রীবাহিনীদের এক-পাখা ধিনিন্ট বিমান—আরাডো—১২০—পাঠাবে—যে বিমানটি খারাপ আবহাওয়ায় এবং ছোট আকারের অসমতল অস্থারীভাবে তৈরী করা অবতরণ ক্ষেত্রে নামতে সক্ষম।

মিসচেছো, জুবকভ এবং তুলিনকে গ্রেপ্তার করা বা খত্ম কন্নার ব্যাপারটি এখনও পর্যন্ত দেশের ইউরোপীয় অংশের সামরিক জেলার এবং সব রশালনের সমাস পংস্থাগুলির মুখা ও ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ ফারিত।

বাকসীত. মিলোভস্কি এবং নুরমেতভদেব অনুসন্ধানের জন্য ৭.৯.৪৬ ভারিখের নির্দেশ-উপদেশ পৃষ্ঠা নং·····ভে যে বর্ণনা আছে, ভা প্রভাহার করে নেওয়া হল।

বেতার দূরভাষ সংবাদ

कक्त्री !!!

দেশের ইউরোপীয় অংশের সামরিক জেলা ও রণাছনের সঙ্গে যুক্ত -সকল সমার্স সংস্থা সমীপে—

গত ৪৮ ঘনীর মধ্যে ভোরোনেজ এবং বিয়ানস্ক রণালনের পশ্চাঘতী হঞ্চলে সৈনাবাহিনীর গাড়ির উপর আক্রমণ চলে এবং সেনাপতি কৃথিয়ানভ এবং চিলিকিন নিহত হয়েছেন, সেইসলে মারা গেছে লালফৌজের সাভজন প্রধান অফিসার, গাড়ির চালক ও জ্বানা সামহিক ক্মী যারা ও দের সলে যাচ্ছিল ঐসব গাড়িতে।

এই সন্ত্ৰাসমূলক ঘটনাগুলি ঘটে নিয়লিখিত স্থানে এবং নিয়-লিখিত-স্বয়ে---

১৮ই (मर्ल्डेयर-धरवाहेशास्त्र शम्हिस, मुनवात উखरत अवरः ट्रिट्विस्त्र किय-पूर्व ; ১৯শে দেপ্টেম্বর—ক্রোমির পশ্চিমে, খোভিনেৎসের উত্তরে এবং কারাচেভের উত্তর-পূর্বে।

এখন পর্যন্ত যা জানা গেছে যে সংশ্লিষ্ট গাড়িকে নিভূত অঞ্চলে থামিরেছিল লালফৌডের অফিলারদের পোশাক পরা অজ্ঞাত পরিচয় বাক্তিরা। অল্ভতঃ ছটি ক্লেত্রে গাড়িকে দাঁড় করানো হয়েছিল চালকদের পিল্ভল দেখিয়ে। সম্ভাসবাদীরা সামরিক পুলিশের হাতের পটি পরেছিল। সন্তবতঃ সন্তাসবাদীরা নিজেরা একটা ডঙ্গ গাড়ি বাবহার করেছিল।

সন্ত্রাসবাদীরা ৯ মি. মি. পিন্তল বাবহার করেছিল, সন্তবতঃ আইনিং লঙ্গ নং ০৭ বা ওয়েল্গার নং ১, বিস্ফোরক টোটা সমেত এবং তাতে বিষ ছিল যার জনো সঙ্গে সভ্যু হয়। ছটির মধ্যে পশচ্টি ক্ষেত্রে মুহুদেই সমেত গাড়িকে রাভারে থেকে ঠেলে পাশে নামিয়ে ফেলে পেট্রোল চেলে আগুন সাগানো হয়েছিল।

ফোরেনিসিক বিশেষজ্ঞর। প্রমাণ পেয়েছেন যে সন্ত্রাস্বাদীদের বাবহাত টোটার বিষেব সলে মিসচেক্ষার দলের একেন্টদের বাবহাত বুলেটের বিষেব কোন পার্থকানেই। আরও অনেক কারণ আছে যা থেকে অনুমান করা যায় যে উপরোক্ত হত্যাকাণ্ডগুলি মিসচেক্ষো, তুলিন আর জুবকভেরই কাজ।

এই তদস্ত সম্পর্কে এখন পর্যস্ত যে-দব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে

- দেগুলি ছাড়াও লালফৌজের দেনাপতি ও প্রবীণ অফিসারদের
নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দায়িত্বও ব্যক্তিগতভাবে বর্তাবে সমাস্ত্রির প্রধানদের উপর।

কালিনিন, পশ্চিম ব্রিয়ানস্ক, মধ্য এবং ভোরোনেঝ রণাঙ্গনের অধিনায়কদের নিরাপত্তার জন্ম নিয়লিখিত সাবধানতা অবলম্বন করার সুপারিশ করা হরেছে—

- (ক) যে এলাকার তাঁদের দেনাদল মোতারেন আছে তার বাইরে দেনাপতি ও কমাণ্ডিং অফিলারদের তখনই যাবার অমুমতি দেওরা হবে যদি তাঁরা নিজেদের গাড়ির লামনে লশস্ত্র প্রহরী লমেড একটা গাড়ি নিয়ে বের হন ;
  - (४) निक्ता रेजेनिकेशन रायान त्याजातन चाह जार

বাইরে দিনিয়ার অফিসারদের যাবার অনুমতি তখনই দেওয়া হবে যদি তারা সাবমেশিনগান সহ সুই বা তিনজন প্রহরী সঙ্গে নিজে যান ;

(গ) সামরিক গাড়িগুলি রাস্তার অবস্থার উপর নির্ভর করে যতদ্র সম্ভব উচ্চগতিতে গাড়ি চালাবে; অসাধারণ কোন বটনা না ঘটলে পথে থামা চলবে না। অজ্ঞাত পরিচর ব্যক্তিরা যদি বন্দুক দেখিরে গাড়ি থামাবার কোন চেন্টা করে তবে প্রহরী ও গাড়ির আরোহাদের উচিত হবে গুলি করে বাধাদানকারীদের হত্যা করা।

সমাস সংস্থার প্রধানদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব নিতে হবে যাতে সেনাপতি ও সিনিয়ার অফিসারদের বাবহাত গাড়িগুলি ভাল অবস্থার থাকে এবং নিয়মিত পরীক্ষা করিয়ে রাখতে হবে এবং প্রহর্মার দায়িত্ব পালনের জন্যে যাদের রাখা হবে তাদের যেন লড়াই করার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকে, সহজেই যেন ক্রত প্রতিক্রিয়া ঘটে তাদের মধ্যে, ভারা যেন লক্ষাভেদে দক্ষ হয়।

কালিনিন, পশ্চিম, াত্রয়ানয়, মধ্য এবং ভোরোনেঝ রণালনের পাল্টা-গোয়েলা সংস্থাকে নির্দেশ দেওয়া হছে (তদন্তের যেসব বাবস্থা ইতিমধ্যে নেওয়া হয়েছে সেগুলি ছাড়াও), ছয় ঘল্টার মধ্যে, সম্ভ্রাস্বাদীদের গ্রেপ্তার বা খত্ম করার জন্য সামরিক সড়কে ভ্রামান অনুস্কানী দল ও খত্ম করার দল গঠন করে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য।

কালিনিন, পশ্চিম, ব্রিয়ানয় এবং মধ্যাঞ্চণীয় রণাঙ্গনের পাল্টাগোয়েলা ডিভিসনকে প্রত্যেককে নিদেশ দেওয়া হছে আগামী
বারো ঘন্টার মধ্যে সংশ্লিষ্ট এলাকার সামরিক প্রধান সড়কে সামরিক
গাড়িতে করে ৬ থেকে ৮টা বিশেষ ফাঁদে ফেলার দল গঠন করতে
লক্রিয় করে তুলতে। প্রত্যেকটি গাড়িতে সামনের আসনে থাকবে
লালফৌজের কর্ণেল বা মেজর-জেনারেলের প্রতি রণালনে
ডিনজনের বেশি নয়) পোশাক পরা পাল্টা-গোয়েলা বিভাগের একজন
করে অফিসার এবং পিছনের আসনে থাকবে গোয়েলা বিভাগের
তুজন অভিজ্ঞ লোক, যাদের মধ্যে ক্রত প্রতিক্রিয়া ঘটে এবং ক্রত

গাড়ির এই কাঁদগুলিকে যাতে সারা দিন কাজে লাগানো যেতে

পারে ভার জনা প্রভাকটি গাড়ির পিছনে হুটো করে দল আর হুজন করে অভিজ্ঞ চালক দিতে হবে, যারা নিদিউ সমরে একে অপরকে ছুটি দেবে। পাল্টা-গোরেন্দা বাহিনার প্রধানদের ব্যক্তিগভ দায়িত্ব থাকবে সাজানো "কর্ণেল" আর "সেনাপভিদের" সরবরাহ করার এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও পরিচয় গোপন করার জন্য মিধ্যা কাহিনী সরবরাহ করবে ভাদের।

সমাদে র সকল যুদ্ধ কর্মাদের অবশাই জানাতে হবে যে, যেহেতু ঐ সন্ত্রাসবাদীর। বিষ মাধানো কাতু জে ব্যবহার করছে, যার ফলে সলে সলে মৃত্যু ঘটে, তাই বর্তমানে তাদের কাজ হবে ঐ সন্ত্রাসবাদী-দের বন্দী করা বা খতম করা।

এই নিদি'শ পালন ক ার জনা অবলস্থিত সকল ব্যবস্থা সম্পন্ধে প্রতি ছয় ঘণী অস্তুর খবর জানান !·····

বেতার দূরভাষ সংবাদ

बकरी !!!

দেশের ইউরোপীয় অংশের সামরিক জেলা এবং রণালনের সলে যুক্ত সকল সমার্সংস্থা সমীপে—

গতকাল, ২১.৯.৪৩, পশ্চিম রণালনের পশ্চান্বতাঁ অঞ্চলে বিমন্ত্রার উত্তর দিকে বড় রাস্তার পাল্টা-পোয়েন্দা বিভাগের পাত। ফাঁলে একটি গাড়ির ওপর আক্রমণ চালাব্যর সময় লালফোজের উদি পরা ছুজন অক্তাত পরিচয় ব্যক্তি নিহত হয়েছে—পরে জানা বায় যে তায়া হলো ভাসিলি জুবকভ এবং নিকোলাই তুলিন, মিসচেজাের দলকে ধরবার জন্য যে জরুরী তল্লাশী চলছে এদের সেই সম্পর্কেই খোঁজ হচ্ছিল।

মিসচেছো নিজে পালাতে পেরেছে, কারণ গুলি বিনিমর করার সময় পাল্টা-গোরেন্দা বাহিনীর ভিনজন কর্মী নিহত হয়েছে, একমাত্র চালক বেঁচে ছিল। সে কিছু মিসচেছোকে গ্রেপ্তার বা হত্যা করতে পারেনি। সন্ধানী কুকুরদের কাজে লাগান সম্ভব হয় নি কারণ বে পথ ধরে মিদচেঙ্কো পালিয়েছিল তাতে লংকাগু<sup>হ</sup>ড়োর মিশ্রণ ছড়িরে দিয়েছিল।

আক্রমণের সময় মিলচেছে। যুদ্ধের ওভারকোট পরে ছিল এবং
মেজরের যুদ্ধ ক্লেত্রের তকমা অশ্টা ছিল কোটে; কোমরে ছিল
অফিসারদের বেল্ট এবং কাঁখের বেল্ট। মাধার ছিল চাঁদি-নিচ্ টাাংক
বাহিনীর টুপি। খাপের মধ্যে পিন্তল ছাড়া আর কোনো মালপত্র
ছিল না তার সলে। ঘটনাস্থল থেকে যে পদচিক্ষ্ণলৈ বেরিয়ে গেছে
তাতে রক্তের ছাপ পাওয়া গেছে, তাইতে মনে হয় মিলচেছো।
আহত হয়েছে। ফলে ধুব সম্ভব ও হয় জললে বা নিকটম্ব কোন গ্রামে
আত্মগোপন করে থাকবে যতদিন না ক্ষতম্বান শুকোর।

জ্বকভ এবং তুলিনের মৃতদেহ তল্লাসী করে জাল কাগজপত্ত পাওয়া গেছে, সেগুলি তৈরী করা হয়েছিল তৃতীয় টাাংক বাহিনীর সলে যুক্ত কমাণ্ডান্টো কোম্পানীর অধিনায়ক কাান্টেন সুসাইকভ এবং ঐ কোম্পানীরই স্লেট্ন কমাণ্ডার লেফটেনান্ট ক্লেভংসভের নামে। ভাল করার জন্ম আসল ফর্ম ব্যবহার করা হয়েছে এবং সকল পুঁটিনাটি বিষয়ে অতি সতর্ক মনোযোগ লেওয়া হয়েছে। ফাঁলে ফেলার জন্ম পাঠানো গাড়ির ওপর আক্রমণ চালাবার সময় অনুমান করা হচ্ছে বে মিসচেছোও তৃতীয় টাাংক বাহিনীর অফিসারের নামে তৈরী করা কাগজপত্র সলে রেখেছিল।

মিসচেকাকে গ্রেপ্তার বা খতম করার জন্য সম্ভাব্য সব রক্ষের বাবস্থা অবলস্থন করুন। পশ্চিম রণান্সনের সম'র্স সংস্থার জন্ম পরবর্তী নির্দেশ পরে পাঠানো হবে।

ভাগিলি জ্বকভ এবং নিকোলাই তুলিনের সন্ধান করার নির্দেশ সম্বলিত ৭.১,৪৩ তারিখের·····নং নির্দেশ-উপদেশ সম্বলিত কাগলটি প্রভাহার করে নেওয়া হলো।

**৯৫। লেফটেনাণ্ট আব্দ্রেই ব্লিনন্ড** 

পা ফাঁক করে একটা ঝোপের আড়ালে ও দাঁড়িয়ে ছিল, আলতো করে সংবে রেখেছিল পিগুলটা ভাষাস্তনেভ যেভাবে শিশিরেছিলো, তীকু নকরে সক্ষা করছিল এবং স্বকিছু শোনার চেন্টা করছিল।

অফিসারদের কাগজপত্র পরীক্ষা করার ব্যাপারটা বেশ নিবিশ্নেই এগিয়ে চলছিল, কোনো ঘটনা ঘটেনি, এবং আন্তেইও এই পর্যারে তেমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বা বিপজ্জনক ঘটনার আশংকা করে নি। একাধিকবার ভামান্তসেভ আন্তেইকে বলেছে যে অন্যান্য অপরাধীর তুলনার গুপুচর সব দিক দিয়ে পৃথক শ্রেণীর তার কারণ গুপুচরের পিছনে থাকে সমগ্র সরকারী শ্রাণান যন্ত্র এবং সর্যাদক দিয়ে তার প্রশিক্ষণের মূলে থাকে বছসংখ্যক অভান্ত অভিজ্ঞ পেশাদারদের অবদান। যারা প্রতিটি খুঁটিনাটির কথা চিন্তা করে এবং অভান্ত দক্ষভার সঙ্গে সব কিছু বিশেষ করে গুপুচরকে দেওয়া পরিচয় গোপন করার কাহিনী, তার সাজ-সরপ্রাম এবং কাগভপত্র সম্বন্ধে বিচার করে দেখে।

নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তামাস্তদেভ তাকে বলেছিল জার্মানরা তাদের এছে কদের যে কাগজপনে দেয় সেগুলি চমংকারভাবে জাল করা, জাল যাতে না হয় তার জনো সোভিয়েত কাপজপত্রগুলিকে নিরাপদ রাখতে যত সাবধানতা অবশ্বন করা হয় জার্মানরা কিছু সে ব্যাপারে তীক্ষ্ণ নজর রাখে—প্রবৃতিত সাংকোতক চিহ্ন যার প্রত্যেকটি নিদিষ্ট সময়ের জন্ম বৈধ ধাকে এবং কত তাড়াভাড়ি মাত্র তিন বা চার—কখনো বা তুই সপ্তাহের মধ্যে ঐসব পরিবর্তন তারা জেনে নিয়ে নিজেদের কাজে লাগায়।

'বাইরের চিহ্ন দেখে ভাদের পরিচয় ফাঁস হয় না বললেই চলে।' বেশ বিষয় গেলায় কথাটা বলেছিল ভামাভ্সেভ, 'সাধারণভ: কাগজ-পত্তার ভূল ক্টেরি জন্মে দশজনের মধ্যে একজন মাত্র ধরা পড়ে।'

তবুও আন্তেই এক মনে দেখে যাচ্ছিল এবং বিশেষ করে পাভেলের প্রতিটি কথা শুনছিল, যাতে পূর্ব-নিধণারিত সংকেতগুলো ধরতে ভুল না করে: "আমি বুঝতে পারছি না" এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংকেত ''যদি দয়া করে।"

সন্দেহভাজন লোক ভিনজনকৈ আন্দেই দেখতে পাদিছেল পাশ থেকে, কিছুটা পিছন থেকেও বটে, ফলে ওদের মুখের ভাব দেখতে পাদিছল না এবং সেটি করাও ভার কাজ নয় অবশ্য, কারণ সেই মুহূর্তে ভার দায়িত্ব ছিল লেফটেনান্টকে লক্ষ্য করে যাওয়া এবং সেই কাজটাই ও প্রাণপণে করে যাছিল।

ইগর সম্বন্ধে আন্দেইরের মনোভাবটা ইতিমধ্যে পার্ন্টে গেছে। লিডা থেকে আসার পথে লরীতে এবং পরে ওরা যখন ফললে চুকলো তখন পর্যন্ত ইগরকে ভীবণ অহংকারী, প্রার উদ্ধৃত এবং বড় বেশি স্পর্শকাতর মনে হয়েছিল, কিছু পরে ভার পদবীটা শোনার পর এবং ইগরের পরিচয়টা জানার পর, আন্তেই ওকে অন্য দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেছে।

ওর আচরপের কারণ ধুব ভাশভাবেই ব্যাখ্যা করা যার তার অসাধারণ প্রতিভা দিরে। "ভবিস্তাতের কশ সপ্তম সুরের গারক,"—প্রথাত বিশারদদের এই স্বীকৃতির জন্যেই হয়তো সে নিজের মূল্যটা বোঝে এবং সেইজ্ল ওরক্ষ আচরণ করে এবং তার জন্যে বিশেষ করে নিন্দা করার কিছু নেই।

ইগর যে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতুতে গড়া এটা আন্তেই সহজেই কল্পনা করতে পারে। বলশন রক্ষাঞ্চে পর্দার পাশ থেকে বেরিয়ে এসে বেশ ভব্যভাবে অভিনন্দন জানাছে মথমলে মোড়া লাল আর সোনালী প্রেকাগৃহকে, এবং হাততালিতে ফটিকের ঝাড়লঠন থেকে শুকু করে দেবতার্ল ও স্টলগুলো পর্যন্ত কেঁপে উঠছে।

এই নতুন দৃষ্টিতে ইগরের কথা চিন্তা করতে করতে আন্দেই আরও বেশি শ্রহাশীল এবং সহান্তৃতিশীল হয়ে উঠছিল তার সম্বন্ধে। মনে মনে ও ঠিকও করে নিয়েছিল এসব ব্যাপার শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ও ইগরের কাছে গিয়ে বলবে যে সে ওকে চেনে এবং ইগরের ছোট ভাই ভাালোন্তিন তার সহপাঠী ছিল। এমন কি তার প্রথম নামটাও সে জানে—ইগর। দাদার সম্বন্ধে কথা বলার সময় বেশ কয়েকবার নামটা উচ্চারণ করেছিল ভালেন্তিন, এবং ওর ধারণা নামটা খবরের কাগজেও বেরিয়েছিল।

ইগর সম্বন্ধে আন্তেই যথন ঐসব চিন্তা করছিল তখন হঠাৎ ওর কানে এলো পাভেলের সংকেতবাণী "আমি বুঝতে পারছি না"—সলে সলে ও নিজের কর্তব্যে মন দিল এবং মনে মনে আর একবার বলে নিল যদি লড়াই শুকু হয় তবে ওকে কি কি করতে হবে। তারপর যখন ঘিতীর সংকেত-বাণী "যদি দয়া করে" কথাটা ত্বার ওর কানে এলে বাজল, তার অর্থ "আক্রমণের জন্যে তৈরী হও।" আন্তেই পূর্ণ মনঃসংযোগ করলো এবং ত্বার লেফটেনান্টির কাঁধ লক্ষ্য করে পিন্তল্ভ তুলল।

যদিও কাঁকা জারগার আবার সব কিছু শান্ত হরে এসেছে সিনিরার লেফটেনান্ট এবং পাভেলের মধ্যে কথা কাটাকাটি হবার পর, যে সুস্পস্টতঃ এবং ইচ্ছাকৃতভাবে পরিস্থিতিটাকে চূড়ান্ত পর্যারের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল। পাভেল আবার উবু হয়ে বলে পড়ে ব্যাগটা দেখতে শুরু করেছে অধিষ্ট মুহুর্তে—৩৬ এবং সন্দেহভাজন তিনজন মাধা ঝুঁকিয়ে কি ঘটছে তাই লক্ষ্য করছিল। ভালের দাঁড়াবার ভঙ্গী বা আচরণে এমন কিছু ছিল না যা থেকে তারা যে শক্ত তাপুণ কিছু করতে পারে তা মনে হচ্ছিল না।

আন্দেই লেফটেনান্টের ওপর থেকে এক সেকেণ্ডের জন্মেও চোখ সরাচ্ছিলনা। কিন্তু ভারই মধ্যে ও লক্ষা করল ইগর এলে দাঁড়িরেছে ভাষাস্তবেভ এবং ঐ তিনঙ্গনের মাঝধানে।

'ওখানে ওর কি কাজ আছে?' অবাক হয়ে নিজেকেই প্রশ্ন করল আন্তেই এবং মাত্র কয়েক সেকেও পরে ও ব্যাতে পারল কী ভয়ানক ব্যাপার ইগর করে ফেলল এবং এই ধরনের কাজটাকে তামান্তলেভ কি বলতো তাও মনে পড়ে গেল তার: "পথ আটকে দেওয়া"। ইগর কেন এগিয়ে গিয়ে এ কাজটা কয়ল । ত্বার পাভেল তাকে এ নিয়ে সভর্ক কয়ে দেবার পরেও। ওর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে, না অন্য কিছু ।

আন্তেই দেশল ওর বাঁ ধারে ভামান্তলেভ মরীয়া হয়ে ইশারা করে কিছু
একটা বলতে চাইছে এবং চট করে ওর দিকে একবার তাকাল। তামান্তলেভ
ভার নিজের কাঁধের তক্মাটা ছুইয়ে চারটে আঙ্গুল তুলে দেখাল, তার অর্থ
এখন থেকে আল্তেই নজর রাখবে ক্যাপ্টেনের ওপর। আল্তেই ঘাড় নেড়ে
লম্মতি জানালো। ঐ অল্প সময়ের জন্মে ছজনের যে চোখাচোখি হয়েছিল
ভারই মধ্যে আল্তেই লক্ষ্য করল যে তামান্তলেভের চোয়াল শক্ত হয়ে
উঠেছে এবং দে তার মনোভাবটা নিঃশব্দে মুখভঙ্গীতে প্রকাশ করছে। এই
পরিস্থিতিতে শব্দ করে গালাগাল দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবে
ও যে ভাষণ রেগে গেছে সেটা মুখ দেখলেই বোঝা যাচ্ছে এবং আল্রেই
বুঝতে পারছিল সবকিছু চুকে যাবার পর ভামান্তলেভ কী গালাগালটাই না
ইগরকে দেবে।

ভামান্তদেভ ভার জারগা পাল্টাতে চাইছিল কিছু ইগর ভার এবং তিনজন সন্দেহভালন ব্যক্তির মধ্যে "পথটা আটকে দিয়েছে" ভাই বান্তবে কিছুই করার নেই ভার। ভামান্তদেভের দেখিরে দেওরা ঐ একটি লোকেরই ওপর নজর রাখা ছাড়া আন্দেইরের আর কিছু করার ছিল না। এবং ঐ লোকই নিঃসন্দেহে ক্যাপ্টেন, এবং ঐ ভিনজনের মধ্যে স্বচেরে বিপক্ষনক।

चाट्सहे क्यां कितन अनेत नकत नाथिक त्यां का मरशत का कारे

দিয়ে, হঠাৎ লক্ষ্য করল তার হাউপুষ্ট শরীরের ওপরাংশটা উপর নীচে বাঁকা ন দিয়ে উঠল এবং প্রায় সলে সলে তাকে চিৎকার করতে শুনল—
"ওদের মারো"। ঠিক সেই মূহুর্তে তামাগুলেভ গুলি চালাল এবং বুক কাঁপানো চিৎকার করে উঠল। ক্যাপ্টেনের তান কাঁথ লক্ষ্য করে আন্তেই পিশুলের ঘোড়া টিপল এবং নির্দেশ মত সলে সলে হ্যাজেল গাছের ঝোপের আড়াল থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এলে অন্তিছ নেই এমন এক প্লেট্নকে চিৎকার করে হকুম দিল এবং তাই করতে গিয়ে তোড়লাছিল লে গুটা করল আক্রমণকারীদের চৃষ্টি পাভেলের ওপর সরিয়ে নিজের দিকে আনার জন্যে।

ওর আগেই লাফিয়ে বাইরে চলে এসেছিল তামান্তলেড, কাঁধ বরাবর হুটো রিভলভার তুলে শক্রদের দিকে তাক করে এলোপাথাড়ি ডাইনে-বাঁরে গুলি করছিল, "পেঞ্লাম ছলিয়ে" এবং ক্রভগতিতে ঝোপের বাঁ ধারে লাফিয়ে পডল।

'গুলি চালিয়ো না,' কোনক্রমে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে পাভেল চেঁচিয়ে উঠল, কিছু ওর গলার বর ওরা চিনতে পারছিল না। ওর মুখের ওপর রক্ত ঝরছিল, এবং আল্রেই বুঝতে পারল হয় ওর মাধায় গুলি করেছে, নয় ঘা মেরে মাধাটা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং একথা চিছা করে ছঃখে যন্ত্রণায় বুক ফেটে ঘাছিল যেন স্বটাই তার দোষ: এই অভান্ত গুরুত্বণ মুহুর্তটা তামাস্তলেভ নিশ্চয়ই গড়িমালি করত না, চরম ভুলটা আল্রেই করেছে। এবং এ-ব্যাপারে হয়ত তার ঘাড়েই দোষ পড়বে।

যে ক্যাপ্টেনটির ওপর আন্তেইয়ের নকর রাখার ২থা ছিল লে ঘালের ওপর মুখ থ্বড়ে পড়ে আছে এবং প্রথমে আল্রেই ভাবতে পারে নি যে ও লোকটা শুধু কাঁথে আঘাত পেলে ও-ভাবে নিশ্চল হরে পড়ে থাকে কি করে।

পরিস্থিতি নিয়ে বিয়েবণ করার মানসিক অবস্থা আন্তেইরের ছিল
না, অন্ততঃ তামান্তনেত তাকে তাই শিবিরেছিল। তার অসাবধানতার
জব্যে পাতেল গুরুতরভাবে আহত এবং হয়তো মারাত্মকভাবে জবম হয়েছে
এ-কথা চিন্তা করে উত্তেজিত এবং জৃংখে হতাশ হয়ে গিয়েছিল আল্রেই এবং
তার চেয়েও বেশি ভয় পেয়ে উঠলো ''গুলি কোর না" ছকুমটা পেয়ে এবং
এরপর তাকে কি কয়তে হবে দে সক্ষেত্র সুম্পান্ত ধারণা না থাকার সম্পূর্ণ-

ভাবে বৃদ্ধি হারিরে ফেললো। তারপর হঠাৎ তামান্তসেভের কাছ থেকে কঠোর নিদেশ এলো বাঁ ধার থেকে—'লেফনান্টকে ধরো।।'

১৬। অভিযান সংক্রান্ত নথীপত্র

বেতার দূরভাষ সংবাদ

क्षणां जनती !

रेशात्र नगीत्न,

প্রতিকল্প সম্পর্কিত ১৯: ৮, ৪৪ তারিখের ......নং আমাদের চিঠিতে বর্তমানে জবর দখল করা খাদ্যদ্রব্য নিরেমেন তদন্তের সক্ষে সম্বন্ধিত তল্লাসী, নিরন্ত্রণ এবং পরীক্ষা পছতি ও সামরিক অভিযানে নিরোজিত সামরিক কর্মীদের জন্ম সরবরাহ করা খাত্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা ও বৈচিত্রা আনার জন্ম যে আদেশ দেওরা হয়েছিল তাতে একটা ভূল থেকে গেছে:

"এক গ্রাম চিনির বদলে প্রত্যেককে পাঁচ গ্রাম করে" মনাক।
দেওরার জারগার তিন গ্রাম পড়তে হবে। সংশ্লিউ সংস্থাকে এই
নিদেশি পালন করার জন্ম অবিলয়ে জানিয়ে দিন।

बार्डिगराङ

বেতার দূরভাষ সংবাদ অভিযানায় জন্দী ৷

रेशावच नमोरन,

আজ ( ১৯শে আগই ) সকাল ১০টা ৫০ মিনিটে, যখন ভিলনিরাস থেকে বিরালি স্টোক গামী ট্রেনে কাগজপত্র ও জিনিসপত্র
পরীক্ষা করা হচ্ছিল,তখন সামরিক উর্দি পরা তিনজন অজ্ঞাত পরিচর
বাজ্জি পরীক্ষার জন্ম তাদের জিনিসপত্র খুলে দেখাতে অধীকার করে।
তাদের গ্রেপ্তার করার পর যখন একটা কামরা থেকে অন্য অন্য
কামরার তাদের নিরে যাওরা হচ্ছিল তখন ঐ লোকগুলি কোন রকম
সাবধান বাণী উচ্চারণ না করেই একটা কামরার সরু বারাক্ষার শেক

প্রাপ্ত লক্ষ্য করে গুলি চালিরে টহলদার বাহিনীর নেতা ক্যাপ্টেন তোভপিগা এবং লার্জেন্ট শেভাকেপলিরাসকে হতা। করে এবং ক্যাপ্ডান্টের অফিসের কর্মী লেফটেনান্ট শ্মাকভকে আহত করে। তারপর তারা ট্রেন থামাবার চেন টেনে গাড়ি থামিয়ে পালিয়ে যায়।

আহত হওরা সত্ত্বেও শমাকত থেমে যাওরা ট্রেন থেকে ৫০ জন দৈনা নিয়ে একটা দল গড়ে ওদের পিছনে গাওয়া করে। রেল লাইন থেকে এক মাইলের মধ্যে অজ্ঞাত পরিচয় লোকগুলিকে ধরে ফেলতে তারা দফল হয় এবং তাদের মধ্যে একজন হাতে এবং উরুতে আঘাত পেয়েছিল তাকে জীবিত গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকী চ্জন গুলি চালিয়ে বাগা দেয়। ওদের জীবিত ধরতে হবে এই আবেদন জানানো সত্তেও অনুসর্গকারী সৈনিকরা পিল্তল ও সাব্যেসিনগান থেকে প্রচণ্ড গুলি চালিয়ে ওদের একজনকে মেরে ফেলে। অনাজন এগারটা গুলির আঘাত পেয়েছিল, তার জ্ঞান ফেরে নি এবং চল্লিশ মিনিট প্রে মারা যায়।

যেখানে গ্রেপ্তার করা হয় সেই এলাকা এবং দেহগুলি সতর্কভার সঙ্গে ভল্লালী করার পর নিয়লিখিত জিনিসগুলি পাওয়া গেছে—একটি চালু অবস্থার থাকা বংলঘোগা বেভার প্রেরক্যন্ত ইরি মডেল (২৫ ওয়াটের), ভিনটি টি. টি. পিগুল ও ভার ৪৭টি কার্ভু ; ছটি ওয়েল্পার পিগুল (২ নং) এবং ভার ২৯টি কার্ভু ; কমাপ্তোদের বাবহৃত ছোরা; একটি ভাজ করা ছুরী, ছটি কম্পাস, ভিনটি খড়ি, সংকেতলিপি পাঠোদ্ধার করার হুটি পাড়ে, লিথুরানিয়া আর পদিচম বাইলোরাশিয়ার ছুটি বড় স্কেলের মানচিত্র, গোয়েল্পাগিরির কাজ সংক্রোন্ত নোটস্থ করেকটা সাদা কাগজ এবং অফিসারদের অমুমভিপত্রের বাড়ভি ফর্ম (৫টা); অমণ-পরোয়ানা (১৭টি), র্যাশন-কার্ড (৯টি) পোশাক্রের কুপন বই (৬টি), পাটির কার্ড (৪টি), কমপোমল সদস্য কার্ড (১টি)।

টেনে কাগজপত্র পরীক্ষা করার সময় ঐ অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিরা বেসব নথীপত্র দেখিয়ে ছিল সেগুলি দেওয়া হয়েছিল ক্যাপ্টেন কৃষ্ম। ওল্লাপোভিচ দফ্ইবেছো, লেফটেনাক পাভেল ইভানোভিচ শিপুলিন এবং লার্ভেক-মেজর ফিওলর পেত্রোভিচ সাধারভকে। ভাধারভের নামে দেওয়া কাগছপত্ত পাওয়া গিয়েছিল যে এভেন্টের কাছে, তাকে ভাবিত অবভায় ধরা হয়েছিল, তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়। সে আত্মহত্যা করার চেইটা করেছিল, কিছে যথা সময়ে তাকে বাধা দেওয়া হয় এবং রক্ত দেওয়ায় পয় তার অবভা সভোষজনক হয়েছে। সাক্ষা দিতে অস্ত্রীকার করাটা যে দগুনীয় অপরাধ সে সম্বন্ধে তিনবার সাবাধান করা সভেও আড়াই ঘন্টা জেয়া কয়া সভেও সে একটা কথাও বলেনি। তার এবং অন্য ছজন মৃত এজেন্টের পরিচয় জানার ব্যাপারে অদ্র ভবিস্তাতে তার কাছ থেকে কোন খবর পাওয়াটা খুবই অসম্ভব

হাতের বিশির মাংসপেশীর মাপ এবং বৃক ও বৃকের পেশীর তুপনা করে দেখা যাছে যে পেফটেনান্টের উদি পরা একজন মৃত বাক্তি নাটা ছিল। তার এবং কাাপ্টেনের উদি পরা অপর বাক্তির চেহারার সঙ্গে জরুরী তন্ত্রাশীর সঙ্গে সম্পক্তি প্রাথিত ব্যক্তিদের বর্ণনা মিলে যায় কোন কোন ব্যাপারে। গোরেন্দাগিরির কাজ সংক্রোস্ত নোট সম্বাত্ত কাগজের পাতাগুলি থেকেও অনুমান করার সঙ্গত কারণ পাওয়া যাছে যে এরাই হলো নিরেমেন অভিযানের সঙ্গে সম্পক্তিত প্রাথিত অতাস্ত বিপক্ষনক এজেন্ট।

দরা করে যথ। সম্ভব তাড়াভাড়ি বিশিষ্ট চিহ্ন অথব। অন্য কোন অতিরিক্ত তথ্য পাঠ'ন যাতে আমাদের পক্ষে তাদের স্নাক্ত করা। সম্ভব হয়। আপনার নির্দেশের অপেকার আছি।

সন্মানচিক্তে ভূষিত করার সুপারিশ সক্ষে নির্দেশ অনুসারে আমি বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই বর্তমানে গুরুতর রূপে আহত লেফটেনান্ট ভাসিলি পেত্রোভিচ শমাকভের অভান্ত কর্মদক্ষতা ও নিঃষার্থ কাজের কথা। এই লেফটেনান্টটির জন্ম ১৯২০ সাল, ৭৯ নম্বর ক্মাণ্ডান্টের অফিসার, জন্মন্থান কোলোমনা, রুশ, সারা ইউনিয়ন ক্মিউনিস্ট পার্টির (বল্লেভিক) সদস্য, অফিস্ক্রমীর পরিবারের সন্তঃন। ক্মাণ্ডান্টের অফিসের ভারপ্রাপ্তদের কাছ থেকে প্রাপ্ত শমাকভ সম্পর্কিত প্রভিবেদন অনুকুল।

সাংকেতিক তারবার্তা জ্ঞুরা।

ইগোরভ সমীপে,

সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্র'প্র সংবাদ পাবার জন্য স্ব সময়ে প্রস্তুত থাকবেন।

কলিবান্ড

৯৭। তামান্তসেভ, নিশ্চিহ্নকারী এবং "শিকারী নেকড়ে"

দেই মুহুর্তের ভয়াংশের মধ্যে আমি দেখলাম একটা হাত পাভেলের মাধার ওপর উঠল এবং মাধা কামানো "কাাপ্টেন"কে চিৎকার করে বলতে জনলাম "ম'রো ওলের"। আমার মনে হলে, ওরা পাভেলকে মেরে ফেলবে। কমাগুলের সহকারীটি আমার এবং ঐ তিনজনের মধ্যে একটা গোঁজের মত দাঁড়িয়েছিল এবং তখন আমার একটি মাত্র কাজ ছিল ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলে আকাশের দিকে গুলি ছুঁড়ে চীৎকার করে, 'দাঁড়াও, হাত তোলো' বলে ওদের দৃষ্টি অক্সদিকে আকর্ষণ করা।

আমার পরেই আন্তেই লাফিরে বেরিয়ে এল এবং দেখতে পেলাম মাথা কামানো "ক্যাপ্টেনটি" লুটিয়ে মাটিতে পড়ল ঠিক পাভেলের পাশে, পাভেল তখন উঠে বলার চেটা করছিল, মাথা থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল মুখের ওপর।

কম'শুনেটের সহকারীটি তখন আমার সব থেকে কাছে দাঁড়িয়ে ছিল
( নিজের অজান্তেই এক পা পিছিয়ে এপেছে ও), ওর কাছ থেকে পাঁচ
ফুট দুরে দাঁড়িয়ে "নুডল" এবং আরও একটু বাঁ ধারে "লেফটেনাকটি"।
লৈষের গুজন যাভাবিকভাবেই ফিরে দাঁড়িয়েছে, তাকাচ্ছে আমার দিকে।
যা আশা করেছিলাম "নুডলের" বাঁ হাতে একটা ছোরা এবং "লেফটেনাকের"
ভান হাতে টি. টি. পিন্তল, একটু ইতঃন্তঃ করে পিন্তলটা আমার দিকে ভাক্
করল ও।

সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থার দাঁড়িরে ছিল বলে ওকে নেই মূহুর্তে ছ্-ভিনট্রে

গুলিতে শেষ করে দিতে আমার কোনো অনুবিধেই হত না, কিছু আমি ওকে বাঁচিয়ে রাখলাম, আখঘনী পরে ওর পেট থেকে কথা বের করার জন্যে। তার জন্যে ওকে অক্ষত এবং জীবিত অবস্থায় ধরতে হবে, ধুব ভাল হয় যদি ওর গায়ে একটা আঁচিড়ও না পড়ে।

"পেফটেনান্টটি" একটু হতভন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং এই মুহুর্তগুলিই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল ওর আর সূর্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ার জন্যে, অর্থাৎ সূর্যের আলাে ওর চােশে এসে যাভে পড়ে। তারপর ওকে একটু ভয় পাইয়ে দেবার জন্যে "ওর কানে সুড্সুড়ি" দিয়ে দিলাম, একসলে হটো রিভলভার থেকে গুলি চালিয়ে, গুলিগুলাে মাধার হুপাশে এক ইঞ্চি দূর দিয়ে শাঁ শাঁ করে বেরিয়ে গেল। এ-ঘটনায় কেউ আর না চমকে থাকতে পারে না…

ওর পক্ষে শক্ষা ছির করা আরও কঠিন করে ভোলার জল্য আমি দব সময় "পেণ্ড্লাম লোলাছিলাম" বাঁ কাঁধটা দামনের দিকে রেখে আমি লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াছিলাম, কখনও ডান ধারে, কখনও বাঁ ধারে, কখনো দামনে-বিছনে—ঠিক যেভাবে মুষ্টিযোদ্ধারা করে রিংয়ের মধ্যে। মনের ওপর আরও চাপ সৃষ্টি করার জন্যে আমি তখনও রিভলভার ওর দিকে তাক্ করিয়েই রাখলাম এবং এমনভাবে ছির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাতে লাগলাম যাতে মনে হয় যে কোনো মুহুর্তে ওকে গুলি করতে পারি।

আর কিছু না করে আন্তেই ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেচে এবং যেভাবে শেখানো হয়েছিল সেই মত ভর দেখানোর জন্যে চীৎকার করে উঠল—"প্লেট্র কাজ ভরু কর"। তারপর আমিও ঐ ধরনের কথা চীৎকার করে বলে উঠলাম এবং তার সঙ্গে জুড়ে দিলাম "কাঁকা জারগাটা বিরে ফেল", যদিও আসলে আমাদের কয়েক মাইলের মধ্যে একজনও সৈন্য ছিল না। এটা অবশ্য করা হয়েছিল ওদের মনোযোগ ভিন্ন দিকে চালিত করার জন্যে, ভর পাইরে দেবার জন্যে এবং বিভ্রান্ত করে দেবার জন্যে। অন্তেওঃ তাদের মুধ্ ফিরিয়ে তাকাতে বাধ্য করার জন্যে।

আশাতীত ফল পেলাম। "লেফটেনান্ট" টেচিরে উঠল, "গুপুখাটি"। তারপর চট করে "মুডলের" দিকে তাকিরে ছবার গুলি চালালো, ঠিক আমাকে লক্ষ্য করে নর, আমার দিকে এবং হঠাৎ ছুটে পালাতে শুকু করলো। ওঠে দাঁড়াবার চেইন করতে করতে পাভেল বলল, 'গুলি করো না'। কথাটা আমাদের উদ্দেশ্যে—মনে করিয়ে দিল যে অন্ততঃ একজনকে জীবিত ধরতে হবে। পূব চালাকি করে ইগরের পিছনে ছর ফুট দূরে দাঁডিয়ে শুমুডল" হঠাৎ ঝুইকে পড়ল মাথা কামানো "ক্যাপ্টেনের" দিকে এবং দেখলাম ওর বাঁ হাতে ছোরার বদলে একটা পিশুলের নল, সলে সলে আমি বুঝে গেলাম লোকটা লাটা এবং যে পিশুলটা ধরে আছে হাতে দেটা টি. টি. পিশুল নয়, ৯ মিলি মিটারের আউনিং ০৭, ঠিক এই ধরনের রিভলভার ভার্মান এজেন্টরা বাবহার করে, এর গুলিগুলো বিষ মাখানো এবং বিস্ফোরক, ফলে গ য়ে লাগার সলে সলে মরে যায় মানুষ।

পি স্থিতিটা পুরোপুরি বুঝে নিয়েছি আমি এবং "শক্তির" ভারসামাটাও। আন্দেই মাথাকামানো "কাাপেটন"কে শুইরে দিয়েছে, মনে হচ্ছিল ও গুরুতর আহত হয়েছে। কারণ ও আর নড়ছিল না, আর পাভেলের মাথার খুলি ভেলেছে, তার চেয়েও খারাপ কিছু হয়েছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। যাই হোক এর অর্থ হল আপ।ততঃ ওই তুজন সম্বন্ধে চিন্তা না করলেও চলবে। সলে সলে নির্দেশ দেওয়ার দায়িত্ব আমাকে নিতে হল এবং যেকোন মুলাই হোক না কেন "মুডল" আর "লেফটেনান্টকে" জীবিত ধরার ব্যক্তিগত দায়িত্ব আমি নিলাম।

আমি আন্তেইকে চেঁচিয়ে বললাম, "লেফটেনান্টকে ধরো," এবং ভারপর যেই বৃঝতে পারলাম পাভেল হতভত্ব হয়ে গেছে, আমি ভারে চিৎকার করে বলে উঠলাম। 'পাভেল ভারে পড়ো, ভারে পড়ে!'

আমি নিজের চেয়ে ওদের জন্যে বেশি ভয় পাচ্ছিলাম, এবং লক্ষা করে নিশ্চিন্ত হলাম যে ওরা সলে সলে আমার কথা মেনে নিয়েছে। ঠিক সেই মুহুর্তে ঝোপের আড়াল থেকে বাঁ ধারে ছিটকে বেরিয়ে পড়লাম, যাতে আমার বাবন্থ। নেবার পরিধিটা বেড়ে যায় এবং "নুডল" আর "লেফটেনালকৈ" এমন জায়গায় রাধতে পারি যাতে সুর্যের আলো ওদের চোখে পড়ে আমার দিকে ভাকাবার সময় এবং আমার গুলি চালাবার পথটা যেন ইগর আড়াল করে না রাখে। কেবল শেব কাজটা আমাকে বিভ্রান্ত করল। প্রশংসনীয় ক্রেডগভিতে "নুডল" ডান ধারে সরে গেল ইগরের সুগঠিত লম্বা-চওড়া দেহের আড়ালে। খ্য ক্রেড এবং ওংপরভার সলে ও সরে গেছে এবং ওর প্রিভিক্রাটাও খ্য ক্রেড। ইগরের আড়ালে চলে গেলেও মুহুর্তের জঙ্গে

মুডলের টুপিটা ইগরের ডান ধারে দেখা গেল, এবং দেটাকেই কাজে লাগিয়ে ডান হাডের রিভলভারটা চালিয়ে আমি ওর টুপিটা উড়িয়ে ছিলাম। এই ধরনের কৌশল বার্থ হয় না, এবং সব সময়ে ওকে চাপের মধ্যে রাখাটাই আমার কাজ।

এতক্ষণে ইগরের ছ'শ হল যেন। ও তার পিশুলের খাপটা হাতড়াচ্ছে যেন খুলতে পারছে না। এ-ধরনের ঘটনা প্রায় ঘটে; শুপু যে এই ধরনের হাবাগোবাদের ক্ষেত্রে তা নয়। সতাি কথা বলতে কি পাভেলের উচিত ছিল ইগরের পকেটে একটা ছোট পিশুল চুকিয়ে দেওয়া—এই সময় ওয়েল্টার পিশুলই দরকার। ঠিক কা ধরনের পিশুল ব্যবহার করা উচিত তার খুটিনাটি গুণ সম্বন্ধে আলোচনা করার উল্যুক্ত সময়ও এটা নয়। এবং ওরা ওপর আমি আলে ভরসাও করছিলাম না; পাভেল অকেজাে হয়ে যাবার পর আমাকে নিজের ওপরেই নির্ভির করতে হবে। 'ঝুলকে পড়্ন ক্যাপ্টেন ঝুলৈ পড়্ন,' চেচিয়ে বললাম ইগরকে, কিন্তু ও সামান্য মাথাটা পর্যন্ত নোওয়ালাে না, আমার কথাটা কানেই যায় নি।

এটাও আমার কাছে নতুন কিছু নয়; যখন খুব ক্রত গতিতে কোন সংঘৰ্ষ ঘটে তখন পরদা দারির অভিজ্ঞ বাজিনেরও বৃদ্ধি প্রায় ভে<sup>ম</sup>তা হয়ে যায় এবং চটকদার উর্দি পরা এই ওপরতলার লোকের কাছ থেকে আর কি-আমি আশা করতে পারি ?

'মাটিতে শুরে পড়ুন, ক্মাগুল্ট--মাটিতে !!' চিংকার করেই ভান ধারে লাফ দিয়ে সরে গেলাম আমি।

মুহুর্তের জন্যে "নুডলের" বাঁ দিকটা দেখতে পেলাম হাতে একটা ব্রাউনিং পিন্তল। ওর উদ্দেশ্য আগে থাকতেই পণ্ড করার জন্যে আমি রিভলভারের বোড়া টিপলাম, কিন্তু ও চট করে বাঁ ধারে লাফ মেরে সরে গেল. এবং আমি লক্ষান্রভ হলাম, গোল্লায় যাক, আমি ভরে ভরে আছি গুলি যেন ইগরের গায়ে না লাগে।

আমার গুলির পর, ডান ধার থেকে আরও তিনটে গুলির শব্দ পেলাম। হামাগুড়ি দিয়ে উঠে পাভেল পাশ থেকে "মুডলের" পা লক্ষ্য করে গুলি চালাচ্ছিল। ও একেবারে হতভত্ব এবং মুখের ডানধারের অধে কটা রক্তে ভেলে আছে। এবং তা ছাড়া ইগর পাভেলের গুলি চালানোর লাইনটা কুড়ে দাঁড়িরে আছে। লক্ষাবস্তুর ওপর পাভেল ঝাঁপিয়ে পড়্ক এডটা আশা আমি করছিলাম না, কিছু যা করছে সেটাই অগাধারণ। "মৃডলের" মনঃসংযোগ নফ করতে চাইছে ও এবং না ভেবে পারলাম না যে পাভেল কি অসাধারণ মানুষ।

কিছে না, আমার লক্ষ্য একেবারেই ভ্রফী হয়নি। "মুডলের" কাঁথের ভক্ষার ঠিক নিচে কোটের হাতার ওপর রক্তের দাগ ফুটে উঠছে। ওটা বাঁ হাতে সামান্য অশাচড় ছাড়া আর কিছু হতে পারে না—্যেটা দরকার ছিল সেটা হল ওটা উড়িয়ে দেওয়া।

নিজের জায়গাটাকে বৃদ্ধিমানের মত কাজে লাগিয়ে "মৃতল" ভার জীবস্ত দেওরালটাকে কাজে লাগাচ্ছিল, এবং ভার কাছ থেকে মাত্র দশ গজ দুরে থাকা সভ্তে আমাকে পাগলের মত এপাশ-ওপাশ লাফাতে ইচ্ছিল, অবশ্য ওর মাথাটাকে দব সময়ে নজরে রাধছিলাম, সেইসতে তুটো রিভলভার নাচিয়ে যাচ্ছিলাম ওকে লক্ষ্য করে।

ও হ্বার গুলি চালাল, লাগল না; এক মুহূর্ত পরে আরেকটা গুলি চালাল, দেটা আমার পাল থেঁষে চলে গেল। যাই বল না কেন, 'পেণ্ডুলাম দোলাবার"\* বাাপারে আমি যে কেবল ওকে হ্-একটা জিনিল শেখাতে পারি । তা নয়, জার্মানীতে যারা ওকে শিখিয়েছিল তালেরও শেখাতে পারি। এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে পাল থেকে পাভেল গুলি চালানো শুরু

<sup>\* &</sup>quot;পেতৃলাম দোলানো"—ভামান্তদেভের কথা থেকে যা বোঝা যায়. এই পদ্ধতিটাকে ভার চেয়েও বিশদভাবে বাাখা করা যায়। সশস্ত্র প্রভিরোধের সময় গ্রেপ্তার করতে হলে এই পদ্ধতিটিকেই স্বচেয়ে যুক্তিসক্ত আচরণ মনে করা হয়। এই পদ্ধতির মণ্যে পড়ে সক্তে হলে হাতে তুলে নেওয়া, প্রথম থেকেই বিক্রিপ্ত চিত্ত করে দেওয়ায় ব্যাশারটাকে কাজে লাগাতে সক্ষম হওয়া এবং সূর্যের অবস্থানটাকে কাজে লাগিয়ে শক্রদের ভর পাইয়ে দেওয়া। ভাছাড়া শক্রর প্রভিটি কাজের জনা সঙ্গে সক্তে ও নিথুঁত প্রতিক্রিয়া হওয়ার ব্যাপারটিও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, শক্রর গুলি এডাবার জনা ক্রত নড়াচড়াও করতে হবে এবং শক্রকে পরাভূত না করা পর্যন্ত মানসিক চাপ সৃষ্টি করে যেতে হবে। "পেতৃলাম দোলানো" একটা ফলপ্রদ পদ্ধতি যার সাহাযোে শক্তিশালী, সশস্ত্র শক্রকে জাবস্ত গ্রেপ্তার করা যায়. যে প্রচন্ত বাধা দিয়ে যাজেছে। এই বর্ণনা অনুসারে ভামান্তদেভের "পেতৃলাম দোলানো" সন্তাব শিক্রি তামান্তদেভের "পেতৃলাম দোলানো" সন্তাব শিক্রিচেক্রেঃ কলপ্রদ পদ্ধতি—লেকক।

করাতে ও আরো একটু ঘাবড়ে গেছে, আর সূর্যের আলো চোখে পড়াতে লক্ষা দ্বির করাও বেশ কউকর হচ্ছিল ভার পক্ষে।

ও যে এক জন অভিজ্ঞ এবং দারুণ কাজের মানুষ এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই, এবং ও পরিস্কার ব্ঝে গেছে যে অন্যদের চেয়ে আমি বেশি বিপজ্জনক এবং ওর উচিত আমার সলেই স্বার আগে মোকাবিলা করা। প্রথম থেকেই আমি ওকে ব্ঝে ফেলেছি—ও বেশ বৃদ্ধিমানের মত পূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে কাজ করছে, এবং "লেফটেনান্টের" সলে তুলনায় চমংকার গুলি চালায় আর বেশি হৈ চৈ করে না। সূর্যের আলো যদি ওর চোখে না পড়তো আর আমার সেরা "পেজুলাম দোলানোর" খেলাটা যদি ঠিকমত খেলতে না পারতাম তা হলেও এতক্ষণ আমায় মেরে স্কুইয়ে ফেলতো।

ওর পিন্তলের নলটা আবার আমার নড়াচড়ার সলে তাল মিলিয়ে ডান দিকে, বা দিকে, আবার ডান দিকে বুরছিল এবং আমি অমুভব করিছিলাম. বরং বলা যার বুঝতে পেরেছিলাম যে কোন মুহুর্তে ও আবার ভাল চালাবে, কিছু সেই মুহুর্তে ইগর শেষ পর্যন্ত তার পিন্তলটা বের করে আনতে পেরেছে, এবং "নুডল" সলে সলে ওর বুকে ত্বার গুলি চালালো।

এতক্ষণ পর্যন্ত নিকের প্রাণ বাঁচাবার এবং ব্যক্তিগত নিরাণন্তার যে যাভাবিক বৃদ্ধি ওর কাজ করছিল, তা ছিল যুক্তিস্কৃত এবং সু-পরিকল্পিত পদক্ষেপ, এবার কিন্তু তার প্রধান সুবিধেটা সে হারাল। কমাণ্ডান্টের সহকারীর শরীরটা হুরে পড়তে লাগলো এবং চিং হয়ে পড়ে গেল ও, এবং তার ফলে আমি সুযোগ পেরে গেলাম "হুডলের" শরীরের ওপরের অংশ লক্ষা করে সোজাসুদ্ধি গুলি চালাবার এবং তার জন্মে ওর উদ্দেশ্য আগে থাকতেই বানচাল করার উদ্দেশ্যে দ্বিতীর গুলিটা প্রথমে চালালাম, এবং ওর বাঁ কাঁথে ছুটো গুলি চুকিয়ে দিলাম, এবং সলে সলে ওকে লক্ষা করে ছুটে গেলাম যাতে মাটিতে পড়ে যাওয়া পিন্তলটা ও আর তুলে নিতে না পারে।

এবং সভাি সভািই ও ঝুঁকে পড়েছিল, এবং আমার ওপর লক্ষা রাখতে রাখতেই পা দিরে খোঁজ করার চেন্টা করছিল, আমি কিছু সোজা ছুটে যাছিলাম ওকে আক্রমণ করতে, তাই আর চেন্টা না করে ও কাঁকা জারগাটা পার হজে ছুটে চলে গেল, আমি তাকে তাড়া করলাম, কিছু তার আগেই কেখে নিয়েছি যে ইগর আর মাধা কামানো "ক্যান্টেন" নিশ্চল হরে পড়ে

আছে, এবং শেষোক্ত জন উপুড় হয়ে পড়ে আছে, তার ডান হাতটা বিশ্রী ভাবে মুচড়ে আছে একদিকে—দেখেই হাতাশা জাগে মনে।

বাঁ দিক থেকে একটা টি.টি. পিগুলের শব্দ ভেসে এল এবং ঐ দিকে আড় চোখে তাকিয়ে দেখতে পেলাম "লেফটেনাকটি" ছুটে পালাছে। ওকে তাড়া করে চলেছে আস্রেই, "লেফটেনাকটি" ছুটতে ছুটতে গুলি চালাছে আস্রেইকে লক্ষা করে, এবং আস্রেইও গুলি এড়াবার জন্যে এইকে বেইকে দেট্টাছে, ঠিক যেভাবে আমি ওকে শিধিয়েছিলাম, খুব তৎপরতার সঙ্গে না দেট্ডলেও, বৃদ্ধি খাটাছে।

আক্রেইরের জন্যে আমি ধ্ব ভাবনার পড়লাম, কিন্তু "লেফটেনান্টের" ব্যাপারে আদে নর। আমি ব্যতে পারছিলাম যে ও আর আমাদের নাগাল ফসকে পালাতে পারবে না, এবং আমি যদি ওকে এধুনি ধরতে নাও পারি, তাহলেও মিনিট কুড়ির মধ্যে, যে সময়ের মধ্যে ও বড় জাের জললের লীমানা পর্যন্ত পারবে, সারা জললটা বেরাও হয়ে যাবে, সৈন্যদের বেইনী ভেদ করে লাফানো বা পালানা ওর পক্ষে সম্ভব হবে না।

"এডলের" প্যান্টের বা ধারের পিছনের পকেটে আর একটা নল দেখা থাছিল, খুব সন্তব টি. টি. পিন্তলের গঠন আর আকারের অনুরূপ রাউনিং ০৭ পিন্তল, কিন্তু যদিও তার বাঁ হাতটা দড়ির টুকরোর মত নিন্তেজ হয়ে ঝুলছিল এবং কোটের কাঁধের কাছটা রক্ত মাধা এবং পাান্টের হাঁটুর কাছেও রক্ত—প্যান্তেল ওকে বাগে পেয়েছিল কিছুটা তাহলে—তব্ও আমি কান খাড়া করে রেখেছিলাম। যারা সব কথা অতি সহজে বিশ্বাস করে তাদের ধারণা ন্যাটা লোকেদের ডান হাতটা তত মজবৃত হয় না। ক্রত প্রতি-ক্রিয়ার দরকার এমন কোন কাজ করার সময় এই লোকটা দারুণভাবে ভাল-দিয়ে চলতে পারে।

কে যেন চেঁচিরে উঠলো: 'থামো, নইলে গুলি করবো!' বাড় বুরিরে দেখতে পেলাম সার্জেন্ট মেজর ঝোপের আড়াল থেকে একটা সাব-মেলিন-গান হাতে লাফ মেরে বেরিরে এসেছে। আমি চেঁচিরে ওকে আর আল্রেইকে বল্লাম, 'গুলি করো না।' কিছু দেই মূহুর্তে "লেফটেনান্টটি" হাত উঁচু করে ভূলে ধরলো এবং আমিও এটা ভেবে অনেকটা নিশ্চিত্ত হলাম যে ওরা চূজন এসে যাওরাতে জীবিত ও অক্ষত অবস্থায় ওকে ধরতে: অসুবিধে হবে না।

প্রতি কৃড়িজনে একজন গাটা হর তাই তারা সংখ্যাতেও অগুণ-্তি হর।
আমার ইতিমধ্যেই কেমন যেন বিশ্বাস জ্বে গিয়েছিল যে এই "মুডল"
লোকটাই ডঙ্গ গাড়ির চালক গুলেভকে মারবার চেন্টা করেছিল, এবং তাই
এরা নিয়েমেন দলেরই লোক। আর এটাই হোক আমি মনে প্রাণে
চাইছিলাম।

কাঁধে এবং উক্তে চোট পাওরা সন্ত্বে লোকটা খুব জোরে দৌড়চ্ছিল, আমি ভাবতে পারিনি ও এত জোর দৌড়তে পারবে। ওকে অবশ্য গাছের কাছে পৌছতে হবে কিংবা আমাদের মধ্যে দ্রস্থটা হতো বেশি করে ফেলতে হবে যাতে ও পিন্তল তুলতে পারে, অথচ ক্রমশঃ আমি ওর কাছে চলে আগছি এবং লাফাবার জন্যে তৈরী হচ্ছি। ও নিশ্চয়ই ব্যতে পেরে গেছে আমরা কে এবং ওকে জীবিত অবস্থার ধরাটাই আমাদের লক্ষা। আমি অবশ্যই ওর হাঁটুর হাড়টা ভেলে দিতে পারি, কিন্তু নেহাৎ বাধ্য না হলে এ ধরনের হতভাগ্রটার সলে নিজেকে ঐভাবে জড়াতে দিতে রাজী নই। ও যদি পালাতেই না পারে তাহলে এদব করার দরকার কি!

দৌড়তে দৌড়তে আমি একবার বাঁ ধারে •তাকালাম। আস্তেই ইতিমধ্যে "লেফটেনাকটিকে" পাকড়াও করে ফেলেছে, বাদে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা লোকটার হাত পিছন দিকে নিয়ে গিয়ে বাঁধছে। সাব-মেশিন– গান তাকু করে পাশে দাঁড়িয়ে আছে সার্জেন্ট মেছর।

পর মূহুর্তে "নুডল" ঠিক তাই করে বসল, এতক্ষণ ধরে আমি যা আশা করছিলাম। ডান হাত দিয়ে পিন্তলের খাপটা ধরেছে। নিশ্চরই ওটাই স্ট্যাপ দিয়ে ব<sup>হা</sup>ধা এবং ব<sup>হা</sup>ধনটা আগে খুলতে হবে এবং আর এই মূহুর্তটা নই হতে দিতে নেই। বাস্তবদন্মত তুটি পথ আমার সামনে তখন খোলা—হয় ল্যাঙ মেরে ফেলে দিতে পারি, নয় মাথায় ঘা মেরে অজ্ঞান করে দিতে পারি। ফাঁকা জায়গাটাতে ঘটনা যেজাবে এগোচেছ তার পরিপ্রেক্ষিতে ঘিতীয় পন্থাটা বেছে নেওরাই ঠিক করলাম। হঠাৎ গতি ফ্রুত বাড়িয়ে দিয়ে ওর খুব কাছে চলে এলাম এবং ওর আঞ্লুল যেই খাপের মধ্যে চুকেছে আমি ওর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে রিভলভারের কুঁদো দিয়ে মাথায় মারলাম, খুব জােরে নয়, তবে কিছুক্ষণ যাতে অজ্ঞান হয়ে থাকে তেমন জােরে মারতেই হল।

একটু वाँ पिक रच रव ७ मिडिए उन्क रहा नए राज । ७ सोकाहिन

বলে সেই গতিবেগে আরও চার পাঁচ ফুট গড়িরে গেল ঘাসের ওপর দিয়ে। ওর শংীরটা একেবারে নেতিরে পড়ল এবং মাথা আর তুলতে পারলোলা, ফলে আমার মনে হল করেক মিনিট ওর আর জ্ঞান থাকবে না। ওর পকেট থেকে পিন্তলটা মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। আমি ওটা তুলে পকেটে পুরে নিলাম এবং ডান হাতটা ধরে বস্তার মত টানতে টানতে নিয়ে এলাম গুরুমাটির দিকে।

আন্তেই আর সার্ধেন্ট মেজর "লেফটেনান্টটিকে" আগেই টেনে নিরে যাচ্ছিল ঐ-দিকে। পিছ মোড়া করে বংশা অবস্থায় ও ইেটে যাচ্ছিল, এবং ওর দিকে এক নজর তাকিয়ে আমি মনে মনে চিন্তা করলাম কিভাবে আমি এক তুলো খোনা করবো। ওদের কাছে যেতে যেতে ঘড়িটা একবার দেখে নিলাম আমার প্রতিবেদন লেখার সমর সঠিক সময়ের দরকার পড়বে। লড়াই শুরু হবার সময়টা দেখে নেবার মত সময় আমার ছিল না। তবে পুরো বাাপারটা ঘটতে তিন-চার মিনিটের বেশি সময় লাগেনি। পাভেল ওখানে বলেছিল মাধায় তখন রক্ত, ক্ষতস্থানের ওপর হাতটা চেপে রেখেছে শক্ত করে, অন্য তৃজন—মাথা কামানো ক্যাপ্টেন আর কমাণ্ডান্টের সহকারী ইগর—আগের মতই ঘাদের ওপর ছির হয়ে পড়ে আছে। পাভেলকে বলে থাকতে দেখে আমার মন আনন্দে নেচে উঠলো। মাধা থেকে একটা ভার নেমে গেল, আঘাতটা আরও গুরুতর হডে পারতো।

এবং এখন ওকে বেঁচে থাকতে দেখে আর যে ভাবেই হোক তিনজন এজেন্টকেই যখন পাকড়াও করতে পেরেছি, তখন ফাঁকা জারগার ওদের আগতে দেখার পর থেকেই ওরা কে এই খুঁতখুঁতে প্রশ্নটি যে আগিয়ে মারছিল তার অবসান হল। আর আমার জানার দরকার নেই ওরা জার্মান এজেন্ট কিনা? ও ব্যাপারে সন্দেহের আর কোন অবকাশই নেই; তবে ওদের মধ্যে যে একজন নাটা তা থেকেও কিছু তেমন কিছু প্রমাণিত হচ্ছে না এবং সেই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যেটা আমাকে আলিয়ে মারছিল, সেটাই তো আগল ব্যাপার: "ওরা কি নিয়েমন দলের লোক? ওরাই কি তারা আমরা মাদের ধরতে চাইছিলাম?……"

## ৯৮। অভিযান সংক্রাম্ভ নথীপত্র

সাংকেতিক তারবার্ত চ

रेशात्र मगीत्न,

২৯৪ নং স্পেশাল বিন্ধার্ড ব্যাটালিয়নের মেকানিক সার্জেন্ট-মেজর নিকোলাই ভারাসোভিচ গুরচেকো ("কলিয়ানিচ" নামে পরিচিত) খাকার করেছে যে গও শীতকালে, যখন তার ইউনিট এবং সার্জেন্ট গুণেভের ব্যাটালিয়ান গোমেলের কাছে একই জায়গায় অবস্থান করছিল তখন গুণেভ এক বোওল ভোদকার বিনিময়ে তার কাছ থেকে ঠিক সেই ধরনের একটা দিগারেট কেলনিয়েছিল ঠিক যেটা আমরা তাকে দেখিয়েছি সনাক্তকরণের জন্য।

অবশ্য গত শীতকাঁলে গুরচেকো একই গঠনের, আকারের এবং
নক্শার কয়েক উজন সিগারেট কেস তৈরী করেছিল, প্রভাকটির
ওপরে একই কথা খোদ্দাই করা হয়েছিল "জার্মান আক্রমণকারীরা
নিপাত যাক"। আলাদাভাবে চিহ্নিত করার জন্য কোন বিশিষ্ট চিহ্ন নেই বলে ও জাের করে বলতে পারছে না এই সিগারেট কেস্টাই গুসেভ ওর কাছ থেকে নিয়েছিল।

वनात्र एकि

সাংকেতিক তারবার্তা

ककती।

क्रिवान्छ न्योल,

আপনার ১৯.৮.৪৪ তারিখের কেনং চিঠির উত্তরে—সভ্যের মুখোমুখি হতেই হবে আমাদের। যা কিছু একান্ডভাবে সম্ভব তা আমরা করেছি এবং করছি। তবে আজ বা কালকের মধ্যেও যে অমুসন্ধিত ব্যক্তিদের আমরা ধরতে পারবো তার কোন প্রতিশ্রুতি দেওরা যাচ্ছেনা।

বেতার দূরভাষ সংবাদ ভত্য**ত জ**ল্মী।

ইগোরভ গ্যাপে,

চেজল আর উইনসেন্টি কোমারনিকির আচরণে এখনও পর্যন্ত তেমন সন্দেহের কিছু পরিলক্ষিত হয়নি।

मिश्रम्

বেতার দূরভাষ সংবাদ অভ্যন্ত জকনী।

কলিবানভ সমীপে,

আপনার ১৯.৮.৪৪ তারিখের…নং পত্তের উত্তরে—জুলিরা আতো নিউর্কের বাড়িতে পাওঁরা ছোট ট্রেঞ্চ কাটার কোদাল, যেটা সুম্পউভাবে পাওলাদ্ধির আনা তাতে আছে কারখানার পণ্য চিহ্ন দি. এইচ.কে ৪৪, যা লাল ফৌজ সামরিক ইঞ্জিঞ্ধারারিং সদর দপ্তর থেকে পাওরা খবর অনুসারে চেলিয়াবিনস্ক ১৯৪৪-তে বোঝার। গুসেত যে ডজগাড়ি চালাচ্ছিল তাতে যে কোদালটা পাওয়া গেছে যা ইতিমধ্যে নি:সন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে, তার পণ্য-চিহ্ন হল কে. ভি. ৪৩, অর্থাৎ কোব্রভ, ১৯৪০।

সনাক্তকরণের জন্য সাবধানে যে পরীক্ষা আমর। চালিয়েছি তা থেকে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না যে পাওলোক্সির কাছে পাওয়া সিগারেট কেসটা গুসেভের।

এর অর্থ এই যে এখনও পর্যন্ত এমন কোন তথ্য পাওয়া যার নি যা থেকে জানা যেতে পারে যে পাওলোন্ধি নিয়েমেন দলের লোক।

পৰিয়া কন্ত

বেতার দূরভাষ সংবাদ

षणास कराती !

শ্রোদনো। লোগিনভ সমীপে,

সম্ভাব্য সব রকম সাবধানতা অবসম্বন করে চুপি চুপি চেজস আর উইনসেটি কোমারনিকিকে গ্রেপ্তার করুন এবং কড়া পাহারার অবিষ্ট মুহুর্তে—৩৭ ভাদের শিভাতে পাঠান। অক্যাক্সদের ওপর অবিরাম শক্ষারেংখ চলুন।

পৰিয়াক্ত

সাংকেতিক তারবার্তা।

জন্মী!

हेलाइड मगील,

নিয়েমেন অভিযান সংক্রান্ত ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত কোন ফল
না পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কাঁদ প্রকল্প অনুসারে ভিলনিয়াস, গ্রোদনো
এবং লিডা—এই বিশিষ্ট এলাকাগুলি ঘিরে ফেলার জন্য আপনি
বাজিগভভাবে দায়িত গ্রুণ করুন (ইতিপূর্বে পাঠানো প্রাথমিক
নির্দেশ অনুসারে)। এই প্রকল্পটি প্রয়োগ করার ব্যাপারে সর্বোচ্চ
কমাত্তের ভাভকা অনুমোদন দিয়েছে। দেখুন যাতে সব কাজ পরিকল্পনা অনুসারে হয় এবং খবর জানান।

সমাস' পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগের কেন্দ্রীয় আধিকারিক চাইছেন যে প্রয়োজন পড়লে বড় হাতী বাল্টিক ট্যান্থো বিকল্প প্রকল্পকে যথাসম্ভব উৎসাহ সহকারে কাজে লাগাবার প্রচেন্টা চালানো হোক।

কলিবান ভ

## ৯৯। "ঠাকুমা পৌছে গেছে"!

ভামান্তসেভ ভাড়াভাড়ি "রুডলের" ভারী শরীরটা টেনে গুপ্ত ঘাঁটির দিকটার নিয়ে গেল যেখানে মাধা কামানো "কাাপ্টেন" এবং ইগর তখনও স্থির হরে ঘাগের ওপর পড়ে আছে। ঘাস সজানো পথের ওপর তখনও পড়ে আছে হাটে ব্যাগ এবং ভার পাশেই বসে আছে অসহায় পাভেলের মৃতিটা, মুখ রক্তে ঢাকা। কর্গটা হাঁটুতে ঠেকিরে নিজয় প্রাথমিক চিকিৎসার প্যাকেট থেকে ব্যাণ্ডেজ বের করে মাধার ক্ষত স্থানে চেপে ধরেহিল।

'স্ব কাজ শেষ হয়েছে', চিংকার করে ঘোষণা করল ভাষাভ্তসেভ, 'হুজন বহাল ভবিয়ভেই বেঁচে আছে।' 'তুমি জখন হয়েছ, তাই না ?'

'একটা আঁচড়ও লাগে নি! আফ্রেইও ঠিক আছে। · · · এবার দেখি তো তোমার মাথাটা · · মনে তো হচ্ছে না বিপজ্জনক কিছু! · · · 'ইচ্ছে করে হুর্ভাবনাজীন হবার চেন্টা করছিল লে, অবশ্য এটা ভাল করে কেনে নেবার পরেই যে পাভেলের মাথায় একটাই জখন আছে, একাধিক নয়। তবে তা কতটা নারাত্মক সে সম্বন্ধে অবশ্য নিশ্চিত নয়।

'কেমন বোধ করছ ?' ও জিজেস করল।

'ঠিক আছি', শান্তভাবে বলল পাভেল, 'তুমি কাজ চালিয়ে যাও…<sub>।</sub>'

ঐ অবস্থাতেও পাভেল অভিযানের ফলাফল নিয়ে চিন্তান্বিত, সবকিছুর ওপরে "মূহুর্তের সত্য" সম্বন্ধে উদ্বেগ তার বেশি এবং ওর মনের ভাষ তামান্তসেভ ভালভাবেই বুঝতে পার্ছিল।

একটা মুহূর্ত নন্ত না করেই তামান্তদেভ দড়ি বের করে মূডলের যে হাতটার আঘাত লাগে নি সেটার কজির সঙ্গে শক্ত করে বাঁণল ওর বাঁণ পারের গোডালি য'তে কোমবের দিকটা একটু বেঁকে থাকে। আল্রেই আর সার্জেণ্ট-মেজর "লেফটেনান্টকে" ফাঁকা জারগার ধরে আনার সঙ্গে দকে চিৎ করে শুইঘে দিল। তারপর ওর চাপা কোটটা পিঠ পর্যন্ত টেনে তুলে দিয়ে পান্টের বেল্টের মধ্যে ছুরাটা চুকিয়ে চট করে টান দিয়ে পান্ট সমেভ আখারপান্টটাকে ছফালা করে চিরে দিল প্রায় হাঁটু পর্যন্ত। ভারপরেই ঐ একই ঘটনার পুনরার্ত্তি করল "নুডলের" ক্রেত্রে, তারপর প্রয়োজনীর রীতি অনুসারে ছজনের পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে শুইয়ে দিল—ফলে "লেফটেনাণ্টেন" মুখ রইল ইগরের আন বাগের দিকে এবং "নুডলের" যে পালটা ভাল আচে, সেই দিক ফিরে শুয়ে রইল, তার মাধাটা শুপ্ত ঘাটের দিকে পিচন ফিরে থাকল। ওকে দেখিয়ে তামান্তদেভ আল্রেই আর সার্ত্তেন্ট-মেজরকে বলল, 'তুটো প্রাথমিক চিকিৎদার প্যাকেট দিয়ে ওর কাঁধ আর পা ব্যাণ্ডেজ কনে লাও। বাকীটা আমাকে দাও। জলি। '

গত তিন বছরে অসংখাবার যা কবে এসেছে ঐ বান্ত মুহুর্তে তামান্তসেন্ত
তাই করে যাছিল। "পেণ্ড লাম দোলাবার" সমর বা এজেন্টদের পাকড়াও করার সমর তার প্রতিটি কার্যকলাপ একেবারে নিণ্ডভাবে কেভাত্রন্ত ছিল, তার্ লড়াইরের বাাপারেই নর, সেইসলে তার অবিরাম প্রশিক্ষণের ফলেই তথ্ব ঘাঁটি থেকে লাফিরে বেরিরে আসার পর থেকে দে সু-ভৈলাক্ত যথের মত সৃক্ষভাবে এবং ক্রভতার সঙ্গে করে যাচ্ছিল, একথা বললে অভিশয়োক্তিকরা হয় না। আল্রেই আর বেতারকর্মীটি—ইতিমধ্যে চ্জনেই তার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করার সময় অবশাই তার চেরে অনেক বেশি ধীরে এবং অপেক্ষাকৃত কম তৎপরতার সঙ্গে কাজ করছিল এবং এই আনাড়িপনা ওকে বেশ বিরক্ত করছিল।

গ্রেপ্তার হওয়া এছেন্টদের পাশ কাটিরে তামান্তসেভ রক্তে মাধ্য ব্যাগটার মুখ বন্ধ করার ফাঁস-দড়িটা ছুরী দিয়ে কেটে ফেল্ল, ভারপর পাভেলকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'কম্বেড পাভেল, ভোমার ক্ষত স্থানটা আগে বেঁধে দি।'

'পরে হবে', কঠোর গলায় উত্তর দিল পাভেল, 'আগে কাজটা সারো। আগের কাজ আগে করে।।'

আপ্রাণ চেন্টা করে নিজেকে সামলে রেখেছে পাভেল কারণ এ-বিষয়ে ও নিঃসন্দেহ ছিল যে ওর ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে জরু করলেই বা তথু রক্ত তবে নেওয়া ব্যাণ্ডেজের টুকরোটা সরিয়ে নিলেই আবার রক্ত পড়তে জরু করবে এবং সঙ্গে পজান হারাবে। "সত্যের মূহুর্তটি" সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এবং প্রত্যেকটি কাজ খুটনোটিভাবে শেষ না করা পর্যন্ত এবং দলের নেতা হিসেবে কীভাবে এগোতে হবে তার প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত না নেওয়া পর্যন্ত অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার কোন অধিকার তার নেই।

করেক গজ দুরে থাসের ওপর শুরে থাকা মাথা কামানো "ক্যাপ্টেন" এবং ইগরকে ভাগভাবে দেখার চেন্টা করে সে ভামাস্তবেভকে নির্দেশ দিল, 'ওরা কি অবস্থায় আছে ভা একবার দেখো ভো!'

ইগর আনিকৃশিনের ব্যাপারটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল। চিৎ হয়ে পড়ে আছে, চকচকে চোখটা সোজা তাকিয়ে আছে সুর্যের দিকে।

ব্যাগটা হাতে নিরেই তামান্তসেত ছুটল মাথা কামানো "ক্যাপ্টেনের" কাছে। কানের পিছন দিকে একটা ছোট মত চিহ্ন দেশে ওর কাঁথটা চেপে এবর পাশ ফিরিরে দিল। ডান চোখের পাশে একটা হাঁ করা ফুটো দেখতে পেল সে, সেখান থেকে কালো রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল ঘাসের ওপর, তামান্তসেত মাথা বাঁকিয়ে "ক্যাপ্টেনের" কাঁথ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে মুখের কাছে ছুহাত জড়ো করে চাপা সুরে বলল—'ওদের ছুজনেরই শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেছেন।' কথাটা বলার সময় ও "লেফটেনাকের" দিকে পিছন কিক্তে

দাঁড়িয়ে ছিল, কারণ ও চাইছিল না কথাটা সে শুমুক এবং এর পর **আন্তেই** কি বলে এমন ভাব দেখিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইল।

'এ হতে পারে না', পাভেল বলল।

"নুতলের" পাশে উব্ হরে বলে আন্তেই তাড়াভাড়ি ওর পারে ব্যাণ্ডেজ
বাঁধছিল। তামান্তলেজের কথাটা ওর কানে গিরেছিল এবং তার অন্তর্নিইজ
অর্থটাও ও ব্রতে পারল—'সম্পূর্ণ দোষটা আমারই আমিই ওকে মেরে
ফেলেছি আমারই কাজ ওটা।' কথাটা চিল্তা করে ভয় পেল আন্তেই।
চরম হতাশার সারা শরীরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল তার এবং শুধু কাঁধ লক্ষ্য
করে গুলি চালানো সভ্তেও দে যে "ক্যাপ্টেনকে" মেরে ফেলেছে একথা চিল্তা
করে ও যেন বক্ষাহত হয়ে গেল এবং ভারসামা হারিয়ে ফেলে তুলতে তুলতে
প্রপান করে মাটিতে পড়ে গেল আন্তেই।

'कि रल (ভाমার !' आम्हर्य रहारी नार्त्क्ले-स्वत कि एक न कहन।

'এই তো পেয়েছি !!' টেলিফাছেন !' সাফল্যের আনন্দের একটা চিৎকার কানে এসে বাজল আল্রেইয়ের ষপ্লের মত এবং আবার উঠে দাঁড়িরে দেখল একটা বেতার প্রেরকযন্ত্র তামান্তসেভের হাতে। পুরোটা নিকেল আর এবোনাইটের তৈরী, ওটা ও বের করেছে ব্যাগটা থেকে।

ভামান্তলেভের চিৎকারে পিছিয়ে এদে পাভেল বলল—'ওর পিঠটা দেখ, কোমরের কাছে ৷···কাপ্টেনের কোমরটা দেখ।'

প্রেক্যন্ত্রটা নামিরে রেখে, "ক্যাপ্টেনের" প্যান্টের পিছন দিকটা কেটে কিল, ত্পাশটা স্রিয়ে ঝুঁকে পড়ে ভাল করে দেখে নিয়ে ঘোষণা করল, "ওর শির্দাভারে ভান দিকে কোমরের নিচের দিকটার কার্যক্ষ থেকে বে দাগ হয় দেরকম ছটো গোল ক্ষত চিহ্ন আছে।"

'ইভজেনি, এই হল মিগচেছো।' পাভেল বলল, 'মনে রেখ এই হল মিগচেছো।'

ভাষাস্তদেভকে সহজে চমকে দেওয়া কঠিন, কিছু আজ করেক মুহুর্ত সে স্থির হয়ে দাঁড়িরে রইল, আপ্রাণ চেফা করছিল পূরো বাাপারটা বৃধবার জন্মে, কিছু কিছুভেই হিলাব মেলাতে পারছিল না। মিলচেছোর ফাইলের বিভারিত বর্ণনা আর বিশিষ্ট চিচ্ছের কথা চিন্তা করে ও চট্ট করে "ক্যাপ্টেন"কে চিৎ করে শুইরে নিল এবং চোরালটা জোর করে ফাঁক করে স্থাবের ভিতর ভাকিরে ওপর দিকের চোরালে একটা ছোট ধাডুর পাড়ে। দেখতে পেল। কি জানি কেন আছুল দিয়ে ওটা ছু"রে দেখল, ভারপর জুভোতে হাতটা মুছে ও জানাল সভিা সভাই লোকটা, "মিল চেলো।"

আন্তেই ব্লিভ মিসচেক্ষাকে ধরাশারী করেছে। কি আশ্চর্যের ব্যাপার। একটা সামান্ত আনাড়ী ছোকরা কিনা শেষ পর্যন্ত সেই কিন্তার নারক মিসচেক্ষাকে খতম করেছে, যাকে গত কুড়ি বছরে অন্ততঃ পঞ্চাল বার লোভিয়েত এলাকার প্যারাসুটের সাহাযো নামানো হয়েছে—যে লোকটাকেছ দশক ধরে ধরবার চেন্টা করা হচ্ছিল যুদ্ধের প্রথম থেকে দূর প্রাচ্যে এবং পশ্চিম সীমান্তে এবং সকল রণালনে এবং যাকে এই ব্যাপক অভিযানেও ভারা ধরতে পারে নি। আর তাকেই কিনা আন্তেই এক গুলিতে খতম করেছে, যদিও সে তা করতে চার নি। এখন সে এ ব্যাপারে দারুণ মানসিক যন্ত্রণার ভুগছে, এ নিয়ে আর কেউ অযথা হৈ-হল্লা করবে.না; এন, এফ, কাউকে আন্তেইয়ের চুলের ভগাটা পর্যন্ত স্পর্শ করতে দেবে না।

সে যে একজন শিক্ষার্থী তার জন্য নয় এবং সেনাপতি যে বলেছিলেন অন্ততঃ একজনকে জীবস্ত ধরতে হবে, সে জায়গায় তারা চ্জনকে ধরেছে ভার জন্যেও নয়। এটা নিঃসন্দেহে একটা বিশেষ ব্যাপার। সরকারীভাবেঃ বলা যায় যে, এটা তার কর্তব্যও বটেঃ যাকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়েছে তাকে হতা৷ করা প্রতিটি সোভিয়েত নাগরিকের অধিকার এবং কর্তব্য। ওকে অবস্থা ও উৎসাহ দিতে পারে, বৃঝিয়ে বলতে পারে, কিছু, চিন্তা করার দরকার নেই—একটু চ্:শিচ্নার মধ্যে থাকুক ও। ব্যাপারটা নিয়ে আবার চিন্তা করুক ও, যতক্ষণ না জানতে পারে ওদের জীবিত ধরাটাইঃ কাজ; যে কোন বৃদ্ধ, গুলি করে মেরে ফেলতে পারে। কিছু এটা তো যুদ্ধ ক্ষেত্র নয় এবং ১৯৪১ সালও নয়।

পাভেল যেন একটা জাজ্কর। পুরো একটা বছর পরে করেক মিনিটের মধ্যে ঠিক অনুমান করে নিয়েছিল যে আমরা আগলে নিগছে ছোকে-ধরবার জয়েই পুরছি, কি আশ্চর্য ব্যাপার।

'কী বলছ তুমি, মিসচেকোর কথা আমাদের মনে রাখতে হবে ?! তুমি। নিকেই ওর প্রতিবেদন্টা পেশ করবে !' বিরক্ত হরে টেঁচিয়ে উঠলোল আমাজনেভ পাভেলকে লক্ষ্য করে, কথাটা তার ভাল লাগে নি। "মনে বেখো এই হল মিসচেকো।" নিশ্চরই পাভেল ভাদের স্বাইকে ছেড়ে চক্ষে ষাচ্ছে না ? ভানাভাসেভ জোর দিয়ে বলল, 'ভোমার ক্তভানে একটা নতুন ব্যাভেজ বেঁধে দিছিছ।'

'না!' কড়া গলায় প্রতিবাদ জানালো পাছেল, ভারপর চাপা গলায় ফিসফিস করে বললো, 'স্বার আগে…।'

প্রাথমিক-চিকিৎসার প্যাকেটটা লুকিয়ে রাখলো ভাষাছসেভ, একটু
অভিনয় করার জন্যে নিজেকে ভৈরী করে নিল, ভারপর মাথা নিচ্ করে
বেশ শান্ত ভলীতে হেঁটে এগিয়ে গেল ইগরের দিকে। ভারপর ওর দিকে
ভাকালো, এবং যেন এই প্রথম ব্যুতে পারলোযে সে মারা গেছে, এবং
এখনও সে যে ব্যুতে পারে নি এমন ভাব দেখিয়ে চিৎকার করে উঠলো—
ভাসিয়া ? ওরা আমার ভাসিয়াকে মেরে ফেলেছে ?!

ঘাসের ওপর পড়ে থাকা এজেন্টদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে একের পর এক ছুজনের দিকে কটমটিয়ে তাকালো এবং তারপর পরিস্থিতির মুল ব্যাপারটা হেন সে ফঠাৎ বুঝতে পেরেছে তাই হতাশায় এবং ক্রোধে উন্মন্ত হয়ে মুখটা বিকৃত করে "লেফটেনান্টের" দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'তুমি, তুমিই ওকে মেরেছো।'

'না! আমি ওকে মারি নি। আমি মারি নি! আমি না!' খুব জোর দিয়ে বলতে লাগলো "লেফটেনাক"।

'তৃমিই করেছ !!! ও ভাগিরাকে মেবেছে। ও আমার প্রাণের বন্ধুকে মেরেছে !!!' পাগলের মত চারদিকে তাকাতে তাকাতে চিৎকার করে বলতে লাগল তামান্তনেভ, যেন লে আল্রেই, পাভেল আর সার্জেন্ট-মেজরকে সাক্ষী হিলাবে ভাকছে। ছহাতে ওর চাপা-কোটের কলারটা ধরে, যেটা গলার কাছে খোলা ছিল, এত জোরে টান দিল যে কোটটা কোমর পর্যন্ত ছিন্ত ছন্তাগ হয়ে গেল। স্বাই ওর বলিষ্ঠ গড়নের বুকটা দেখতে পেল, চেউ খেলানো উল্কির চিক্ত অনাকা আছে সারা বুকে, 'বেজন্মা, আমি জ্যাত্ত অবস্থার ভোর চামড়া ছাড়াবো!'

বাসেতে আগে থাকতেই পায়ের কাছে ইচ্ছাকৃতভাবে ফেলে রাখা বিভলভারটা ধুম্বতে লাগলো ও পাগলের মত।

'ना ! ... आमि मनथ करत वन्हि, आमि माति नि !'

'ওর গারে হাত দেবে না বসছি,' পাভলেও অভিনয় শুরু করে দিল।

'ও ভাসিয়াকে যেরেছে !!!' গর্জন করে উঠল ভাষাভ্তৰেভ খাল থেকে

রিভলভারটা তুলে নিতে নিতে, তারপর ওটা "লেফটেনান্টের" দিকে তাক্ করে বলে উঠল, 'ওরে শরতান, জ্যান্ত অবস্থার তোর চামড়া ছাড়াবো আমি।'

আনিকৃশিনের নাম ইগর, ভাসিরা নয়, এবং "লেফটেনাল্ডণ ভাকে মারে নি, কিন্তু দেওলো কোন বাাপারই নয়। এতক্ষণে আফ্রেই ব্রভে পেরেছে যে এটা হল শেষ খেলা, "মুখ-খোলানোর" পদ্ধতি—পদ্ধতিটা ভীষণ নিষ্ঠুর, কিন্তু এই পরিশ্বিভিত্তে বন্দীদের কারুর একজনের কাছ থেকে বিশেষ করে যাকে বেশি ত্র্লিচিত্ত মনে হবে তার কাছ থেকে সরেজমিনে শুরুত্ব তথা আদারের জন্য এটাই অপরিহার্য পদ্মা।

ইগরের আচরণটা একেবারেই বোধগমা হয় নি এবং গুপ্ত টিভে ওৎ পেতে থাকার সময় যে বেশ বাধার সৃষ্টি করেছিল, এখন সে মারা গিয়ে তাদের উপকারে আসছে—উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তার মৃত্যুকে বিরে একটা প্রহদন রচনা করা হচ্ছিল।

অনুরূপ দৃশা আগে বছবার দেখা আছে বলে আন্দেই তামান্তবেভকে
পিছন থেকে জাপটে ধরল, বাঁ হাত দিরে তার লক্ষা গলাটা জড়িরে ধরে
ডান হাত দিরে তামান্তসেভের রিভলভার ধরা হাতটা চেপে ধরল। ওর
কিন্তু পরিদ্ধার থেরাল ছিল যে স্বকিছু যেন আসলের মত দেখার, কোন
কিছুই যেন কৃত্রিম মনে না হর এবং নকল নর, আসলের মতই লড়াই করভে
হবে। গতবার পাভেল তাকে সাহাযা করেছিল, তবে এবার পাভেল রক্ত
মাখা মুখ নিয়ে বাসের ওপর বসে আছে, থেকেও না ধাকার মত করে এবং
ভার কাছ থেকে কোন সাহায় আশা করা যায় না।

'ওকে ছোঁবে না।' ভাষাস্থাদেভের চিংকারের প্রতিক্রিয়া দেখাবার ভাগ করে কোনক্রমে পাভেল যেন বলে উঠল, 'এড সাহস ভোষার। কথা কানে যাচ্ছে কি ?'

'ওকে চেপে ধর। বোমা পড়ার শক পেরেছিল ও।' আক্রেই চেঁচিরে বলে উঠল সার্কেন্ট-মেজরকে যে তাড়াতাড়ি এগিরে আসছিল আক্রেইকে সাহায্য করতে, ও তামাস্ত্রসেতকে চেপে ধরল বাঁ দিক থেকে।

'ছেড়ে দাও।' চিংকার করে উঠল তামান্তনেত এবং বাঁপিরে পড়ল "লেফটেনাকেন" দিকে, তখনও তার মুখ রাগে এবং ছংখে বিকৃত হয়ে আছে। 'ও আমার প্রাণের বন্ধুকে মেরে ফেলেছে। ভাগিরাকে মেরেছে।! আমি ভর জ্যান্ত ছাল ছাড়াবো !!!'

চিংকার করে এইসব বলার সময়, সভিাকারের তৃ:খের ভলীভেই মাধা লাড়ছিল এবং সভিাকারের চোখের জল এমনভাবে ফেলছিল যে ভামান্তলেভের অভিনয়ে এই প্রথম আন্ত্রেই অভিভূত হয়ে উঠল। অভি উৎসাহে নিজের ভূমিকা অভিনয় করলেও তামান্তলেভ ইটুর থেবাঁচা দিয়ে আল্রেইকে মনে করিয়ে দিতে ভূলল না "তার অংশটুকু পালন করতে"।

হাত ছাটা পিছনে বাঁধা অবস্থায় কাৎ হয়ে বাসের ওপর পড়েছিল "লেফটেনাট"। প্রাণ্ডর ভয়ে নিজের অজান্তেই পা ঠেলে ঠেলে দুরে সরে যাবার চেনা করছিল; ছ টুকরো করে চিরে ফেলা ওর পাট আর আগুর পাটি ছটোই খুলে বেরিয়ে গেল এ ভাবে চেন্টা করার জলে, দরীরের সাদা অংশটা দেখা যাচ্ছিল।

'আমি ওকে মারি নি', সভ্যিকারের আতংকগ্রস্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'আমি শপথ করে বলছি আমি করি নি। আমি ওকে মারিনি।'

ঠিক দেই মুহুর্তে ভরংকরভাবে আর্তনাদ করে উঠল তামাস্তদেভ "ও ভাসিরাকে মেরেছে" বলে এবং দলে দলে এক লাফে সার্জেন্ট-মেজরকে বেড়ে ফেলে দিয়ে এগিয়ে গেল। আল্রেই পিছন থেকে তখনও তার বাড়ে লেপ্টে আছে, কিছু ইচ্ছে করে রিভলভার ধরা বাঁ হাতটা ছেড়ে দিরেছে। ভামাস্তদেভ ছুটে গেল "লেফটেনান্টের" দিকে, আর তিনটে গুলি ছুম্ভল ওর দিকে, ঠিক ওকে লক্ষ্য করে নয়, মাধার ঠিক এক ইঞ্চি ওপর দিকে

পরের মৃহুর্তে তামান্তসেত তার রিভলতারের নলটা শেকটেনান্টেরশ্ব-নাকের নিচে চেপে ধরে সাবধানে এমন করে খোরালো যে ওপরের ঠোট থেকে রক্ত বেরিয়ে পড়ল, যাতে লোকটা নাকে বারুদের গন্ধ পেল এবং বিক্তের স্বাদ্ধ পেল মুখে।

'এত সাহস তোর, এই বদমাশ', পাভেল চেঁচিরে উঠল, সে ভার অভিনরের অংশ তখনও চালিরে যাচ্ছে, 'বৃদ্ধ্, পাগল! ওকে ফেরাও।'

'আমি ওকে মারি নি !!! ছেড়ে লাও আমার', "লেফটেনাঞ্চ"

ভারে কোঁপাতে শুরু করেছে, 'আমি কাউকে মারি নি !!! বাঁচাও !! আমি নর।'

আন্তেই আর সার্ধেন্ট-মেজর কোনরকমে তামান্তসেতকে টেনে করেক।
পা পিছিয়ে আনল, আবার সে "লেফটেনান্টের" দিকে ঝাপিয়ে পড়ল,
এবারে ওদের তুজনকৈ সঙ্গে টেনে এনেছে।

'তুই যদি না করে থাকিস— কে করেছে ভাহলে ?! কে মেরেছে ওকে ? এর পরেই হয়তো বলবি তুই আমাদের কাউকে লক্ষ্য করেই গুলি চালাদ নি ?' জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগল তামান্তসেভ, ও বুঝতে পেরে সেছে তার সামনে পড়ে থাকা লোকটা প্রচণ্ড ভয়ে মানুষ যেমন গুটিয়ে যার ঠিক সেই রকম হয়ে গেছে এবং এটাই উপযুক্ত অবসর যথন মাড়কে শিং ধরে বাগ মানাতে হয়। 'এর পরেই তো গল্প বানাতে শুরু করবি, অপদার্থ কোথাকার! এইমাত্র আমি আমার প্রাণের বন্ধুকে হারিয়েছি, আমার কাছে ওসব গল্প কালে চলবে না! এর পরে হয়তো বলবি তোর সংকেত চিক্টাও ভোর মনে নেই ?!!'

এই সময় আন্দেই শরীরের সব শক্তি দিয়ে তামান্তসেভকে নয়, সার্জেন্টি নেজরকে ধরে রাখার চেফা করছিল, যে ইতিমধ্যে সত্যি সত্যিই ক্লান্ত হয়ে গেছে আর সত্যি সত্যিই তার বাধা করছে—ওকে কাঁধ ধেকে ঝেড়ে ফেলতে সিয়ে তামান্তসেভ ওর কাঁধের হাড়টা সারয়ে দিয়েছে এবং সেও কি ঘটছে ব্রুতে না পেরে ভাবোচ্যাকা খেয়ে গেছে।

'ষদি বাঁচতে চাস ওবে ভোদের বেডার প্রেরকযন্ত্রের সক্ষেত চিফ্টা বশে ক্ষেল!' ব্যাগের ভেডর থেকে বের করা প্রেরকযন্ত্রটা রিভলভার দিরে। দেখিরে কঠোর গলার জানতে চাইল ভামাছদেভ, ভারপরে ভরে বিকৃত হয়ে যাওরা মুখের মধ্যে রিভলভারের নলটা পুরে দিয়ে "লেফটেনান্টকে" আবার জিজেস করল, 'সঙ্কেত-চিক্তলো কি ? বল।'

'আমি · · · আমি বলব ! · · · আমি সব্বলব !' ভয়ে কাঁপা কাঁপা। গলায় "লেফটেনাক" বার বার একই কথা বললঃ 'এন-টি-আই · · · এন-টি-আই · · · ।'

'এগ-টি-আই-বাৰে কি ?' ভাষাস্তনেভ চেঁচিয়ে উঠল, উত্তেজনায় ওক্ বুকের ভেডারটা লাফাচ্ছিল · · · (ক-এ-ও, · · · কি ?'

'श्रुष्टकान नर्वश्र अठारे हिन नरवष-ठिक् ... आक अन-वि-कारे।'

'তোরা কজন আছিন ?' তামান্তনেত সরাসরি এশ্ল করে বসল, বিভলতারটা একটু সরিয়ে নিল বটে কিন্তু মুখে বীভংস ভাবটা ফুটিয়েই বাখল। 'তোরা কজন এই জললে এসেছিদ ? শিগ্গীর বল !'

'ভিৰজন…৷'

'দলের নেতা কে ?'

'ওই যে ওখানে' "লেফটেনান্ট" চোখের ইশারায় মিসচেছোকে দেখাল। 'ওর সাছেতিক নাম কি ? বেতার সংবাদ পাঠাবার সময়। তাড়াভাড়ি বল।'

'ক্ৰোভংগভ…,'

'আর কুলাগিন কোথার ?' প্রায় সজে সজে প্রশ্ন করল তামাস্তসেভ (ওরা পাওলোফ্কির কাছে যে কাগজপত্র পেয়েছিল তাতে কুলাগিনের নাম ছিল)।

'এই জন্মলেই আছে···আমাদের জন্যে ওর অপেকা করার কথা···৷'

'করার কথা···'হতাশ হয়ে তানান্তনেভ থুতু ছিটোলো, মন মেঙাজ ৬র পুবই খারাপ হয়ে গেল।

'অ।র ম্যাটিল্ডা ?' ম্যাটিল্ডা কোথায় ?'

'ও এখানে নেই···ও আছে সিয়াউলিআইতে।'

'ও কি যুদ্ধ শীমান্তের সদর দপ্তরের একজন অফিসার ?' সঙ্গে সজে ভামাত্সেভ জানতে চাইল (পলিয়াকভের অনুমান তাই ছিল)। 'ওর পদম্যাদা কি ? শিগ্নীর বল।'

'ও একজন কাপ্টেন···যুদ্ধ সীমান্তের দক্ষেত্লিপি পাঠোদ্ধারের অফিসে কাজ করে···।'

'ওর সংশ আমার পরিচর করিয়ে দিতে হবে। যদি বাঁচতে চাস, ভাহলে ওটা ভোকে করতেই হবে। ওর সংশ আমার পরিচয় করিয়ে দিবি। বুঝেছিস ?'

**愛川…菱川…**)

'আর "নোটারি" ? লোকটা কে, কোধায় আছে ?'

'दिल ठाकती करत, त्यानत्नारक...।'

্চেম্বল কোষারনিকি ?!' চাগা আনন্দে চিৎকার করে উঠল ভাষাস্থাস্কে । ﴿ হয়তো এটাও আশা করেছিল পলিয়াকভ )। 'এবার উত্তর দে !!' '(ठ कन्, हैं।), कि ख आमि अत श्रेती कानि ना।

'ইঞ্জিনের সান্টার ? লহা লোক, চুলটা সালা, মুখটাও লহা, বঁড়শির মত নাক ?'

後川・・・巻川 ご

'হাজার জনের মধ্যে থেকে তোমার মুখটা আমি খুঁজে বের করতে পারি কিছা: আনন্দের উত্তেজনা আর চেপে রাখতে না পেরে তামান্তসেভ বলে উঠল, 'তুমিই কি বেতার কমী ?'

'হাঁা-··' ফু<sup>\*</sup>পিয়ে কেঁদে উঠ**ল "লে**ফটেনান্ট"। 'ঠিক আছে।'

উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে হাতের মুঠিট। একটু আলগা করল এবং এই মুহুওঁটার জলেই অপেকা করেছিল আল্রেই, সে সঙ্গে সঙ্গে ছোঁমেরে ভামান্তসেভের হাত থেকে বিভলভারটা ছিনিয়ে নিয়ে সরে গেল। এবং যেন হঠাৎ নিজেকে সামলাতে পেরেছে এমন ভাব দেখিয়ে ভামান্তসেভও মাধা নাড়তে লাগল এবং আবার আপের মত হছল আর শান্ত হয়ে গেল।

এই হুর্লভ সুখ্যাদ পলাতক সৈন্যদের খুণজে বের করে হতা। করার ভার প্রাপ্ত সৈনিকরা খুব কমই পায়, যে কাজটা ভাজকা য়য়ং নিজের নিয়য়্রণে রেখেচে তার শেষ পর্যায়ে "সতোর মুহুর্জ" করায়ত্ত হলে ভীষণ আনন্দ হয়। ও ব্রাতে পেরেছে "লেফটেনান্ট" মিথো কথা বলে নি এবং অমূলা খবর জোগাড় করতে পেরেছে সে। এই ঘটনায় তামান্তদেভের পক্ষেই সম্ভব এই বিশেষ "সভোর মুহুর্জ"টির মর্ম উপলব্ধি করা। এবং সে যে আজ "মাটিল্ডাকে" ধরতে পায়বে (আর এই কাজটা গুছিয়ে ভোলায় ব্যাপারে ভার থেকে সুযোগ্য কে আর আছে!) ভেবে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। অন্য রণান্ধনের পান্টা-গোয়েন্দা বিভাগের নাকের ভগা থেকে "মাটিন্ডাকে" ছিনিয়ে আনার ব্যাপারটা নিয়ে যদি এন. এফ. আয়. সেনাপতির সঙ্গে কথা বলা থেত। কল্পনার ভানায় ভার দিয়ে আল্রেই আর "লেফটেনান্টকে" নিয়ে ভামান্তদেভ যেন পৌছে গেছে সিয়াউলিয়াইতে…।

'ভোষার নাম কি ?' ভাষাস্থলেভ জানতে চাইল: "লেফটেনান্টের" ললে কিছুটা সাধারণ ভাষার কথা বলার প্রয়োজন, ভারণর সজে ললে প্রশ্ন করল, যে নাম ভোষার মা ভোষাকে দিরেছিলেন, জার্মানদের দেওরা ভাষ নর !' 'লের-গেই·।।'

বেশ নাম! তামান্তনেভ থাড় নেড়ে সার দিল! দ্যাখো তুমি যদি ভাসিরাকে না মেরে থাক আর ভোমাদের "মাটিল্ডাকে" ধরার ব্যাপারে আমাদের সাহায্য কর · · · তাহলে তুমি বাঁচতে পার!' বেশ উদার হরে খোষণা করলেও কিছুটা অনিছা যেন তামান্তলেভের আছে। 'আমি খেভাবে বলবাে সেইভাবে তামাকে নি:শ্বাস পর্যন্ত নিতে হবে। আর তুমি যদি অন্ত কিছু করার চেন্টা করাে, তাহলে কিছু দেরগেই তােমার ত্রভাগ্যের জন্ম আর কাউকে দােষ দিতে পারবে না', তামান্তলেভের কঠমর যেন একটু কেঁপে উঠল এবং মুখে বিষাদের হায়া ফুটে উঠল, ও আবার বলল, 'যদি তুমি হঠকারিতা করে অন্ত কিছু করে বােলাে এবং আমি যদি বলি যে ফাটাই ভামার জীবনের শেষ মুহুর্ত তখন কিছু আমার কথা উল্টো বুঝাে না · · · বুঝতে পারহ আমার কথা ! · · · আমরা এখুনি "মাটিল্ডার" কাছে যাব!' একটু চুপ করে থাকার পর বলল যে, 'আমরা বিমানে যাব এবং আজই তুমি ওর দেখা পেতে পার।'

ভারপর পাভেলের দিকে ফিরে খুব জোরে টেচিয়ে প্রত্যেকটি শব্দ সুস্পন্ত করে বলল, 'কমরেড ক্যাপ্টেন, ঠাকুমা পৌছে গেছে !'

এটাই ছিল পূর্ব নির্ধারিত সংকেত, যার অর্থ "আমরা ওদের ধরেছি", অর্থাৎ নিয়েমেন গোপ্তার মূল অংশটিকে বন্দী করা হয়েছে এবং বেতার প্রেক যন্ত্র দখল করা হয়েছে।

'সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ ডো ?' পাভেল প্রশ্ন করলো, দিধার ভাবটি সুস্পেই। 'সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ! তামাস্তদেভ ওকে আখাদ দিল, 'আমি শপথ করে: বলতে পারি।'

"ঠাকুমা পৌছে গেছে!" · · · থলেতে পোরা হয়েছে ভাহলে—ঠাকুমা এখানেই! ঈশ্বের কপা! ঝাপসা হয়ে আসা বার্চ গাছের চূড়া আর অস্পষ্ট লাল কুয়াশায় আচ্ছয় ঝোপগুলো পাভেলের চোখের সামনে যেন ভেলে বেড়াচ্ছে এবং সেগুলোকে থামাবার কোন ক্ষমভাই ভার নেই। ভার মাথাটা দপ দপ করছে যেন অন্য একটা হাংপিশু এবং কান ঝন ঝন করছে। ঠিক দারিখের মৃহুর্ভটিতে সে ভার অসহায় অবস্থার জন্যে বেকার হয়ে গেছে এবং জ্ঞান হারিয়ে ফেলতে যাচ্ছে এটা বুঝতে পেরে পাভেল সর্বশক্তি নিরোগ করে নিজেকে খাড়া রাখার চেন্টা করছিল। এখনও একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া. বাকী আছে। দেহের শেষ শক্তিটুকু একব্রিত করে এবং আপ্রাণ চেষ্টা করে হাতবড়িটা চোখের কাছে নিয়ে গিয়ে কাঁটাগুলো দেখার চেষ্টা করছিল: শেষ পর্যন্ত পারল—৮টা বাজতে ৫ মিনিট বাকী।

সিলোভিচি জলপের চারধারে দৈনদের বেইনী এবার পুরো হয়ে যাবে।
সাত হাজার দৈনিক ও বেতার প্রের যন্ত্র লাগান তিনশো গাড়ি, অনুসন্ধানী
কুকুর, পরিধা খননকারী ও মাইন-অনুসন্ধানকারীরা জলপের চারপাশে
ঘুরছে, অতি উৎসাহ ও সাবধানতার সঙ্গে পলিয়াকভ রচিত অভিযানটি শুরু
করার নির্দেশের আশায়, যেটা অবশ্য ইতিমধ্যে অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে

ঐ অভিযান বাতিল করতে হবে, বন্ধ করতে হবে: এখনও সময়

ঐ আভিযান বাতিল করতে হবে, বন্ধ করতে হবে: এখনও সমর আহে···।

'সার্জেন্ট-নেজর', বেতার-কর্মীর দিকে মুখ ফেরাল পাভেল, ওকে অবশ্য দেখতেও পাচ্ছিল না, বা কথা শুনতেও পাচ্ছিল না। বেশ কন্ত হচ্ছিল ওর কথা বলতে, তবু জানাল,—'প্রথমকে জানাও—"ঠাকুমা পোঁছে গেছে · · · প্রত্যাহার করে নাও · · · আমাদের সাহায্যের দরকার নেই !"—এই খবরটা বারবার পাঠাও', কথাটা বিভ বিভ করে বলতে বলতে ওর মাগাটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল, যে হাতে রক্ত মাখা ব্যাপ্তেজটা চেপে ধরেছিল সেটা খলে পড়ল মাটিতে। "ঠাকুমা-া"

'ওটা বারবার পাঠাও', কঠোর ষরে ভামান্তসেত নির্দেশ দিল সার্জেক-মেজরকে এবং পাভেলের চিবুকটা চট করে ধরে নিল এবং অলা হাত দিরে চটপট ওর রক্ত মাখা চ'পা-কোটের কলারটা খুলে দিল। "ঠাকুমা পৌছে গেছে! প্রভাহার করে নাও। আমাদের সাহায্যের দরকার নেই!" ভাড়াভাড়ি ··· দৌড় দাও ··· জোর কদমে দৌড়োও।'

ক্ষতভান থেকে দাবধানে চুলগুলো দরিয়ে দিয়ে তামান্তলেভ প্রথমেই দেখল যে রক্ত করণ আগের মত হলেও পাভেলের মাথাটা তেমন গভারভাবে কাটে নি। 'তেমন ভয়ঙ্কর কিছু নয়', ক্ষতভানে নতুন বাাণ্ডেজ বাঁধতে লাগল তামান্তনেভ, কিছু উত্তেজনা তখনও কমে নি তার। 'পাভেল ভূমি এক অদাধারণ জাত্কর! · · আমরা ওদের ধরেছি!' ও চেঁচিয়ে উঠল এবং হাতে রক্ত মাথা অবস্থাতেই আহত পাভেলের কপালে সল্পে চুমু খেল, জয়ের আনন্দটা লে আর নিজের মধ্যে ধরে রাখতে পারছিল না। 'ভূমি ওদের বাধ্য করেছিলে খোলা জায়গায় আসতে। · · · ভূমি মিলচেজায়

ব্যাপাঃটা ব্ঝতে পেরেছিলে ৷ · · · পাভেল, ডুমি কল্লনাও করতে পারছ না কি অসাধারণ প্রভিভা ভোমার ৷'

তদিকে সার্জেন্ট-মেতর ঝোপের আড়ালে তার প্রেরক ষল্লের কাছে চলে গৈছে। তামান্তদেভ ভালভাবেই বুঝতে পারছিল যে বেতার-কর্মীকে বে ধবরটা পাঠাবার জন্য পাভেল দিয়েছে সেটা সম্পূর্ণ নিভূপে নয়: তাদের সাহায্যের দরকার , এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শেব বাকাটা এইরক্ষ হওয়া উচিত ছিল: 'আমাদের তুটো হিমবর আছে, আর একটা করোটি কেস', যাতে জললের বাইরের সামা থেকে ওরা কাউকে পাঠাতে পারে মৃত্ত দেহওলো বয়ে নিয়ে খাওয়ার জন্যে এবং সলে সলে যেন একজন ডাজার পাঠায়। কিছু সেটাও কয়েক মিনিট পরে হলেও চলতে পারে, ফলে তামান্তদেভ কোন পারবর্তন ঘটাল না.। ও এ-বাাপারে নিশ্চিত ছিল যে ঠিক ঐভাবে মূল খবরটা পাভেল পাঠিয়েছে পলিয়াকভ, সেনাপতি এবং লিডা আর ময়ের বছ লোক খারা গত কয়েক দিন ধরে প্রচণ্ড মানসিক চাপের মধ্যে আছে, তাদের শান্তির জন্যে।

তামাল্ডদেভ ঘুরে দাঁড়িয়ে ঝটিভি ঐ হুজন এছেন্টকে দেখে নিল যাদের ও বেঁণে শেখছে: ঠিক মেভাবে পড়ে থালা উচিত ঐ ভাবেই আছে, পিঠে পিঠে দিয়ে, নিশ্চল অবস্থায়, কাক্ষর মুখে কথা নেই। "মুডলের" জ্ঞান ধীরে ধীরে ফিরে আসছে এবং মাথাটা নড়তে শুকু করেছে। ঐ হুজনের কাছ থেকে প্রায় পাঁচ পা দুরে পিশুল উটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আস্ফেই, ঠিক যেমনটি দরকার।

'এতা সবকিছু ঠাকুমার জন্যে।' এতক্ষণে তামান্তসেভ পুরোপুরি বুঝতে পেরে গেছে নিয়েমেন অভিযান শেষ হয়েছে এবং জার্মান বেতার কর্মীটি অক্ষণ্ট আছে এবং বেতার-খেলার জন্যে নিশ্চরাই উপযুক্ত আছে। দিঙীর এজেন্টটিও জাবিত ধরা পড়েছে, আর বেতার-প্রেরক যন্ত্রটাও; এটাই শেষ নয়. "মাটিল্ডাকে" ধরার স্তিকোরের সুযোগ আছে, যে ভাভকার মাধা ব্যাধার বিশেষ কারণ, আজ সকালেই পাভেল দে কথা বলছিল।

হঠাৎ তামান্তসেভের মনে হল আর করেক মিনিটের জলো শক্তিশালী বৈতার যন্ত্রগুলো 'ঠাকুমার পৌছানো' সংবাদ পাঠাতে শুরু করবে, যা শুধু সামরিক পান্টা-গোয়েলা বিভাগের কাছেই সুসংবাদ নর: বন্দী এজেন্টদের করা শুধুলিভাতে নর, মন্ধোতেও পৌছে যাবে। ও কল্পনা করতে পারছিল এন. এফ.-এর মুখ কিভাবে উদ্ধানিত হরে
উঠবে এবং কিভাবে তিনি—অবশা যদি উনি ছল্লবেশী ভগবান না হন, অন্ততঃ
অপরাধ নিরূপণে সর্বশক্তিমানের বিশেষ প্রতিনিধি তো বটেই—হাসি হাসি
মুখে বলবেন, 'চমংকার কাজ হয়েছে ভাই! চমংকার কাজ!' মনের
মধ্যে উচ্চুসিত আবেগকে চেপে রাখতে না পেরে তামান্তসেভ, ব্যাভেজের
ভিতীর প্যাকেটটা খুলে পাভেলের ক্ষতস্থানে চেপে ধরে আনন্দে চিংকার
করে উঠল: 'ঠাকুমা…ঠাকুমা পৌছে গেছে!!!'